# আত্ম-চরিত



## প্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়

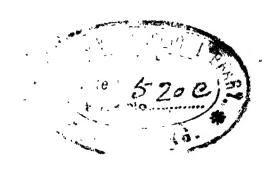

#### চক্রবর্ত্তী, চাটার্জি এও কোং লিমিটেড়

পুস্তক বিজেতা ও প্রকাশক ১৫নং কলেজ স্থোয়ার, কলিকাতা ১৯৩৭

> विकार। विकार।

প্রকাশক

জীরমেশচন্দ্র চক্রবন্তী, এমৃ. এস্-সি. ১৫নং কলেজ স্বোমার, কলিকাতা :

মূলা চারি টাকা মাত্র

' ব্রিণ্টার—জ্ঞীপ্রভাত্তক্র বার জ্ঞীগোঁৱাঙ্গ ক্রোস ংশং চিস্তামণি দাস দেন, কলিকাতা:

#### মুখবন্ধ

আমার আত্মচারতের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমাদেশ দেশে বসায়ন-বিভার চর্চা এবং বাসায়নিক গোটা গঠনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তঘাতীত প্রায় অন্ধ শতানীব্যাপী অভিজ্ঞতামূলক সমসাময়িক অর্থ-নীতি, শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার সংস্কার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সমালোচনা এই পুত্তকের বিষয়বস্ত হইয়াছে।

বাঙালী আছ জীবন-মরণের সন্ধিন্থলে উপস্থিত। একটা সমগ্র জাতি
মাত্র কেরাণী বা মসীজীবী হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না; বাঙালী
এতদিন সেই ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ সে
সকল প্রকার জীবনোপায় ও কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত। বৈদেশিকগণের
ত কথাই নাই, কুভারতের অক্যাক্ত প্রদেশস্থ লোকের সহিতও জীবন-সংগ্রামে
আমরা প্রত্যহ হঠিয়া বাইতেছি। বাঙালী যে 'নিজ বাস ভূমে পরবাসী' হইয়া
্ডাইয়াছে, ইহা আর কবির গেলোক্তি নহে, রুট নিদাকণ সত্য। জাতির
ভবিজ্ঞং যে অন্ধকারারত, তাহা বৃঝিতে দ্রদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু
গাই বলিয়া আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেও
্লিবে না। 'বৈঞ্চবী মায়া' ত্যাগ করিয়া দৃচ্ছত্তে বাঁচিবার পথ প্রস্তুত

্বাল্যকাল হইতেই আমি অর্থ-নৈতিক সমস্থার প্রতি আরুষ্ট হইয়াছি । পরবর্তী জীবনে শিক্ষা ও বিজ্ঞান-চর্চার স্থায় উহা আমার জীবনে 
ভূতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেবলী সমস্থার আলোচনা করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই, আংশিক ভাবে কর্মক্ষেত্রে উহার সমাধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। সেই চেষ্টার ইতিহাস আত্মচরিতে দিয়াছি।

এই পৃত্তকথানিকে জনসাধারণের বিশেষতঃ গৃহ-লন্ধীদের পক্ষে অধিগমদ করিবার জন্ত চেটার ক্রটি হয় নাই। নিংশেষিত-প্রায় ইংরাজী সংস্করণের মূল্য পাঁচ টাকা নির্দারিত হইয়াছিল। বাংলা সংস্করণের, কলেবর ইংরাজী পৃত্তকের তুলনায় কিঞ্চিৎ বৃহত্তর হইলেও ইহার মূল্য পাঁচ টাকার স্থলে মাত্র চারি টাকা করা গেল। পরিশেষে বজরা এই যে, স্ব-প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রফুর্লকুমার সরকার এই প্রকের ভাষান্তর কার্য্যে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার বিভাগের শ্রীমান্ শৈলেক্সনার্থ ঘোষ এম্. এ. মূলান্ধণ কার্য্যের ভার লইয়া আমার শ্রমের যথেষ্ট লাঘ্য করিয়াছেন।

>লা অক্টোবর, ১৯৩৭।

এছক রস্থ

## সূচী

#### প্রথম খণ্ড

### আত্মকথা

| বিষয়                                                     | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| প্রথম পরিচ্ছেদ                                            |        |
| জন্ম—পৈত্রিক ভন্তাসন—বংশ-পরিচর—বাল্যজীবন · · · ·          | 2      |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ                                         |        |
| 'পলাতক' জমিদাব—পরিত্যক্ত গ্রাম—জলাভাব—গ্রামগুলি           |        |
| কলেরা ও ম্যালেরিয়ার জন্মস্থান · · ·                      | 36     |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ                                           |        |
| গ্রামে শিকালাভ—কলিকাতায গমন—কলিকাতা, অতীত                 |        |
| ও বর্তুমান • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | २२     |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ                                           |        |
| কলিকাতায় শিকালাভ                                         | २२     |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ                                            |        |
| ইউ রাপ যাত্রা—বিলাতে ছাত্রজীবন—ভারতবিষয়ক প্রবন্ধ         |        |
| (Essay on India)—হাইল্যাত্তে ভ্ৰমণ ···                    | t c    |
| ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ                                             |        |
| গৃহে প্রত্যাগমন—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত · · · | 67     |
| সপ্তম পরিচ্ছেদ                                            |        |
| বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কন্—তাহার   |        |
| উৎপত্তি                                                   | . 51   |
| অন্তম পরিচ্ছেদ                                            |        |
| ন্তন কেমিক্যাল লেববেটরি—মার্কিউরাস নাইটাইট—হিন্দু         |        |
| রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস ··· ·                             | 224    |

| বৈষয়                                                             | - পৃষ্ঠ        | ij  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| নবম পরিচেছদ                                                       |                |     |
| গোথেল ও গান্ধীর শ্বতি                                             | 2 > 3          | ષ્ઠ |
| দশম পরিচ্ছেদ                                                      |                |     |
| <b>বিতীয়বার ইউরোপ</b> বা <u>হা</u> —ব≯ভ≄—বিজ্ঞান চচ্চায় উৎসাহ   | 30:            | 5   |
| একাদশ পরিচ্ছেদ                                                    |                |     |
| বাংলাব জ্ঞানবাজ্যে নব জাগ্রণ \cdots .                             | 28             |     |
| দ্বাদশ পরিচ্ছেদ                                                   |                |     |
| নব্যুগেব আবিভাব—বাংলাদেশে মৌলিক বৈজ্ঞানিক পবেষণা                  |                |     |
| ভারতবাদীদিগকে উচ্চতব শিক্ষা-বিভাগ  হইতে                           |                |     |
| বহিদ্দর্শ                                                         | 209            | 1   |
| ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ                                                 |                |     |
| মৌলিক পবেষণা—গবেষণার্ত্তি—ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠা                | <u>&gt;</u> %@ | t   |
| চতুর্দিশ পরিক্ষেদ                                                 |                |     |
| ভারতীয় রদায়ন গোগাঁ—প্রেদিডেপি কলেজ হইতে অবদৰ                    | ,              |     |
| গ্রহণ— মধ্যাপক ওয়াটদন এবং তাঁহাৰ ছাত্রদের                        | ·              |     |
| কাৰ্য∷বলী – সবেষণা বিভাগের ছাত্ৰ—ভারতীয়                          |                |     |
| বৃস্থন সমিতি · ·                                                  | ১৮৭            | )   |
| পঞ্চশ পরিচ্ছেদ                                                    |                |     |
| বিজ্ঞান কলেজ                                                      | 200            |     |
| ষোড়শ পরিচ্ছেদ                                                    |                |     |
| সময়ের স্থাবহাব ও অপব্যবহার · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2:2            |     |
| সপ্তদশ পরিচ্ছেদ                                                   |                |     |
| রান্ধনীতি-সংস্কট্ট কার্য্যকলাপ ··· ··                             | २७०            |     |
| অস্টাদশ পরিচ্ছেদ                                                  |                |     |
| বাংলায় বয়া—থুলনা ছভিক—উত্তর বঙ্গে প্রবল ব্যা—                   |                |     |
| ভারতে অহুস্ত শাসন প্রণালীর কিঞ্চিং পরিচয়                         |                |     |
| —শ্বেতজাতির দায়িত্বের বোঝা                                       | ર ૭৮           |     |

### [ 1/0, ]

## দ্বিতীয় খণ্ড

| শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্য, অর্থনীতি ও সমাজ-সম্বন্ধীয় কথা                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| বিষয়                                                                 | পৃষ্ঠা       |
| উনবিংশ পরিচ্ছেদ                                                       |              |
| বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব জন্ম উন্মন্ত আকাজ্জা                         | २७१          |
| <sup>্</sup> ধংশ পরিচ্ছেদ                                             |              |
| শিল্প বিত্যালয়ের পূর্বের শিল্পের অন্তিত্ব—শিল্প স্পটির পূর্বের শিল্প |              |
| বিত্যালয়—স্রাস্ত ধারণা · · ·                                         | ७२१          |
| একবিংশ পরিচ্ছেদ                                                       |              |
| দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান · · · ·                                       | ৩৪৬          |
| দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ                                                     |              |
| চরকার বার্ত্তা—কাটুনীর বিলাপ 🕡 🐪 \cdots                               | ٥٩٥          |
| ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ                                                   |              |
| বর্ত্তমান সভ্যতা—ধন্তস্ত্রবাদ—যান্ত্রিকতা এবং বেকার সমস্তা            | ೦৮৯          |
| চতুর্বিবংশ পরিচ্ছেদ                                                   |              |
| ১৮৬০ ও তৎপরবত্তিকালে বাংলাব গ্রামের আথিক অবস্থ।                       | 8 • ¢        |
| পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ                                                     |              |
| বাংলার তিনটি জেলার আর্থিক অবস্থা                                      | 822          |
| রুড়্বিংশ পরিচ্ছেদ                                                    |              |
| বৃদ্দেশ কামধেয়—রাজনৈতিক প্রাধীনতার জন্ত বাংলার                       |              |
| धन Cनार्षण ··· ··                                                     | 809          |
| সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ                                                     |              |
| বাংলা ভারতের কামধেত্ব (পৃৰ্বান্তবৃত্তি)—বাঙালীদের অক্ষমতা             |              |
| এবং অবাঙালী কর্তৃক বাংলার আথিক বিজয় \cdots                           | 8 <b>c</b> • |
| অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ                                                    |              |
| জাতিভেদ— হিন্দু সমাজের উপর তাহার অনিটকর প্রভাব                        | 639          |
| উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ                                                     |              |
| প্রিশিষ্ট                                                             | **           |

## আত্মচরিত

## প্রথম পরিচ্ছেদ

#### জন্ম—পৈতৃক ভজাসন—বংশ-পরিচয়—বাল্যজীবন

১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট আমি জন্মগ্রহণ করি। •এই বৎসরটি বসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে শ্বরণীয়, কেননা ঐ বৎসরেই ক্রুক্স 'থালিয়ম' আবিকার করেন। আমার জন্মস্থান যশোর জেলার রাড়ুলি গ্রাম (বর্ত্তমান খুলনা জেলায়)। এই গ্রামটি কপোতাক্ষী নদীতীরে অবস্থিত। কপোতাক্ষী ৪০ মাইল আঁকোবাঁকা ভাবে ঘূরিয়া কবিবর মধুস্থান দন্তের জন্মস্থান সাগর্বাাড়ীতে পৌছিয়াছে। এই নদীরই আরও উজানে বিখ্যাত সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষের জন্মস্থান পল্যা মাগুরা গ্রাম—পরে যাহা 'অমুতবাজ্ঞার' নামে পরিচিত হইয়াছে। রাড়ুলির উত্তরদিকে সংলগ্ন কাটিপাড়া গ্রাম, এই গ্রামেরই অধিবাসী ও জমিদার ঘোষ বংশের কল্পা কবি মধুস্থান দন্তের মাতা। (১) এই ঘূই গ্রাম অনেক সময়ে একসঙ্গে রাডুলি-কাটিপাড়া নামে অভিহিত হয়।

আমার পিতা এক শতাব্দীরও পূর্বে ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা শিথিয়াছিলেন। তথনকার দিনে 'পারসী'ই আদালতের ভাষা ছিল। পিতা পারসী ভাষা বেশ ভাল জানিতেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু আঁরবীও শিথিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন যে, যদিও তিনি সনাতন হিন্দ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবু কবি হাফিজের 'দেওয়ানা' তাঁহার মনের গতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। তিনি গোপনে মৌলবী-দত্ত স্থস্বাহু মুরগীর মাংস পর্যান্ত থাইতেন। বলা বাছল্য, যদি পরিবারের কেহ এই ব্যাপার জানিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা পিতৃদেবের আচরণে স্বস্তিত ও মন্দাহত ইইতেন সন্দেহ নাই।

 <sup>(</sup>১) মধুস্থদনের মাতা জাহ্নবী দাসী কাটিপাভার জ্বিদার গৌরীচরণ ঘোষের
 কল্পা।

বাড়ীতে লেখাপড়া শেষ করিয়া আমার পিতা ১৮৪৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগব কলেজে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। ঐ কলেজে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্ম পড়িবাব সময়, প্রসিদ্ধ শিক্ষক দেবচরিত্র রামতমুলাহিডী মহাশয়ের ছাত্র হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। ঐ সময় ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার পিতা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ছাত্র না হইলেও, তাঁহার ভাব ও চরিত্রের প্রভাবে কিয়ৎ পরিমাণে অম্প্রাণিত হইয়াছিলেন। বাংলায় শিক্ষা প্রচাবের অপ্রাণ্ড এই ক্যাপ্টেন বিচার্ডসন কৃত "বৃটিশ কবিগণের জীবনী" (Lives of British Poets) শীর্ষক গ্রন্থখানি এখনও আমার নিকট আছে। এই গ্রন্থ বহুবার আমি পডিয়াছি এবং এখানিকে আমি অমূল্য পৈতৃক সম্পদ্রপ্রপে গণ্য করি।

আমার পিতা যদি পারিবারিক কারণে হঠাৎ বাড়ী চলিয়া আসিতে বাধ্য ন। হইতেন, তাহা হইলে তিনি যথাসময়ে কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া সিনিয়র স্কলাবশিপ পরীক্ষা দিতে পারিতেন। (২) আমার পিতা শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাথিয়া কলেজ ছাডিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কেননা, আমার ঠাকুবদাদার তিনি একমাত্র পুত্র ছিলেন (আমার পিতৃত্ব্যরা সকলেই অকালে পরলোকগমন কবেন)। ঠাকুরদাদা যশোর আদালতে সেরেস্তাদারের কাজ করিতেন (তথনকার দিনে এই সেরেস্তাদারের কাজে বেশ অর্থাগম হইত), স্কতরাং বাডীতে পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার কেহ রহিল না। আর একটা কারণ বোধ হয এই যে, মধুস্দন দত্ত এই সময়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে তৎকালীন হিন্দুসমাজে এক আত্ত্বের সাড়া পডিয়া যায়। ঠাকুরদাদার ভয় হইল য়ে, হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা যে সব বিজ্ঞাতীয় ভাব দারা অন্ধ্র্প্রাণিত হইত, সেই সব গ্রহণ কবিয়া আমার পিতাও হয়ত পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিবেন।

এইখানে আমি আমাদের বংশের ইতিহাস এবং পারিপার্থিক, বাজনৈতিক, 'সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার কিছু পরিচয় দিব। 'বোধখানার' রাযচৌধুরী বংশ চিরদিনই ঐথর্যাশালী, উৎসাহী এবং কর্মকুশল বলিয়া পরিচিত। এই বংশের অনেকে নবাব সরকারে উচ্চ পদ লাভ

<sup>(</sup>२) তথন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই।

করেন এবং যশোরের নৃতন আবাদী অঞ্চলে অনেক ভূসম্পত্তিও জায়গীর পান i (৩)

১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে মৃদ্যুলমান পীরগণ প্রথম ধর্মপ্রচারকক্ষ্ণভ উৎসাহ লইয়া এই যশোর অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের পতাকা বহন করিয়াছিলেন এবং তথায় লোক-বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের ইতন্ততঃ বছ গ্রামের নামই তাহার জ্ঞলন্ত সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, য়য়া—ইসলামকাটি, য়াম্দকাটি, (৪) হোসেনপুর, হাসানাবাদ (হোসেন-আবাদ) ইত্যাদি। ইসলামের এই অগ্রদ্তগণের মাধ্য খাঞ্জা আলির নাম সর্বপ্রধান। ইনিই প্রায় ১৪৫০ খঃ—বাগেরহাটের নিকটে বিখ্যাত "ধাট গম্বুজ" নির্মাণ করেন। রাডুলির প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে আর একটি মসজিদও এই মুসলমান-পীরের নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

স্থানবন অঞ্চলে আবাদ করিবার সময়, কতকগুলি লোক জকল পরিদার কবিতে করিতে কপোতাক্ষী নদীতীরে, চাঁদথালির প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে, একটি প্রাচীন মসজিদ মৃত্তিকার নিমে প্রোথিত দেখে; সেইজন্ম তাহারা গ্রামেব নাম রাথে "মসজিদকুঁড়"। এই মসজিদটি দেখিলেই বুঝা যায় হে, ইহা "ষাট গম্বুজ্ব"এর নিশ্মাতারই কীর্ত্তি।

আমার কোন পূর্ব্বপূরুষ জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে বা তাহার কিছু পরে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে তাঁহার জায়গীর ছিল। আমার প্রপিতামহ মাণিকলাল রায় নদীয়া ও য়শোরের কালেকটরের দেওয়ানের উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম আমলে দেওয়ান, নাজির, সেরেস্ডাদারগণই ব্রিটিশ কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

<sup>ে)</sup> যে সব পাঠক এ সম্বন্ধে আরও বেশী জানিতে চাহেন, তাঁহার। সতীশচন্দ্র মিত্রেব 'যশোহব-থুলনাব ইতিহাস' পডিতে পাবেন।

<sup>(</sup>৪) কাটি ( কার্চথণ্ড )—স্থন্দরবনে জঙ্গল কাটিয়া বে সব স্থানে বসতি হইয়াছে, সেখানকাব অনেক গ্রামের নামেব শেষেই এই শব্দ আছে।

ওমেষ্টল্যাণ্ডের 'Report on the District of Jessore' ২০ পৃষ্ঠা জন্তব্য। হাণ্টার যথার্থ ই বলিরাছেন,—বাঙ্গালী জমিদার এই কথা বলিরা গর্ব্ব করিতে ভালবাদেন যে, তাঁহার পূর্ববিশুক্ষ উত্তর অঞ্চল হইতে আদিরা জঙ্গল কাটিয়া গ্রামে বসতি করেন। যে পুকুর কাটাইয়া, জমি চাষ করিয়া বসতি করে সেই এখনও গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য।

वांश्लाव नवांवरम्त जामरल এवः खग्नारवन द्रिष्टेश्न এवः हेष्टे ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল পর্যস্ত রাজকার্য্যে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা জঘক্ত অনাচার যে ভাবে চুলিয়াছিল, তাহার ফলেই বোধ হয় 'চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের' প্রবর্ত্তক লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবাসীদিগকে সমস্ত সরকারী উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এই পন্থা অবলম্বন করিবার স্বপক্ষে বাহাতঃ সঙ্গত কারণও যে তাঁহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শোভাবাজাব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবক্রফ (পরে রাজা নবক্ষ্ণ) রবাট ক্লাইভের মুন্সী ছিলেন এবং মাসিক ঘাট টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। কিন্তু তিনি নিজের মাত্রপ্রান্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তথনকার দিনের নয় লক্ষ টাকা এথনকার অর্দ্ধকোটী টাকার সমান। ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান, পাইকপাডা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিং প্রভৃত বিত্ত সঞ্চয় করেন এবং প্রাচীন জমিলারদের উৎথাত করিয়া বছ বড জমিদারী দথল করেন। কাস্ত মুদী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহার কাশিমবাজারের ক্ষুদ্র দোকানে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে আত্রয় দেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস যথন বাঙ্গলার শাসক হন. তথন তাঁহার আশ্রমণাতাকে ভূলেন নাই। হেষ্টিংস আঁহার পুরাতন উপকারী বন্ধুকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং অনেক জুমিদারী তাঁহাকে পুরস্কার দেন। এই সমস্ত জমিদারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অসম্ভব দাবী মিটাইতে না পারিয়া হতভাগ্য পুরাতন মালিকদের হস্তচ্যত হইয়া গেল। এখানে গঙ্গাগোবিন্দ সিং এবং নসীপুরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবী সিংহের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। বার্কের Impeachment of Warren Hastings গ্রন্থের পাঠকদের নিকট তাহা স্থপরিচিত।

কর্ণওয়ালিসের আমল অন্থ অনেক বিষয়ে ভাল হইলেও, উচ্চপদ হইতে ভারভবাসীদিগকে বহিষার তাহার একটি কলঙ্ক। পূর্বের যাহা বলিয়াছি, তাহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি কর্ণওয়ালিসের এই নীতির সাফাই গাহিতেছি। (৫) আমার উদ্দেশ্য মোটেই তাহা নয়।

<sup>(</sup>৫) এ বিষয়ে মার্শম্যান ও সাব হেনবী খ্র্যাচীর উক্তি উল্লেখযোগ্য:

<sup>&</sup>quot;লও কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে আমাদের শাসনে এক ত্বপনেয় কলঙ্কের মনী লিপ্ত হইয়া আছে; আমাদের সাফ্রান্ড্যের যত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে. দেশের মধ্যে

বস্ততঃ রোগ অপেকা ঔষধই মারাত্মক হইয়া দাড়াইল। ব্রিটিশ সিভিলিয়ান কর্মচারীরা এদেশের লোকের ভাষা, আচার ব্যবহার, সামাঞ্চিক প্রথা কিছুই জানিতেন না। হতরাং তাঁহারা তাঁহাদের অধীন অসাধু ভারতীয় কর্মচারীদের হাতের পুতৃল হইয়া দাঁড়াইলেন। আর এ সমস্ত ভারতীয় কর্মচারীরা যদি এরপ লোভনীয় অবস্থার স্থযোগ না লইতেন, তাহা হইলেই বরং অস্বাভাবিক হইত। অজনার জন্ম কোন জমিদার খান্তনা দিতে পারিল না, তাহার জমিদারী "স্থ্যান্ত আইনে" এক হাতৃড়ীর चारम्रहे नीलाम इहेमा घाहरत এবং এक मृहूर्ख्डेह त्म क्लिक्ष्मृश्च প्रश्वत ভিখারী হইবে। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দে কালেক্টরের নিকট দরখান্ত করিল, তিনি তাহাকে ইচ্ছা করিলে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু এই কালেক্টর আবার প্রায়ই দেওয়ান বা সেবেন্ডাদারের পরামর্শেই চালিত হইতেন। স্থতবাং দেরেস্তাদার বা দেওয়ানকে যে পরিমাণ উৎকোচ দ্বারা প্রসন্ন করা হইত, দেই পরিমাণেই তিনি জমিদারদের পক্ষ সমর্থন ষাহারা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী তাহাদের আশা ভরসায় ততই ছাই পড়িতেছে; আমাদেব শাসন ব্যবস্থায় তাহাদের উচ্চাকাজ্ঞার কোনও স্থান নাই। আপন দেশে তাহাবা হুর্গতির হীনতম স্তরে অবস্থান করিতেছে।"

"একটা সমগ্র জাতিব একপ অপাংক্তের অবস্থাব দৃষ্টাস্ট ইতিহাসে আর দেখা যার না। যে গল জাতি সীজাবেব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল তাহাদেরই বংশধরগণ রোমের বাষ্ট্রসভায় সদস্তপদ লাভ করিয়াছিল। যে রাজপুত বীরগণ বাবরের মোগলশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে অস্ক্রেই বিনষ্টপ্রায় করিয়াছিল তাহাদেরই পুত্র-পৌত্রাদি আকবরের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাপতিব পদ অলক্ষত্ত করিয়াছিল এবং প্রভুর হিতে বঙ্গোপসাগর ও অক্সাস নদীর তীরে বীর বিরুমে যুদ্ধ করিয়াছিল। এমন কি, মুসলমান স্থবাদারগণের বভ্যন্তের যথন আকবর বিপল্প, তথন এই রাজপুতগণই অবিচলিত নিষ্ঠা ও রাজভক্তি সহকারে তাঁহার সিংহাসন নিরাপদ রাথিয়াছিল, কিন্তু ভারতের যে অংশেই আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেধানেই দেশবাসীদের পক্ষে উচ্চাভিলাব, ক্ষমতা, যশ, অর্থ, সম্মান বা যে কোন প্রকার উল্লতিব পথ চিরক্ষে করিয়া রাথা ইইয়াছে। ইহারই পাশাপাশি দেশীয় নুপতিগণের সভায় ছিল যোগাতা ও গুণের প্রচ্ব সমাদর—স্ক্ররাং তুলনায় এই বৈষম্য বচই বিসদৃশ লাগিত।" —মার্শম্যানের ভারতেতিহাস।

"কিন্তু ইউরোপীয়ান কর্মচারীদিগকে আমরা প্রলোভনের বছ উর্দ্ধে রাথিয়াছি। যে সকল দেশীয় কর্মচারীর পূর্বপূক্ষগণ উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদে থাকিয়া দশজনের উপর কর্তৃত্ব করিতে অভ্যন্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ ত্রিশ টাকা বেডনে সামাল্য কেরাণীর কাজে নিযুক্ত করিয়াছি। ইহার পর আমরা বলিয়া বেড়াই যে, ভারতীয়েরা আসাধু ও যুসথোর এবং একমাত্র ইউরোপীয় কর্মচারিগণই ভাহাদের প্রভূ হইবার যোগ্য।"—সার হেনরী খ্রাচী।

করিতেন। ফৌজদারী মোকদমাতেও পেস্কারের পরামর্শ বা ইঙ্গিতেই জজসাহেব অল্পবিস্তর প্রভাবান্থিত হইতেন। তথন জুরী প্রথা ছিল না, স্থতরাং এই সব অধস্তন কর্মচারীদের হার্তে কতদূর ক্ষমতা ছিল, তাহ। সহজেই অন্থমেয়। অসহায় জজেরা পেস্কারদের হাতের পুতৃল হইতেন, এরূপ দৃষ্টাস্ত বিরল নহে।

এক শতাকী পূর্ব্বে আমার প্রশিতামহ মাণিকলাল রায় ক্বঞ্চনগরের কালেক্টরের এবং পরে ষশোহরের কালেক্টরের দেওয়ান (৬) ছিলেন। এই পদে তিনি যে প্রভৃত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বাল্যকালে তাঁহার সঞ্চিত ধনের অভূত গল্প শুনিতাম। তিনি মাঝে মাঝে মাটীর হাঁড়ি ভরিয়া কোম্পানীর 'সিক্কা টাকা' বাড়ীতে পাঠাইতেন। বিশ্বস্কু বাহকেরা বাঁশের তুইধারে ভার ঝুলাইয়া অর্থাৎ বাঁকে করিয়া এই সমস্ত টাক। লইয়া ঘাইত। সেকালে নদীয়া-যশোর গ্রাগুটীক রোডে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব্ ছিল। স্ক্তরাং ডাকাতদের সন্দেহ দূর করিবার জন্ম মাটীর হাঁডির নীচে টাকা ভর্ত্তি করিয়া উপরে বাতাসা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইত।

আমার পিতামহ আনন্দলাল রাষ যশোবের সেরেন্ডাদার ছিলেন এবং প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি যশোরেই অকুমাং সন্ন্যাসরোগে মারা যান। আমার পিতা সংবাদ পাইয়া রাডুলি গ্রাম হইতে ভাডাতাডি যশোবে যান, কিন্তু তিনি পৌছিবার পুর্বেই

<sup>(</sup>৬) 'দেওয়ান' শব্দ বাাপক অর্থে বাবহাত চইত। ববীন্দ্রনাথেণ পিতামছ 
ধাবকানাথ ঠাকুব, নিমক চৌকীর দেওয়ান ছিলেন। মি: ডিগ্রী রাজা রামমোচন 
রায়ের "কেন উপনিষং ও বেদাস্কসারেব" ইংবাজী অন্ধরাদের ভূমিকায় লিথিয়াছেন, —"তিনি (বামমোচন) পবে যে জেলায় রাজস্ব সংগ্রহেব দেওয়ান বা প্রধান দেশীয় 
কর্মচারী নিযুক্ত চইয়াছিলেন, সেই জেলায় আমি পাঁচ বংসব (১৮০-১৪) 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে কালেক্টব ছিলাম।"—মিস্ কোলেট কৃত 
রাজা বামমোচন রায়ের জীবনী ও পত্রাবলী, ১৯০০ ইং, ১০-১১ পূঃ।

<sup>&</sup>quot;দেকালে দেট্ল্মেণ্টের কাজে বিশ্বস্ত দেশীয় দেবেস্তাদাবদিগকেই সংধারণতঃ কালেক্টবের। প্রধান এজেণ্ট নিযুক্ত কবিতেন এবং কালেক্টরেরা এই সব সেরেস্তাদারদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত ছারা বছল পরিমাণে চালিত হইতেন।" শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ব্রাহ্ম সমাজেব ইতিহাস, ১২ পৃঃ।

<sup>&#</sup>x27;মডার্গ বিভিউ', ১৯৯০, মে, ৫৭২ পৃঃ, ব্রক্তেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ স্কর্মাঃ

পিতামহের মৃত্যু হয়, স্বতরাং পিতাকে কোন কথাই বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

আমার প্রপিতামহ বিপুল ঐশ্বর্যা দঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাবে তিনি যে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন, তাহা তাঁহার ঐশর্যোর কিয়দংশ মাত্র। তাহার অবশিষ্ট ঐশ্বর্যা কিরূপে হস্তচ্যুত হইল সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। আমি যথন শিশু, তথন আমাদের পরিবারের বৃদ্ধা আত্মীয়াদের নিকট গল্প শুনিয়াছি যে, আমার প্রণিতামহ একদিন পাশা থেলিতেছিলেন, এমন সময় তিনি একখানি পত্র পাইলেন; তিনি ক্ষণকালের জন্ত পাশা থেলা হইতে বিরত হইলেন, পত্রথানি আগাগোড়া পড়িলেন, তারপর একটি দার্ঘনিঃখাদ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু জাঁহার মুখভাবের কোন পবিবর্ত্তন হইল না, পূর্ব্ববং পাণ। থেলায প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ হয়, যে ব্যাঙ্কে তিনি টাকা পচ্ছিত রাথিঘাছিলেন, সেই ব্যান্ধ ফেল পডিয়াছিল। (৭) কিন্তু প্রপিতামহ চতুব লোক ডিলেন। স্বতরাং, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার সমস্ত ধন একস্থানে গচ্ছিত রাথেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি প্রাচীন প্রথামত তাঁহাব অর্থ মাটীর নীচে পুঁতিয়া বাথিয়াছিলেন, অথবা ঘরের মেজেতে বা দেয়ালে স্থরকিত করিযাছিলেন। বস্তুতঃ আমার বাল্যকালে ঘবের দেয়ালে এইরূপ একটি শৃত্ত গুহা আমি দেখিয়াছি। (৮) আমাদের বংশে প্রবাদ আছে যে, আমাব পিতামহ প্রপিতামহের সঞ্চিত ধনের গুপু সংবাদ জানিতেন। কিন্তু তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে পিতাকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারেন নাই। একথা পূর্বের বলিয়াছি।

<sup>(</sup>৭) এই ব্যাক্ষেব নাম পামার এণ্ড কোং, একপ মনে কবিবাব কারণ আছে। ১৮২৯ সালে ঐ ব্যাক্ক ফেল পড়াতে বহু ইউবোপীর ও ভারতীয় সর্বস্বান্ত হন।

<sup>(</sup>৮) সপ্তদশ শতাকাব শেষে ইংলণ্ডেও টাকাকডি গচ্ছিত বাথা কঠকব ছিল, স্মতরাং লোকে সাধারণতঃ অর্থ মাটীর নীচে বা ঘবেব নেজেতে লুকাইয়া বাথিত। কথিত আছে যে, কবি পোপের পিতা তাঁহার প্রায় একশত বিশহাজাব পাউণ্ড নিজের বাডীতে এই ভাবে লুকাইয়া রাথেন। —তৃতীয় উইলিয়মের শাসনের প্রথম ভাগে ইংলণ্ডেব অধিকাংশ লোকই স্বর্ণ ও রোপ্য গোপনীয় সিম্পুক প্রভৃতিতে লুকাইয়া বাথিত। —মেকলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস।

বাঙ্গলা, বিহার এবং ভারতের অক্তান্ত প্রদেশেব বে সব অংশে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করেন নাই, দেখানকার লোকেবা এখনও অর্থ ঐ ভাবে লুকায়িত রাখে। স্মসভ্য ফ্রান্সে কুষকেরা এখনও ইলের মোজাতে করিয়া ঘরের মেঝেতে

আমাদের বাড়ীর অন্দর্ধ মহ্লের উপরতলার (যাহা এখনও আছে)
দরজা লোহার পাত দিয়া মোড়া, তায়ার উপর বোল্ট্ বসানো। ইহার
উদ্দেশ্য, ডাকাতেরা সহজে যাহাতে ঐ দরজা না ভাঙ্গিতে পারে।
এই উপরতলার কিয়দংশ এখনও "মালখানা" নামে অভিহিত হয়।
আমার পিতা দেয়ালের স্থানে স্থানে গুপুধনের সন্ধানে খুঁডিয়াছিলেন।
কিন্তু কিছুই পান নাই, ঐ সমস্ত স্থান এখনও দেখা যায়, কেননা সেখানে
নৃতন ইট স্বরকী বসাইয়া মেরামত করা হইয়াছিল। বহু বংসর পরে
আমার পিতার যখন অর্থসভট উপস্থিত হয় এবং পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়
হইতে থাকে, তখন আমার মাত। (বদিও সাধারণতঃ তিনি কুসংস্কারগ্রস্ত
ছিলেন না) একজন 'গুণী'কে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার নির্দেশ অমুসারে
সিঁডির নীচে একটি স্থান খনন করান, কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থ, হয়। আমি এই
ব্যাপারে বেশ কোতৃক অনুভব করি। কেনন।, আমার ঐ সব অতি-প্রাকৃত
ব্যাপারে কখনই বিশ্বাস ছিল না।

#### আমার পিতা

প্রায ২৫ বংসর বয়সে আমার পিতা পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশুনা করার তার গ্রহণ কবেন। তিনি থুব মেধাবী ছিলেন। তিনি পারসী তাষা জানিতেন, সংস্কৃত ও আরবীও কিছু জানিতেন। ইংরাজী সাহিত্যেও গোঁহাব বেশ দখল ছিল এবং আমার বাল্যকালে তাঁহার মুখ হইতেই আমি প্রথম 'ইয়ং'এর 'Night Thoughts' এবং বেকনের 'Novum Organum' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম শুনি। তত্ত্বোধিনী পত্তিকা, ডাং রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' 'হিন্দুপত্রিকা,' 'অমৃতবাজ্ঞার পত্রিকা' এবং তাহার পূর্ববর্ত্তী 'অমৃত-প্রবাহিনী' ও 'সোমপ্রকাশের' তিনি নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। কেরী কৃত হোলী বাইবেলের অমুবাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিভালকারের

অথবা মাটীর নীচে অর্থ সঞ্চিত করে ('ডেলী হেরাল্ড' হইতে কলিকাতাব সংবাদ পত্রে উদ্ধাত বিবরণ—ফেব্রুয়ারী, ২৯শে, ১৯৩২)।

ষদিও বর্ত্তমানে অনেক গ্রামে ডাকঘরেন সেভিংস ব্যাস্ক এবং কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর ব্যাঙ্কের স্থবিধা আছে, তথাপি প্রাচীন রীতি অনুষায়ী অর্থ সঞ্চয়ের প্রথা এখনও বিভ্যমান।

ডা: এইচ, সিংহেব 'Early European Banking in India', পৃ: ২৪০ জইব্য।



বিভালয় সংস্থাপনাবধি দিন গণনা করিলে ইহার বয়:ক্রম ছই বংসর প্রতীত হয় নাই, তাহার তুলনা এরপ হওয়া কেবল উপদেষ্টাগণের সত্পদেশ শিক্ষাপ্রণালীর স্থকৌশলেরি মাহাত্ম্যাই স্বীকার করিতে হইবে। 🗸 নংশ্বত কালেজের স্থশিক্ষিত স্থবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু মোহনলাল বিভাবাসীশ শিক্ষাবিধান · করিতেছেন। গ্রন্মেণ্ট প্রদন্ত সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চক্র রায় চৌধুরী মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পর্ম বিছোৎসাহী, বিশেষতঃ ম্বদেশ ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যাহ অস্কৃতঃ হুই ঘটিকা পধ্যস্ত প্রগাত উৎসাহ সহকারে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সত্পদেশ অমৃদ্য অসমুদ্র-সম্ভূত রত্ন-স্বরূপ, যে প্রকার দিনকরের কর নিন্তেজ বস্তুতে প্রতিফলিত হইয়া সেই বস্তু নয়নপ্রফুলকর শোভায় শোভিত হয়, তদ্রুণ স্থমধুর উপদেশাবলী বালকগণের অস্তঃকরণে নীত হইয়া তাহাদিগের জ্ঞানাভাব উজ্জ্বল্য সম্পাদন করে। স্কুলেব অবস্থা ক্রমে যেরপ সমুমতি হইতেছে ভাষাতে তত্ততা বালকবালিকারা ভাষা শিক্ষা বিছাভ্যাদ প্রভৃতি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইবেক। আমরা বোধ করি অব্যাঘাতে তিন চারি বৎসর যথাবিধানে শিক্ষাকার্য্য স্থসম্পন্ন হইলে বিভালয়ের অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। বিগত ১০ই ফিব্রুমারি তারিথে তেপুটি ইন্স্পেক্টার প্রশংসিত বাবু বিগ্যালয়ে আগমন ও নিয়মিতরূপে পরীকা গ্রহণে প্রতিগমন করিতে করিতে ১২ই ফিব্রুআরী তারিথে প্রধান ইনস্পেক্টার শ্রীকৃষ্ণ মেং উভরো সাহেব মহোদয় বিভালয়ে উপনীত হইয়া শিক্ষা সমাজের প্রচারিত পদ্ধতিক্রমে বালক বালিকার প্রত্যেককে এক এক করিয়া পরীক্ষা লইয়া অতীব সম্ভোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদনস্তর সম্পাদক বাবুর যন্ত্রাভিশয় বশতঃ সাহেব এই পল্লীর অনতিদূরবর্ত্তি কাটিপাড়াস্থ গ্রাম্য স্কুল সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তথায় চতুর্দ্দিকে মনোহর পুম্পোভান পরিশোভিত স্থদেব্য বায়ু দেবিত স্থবিস্কৃত স্থাজিত রমণীয় বিভামন্দির দর্শন ও **যথা কথঞ্চি**২ ছাত্রগণের একজামিন করিলেন। অভ:পর স্থল সংস্থাপনকারি <u>জী</u>যুক্ত বাবু বংশীধর ঘোষ মহাশায়ের প্রয়ত্ন करम এই ब्रूनिंग नवर्गरमर्केत ज्वावधातर व्यानात श्रेष्ठाव इहेग्राह् । বাবু বার্ষিক তিন শত টাকা চাদা দিতে সন্মত হইয়াছেন। এ প্রদেশের মধ্যে এস্থান সর্বপ্রধান, সকলে মনে করিলে যত্ন করিলে মাসিক এত টালা সংগ্ৰহ হয় যে তব্দারা বিভালয় স্কুল অথবা কালেজ সংস্থাপন ও



জনায়াদে ব্যয় নিষ্পন্ন হইতে পাবে, কিন্তু মনের জনৈক্যতা, ধনের উন্মন্ততা স্ব \* প্র স্তন্ত্রতা প্রভৃতি কারণে বিদ্ন বিঘটন করে, এইক্ষণে গ্রণমেন্টেব যত্নবারি বিত্তির ৬ হুইলে স্থলটি চিরস্থায়ী হইতে পারে।"

"রাড়ুলি অঞ্চল হইতে এক বন্ধু আমাকে জ্ঞানাইয়াছেন,—হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী কিরপ বিজোৎসাহী ও স্থী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন একটি ঘটনা হইতে তাহা বেশ ব্ঝা যায়। হরিশ্চন্দ্র ১৮৫৮ সন হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন। তথন তিনি তাঁহার সহধর্মিণী ভ্বনমোহিনীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর স্বয়ং ভ্বনমোহিনীকে বাঙ্গালা পাঠ শিক্ষা করিতে সহায়তা করিতেন।

হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বিভালয়টি পরবর্ত্তি কালে শুধু বালিকা বিশ্বালয়ে পরিণত হইয়াছে। বিভালয়টি এখন একটি দ্বিতল গৃহে অবস্থিত। হবিশ্চন্দ্রের স্থগোগ্য পুত্র বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাডুলি অঞ্চলে শিক্ষা প্রসাবের জন্ম বহুসহন্দ্র টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার উপস্বত্বের কতক অংশ বালিকাদের শিক্ষার জন্ম বায়িত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টি এখন আচার্য্য রায় মহাশয়ের মাতা ভূবনমাহিনীর নামে।"

এই স্থলে গত ষাট বংসরে বাঙ্গালা দেশে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া বাঞ্চনীয়। এই ষাট বংসরের শ্বতি আমার মনে জলস্ত আছে।

আমার পিতার বার্ষিক ছয় হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি ছিল।
কিন্তু তাহার পূর্বের হই পুরুষে আমাদের পরিবার যে সম্পত্তি ভোগ
করিয়াছেন, এই আয় তাহার তুলনায় সামায়, কেননা আমার প্রপিতামহ
ও পিতামহ উভয়েই বড চাকুরী করিতেন। আমার পিতা যে অতিরিক্ত
সম্পত্তি লাভ করেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা য়য় য়ে, তাঁহার বিবাহের
সময় আমার পিতামহ আমার মাতাকে প্রায় দশ হাজার টাকার
অলক্ষার যৌতুক দিয়াছিলেন। আমার পিতার যে সব রূপার বাসন
ছিল, তাহার মূল্যও কয়েক হাজার টাকা। আমার মনে পড়ে, আমার
বাল্যকালে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে একই সময় রূপার থালা, বাটি
ইত্যাদিতে থাল্য পরিবেষণ করা হইয়াছিল। আমার মাতা মোগল
বাদশাহের আমলের সোণার মোহর সগর্কে আমাকে দেথাইতেন।
আমার মাতার সম্মতিক্রমে তাঁহার অলক্ষারের কয়য়দংশ বিক্রয় করিয়া

অন্ত লাভবান কারবারে লাগানো হয়। বস্ততঃ, তাঁহার নামে একটি জমিদারীও ক্রয় করা হয়। আমার পিতা অর্থনীতির মূল স্থেরের সংস্কৃশরিচিত ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, অলকারে টাকা আবদ্ধ শ্লেবি দিক্ দ্বিতার পরিচয়; কেননা, তাহাতে কোন লাভ হয় না; তাঁহার হাতে যথেষ্ট নগদ অর্থও ছিল, স্থতরাং তিনি লগ্নী কাববার করেন এবং কয়েক বৎসর পর্যান্ত তাহাতে বেশ লাভ হইয়াছিল। ঐ সময়ে অল্প আয়ের লোকদের পক্ষে টাকা খাটাইবার কোন নিরাপদ উপায় ছিল না এবং চোর ভাকাতদের হাত হইতে চিরজীবনের সঞ্চিত অর্থ কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহা লোকের পক্ষে একটা বিষম উদ্বেশেব বিষয় ছিল। এই কারণেই লোকে সঞ্চিত অর্থ ও অলকার মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিত।

স্তরাং, যথন আমাব পিতা নিজে একটি লোন আফিসেব কারবার খুলিলেন, তথন গ্রামবাদীবা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ উহাতে স্থায়ী স্থদে দাগ্রহে জমা দিতে লাগিল। আমার পিতার সততার খ্যাতি ছিল। এইজন্তও লোকে বিনা দিখায তাঁহার লোন আফিসে টাকা রাখিতে লাগিল। এইরূপে আমার পিতার হাতে নগদ টাকা আসিয়া পডিল। বহু বংসর পবে এই ব্যবসায়ের জন্ম আমার পিতা ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিলেন। আমার পিতার মোট বার্ষিক আয় প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল। এথনকার দিনে এই আয় সামান্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ঐ আয়েই তিনি রাজার হালে বাস করিতেন। ইহার আরও কয়েকটি কারণ ছিল।

আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনকে কেন্দ্র করিয়া যদি চার মাইল ব্যাস লইয়া একটি বৃত্ত অন্ধিক করা যায়, তবে আমাদের অধিকাংশ ভ্সম্পত্তি উহারই মধ্যে পড়ে। ইহা হইতেই সহজে বুঝা যাইবে, আমার পিতা অষ্টাদশ শতান্দীর ইংরাজ স্বোয়ারদের মত বেশ সচ্ছলতা ও জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করিতে পারিতেন; কারণ এই যে, তিনি তাঁহার নিজের প্রজাদের মধ্যেই রাজত্ব করিতেন। আমাদের সদর দরজায় মোটা বাঁশের যপ্তিধারী ছয়জন পাইক বরকলাজ থাকিত। আমার পিতা তাঁহার কাছারী বাড়ীতে সকাল ৮টা হইতে দ্বিপ্রহর পর্যান্ত বসিতেন, ঐ কাছারী যেন গম্পম করিত। তাঁহার এক পার্শ্বে মৃন্দী অন্ত পার্শ্বে থাজালী বসিত এবং নায়েব গোমস্তারা প্রজা ও থাতকদের নিকট হইতে থাজনা লইত বা লগ্নী কারবারের টাকা আদায় করিত।



কাছারীতে বীতিমত মামলা মোকদমার বিচারও হইত। এই বিচার-প্রণালী একটু রুক্ষ হইলেও, উভয় পক্ষের নিকট মোটাম্টি সস্তোষজনক হইত। কেননা, বাদী বিঝ্লীদের সাক্ষ্য বলিতে গেলে প্রকাশ্রেই গ্রহণ করা হইত। বিবাদের বিষয় সকলেরই প্রায় জানা থাকিত এবং যদি কেই মিথ্যা দাক্ষ্য দিয়া বিচারকের চোথে ধুলা দিতে চেষ্টা করিত, তবে তাহা প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আর এখনকার আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যু প্রভৃতি দেওয়ার যে প্রলোভন আছে, তথনকার দিনে তাহা ছিল না। অব্স, এই বিচারপ্রণালী (लावभूक हिन ना। क्ननना, ज्थनकात पितन গ্রামবাদী জমিলারের দংখ্যা বেশী ছিল না এবং এই গ্রামবাসী জমিদারের নিকটেও অনেক সময় चूयरथात ७ व्यनाधू नात्प्रवरमत मात्रफ्ट शहरू इहेछ। वना वाहना वामी वा विवामीरक अधिकाः गरक्टखरे निरक्त स्विधात क्रम এर नारम्बिनियक ঘুষ দিয়া সম্ভষ্ট করিতে হইত। তবে এ বিচারপ্রণালীর একটা দিক প্রশংসনীয় ছিল। রুক্ষ এবং সেকেলে "থারাপ" প্রথায় স্থবিচার (বা অবিচার) কবা হইত, কিন্তু তাহাতে অযথা বিলম্ব হইত না । আর ব্যাপারটা তথন তথনই শেষ হইয়া ঘাইত, তাহা লইয়া বেশী দুর টানা হেচড়া করিতে হইত না; অন্ত একটি অধ্যায়ে আমি এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবিয়াছি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### 'পলাতক' জমিদার—পরিত্যক্ত গ্রাম—জলাভাব— গ্রামগুলি কলেরা ও ম্যালেরিয়ার জন্মন্থান

সেকালে অধিকাংশ জমিদারই আপন আপন প্রজাদের মধ্যে বাস করিতেন। যদিও তাঁহারা কথন কথন অত্যাচার করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের এই একটা গুণ ছিল যে, তাঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে যাহা জোর জবরদন্তী ক্রিয়া আদায় করিতেন, তাহা প্রজাদের মধ্যেই ব্যয় করিতেন, স্তরাং ঐ অর্থ অন্য দিক দিয়া প্রজাদের ঘরেই যাইত। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে খুব অল্প কথায় এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

প্রজানামেবভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীং। সহস্রগুণমুংস্রষ্টু মাদত্তে হি রসং রবি:॥

প্রজাদের মঙ্গলের জন্মই তিনি তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিতেন— রবি যেমন পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ কবে, তাহা সহস্র গুর্ণে ফিরাইয়া দিবার জন্ম (বৃষ্টি প্রভৃতি রূপে)।

১৮৬০ খুষ্টান্দের পর হইতেই জমিদারদের "কলিকাত। প্রবাস" তারস্থ হয় এবং বর্ত্তমানে ঐ ধনী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। ১৮৩০ খুষ্টান্দের মধ্যেই রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, ফরিদপুর, বরিশাল ও নোরাখালির কতকগুলি বড় জমিদারী কলিকাতার ধনীদের হাতে যাইয়া পড়ে। স্কৃতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, ঐতিহাসিক জেমস্ মিল বিলাতের কমস্ব সভায় সিলেক্ট কমিটির সম্মুথে ১৮৩১—৩২ খুঃ সাক্ষ্যদানকালে নিম্নলিখিত মস্কব্য প্রকাশ করেন,—

"জমিদারদের অধিকাংশই কি তাঁহাদের জমিদারীতে বাস করেন ?— আমার বিখাস, জমিদারদের অধিকাংশই জমিদারীতে বাস করেন না, তাঁহারা কলিকাতাবাসী ধনী লোক।

"স্থতরাং জমিদারী বন্দোবস্তের দারা একটি ভূস্বামী ভদ্র সম্প্রদায় স্বষ্টের যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা কার্থ হইয়াছে—স্থামি তাহাই মনে করি।

रांशीन निःह् वनिशारहन—"शृर्द्ध कात्राक्षक कतिशे शासना जानारम्ब

প্রথা ছিল। নীলামের প্রথা তাহা অপেক্ষা কম কঠোর হইলেও ইহার ফলে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর কুঠারাঘাত করা হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার ২২ বংসরের মধ্যে বাংলার এক তৃতীয়াংশ এমন কি অর্দ্ধেক ঐতিদারী নীলামেব ফলে কলিকাতাবাসী ভৃস্বামীদের হাতে পড়িল।" (১)

এই নিন্দনীয় প্রথা দেশের যে কি ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ব্রিটিশ শাসনেব পূর্বের পূক্ষরিদী খনন এবং বাঁধ বা রাস্তা নিশ্মাণ করা এদেশের চিরাচরিত প্রথা ছিল। বাঁকুড়া জেলায় পূর্বের্চ পানীয় জল এবং সেচনকার্য্যের জন্ম বছ জলাধার খনন করা হইত। এখন দে গুলির কিরপ তর্দ্ধণা হইয়াছে, তাহা আমি পরে দেখাইব। নিম্নবঙ্গেও যে ঐরপ স্থাবস্থা ছিল তাহাব কথাই আমি এখন বলিব। প্রাতঃশারণীয় বাণী ভবানী তাহার বিস্তৃত জমিদারীতে অসংখ্য পূক্ষরিদী খনন করান। ১৬শ ও ১৭শ শতান্দীতে যে সমস্ত হিন্দু সামন্থবাজ্ঞগা মোগল প্রতাপ উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলা দেশে প্রাধান্য স্থাপন করেন, তাহার। বহু স্থ্রহৎ (কতকগুলি বছ বছ হদের মত) পূক্ষরিদী খনন কবান। ঐ গুলি এখনও আনাদের মনে প্রশংসার ভাব জাগ্রত করে। নিম্নবঙ্গে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী মৃদলমান পীর ও গাজীগণ এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রধানতঃ, এই কারণেই হিন্দুদেব মনে তাহাদের শ্বতি অক্ষয় হইয়া আছে। তাহারা কেবল যে ঐ সব পীর ও গাজীর দরগায় 'সিন্ধি' দেয়, তাহা নহে, তাহাদেব নামে বার্ষিক মেলাও বসায়।

রাজা সীতাবাম রায়েব পুন্ধরিণী সম্বন্ধে ওয়েইলাও বলেন,—"১৭০ বৎসর পরেও উহাই জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ জলাধার। ইহার আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৪৫০ গজ হইতে ৫০০ গজ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৫০ গজ হইতে ২০০ গজ। ইহাতে কোন সময়েই ১৮ ফিট হইতে ২০ ফিটের কম গভীর জল

<sup>(</sup>১) প্রথম প্রথম যে জেলায় জমিদারী দেখানে উচা নালাম চইত না, 'বোর্ড অব রেভেনিউয়ের' কলিকাতাব আফিসে নীলাম চইত। এই কারণে বছ জাল জুয়াচুরীব অবসর ঘটিত এবং নীলামেব কঠোরতা বৃদ্ধি পাইত। তথনকার "কলিকাতা কুলেজেটের" অধিকাংশই নীলামেব বিজ্ঞাপনে পূর্ণ থাকিত। কথনও কখনও এজ্ঞ অতিরিক্ত পত্রও ছাপা চইত।—সিংহ, "ইকনমিক অ্যানালস্", ফুটনোট, ২৭২ পু:।

থাকে না। সীতারামের ইহাই সর্বপ্রধান কীর্ত্তি এবং তিনি একমাত্র ইহার সঙ্কেই নিজের নাম—"রাম" যোগ করিয়াছিলেন।"—ওয়েষ্টল্যাগু, "যশোহর", ২৯ পৃ:। (২)

প্রাচীন জমিদারদের প্রাসাদোপম বড় বড় বাড়ী র্র্মণাণ করিতে নিপুণ রাজমিল্লী ও স্থপতিদের অন্নসংস্থান হইত, স্থাপত্যশিল্পেরও উন্নতি হইত। কিন্তু বড় বড় অভিজাত বংশের লোপ এবং প্রধানতঃ তাহাদের বংশধরদের প্রাম ত্যাগের ফলে ঐ সমস্ত শিল্পীরা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অধিকাংশ প্রাচীন জমিদারদের সভায় সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ থাকিতেন, ইহারাও লোপ পাইতেছেন। পুরাতন পুষ্করিণীগুলি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ঐ স্থান ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে ৬ মাস হইতে ৮ মাস পর্যান্ত গ্রামে জলাভাবে অতি সাধারণ এবং কর্দ্মসূর্ণ ডোবাব দ্বারা যে পানীয় জল সরবরাহ হয়, তাহা "গলিত জঞ্জাল" অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নহে। এই সব স্থানে প্রতি বৎসর কলের। ম্যালেরিয়াতে বহুলোকের মৃত্যু হয়। ঘন জঙ্গল ও ঝোপ ঝাড়ের দ্বারা রুদ্ধ-আলোক এই সব গ্রাম ম্যালেরিয়ার স্থাষ্টি করে। যাহারা পারে, তাহারা সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে যাইয়া বাস করে। কলেক্তে শিক্ষিত সম্প্রদায় অন্যত্ত কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকা

দক্ষিণ সাহাবাজপুর এবং হাতিযাতে বহু পুছবিণী আছে। ঐ গুলি নির্মাণ কবিতে নিশ্চয়ই বহু অর্থ বায় হইয়াছে। পুছবিণীগুলিব চাবিদিকে সমুদ্রেব লোণাজল প্রবেশ নিবাবণ কবিবার জন্ম উচ্চ বাঁধ আছে। — "বাথবগঞ্জ", ১০ পুঃ। কাচুয়া হইতে অল্প দ্বে কালাইলা নদীৰ মুখেব নিকটে একটি বৃহৎ পুছবিণী নির্মাণ করিবাব জন্ম কমলাব নাম বিখ্যাত। পুছবিণীটি এখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিগু যাহা অবশেষ আছে তাহাতেই বুঝা যায়, জেলাব নধ্যে উহাই স্ক্রিপিকা বহু পুছবিণী। বিখ্যাত তুর্গাসাগর হইতেও উহা আয়তনে বছ। — "বাথবগঞ্জ", — ৭৪ পঃ।

<sup>(</sup>২) বেভাবেজ তাঁচাব "বাধরগঞ্জ" গ্রন্থে এই রূপ বড বড় পুছবিণীব বিবরণ দিয়াছেন:—"এই পুছবিণী খনন করিতে নয় লক টাকা বায় চইয়াছিল। এই পুছবিণীতে এখন জল নাই। কিছু কমলাব মহংকায়্য বার্থ হয় নাই। এই পুছবিণীব ওছ তলদেশে এখন প্রচ্ব ধান হয় এবং ইহার চাবিদিকেব বাঁধেব উপর তেঁতুল ও অক্যাক্স ফলবুক্ষপূর্ণ, বাঁশঝাড ঘেবা ৪০।৪৫টি কুম্কের গৃহ দেখা য়ায় চারিদিকের জলাজমি হইতে উদ্ধে অবস্থিত এই সব বাড়ী দেখিতে মনোহর। একজন বিলুপ্ত-শ্বতি বাঙ্গালী রাজকুমানীব মহৎ অস্তঃকরণের দানেই আৰু তাহাদের এই স্থ-এম্বর্মা ।" কর্ণাট অঞ্চলে জমিদারদের খনিত পুছরিণী সমূহের উল্লেখ করিয়। বার্কও উচ্চ প্রশংসা ক্বিয়াছেন।" —বাধরগঞ্জ, ৭৫—৭৬ গ্রঃ।

বর্জন করে, স্থতরাং তাহারাও গ্রামত্যাগী, ভদ্রলোকদের মধ্যে যাহারা অলস ও পরজীবী তাহারা এবং ক্লমকগণই কেবল গ্রামে থাকে। গ্রামত্যাগী জমিদারগণ কলিকাতার চৌরসূী অঞ্চলে বাসা বাঁধিয়া বর্ত্তমান 'সভ্য জীবনের' আধুনিকতম অভ্যাসগুলিও গ্রহণ কার্য়াছে। (৩)

এই সব সভ্য জমিদারদের স্থসজ্জিত বৈঠকখানায় স্বদেশজাত আসবাব প্রায়ই দেশিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের "গ্যাবেজে" "বোলস্ রয়েস" বা "ডজ্জ" গাড়ী বিরাজ করে। আমি যথন এই কয়েক পংক্তি লিখিতেছি, তখন আমার মনে পড়িতেছে, একখানি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্তের কথা, ইহার পূরা এক পৃষ্ঠায় মোটরগাড়ীর বিজ্ঞাপন থাকে—উহার শিরোনামায় লিখিত থাকে—"বিলাস ও ঐশ্বর্থ্যের আধার।" এই বিজ্ঞাপন আমাদের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন জমিদার ও ব্যারিষ্টারদের মন প্রশুক্ক করে।

বড় বড ইংরাজ বণিক অথবা মাড়োয়ারী বণিকেরা এই সব বিলাস ভোগ করে বটে, কিন্তু তাহারা ব্যবসায়ী লোক। হয়ত ৫।৭টা জুট মিলের দালাল বা ম্যানেজিং এজেণ্টরূপে তাহাদিগকে বজবজ হইতে

<sup>(</sup>৩) ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা বৃটিশ অধিকাবভুক্ত হয়। ইতিমধ্যেই গ্রামত্যাগী জমিদাব দল সেথানে দেখা দিয়াছে।

<sup>&</sup>quot;তালুকদারেবা প্রজাদেব জ্যেষ্ঠভাতাব মত, এই কথাব এথন কি মূল্য আছে ? আমি বলিতে বাধ্য যে, আমবা কোন কোন বয়স্ক প্রজাকে দেখিলাম, যাহাবা সেকালের কথা এখনও শ্বরণ করে। তখন তাহারা তালুকদাবেব আশ্রয়ে বাস করিত। এই তালুকদাবেরা জমিদারীতেই বাস করিত। তাহাদেব চক্ষ্-কর্ণ সর্ব্বদা সজাগ থাকিত এবং নিজেবা ব্যতীত অন্ত কাহাকেও প্রজাদেব উপব অত্যাচার, উৎপীতন করিতে দিত না। কিন্তু তাহাবা গত ৩০ বৎসবেব মধ্যে লক্ষ্ণে সহরে বড বড প্রাসাদ নিশ্মণ করিয়া বাস করিতেছে, আর নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি অধস্তন কশ্মচারীরা তাহাদেব জমিদারী চালাইতেছে। —গোইন, "ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স"—২৬২-৬৩ পৃঃ।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শবংচক্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "পল্লীসমাজে" বর্তমানকালের ভাব তাঁহার অনুকুবনীয় ভাষা ও ভাবের দ্বারা অন্ধিত কবিয়াছেন।

আর একথানি সন্ত প্রকাশিত উপ্রাচে ( "বিত্যুৎলেখা"—প্রফুরকুমার সবকার), বাঙ্গলার পল্লীর 'ভদ্রলোক' অধিবাসীদের কি গভীর অধ্যপতন হইয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অবস্থার উন্নতি কবিবার চেষ্টা তাহারা কিরপে প্রাণপণে প্রতিরোধ করের, এমন কি পুছরিণী-সংস্কার পর্যান্ত করিতে দেয় না, এই সবক্থা চিত্রিত হইয়াছে। এখানে নৃতন ভাব ও আদর্শ লইয়া একজন সংস্কার প্রয়াসী শিক্ষিত যুবক আসিয়াছেন, কিন্তু গ্রামবাসী গোঁড়ার দল তাহাকে শেষ পর্যান্ত গ্রাম হইতে বিতাভিত করিল।

কাঁকিনাডা পর্যন্ত দৌডাইতে হয়। স্থতরাং তাহাদের দৈনিক কার্য্যের জন্ম তাহাদিগকে তৃই একথানি মোটর গাড়ী বাধিতে হয়। (৪) তাহাবা যাহা ব্যয় করে, তাহা অপেক্ষা শত গুণ বা সহস্র গুণ অর্থ অর্জন করে বর্বং বহুক্ষেত্রে তাহার। প্রকৃতই ধনোংপাদক। কিন্ধু আমাদের পাশ্চাতাভাবাপন্ন জমিদারগণ বা বাবের বড় ব্যাবিপ্তাবের। পরজীবী মাত্র। তাহার দেশের ধন এক প্রসাও বৃদ্ধি করে না, উপবন্ত দেশের কৃষকদের শোণিততৃল অর্থ শোষণ করিয়া বাহিরে চালান দিবার তাহাবাই প্রধান যন্ত্রন্থরপ হইয় দাভাইয়াছে।

ললিত মাধব সেনগুপ্ত, এম, এ, ১৯৩০ সালেব ৬ই জুলাইয়েব 'আাড্ভাান্স পত্তে এই "পবিত্যক্ত গ্রাম" সম্বন্ধে লিথিয়াছেন :—

"যদি কেই বাংলার পল্লীতে গিয়া ছদিন থাকেন, তিনিই পল্লীবাদীদের জীবনযাত্রান প্রণালী দেখিয়া স্তম্ভিত ইইবেন। বস্তুত:, এখন পল্লীজীবনের প্রধান লক্ষণই ইইতেছে—আলস্তা। কোন গ্রামবাদী দিনের অধিকাংশ সময় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বদিয়া গল্পজ্জব করিতেছে, এ দৃশ্য প্রাযই দেখা যায়। এমন কি ফদলের সময়েও তাহাকে তেমন উৎসাহী দেখা যায় না।

<sup>(</sup>৪) লাড কেব্ল ভালাৰ মৃত্য সময়ে ৰাও এও কোংব<sup>®</sup> কৰ্তা ছিলেন এবং এ কোম্পানী ১৬টি মিল সহ ১১টি জ্ড মিল কোম্পানী প্ৰিটালনা কবিত।

<sup>&</sup>quot;বাছাব। আজকাল মোটৰ গাড়ীতে অমণ কৰে, তাছাদেৰ মৰে শতকৰা দশক্ষমও ভবিষ্যতেৰ দিকে চাহিলে মোটৰ গাড়ী ৰাখিতে পাৰে না"— জ ক্ৰফোড়; ইনি বৰ্ত্তমান খ্লেৰ বিলামিতাৰ ভাঁৱ সমালোচক। পাঁচ বংসৰ পূৰ্বে বাৰ্ণে ট নামক স্থানে ভিনি বলেন,— "যদি ব্যক্তিগত সম্পতি না থাকে, তবে একজন কাউটি কোট জজেবও মোটৰ গাড়ী বাগিবাৰ অধিকাৰ নাই, কেননা কেবল মাত্ৰ ভাঁছাৰ বেতন (বাৰ্ণিক ১৫০০ পাউও) মোটৰ বাহিবাৰ পক্ষে ব্যক্তি নতে।"

জজ এফার্ড আনও বলেন.— "আজকাল চার্বিদিকেই অমিতব্যয়িতাৰ প্রভাব, যে সমস্ত লোক আদালতে আসে তাহাবা নিজেদেৰ ক্ষমতাৰ অতিবিক্ত বিলাসে জীবন যাপন কৰে। লোকে ধাৰে বিবাহ কৰে এবং দেনায় ও মামলায় জীবন কাটায়।" একজন এমিক বালিকা ৬ শিলিং ১১ পেন্স মূল্যেৰ দস্তানা পবিবে, ইহা তিনি কলস্কেব ব্যাপাৰ মনে কৰেন। এবং যথন তিনি শুনিলেন যে, তাহাৰ জুতাৰ মূল্য ১ পাউগু, কাট ১০ শি, ১১ পে এবং কোট ৫ গিনি, তিনি সভাই মন্মাহত হইলেন।

ইংলণ্ডেন মত ধনী দেশেব পক্ষে যদি এই সব মন্তব্য প্রয়োগ করা হয়, তবে বলিতে হয়, আমাদেন দেশে যাহারা মোটর গাড়ী ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে হাজারকবা একজনেবও ঐকপ বিলাসিতা করিবাব অধিকাব নাই।

সে তাহার পিতৃপিতামহের চাষের প্রণালী যন্ত্রচালিতবং অবলম্বন করে এবং ফসলের সময় গেলেই, আবার পূর্ববং আলস্ত্রে কাল যাপন করে। বংসরের পর বংসর পুতৃত্বের মত যে ভাবে সে চাষ করিয়া আসিতেছে, সে চিস্তাও করে না—তাহা অপেক্ষা কোন উন্নতত্তর প্রণালী অবলম্বন করা বায় কি না।

স্তবাং গ্রামের প্রধান লক্ষণই হইল আলস্ত। আর আলস্তের স্বাভাবিক পরিণাম দারিদ্রা, দানিদ্রের পরিণামে কলহ, মামলা মোকদমা এবং অ্যান্ত অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। মান্ত্র সব সময়েই অলস ইইয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে কিছু না কিছু করিতেই হইবে। অলস মস্তিদ্ধেই যত বকমের শয়তানী বৃদ্ধির উদয় হয়। কাজেই পলীবাসীয়া পরস্পারের সঙ্গে কলহ করে, একের বিরুদ্ধে অন্তকে প্ররোচিত করে এবং যাহারা তাহাদের আন্তরিক উপকার করিতে চেটা করে, তাহাদেরই অনিষ্ট করে। এইরূপে তাহারা তাহাদের সময় ও অর্থের অপবয়য় করে,—যদি সে গুলি য়থার্থ কাজে লাগানো যাইত, তবে পলীর প্রাণ-শোষণকারী বহু সামাজিক ও আর্থিক ব্যাধি দূর হইতে পারিত।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## গ্রামে শিক্ষালাভ—কলিকাতায় গমর্ন— কলিকাতা—অতীত ও বর্ত্তমান

আমার নিজের জীবনের কথা আবার বলিতে আরম্ভ করিব। আমার তুই জ্যেষ্ঠল্রাতা এবং আমি আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্যস্থলে বাল্য শিক্ষালাভ করি। আমার জ্যেষ্ঠল্রাতা যথন মাইনর বৃত্তি পবীক্ষার পাশ করেন, তথন এমন এক অবস্থার স্থাষ্ট হইল যে আমার পিতার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে কথা পরে বলিব। আমার নয় বৎসর বয়স পর্যাস্ত আমি গ্রাম্য বিস্থালয়ে শিক্ষালাভ করি।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। তথন আমার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল, তাহার স্মৃতি এথনও আমার মনে স্পষ্ট হইয়া আছে। আমার পিতা ঝামাপুকুর লেন এবং রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর বিপরীত দিকে বাড়ী নেন। দেবৈক্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচক্র সেন তথন সবেমাত্র তাঁহার কৃতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পিতার বাসা ঐ সমাজের খুব নিকটে ছিল। দিগম্বর মিত্রের অতিথিপরায়ণতা বিখ্যাত ছিল। তাঁহার বন্ধুরা সর্ব্বদাই সেখানে সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন এবং কয়েক বৎসর পর্যান্ত আমার পিতা প্রায়ই সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। পিতা পরবর্ত্তী জীবনে প্রায়ই আমাদের নিকট দিগম্বর মিত্র এবং রাজেক্রলাল মিত্র, হেমচক্র কর, ম্রলীধর সেন প্রভৃতি তথনকার দিনের জন্মান্ত বিখ্যাত ব্যক্তির কথা বলিতেন।

আমি আগষ্ট মাস মহানন্দে কলিকাতায় কাটাইলাম এবং প্রায় প্রতিদিনই নৃতন নৃতন দৃষ্ঠা দেখিতাম। আমার চক্ষ্র সমুথে এক নৃতন জগতের দৃষ্ঠা আবিভূতি হইল। তথন নৃতন জলের কল কেবল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সহরবাসীরা পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোঁড়া হিন্দুরা অপবিত্রবোধে এ জল ব্যবহার করিতে তখনও ইতন্ততঃ করিতেছে। কিন্তু জলের বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষই শেষে জয়ী হইল। ক্রমে ক্রমে স্থায়, যুক্তি এবং স্থবিধা বোধ কুসংস্থারকে দ্রীভূত করিল ও সর্বতা উহার ব্যবহার প্রচলিত হইল। মাটির নীচের পদ্মনালী নির্মাণ কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৭• খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অবস্থা কেমন ছিল তাহার চিত্র যদি এখনকার লোকের নিকট কেহ অন্ধিত করে, তবে তাহারা হয়তো তাহা চিনিতেই পারিবে না। সহরের উত্তরাংশে দেশীয় লোকের বসতিস্থানে রাস্তার হইধারে খোলা নর্দাম! ছিল, আর তাহা হইতে জ্বন্স হুর্গদ্ধ উঠিত। বাডীর সংলগ্ন পায়ধানাগুলি গলিত মলকুগু ছিল বলিলেই হয়। ঐ গুলি পরিষ্কার করিবার ভার গৃহের অধিবাসীদের উপরই ছিল, আর সে ব্যবস্থা ছিল একেবারে আদিম যুগের। সহরবাসীরা অসীম ধৈর্যাসহকারে মশা ও মাছির উপস্থব সহ্থ করিত।

স্বয়েজ থাল তথন সবেমাত্র থোলা হইয়াছে। কিন্তু হুগলী নদীতে মাত্র কয়েকথানি সাগরগামী ষ্টিমার ছিল, তথনও অসংখ্য পালের জাছাজ ও তাহার মাস্তলে হুগলী নদী আচ্ছন্ন। হাইকোট এবং মিউজিয়ামের ন্তন বাড়ী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তথনও কলিকাতায় কোন চিড়িয়াখানা হয় নাই। তবে 'মার্কল প্রাসাদের' রাজা রাজেজ্র মিল্লকের বাড়ী একটা ছোটখাট চিডিয়াখানা ছিল এবং বহু দশকের ভিড সেখানে হইত। হুগলী নদীর ধারে তথন আধ ডজনেরও কম জুটমিল ছিল।(১)

মাডোয়ারী কর্তৃক বাঙ্গালার অর্থনৈতিক বিজয়ের লক্ষণ তথনও স্পষ্ট দেখা দেয় নাই। এই বিজয় জবশু একটি প্রবল যুদ্ধে করা হয় নাই, ক্রমে ক্রমে ধীরে, শাস্তভাবে তাহারা বাঙ্গলা দেশকে আর্থিক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছে।

এক শতাকী পূর্ব্বে মতিলাল শীল, রামহলাল দে, অক্রুর দত্ত এবং আরও অনেকে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায়ে ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন। প্রবর্ত্তীকালে শিবকৃষ্ণ দা এবং রাজা হুয়ীকেশ লাহার পূর্ব্বপূর্ক্ষ প্রাণক্ত্বফ লাহা যথাক্রমে আমদানী লৌহ ব্যবসায়ে এবং বস্ত্ব ব্যবসায়ে প্রভৃত ঐশব্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পুরাতন হিন্দু কলেজের অক্ততম প্রতিভাশালী ছাত্র

<sup>(</sup>১) ১৮৬ --- ৭ - এই দশ বৎসরে ৫টা মিল ২৫ -টি তাঁতসহ কার্যা করিতেছে।

— ওরাদেশ, 'রোমান্স অব জুট," ২৬ পৃঃ।

ডিরোজিওর শিষ্য রামগোপাল ঘোষ, প্রসিদ্ধ বক্তা এবং রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁহাকে বিলাতের এক পত্র ''ভাবতীয় ডেমস্থেনিস'' এই আখ্যা দিয়াছিলেন। বামগোপাল ঘোষ তাঁহার অধিকাংশ সহাধ্যায়ীর সরকারী চাকুরী গ্রহণেব জ্বল ব্যগ্র হন নাই। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন এবং একজন ইংরাজ অংশীদারেন সঙ্গে 'কেলসাল ও ঘোষ' नारम कार्य थुलन । (२) वामर्शामान घारधन वस ७ मुटीर्थ भारीहाँ। মিত্র সরকারী চাকুরী অপেক্ষা ব্যবদা-বাণিজাট ব্যণীয় মনে করিয়াছিলেন। তাহাব আমেরিকার সঙ্গে বাবসায় ছিল। ব্রিটশদেব আগ্রমনের প্রথম সময হইতেই বাশালীবা ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কার্মসমূহের 'বেনিয়ান' (মুংস্থাদি) ছিলেন এবং এই উপায়ে তাহার। বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। আমি যথন প্রথম কলিকাতায় আসি, তথন পর্যান্ত গোরাচাঁদ দত্ত, ঈশান বস্থ এবং অন্যান্ত বিখ্যাত 'বেনিয়ান'দেব শ্বতি বাঙ্গালীদের মধ্যে জাগ্রত ছিল। কিন্তু এই স্ব প্রথম আমলের বাঙ্গালী মহাজন এবং বেনিয়ানেবা নিজেদের বংশাবলীর জন্ম ধরংসের বীজ বপন করিয়া পিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী ফলে জমিদারী কিনিবার প্রলোভনে সহজেই তথনকার ধনীদেব মন আরুষ্ট হইত। আর এক দিকে "সুখ্যান্ত আইন" এবং মুক্তা দিকে মালিকদের আলম্ম, বিলাদিত। ও উচ্ছুম্বতাৰ ছক্ত ছমিদারীও দর্বদা নালামে চড়িত। জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতারা সাধারণতঃ স্বনামধন্ত ব্যক্তি ছিলেন, নিজেদের শক্তিতে জমিদারী কবিদেন, স্বৰ্ধাং ঠাহারা প্রায়ই উচ্চুন্থল স্বভাবের লোক হইতেন না। কিন্তু তাঁহাদেব বংশধরেরা "রূপার ঝিতুক'' মুথে লুইয়াই জন্মগ্রহণ কবিত, নিজের চেপ্তায় কিছুই তাহাদের করিতে হইড না এবং ইহাদের চারিদিকে মোসাহেব ও পরগাছার দল ঘিরিয়া থাকিত। স্থভরাং তাহারা যে বিলাসী ও উচ্চৃত্খল হইত, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়

<sup>(</sup>২) ছাত্রাবস্থাতে? অবকাশ সময়ে ঘোষ বাজাবের অবস্থা এবং দেশের উৎপন্ন দ্রব্যজাতের বিষয় আলোচনা করিতে থাকেন। ২০ বংসর বয়সের পূর্বেই তিনি মাল আমদানী ওকেব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রথমে বেনিয়ান, পরে অংশীদাব কপে একটি ইউরোপীয় কার্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি নিজ্ঞের ব্যবদা আবস্তু করেন। তাঁহার ফার্মের নাম হইল আর, জি, ঘোষ এও কোং—রেঙ্গুনে ও আকিয়াবে তাঁহার কোম্পানীর শাখা ছিল। তিনি ব্যবদায়ে সাফ্ল্যালাভ কবেন এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন কবেন। বাকলাগু—"Bengal under the Lt. Governors". —১০২৪ পৃঃ।

নহে। তাহারা নিজেদের মান্সিক উন্নতিব জন্ম কোন চেষ্টা করিত না, কেবল বিলাদ-বাসনে ডুবিরা থাকিত। "অলস মস্তিক্ষ সম্মতানের কারখানা।" ডা: জনসনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়,—"জ্যেষ্ঠাধিকারের পরিণাম কি ?" তিনি উত্তর দেন যে, "ইহার ফলে পরিবারে কেবল একজন নির্বোধকেই সৃষ্টি করা হয়।" কিন্তু হিন্দুদের এবং ততোধিক মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় পৈতৃক সম্পত্তি অসংখ্য সমান অংশে বিভক্ত হয় এবং তাহার ফলে অসংখ্য মৃঢ়, নির্বোধ এবং উচ্চ্ছ্র্লের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত হয়।

বাঁহার। ইউরোপীয়দেব গদীর বেনিযান ছিলেন, অথবা বাঁহারা ব্যবসা বাণিছ্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা যে পরিশ্রমী, কর্মাঠ, উত্যোগী ও সহিষ্ণু মাডবার, যোধপুর ও বিকানীরের অধিবাসীদের ছারা ক্রমে ক্রমে বাণিজাক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ১৮৭০ গুষ্টাব্দের সমযেই বড়বাজাবের অনেক অংশ তাহাদের হাতে যাইয়া পডে। কিন্তু তথনও কতকগুলি বড বড বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ছিল, যাহাদের প্রপ্রক্ষবা ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর সহিত কারবার করিয়াছিলেন।

কিন্তু স্থ্যেজ থাল খোলাব পর হইতে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসায়ক্ষেত্রে যুগাস্তর উপস্থিত হইল। ইহার ফল কিরপ হইয়াছে, তাহা কলিকাতার ১৮৭০ সালের আমদানী বপ্তানীর হিসাবের সঙ্গে ১৯২৭—২৮ সালের হিসাবের তুলন। করিলেই বুঝা যায। (৩) লগুন, লিভারপুল এবং গ্লাসগো বোম্বাই ও কলিকাতার নিকটতর হইল। আর রেলওয়ের জ্বুত বিস্তৃতি

টাক।

১৮৭০—৭১ ১৬,৯৩,৯৮,১৮০ ১৯২৭—২৮ ৮৩,৫৯,২৪,৭৩৪
কলিকাতাব বলব হইতে মোট বস্তানী পণ্যজাতেব মূল্য (গ্ৰণ্মেণ্ট ষ্টোৰ্স কাৰ্

|                      | 7 to de 47            | \$ <i>≥</i> 58 € −− 5 € |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ভাৰতীয় পণ্যন্ত্ৰব্য | >২,৫৭,৮২,৯৩৫          | ১৩৭,৬৭,৩৮,৭৭৯           |
| विदम्मी প्रशास्त्र   | ३३,७४,०१७             | 90,26,422               |
| মোট—                 | २२, <b>११,२</b> ३,8৮৮ | ১৩৮,৩৮,৩৪,৬০১           |

উছা হইতে দেখা যাইবে ষে, আমদানী ও রপ্তানী পণ্যদ্রব্যেব মূল্য প্রায় ছয় গুণ বাড়িয়াছে।

<sup>(</sup>৩) কলিকাতাৰ বৰূবে নোট আমদানী পণ্যজাতেৰ মূল্য (গ্ৰণ্মেণ্ট ষ্টোস বাতীত):---

ও তাহার সন্দে দেশের অভ্যস্তরের ষ্টিমার সার্ভিস—সেই নৈকট্য আরও বৃদ্ধি করিল। বড়বাজার ও ক্লাইভ ষ্ট্রীট এখন মাডোয়ারী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীতে পূর্ব এবং বালালীরা বলিতে গেলে স্বেচ্ছাক্রমেই বাণিজ্ঞা-জ্বগত হইতে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত হইয়াছে। বডবাজারের দক্ষিণ অংশের বেখানে রয়েল এক্সচেঞ্জ, ব্যান্ধ ও শেয়ার বাজার আছে, সেখানে ইউরোপীয় বণিকদের প্রাধান্ত, কিন্তু সেখানে প্রত্যহ যে কোটি কোটি টাকার কারবার চলিতেছে তাহার সঙ্গে মাডোয়ারী ও ভাটিয়াদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই অঞ্চলের, তথা বডবাজারের জমির স্বত্ব পর্যান্ত বাঙ্গালীদের হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। অভাবে পডিয়াই বাঙ্গালীকে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছে। একটা জাতির জীবনে যে ত্মজাভ স্থোগ আসে, তাহা এইভাবে কাডিয়া লইতে দেওয়া হইল। বাংলা তাহার স্থোগ চিরকালের জন্ম হারাইয়াছে। তাহার প্রাচীন অভিজ্ঞাত বংশের বংশধরগণ এবং ভন্সলোক সম্প্রদায় তাহাদের নিজের জন্মভূমিতেই গৃহহীন ভবঘুবে হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা হয় অনশনে আছে, অথবা সামান্ত বেতনে কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছে।

এখন আমার নিজের কথা বলি। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাত। মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করাতে, তাঁহাকে শিক্ষা শেষ করিবার জন্য কলিকাতার আদিতে হইল। আমার অগ্রন্ধ এবং আমি এম, ই, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। আমার পিতার পক্ষে এখন একটা গুরুতর অবস্থার স্পষ্ট হইল। তিনি সাধারণ পদ্ধীবাদী ভদ্রলোকের চেরে বেশী শিক্ষিত ছিলেন এবং কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্থতরাং তাঁহার ছেলেরাও ধাহাতে তৎকালীন উচ্চতম শিক্ষা পার, এজন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। তখনকার দিনে আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতার আদিতে নৌকায় ০া৪ দিন লাগিত। কিন্তু বর্ত্তমান বেলওয়ে ও স্থামারেয়েগে পথের দূরত্ব কমিরা গিয়াছে, এখন ১৪ ঘন্টায় আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতায় আদা যায়। তৃথন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শনাধীনে কোন প্রাদাদতুল্য হোটেল বা 'মেদ' ছিল না। আমার পিতার সন্মুখে তৃইটি মাত্র পথ ছিল। প্রথম, একজন শিক্ষক অভিভাবকের অধীনে কলিকাতায় তাঁহার ছেলেদের জন্য একটি পৃথক্ষরাদা রাখা; থিতীয়, গ্রাম হইতে নিজেরাই কলিকাতায় আদিরা

বাস করা এবং স্বয়ং ছেলেদের তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু এই শেষোক্ত পথেও অত্যস্ত অস্থবিধা ছিল। আমার পিতা বড জমিদার ছিলেন না এবং উপযুক্ত বেতন দিয়া কোন বিশ্বস্ত কর্মচারীর উপর গ্রামের সম্পত্তির ভার নান্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার জমিদারী কতকগুলি ছোট ছোট তালুকের সমষ্টি ছিল এবং তিনি ব্যাহিং ও মহাঙ্গনীর কারবারও আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত কারবারে তিনি সম্পত্তি বন্ধক রাথিয়া বহু লোককে টাকা ধার দিয়াছিলেন। স্থতরাং তাঁহার পক্ষে গ্রামে থাকিয়া ঐ সমস্ত সম্পত্তি ও কারবার নিজে দেখা অপরিহার্য্য ছিল। দীর্ঘকালের জন্য গ্রাম ছাডিয়া দূরে বাস করা তাঁহার পক্ষে স্বভাবতই ঘোর ক্ষতিকর। কোন্ পথ অবলম্বন করা হইবে, তাহা লইয়া আমাদের পরিবাবে আলোচনা চলিতে লাগিল। আমার মনে আছে, পিতা ও মাতার মধ্যে ইহা লইয়া প্রায়ই আলোচনা হইত এবং এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত মীমাংদা করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন ছিল। অবশেষে স্থির হইল যে, পিতামাতাই ছেলেদের লইয়া কলিকাতায় থাকিবেন, অন্যথা অল্পবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে বিদেশে বাসা প্রভৃতির বন্দোবন্ত করিয়া থাকা অসম্ভব।

আমার পিতা তাঁহার পল্লীজীবনের একটি অভাবের কথা বলিয়া প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। পল্লীর যে ভদ্রসমাজের মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে হইত, তাহার বিরুদ্ধে তিনি অনেক সময়ই অভিযোগ করিতেন। পল্লীর ভদ্রলোকেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করিতেন। হাকেজ, সাদি এবং বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিকদের গ্রন্থ পাঠে বাহার মন ও চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, যিনি রামতমু লাহিড়ীর পদমূলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তিনি শিক্ষায় অর্দ্ধশতান্দী পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারগ্রন্থ গোঁড়ামিতে পূর্ণ লোকদের সংসর্গে আনন্দলাভ করিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। তুই একটি দৃষ্টাস্ক দিলে আমার বক্তব্য পরিক্ষট হইবে।

বিভাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা নব্য বাললার মন অধিকার করিয়াছিল এবং আমার পিতা এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ কার্য্যতঃ প্রমাণ করিবার জন্ম ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের ছলে মোহনলাল বিভাবাগীশ নামক একজন পণ্ডিত ছিলেন। টোলে-পড়া শিক্ষিত ব্রাহ্মণ হইলেও, তিনি তাঁহার পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত সহজেই বিধবা বিবাহ করিতে সন্মত হইলেন।

### প্রাচীন ও নবীন

এই "ধর্ম-বিরুদ্ধ" বিবাহের কথা দাবানলের স্থায় চারিদিকে ছড়াইয়া পাডিল এবং শীঘ্রই যশোরে আমার পিতামহের কাণে যাইয়া পৌছিল। পিতামহ গোঁডা হিন্দু ছিলেন, স্বতবাং এই 'ঘোব অপরাধের' কথা শুনিয়া তিনি শুক্তিত হইলেন। তিনি পান্ধীর তাক বসাইয়া তাডাতাডি যশোর হইতে রাডুলিতে আসিলেন এবং বিধবা বিবাহ বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। আমার পিতাকে বাধ্য হইয়া এই আদেশ মানিতে হইল এবং বিধবা বিবাহ দেওয়া আর ঘটিল না।

আমার পিতামহের শ্রান্ধে, পার্যস্থ গ্রামেব বছলোক ঐ অন্থর্চানে যোগ দিতে অস্বীকার করিল; কেননা, আমার পিত। তাহাদের মতে 'মেচ্চ' হইষা গিয়াছিলেন। এমন কণাও প্রচারিত হইল যে, জনৈক প্রতিবাসীর হারাণো বাছুরটিকে প্রক্রতপক্ষে হত্যা করিয়া চপ কাটলেট ইত্যাদি স্থাত্য রন্ধনপূর্বক টেবিলে পবিবেষণ করা হইষাছে। সাতক্ষীরার জমিদার উমানাথ রায় একটা ছড়া বাঁবিয়াছিলেন, তথনকার দিনে ঐ ছড়া খ্ব লোকপ্রিয় হইয়াছিল। ছড়ার প্রথম অন্তরাটি এইরপ:—

"হা রুফঃ, হা হবি, এ কি ঘটাইল, রাড লি টাকীর (৪) ভায় দেশ মজাইল।"

<sup>(</sup>৪) টাকীব (২৪ পরগণা) কালীনাথ মুশী রামমোহন রায়েব সংস্কার আন্দোলনের একজন সমর্থক ছিলেন এবং সেই কারণে গ্রামের গোঁডারা তাঁহার উপর বজ্জা-হস্ত ছিল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### কলিকাভায় শিক্ষালাভ

১৮৭০ খুষ্টাব্দের ডিদেম্বন মাদে আমাব পিতামাতা স্থায়ীভাবে কলিকাতার আসিলেন এবং ১৩২নং আমহাষ্ট স্থাটেব বাড়ী ভাড়া কবিলেন। আমরঃ এই বাড়ীতে প্রায় দশ বৎসন বাস কবিয়াছিলাম। (১) আমান বাল্যকালের সমস্ত স্থাতিই ঐ বাড়ী এবং চাঁপাতলা নামে পরিচিত সহরের ঐ অঞ্চলের সক্ষে স্কডিত। আমার পিতা আমাকে ও জ্যেষ্ঠ লাতাকে হেশ্লীর স্থলে ভত্তি করিয়াছিলেন। হেয়াব স্থল তথন ভবানীচবণ দত্তেব লেনের সম্মুথে একটি একতলা বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। এথন ঐ বাড়ী প্রেসিডেন্স্নীই কলেজের বসায়ন বিভাগেব অস্তর্ভুক্তি হইয়াছে।

আমার সহাধ্যায়ীরা যথন জানিতে পাবিল যে, আমি যশোব হইতে আসিয়াছি, তখন আমি ভাহাদেব বিদ্রুপ ও পবিহাসেব পাত্র হইয়া উঠিলাম। আমাকে তাহাবা 'বাঙাল' নাম দিল এবং মন্দভাগ্য পূর্ব্ববন্ধ-বাদীদের যে দব ক্রটি-বিচ্যুতি আছে বলিয়া শোনা যায়, তাহার দ্বই আমাব ঘাডে চাপানো হইল। এক শতান্দী পূর্বে স্কটলাণ্ডের বা ইয়র্ক-শায়াবের কোন গ্রাম্য বালক তাহার কথাব বিশেষ 'টান' এবং ভাব-ভঙ্গীর বিশেষত্ব লইয়া যথন লণ্ডন সহরের বালকদেব মধ্যে উপস্থিত হইত, তথন তাহাব অবস্থাও কতকটা এই বক্ষই হইত। তথনকার দিনে জাতীয় ছাগ্রণ বলিয়া কিছুই হয় নাই, স্তবাং অল্ল লোকেই জানিত যে, আমার জেলা এমন হুই জন মহাযোদ্ধাকে জন্ম ও আশ্রয দিয়াছে—যাঁহারা মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। অন্তথা বিদ্রপকারীদিগকে আমি এই বলিয়া নিরুত্তব করিতে পাবিতাম যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রসমূহ আমার গ্রামের অতি নিকটে এবং রাজা সীতারাম বায়ের রাজধানী মহম্মদপুর আমার জেলাতেই অবস্থিত। বাঙ্গলার তদানীস্তন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি এবং अभिजाकत इटन्दर अञ्चानाका "वाःलात मिन्हेन" आमारनतहे शास्त्र मोहिज

<sup>(</sup>১) ঐ বাড়ীর এখনও সেই পুরাতন নম্বর আছে।

এবং তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র আমাদের জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং স্তন্তপানে পৃষ্ট হন—এসব কথা বলিয়াও আমি বিদ্রাপকারীদের নিরস্ত করিতে পারিতাম।

কলিকাতা আদিবার পূর্ব্বে আমার মানদিক উন্নতি কিরপ হইয়াছিল, দেকথা এখানে একটু বলিব। পিতার দক্ষে আমাদের (আমি ও আমার ভাইদের) সম্বন্ধ দরল ও দৌহার্দ্দাপূর্ণ ছিল। বই পড়া অপেক্ষা পিতার দক্ষে কথা বলিয়া আমবা অনেক বিষয় বেশী শিথিতাম। তাঁহার নিকটে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে ও গল্লাদি করিতে তিনি আমাদের সর্ব্বপ্রকার স্থযোগ দিতেন। আমি অনেক সময় দেথিয়াছি, পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটা হর্লজ্যা ব্যবধান, পুত্র পিতাকে ভয় করিয়া চলে, হই জনের মধ্যে যেন একটা রুক্ম নীরবতাব সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মাতা অথবা পরিবারের কোন বন্ধু পিতা ও পুত্রের মধ্যে অনেক সময়ই মধ্যম্বের কার্য্য করেন। আমার পিতা দৌভাগ্যক্রমে চাণক্য পণ্ডিতকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ॥

ইহাই চাণক্যের উপদেশ। কলিকাতা আদার পূর্বে আমি যথন গ্রাম্যস্থলে পড়িতাম এবং আমার বয়স মাত্র নয় বংসর, সেই সময়ে ইতিহাস ও ভূগোলের প্রতি আমার অহবাগ ছিল। একদিন পিতার ভূগোলের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে আমার মনে ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সিবাস্টপুল কোথায় ? তিনি বলিলেন,—'কি সিবাস্টপুলের কথা বলিতেছ ? ইংরাজেরা ঐ সহর কিরপে অবরোধ করিল, তাহা আমি যেন চোথের সন্মুখে দেখিতেছি।' এই উত্তর শুনিয়া আমি নীরব হইলাম।

আর একবার ইংরাজের দেশপ্রেম ও কর্ত্তব্যবোধের কথা বলিতে
গিয়া তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন, যাহা আমাদের যুবকদের
দর্বদা শ্বরণ রাখা উচিত। দিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। শুর
কলিন কাম্প্রেল (পরে লর্ড ক্লাইভ) তখন ছুটিতে আছেন এবং
এভিনবার্গ ফিলজ্ফফিক্যাল ইনষ্টিটিউটে বিদিয়া দংবাদপত্র পড়িতেছেন।
ইণ্ডিয়া অফিদ হইতে তার্যোগে তাঁহাকে জিল্লাসা করা হইল, তিনি
ভারতে যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা ওিনি তৎক্ষণাৎ উল্লের

দিলেন—"হাঁ"। কয়েক মিনিট পরেই আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কথন তিনি যাত্রা করিবার জন্ম প্রস্তুত হইবেন ? তিনি উত্তর দিলেন "এই মুহূর্ত্তে!"

্ আমার পিতার মুখ হইতেই আমি প্রথম শিখি যে, প্রাচীন ভারতে গো-মাংস ভক্ষণ বেশ প্রচলিত ছিল এবং সংস্কৃতে অতিথির এক নামই হইল "গোদ্ব" ( যাহার কল্যাণার্থ গো-হত্যা করা হয় )। (২) আমার মনে পড়ে তাঁহার মুখেই এই ছুইখানি বহির নাম আমি প্রথম শুনি (Young's 'Night Thoughts' and Bacon's 'Novum Organnm') | নাম চুইটি আমার কাছে অর্থহীন বোধ হইয়াছিল, ইহা আমি স্বীকার করিতেছি। কয়েক বংসর পরে আলবার্ট স্থলে আমি যে সব গ্রন্থ পুরস্কার পাই, তাহার মধ্যে একথানি ছিল এই 'Night Thoughts', আমার মন কৌতৃহলপ্রবণ ছিল। পড়াশুনাতেও আমার অমুরাগ ছিল। সেইজ্ঞ আমি প্রায়ই পিতার গ্রন্থাগারের বইগুলি নাডাচাডা করিতাম। জনসনের ডিক্সনারী হুই কোরার্টো ভালুম, টড কর্ত্তক সম্পাদিত এবং ১৮১৬ খুষ্টাব্বে প্রকাশিত এই বইখানি আমার চিত্ত আরুষ্ট করিয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রাচীন ও বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা হইতে যে সব উদ্ধৃতাংশ ছিল, তাহা আমার খুব ভাল লাগিত। আমি এই গ্রন্থের পাতা উন্টাইতাম এবং উদ্ধৃতাংশ মৃথস্থ করিতাম, যদিও "Shak." 'Beau. and Fl'. এই স্ব সাক্ষেতিক চিহ্নের অর্থ আমি বুঝিতাম না। একদিন আমি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি মুখস্থ করিলাম-

"Ignorance is the curse of God, knowlege the wing wherewith we fly to heaven."—Shak. আমার জ্যেষ্ঠ ভাতা ভনিয়া বিশ্বিত ও আনন্দিত হইলেন।

সেক্সপীয়রের সক্ষে আমার পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল এবং বাল্যকালে আমি যেটুকু পডিয়াছিলাম, তাহার ফলেই অমর কবির নাটকের প্রতি—বিশেষতঃ, বিয়োগাস্ত নাটকের প্রতি—আমার অন্তরাগ বৃদ্ধি পাইল। স্কুলে আমার ছাত্রজীবনের কতকগুলি ঘটনা

<sup>(</sup>২) রাজেক্রলাল মিত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইরাছে "Beef Eating in Ancient India" (চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং): "প্রাচীন ভারতে গো-মাংস" নামক গ্রন্থ স্তাষ্ট্রব্য ।

এখনও আমার মনে আছে। ক্লাশের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকেবা আমাদের পরীক্ষক থাকিতেন। প্যারীচরণ সরকার আমাদের ভূগোলের এবং মহেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। এই তুইটি বিষয় আমার খুব প্রিয় ছিল, এবং সহাধ্যায়ীদের মধ্যে আমিই এই তুই বিষয়ে বেশী নম্বর পাইতাম। পর পর তুই বংসর মৌথিক পরীক্ষায় মহেশ বাব্ব নিকট আমি প্রা নম্বর পাইলাম। প্রশ্ন করা মাত্র আমি সস্তোষজনক ভাবে তাহার উত্তর দিতাম। একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমার বাড়ী কোথায় ?" আমি বলিলাম "যশোর"। এই উত্তরে তিনি বেশ সন্তর্ম হইয়াছিলেন, মনে হয়।

#### হেয়ার স্কুল

বর্ত্তমানে যেথানে প্রেসিডেন্সা কলেজ অবস্থিত, পূর্বে সেথানে থোলা ময়দান ছিল এবং এটি আমাদের থেলাব মাঠকপে বাবহৃত হইত। স্থানের সক্ষলান না হওয়াতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্থ্ল নৃতন বাজীতে (এখন যে বাজীতে আছে) স্থানাস্তরিত হয়। বিজ্ঞালয় গৃহেব একটি ক্লাশের দেয়ালে গাঁখা ময়রফলকে ছেভিড হেয়াবের: মুতির উদ্দেশ্রে নিম্নলিখিত কয়েক লাইন ইংবাজী কবিতা মাছে। উহা ডি, এল, বিচার্ডসন্বের রচিত।

"Ah! warm philanthropist, faithful friend,
Thy life devoted to one generous end:
To bless the Hindu mind with British—lore,
And truth's and nature's faded lights restore!"

—হে পরোপকারী বিশ্বস্থ বন্ধু, তোমার জীবন একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সে উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ জাতিব জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বার। হিন্দুজাতির মনকে জাগ্রত কবা এবং সত্যের—তথা প্রকৃতির যে আলোক তাহাদের মনে মান হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ প্রদীপ করা।

কবিতাটি আমার বড ভাল লাগিয়াছিল এবং এখনও আমি উহা অক্ষরে অক্ষরে আরুত্তি করিতে পারি।

তথন গিরিশচক্র দেব হেয়ার স্কুলের এবং ভোলানাথ পাল প্রতিঘন্দী হিন্দু স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিড

এই চুই স্থল তথন বাংলাদেশের মধ্যে প্রধান বিস্থালয় ছিল এবং উভরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক। পরীক্ষায় কোন্ স্থলের ছাত্র প্রথম স্থান লাভ করিবে তাহা লইয়া বেশ প্রতিঘন্দিতা চলিত। তথনকার দিনে কলিকাতায়, ওধু কলিকাতায় কেন, সমস্ত বাংলায় বে-সরকারী স্থলের সংখ্যা খুব কম ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালরূপে জেমদ সাট্ক্লিফ হেয়ার ও হিন্দু উভয় ম্বলের কর্ত্তা ছিলেন এবং তিনি প্রতি শনিবার নিয়মিত ভাবে আমাদের দ্বল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। আমার পড়াগুনার বেশ অভ্যাস ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পুশুক-কীট ছিলাম না। স্থলের নিদিষ্ট পাঠ্য পুস্তকে আমার জ্ঞান-ভৃষ্ণ মিটিত না। আমার বই পড়ার দিকে <sup>'</sup>খুব ঝোঁক ছিল এবং যগন আমার বয়স মাত ১২ বৎসর সেই<sup>®</sup> সময় আমি শেষরাত্রে ৩টা, ৪টার সময় উঠিয়া কোন প্রিয় গ্রন্থকারের বই 'নির্জ্জনে বসিয়া পড়িতাম। পরে আমামি এই অভ্যাস ত্যাগ করি: কেননা, ইহাতে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়, লাভও বিশেষ কিছু হয় না। এখন পর্যান্ত ইতিহাদ ও জীবনচরিত আমার খুব প্রিয় জিনিষ। চেম্বাবের জীবনচবিত আমি কয়েকবার আগাগোডা পড়িয়াছি, নিউটন ও গ্যালিলিওর জীবনী আমার বড ভাল লাগিত, যদিও সে সময়ে জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁহাদের দানের মহিমা আমি বুঝিতে পারিতাম না। শুর উইলিয়াম জোন, জন লেডেন এবং তাঁহাদের ভাষাতত্ত্বের অগাধ জ্ঞান আমার মনকে প্রভাবান্বিত করিত। ফ্রাঙ্কলিনের জীবনীও আমার অত্যস্ত প্রিয় ছিল। জোন্সের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার মাতার সেই উক্তি— 'পড়িলেই সব জানিতে পারিবে'—আমি ভূলি নাই। আমার বাল্যকাল হইতেই বেঞ্জামিন ফ্রান্কলিন আমাকে থুব আকুষ্ট করিতেন এবং ১৯০৫ সালে আমি যথন দিতীয়বার ইংলণ্ডে যাই, সেই সময় তাঁহার একখানি 'আত্মচরিত' সংগ্রহ করিয়া বহুবার পাঠ করি। পেন্সিলভেনিয়া अर्एएएन এই মহৎ वाक्तित कौरनी চित्रिमिन श्रामात निकृष्टे व्यापूर्ण खरूप ছিল—কিরপে সামাত্ত বেতনের একজন কম্পোজিটার হইতে তিনি নিজের অদম্য অধ্যবসায় ও তুর্জ্জয় শক্তির দ্বারা দেশের একজন প্রধান ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন, তাহা আমি সবিম্ময়ে ম্মরণ কবিতাম।

#### বান্সমাজ

কতকটা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও, বাল্যকাল হইতেই আমি बाक्षमभास्क्रत मिरक चाकृष्टे श्रदेशार्हिनाम। नाना कातरा हेश पित्राहिन। আমার পিতা বাহতঃ প্রচলিত হিন্দুধর্মে নামমাত্র বিশাসী ছিলেন, কিন্তু অন্তরে পূর্ণরূপে সংস্কারবাদী ছিলেন। আমার পিতার গ্রন্থাগারে তত্তবোধিনী পত্রিকার খুব সমাদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বহু, অযোধ্যানাথ পাকডাশী, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির রচনা ও উপদেশ ক্রমে ক্রমে আমার মনে ধর্মভাবের বীজ বপন করিয়াছিল। কোন শক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষেব প্রভাব আমার মনের ধর্মবিশ্বাস গড়িয়া তোলে নাই। কোন অপৌরুষেয় ধর্মে আমি স্বভাবতই বিশাস করিতাম না। তত্তবোধিনী পত্তিকায় ফ্রান্সিস উইলিয়াম নিউম্যানেব রচনাবলী, ফ্রান্সেস পাউয়ার কব্ এবং রাজনারায়ণ বস্থর পত্তাবলী, আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'জর্মাণ স্কুলের' অক্তম প্রতিনিধি हुन वाहरदालय य नवा मःश्वात्रमृनक जालाहना कतिशाहिलन, ভাহাও আমার মনে লাগিত। ট্রন প্রণীত 'Life of Christ the Man' গ্রন্থে থুষ্টের জীবনের অলোকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী বৰ্জ্জিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাক্তেব পূর্ব্বাচার্ঘাগণের বিশেষ প্রিয় ছিল<sup>।</sup> রেনানেব 'Life of Jesus' গ্রন্থকেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়। আমার পরিণত বয়নে মার্টিনের "Endeavours After the Christian Life' এবং 'Hours of Thought', থিওডোব পার্কার ও চ্যানিংএর রচনাবলী আমার নিত্য সহচর ছিল। বিশপ কোলেনসোর 'The Pentateuch Critically Examined' নামক গ্রন্থ আমার পডিবার স্থােগ হয় নাই। কিন্তু অক্ত প্রান্থে এই পুরুকের যে উল্লেখ আছে, তাহাতেই আমি ইহার উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পরবত্তী কালে, মুসা কর্ত্তক প্রচাবিত স্ষ্টির সময়পঞ্জী এবং পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে ভৃবিতার আবিছার এই উভয়ের মধ্যে গভীর অনৈক্য অপৌরুষেয় ধর্মে আমার বিশ্বাস আরও নষ্ট করে ৷ হিন্দু সমাজের প্রচলিত জাতিভেদ এবং তাহার আহুষদ্দিক 'অস্পৃষ্ঠভা' আমার নিকট মামুধের সঙ্গে মামুধের স্বাভাবিক সম্বন্ধের ঠিক বিপরীত বৰিয়া মনে হইত। বাধাতামূলক বৈধব্য, বাল্য বিবাহ এবং ঐ শ্রেণীর

শক্তান্ত প্রথা আমার নিকট জবক্ত বলিয়া বোধ হইত। আমার পিতা প্রায়ই বলিছতন যে, তাঁহার অস্তত: একটি ছেলে বিধবা বিবাহ করিবে এবং আমাকেই তিনি এই কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের সমাজ-সংস্কারের দিকটাই আমার মনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে ফিরিয়া "ফ্রলভ সমাচার"
নামক এক পয়সা মৃল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই
কাগত্তে অনেক নৃতন ভাব থাকিত। কেশবচন্দ্রের নৃতন সমাজ—ভারতবর্ষীয়
ব্রাহ্মসমাজে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আমি তাঁহার ধর্মোপদেশ ভানতে
বাইতাম। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরু কেশবচন্দ্রই এই
নৃতন সমাজ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের গজীর ওজস্বিনী কণ্ঠস্বরের
ক্রার এখনও আমার কানে বাজিতেছে। টাউন হলে কিছা ময়দানে বা
আ্যালবার্ট হলে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ভানিবার স্থ্যোগ আমি কখনই ত্যাগ
করিতাম না।

১৮৭৪ সাল আমার জীবনের একটি গুরুতর ঘটনাপূর্ণ বংসর। আমি সেই সময় ৪র্থ শ্রেণীতে পডিতাম। আগষ্ট মাসে আমার গুরুতর রক্তামাশয় রোগ হইল এবং ক্রমে ঐ বোগ এত বাড়িয়া উঠিল বে, আমাকে স্কুলে যাওয়া ত্যাগ করিতে হইল। এপর্যান্ত আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পরিপাকশক্তি বা ক্র্ধারও কোন গোলযোগ ছিল না। আমি পৈতৃক অধিকারে সবল ও স্থাঠিত দেহ পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ব্যাধি ক্রমে স্থায়ী রোগ হইয়া দাড়াইল এবং যদিও সাত মাস পরে তাহার তীব্রতা কিছু হ্রাস পাইল, তথাপি আমার স্বাস্থ্য ভাপিয়া গেল এবং পরিপাকশক্তি নই হইল। আমি ক্রমে ত্র্কিল হইয়া পড়িলাম এবং তরুল বয়সেই আমার শরীর আর বাড়িল না। আমি রাধ্য হইয়া আমার আহার সম্বন্ধে কডাকড়ি নিয়ম মানিয়া চলিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

এক বিষয়ে এই ব্যাধি আমার পক্ষে আশীর্কাদ স্বরূপ হইল। আমি
সব সময়েই লক্ষ্য করিয়াছি যে, ক্লাশে ছেলেদের পড়াশুনা বেশীদ্র
অগ্রসর হয় না। কতকগুলি ছেলের বৃদ্ধি প্রথম নহে, কতকগুলির বৃদ্ধি
মাঝারি গোছের, আর অল্পসংখ্যক ছেলের বৃদ্ধিই উচ্চপ্রেশীর থাকে।
এই সব রক্ষম ছেলেকেই একসক্ষে শিক্ষা দেওয়া হয়, ফলে ইহাদের

সকলের বৃদ্ধি ও মেধার গড়পড়তা অহুসারে পড়াগুনার উন্নতি হয়, তার বেশী হয় না। ক্লাশে এক ঘণ্টা বক্ততা ৪৫ মিনিটের বেশী নছে, তার মধ্যে ছেলেদের হাজির। ডাকিতেই প্রায় ১০ মিনিট সময় যায়। ইটন, রাগবী, ফারো প্রভৃতির মত ইংরাজী স্কুলে এমন অনেক স্থবিধা আছে, যাহার ফলে এই সব ক্রটির অন্য দিক দিয়া সংশোধন হয়। ঐ সব স্কলে ছেলেরা এমন অনেক. বিষয় শিথে, যাহা অমূল্য এবং যাহার ফলে ভাহাদের চরিত্র গঠিত হয়। বই পডিয়া যাহ। শেখা যায় না, এরপ সব বিষয় সেখানে তাহারা শিখে। 'ওয়াটারলুর যুদ্ধ ইটন স্কুলের ক্রীড়াক্ষেত্রেই জিত হইয়াছিল'-- ওয়েলিংটনের এই উক্তির মধ্যে অনেকথানি সত্য নিহিত আছে। এই সুব স্থলের হেডমাপ্রারদের অনেক সময় বিশপের পদে অথবা অক্সফোর্ড বা কেম্বিজের মাষ্টারের পদে উন্নতি হয়। এইরূপ স্থূল একঙ্গন আর্নল্ড—'অন্ততপক্ষে বাটলারের—গর্বব করিতে পারে। (১) কিন্তু वाकानी ছেলের। সাধারণত: यে সব कूटन পডে, তাহাদের কোন স্থবিধা নাই। এথানে তাহাকে এমন এক ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে হয়, যাহা তাহার মাতৃভাষা নহে এবং ইহাই তাহার উন্নতির পক্ষে একটা প্রধান রাধা স্বরূপ।

ছেলে যদি ক্লাশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হয়, তাহা হইলেও ক্লাণে তাহার পডাশুনার উন্নতি ধীর গতিতে হইতে বাধ্য। অজ্ঞাতসারে তাহার মনে একটা গর্ব্ধ হয়, কোন কোন সময়ে সে আত্মন্তরী হইয়া উঠে। বাশুবিক গঞে সে কতটুকু শিথে—অতি সামাগ্রই! অনেক সময় সে ভাবে য়ে, য়াহা তাহাকে শিথিতে হইবে, তাহা তাহার পাঠ্য পুস্তকের সন্ধীর্ণ গঞীর মধ্যেই আছে। তাহার জ্ঞান-ভাগ্রার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এতদ্বাতীত, প্রগর বৃদ্ধিশালী ছাত্র য়েটুকু তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেইটুকু আয়ত্ত করিবার কৌশল শিথে। ক্লাশের প্রধান ছাত্রই য়ে, সব সময়ে সর্ব্বোহক্ট ছাত্র, ইহাও সত্য নহে; য়িও কোন কোন সাধারণ শিক্ষক তাহার সন্ধীর্ণ দৃষ্টির ছারা সেইরূপ মনে ক্রিভে পারেন বটে।

লর্ড বায়রণ এবং আমাদের রবীক্রনাথ-অক্ষে অত্যস্ত কাঁচা ছিলেন

<sup>(</sup>১) সাম্রাজ্যেব প্রথম বার্ষিক বিশ্ববিভালর সম্মিলনীতে কলিকাতা বিশ্ববিভালরেব প্রতিনিধিরণে গিয়া শুর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং আমি কেস্থিজ ট্রিনিটি কলেজের মাষ্টার ডাঃ বাটলাবের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম।

এবং সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের সাফল্যের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। স্তর ওয়নিটার স্কটের শিক্ষক ভবিদ্বং বাণী করিয়াছিলেন যে, তিনি (স্কট) একজন গর্দ্ধভ এবং চিরজীবন গর্দ্ধভই থাকিবেন। এভিসনের শিক্ষক তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকট এই বলিয়' পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি (এভিসন) অত্যন্ত নির্বোধ।

শিক্ষার আরও উচ্চ স্তবে যাওয়া যাক। প্রায় দেড় শত জন "সিনিয়ার র্যাংলারের" জীবন আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যেঁ, পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাদের অধিকাংশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা শোনা যায় নাই, তাঁহারা বিভালয়ের সাধারণ শিক্ষকরূপে জীবন্যাপন করিয়াছেন মাত্র।

যাহা হউক, এইরূপে স্কুলের বৈচিত্র্যহীন শুদ্ধ পাঠ্যপ্রণালী হইতে মৃক্ত হইয়া আমি মনের সাথে নিজের ইচ্ছাতুষায়ী অধ্যয়ন করিবার স্থযোগ লাভ করিলাম। পামার জ্যেষ্ঠল্রাতা এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেন্ডের ছাত্র ছিলেন, তিনি পিতার লাইত্রেরীতে আরও বহু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ ক্রিলেন। লেপব্রিজের 'Selections from Modern English Literature' তথন প্রবেশিকা পরীক্ষাথিদের পাঠ্য ছিল। এই বহি আমার এত প্রিয় ছিল বে ইহা আগাগোড়া কয়েকবার পড়িয়াছি। Selections পডিয়া আমার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিল না, কিন্তু ইহা ইংরাজী সাহিত্যের সলে আমার পরিচয়ের সোপানস্বরূপ হইল। গোল্ডস্মিথের 'Vicar of Wakefield' আমি পুন:পুন: পাঠ করিলাম এবং উহার প্রত্যেক চরিত্রই আমার নিকট পরিচিত হইয়া উঠিল। স্কোয়ার থর্ণহিল, মি: বার্চেল, অলিভিয়া, দোফিয়া, মোদেদ এবং দেই অনমুকরণীয় গীতি—'দি হারমিট' এবং অলিভিয়ার দেই বিলাপ-গীতি—'When lovely woman stoops to folly'— অর্দ্ধশতাকী পূর্বে আমার বেরূপ মনে ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। ইহা বিশেষক্রপে উল্লেখযোগ্য, কেন না ইংরাজ পাদরীর পারিবারিক জীবন সহজে আমার কোন অভিক্রতাই ছিল না। বহু বংসর পরে ইংলতে অবস্থানকালে জ্বর্জ ইলিয়টের 'Scenes from Clerical Life' ঐ ভাবে আমাকে মৃগ্ধ কবিয়াছিল। বস্ততঃ, মানব-প্রকৃতি দেশ-কাল-জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সর্বজ্ঞই এক এবং কবির প্রতিভা যেধানে মানব-প্রকৃতির গভীর রহস্থ ব্যক্ত করে, তথন তাহা সকলেরই হুদয় স্পর্শ করে। "স্পেক্টেটর" হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ এবং জন্সনের 'রাদেলাস'ও

আমি পড়িয়াছিলাম। 'রাসেলাসের' প্রথম প্যারা—'Ye, who listen with credulity' ইত্যাদি আমি এখনও অক্ষরে অক্ষরে আরুত্তি করিতে পারি। শীঘ্রই আমি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি আরুষ্ট হইয়া পড়িলাম। নাইটের 'Half-hours with the Best Authors' এই বিষয়ে আমাকে সহায়তা করিয়াছিল। সেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজর, মার্চেন্ট অব ভিনিস এবং হামলেটের কতকগুলি নির্কাচিত অংশ (য়থা—Soliloquy) আমার সম্মুখে নৃতন জগতের দ্বার খুলিয়া দিল এবং পরবর্ত্তী জীবনে মহাকবির বহিগুলি যতদ্র পারি পড়িব ইহাই আমার অক্সতম আকাজ্যা হইল।

এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক "বঙ্গার্শন" মাসিক পত্র প্রকাশিত হইল। ইহাতে বিজ্ঞমচন্দ্রের "বিষর্ক্ষ" ধারাবাহিকরপে বাহির হইতেছিল। যদিও সেই অরীবয়সে নিপুণহত্তে অন্ধিত মানব-চরিত্রের ঐ সব স্ক্র বিশ্লেষণ আমি বৃথিতে পারিতাম না, তবুও কেবল গল্পের আকর্ষণে আমি ঐ প্রসিদ্ধ উপন্তাস অসীম ওৎস্থক্যের সঙ্গে পড়িতাম। প্রফুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'বাল্মীকি ও তাঁহার যুগ' এবং রামদাস সেনের 'কালিদাসের যুগ' আমার মন পুরাতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিল। এখানে বলা আবশ্রক যে, "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বাঙ্গলার সেনরাজ্ঞগণ' ও ঐ প্রেণীর অন্তান্ত প্রবন্ধ বাংলার পুরাতত্ত্ব প্রতি আমার স্ক্রপাত করে। তখন কল্পনা করি নাই যে, পুরাতত্ত্বের প্রতি আমার এই আকর্ষণ পরবন্তিকালে "হিন্দু রসায়নশাল্পের ইতিহাস" রচনাকার্য্যে আমাকে সহায়তা করিবে।

'বঞ্চদর্শনের' দৃষ্টান্তে যোগেক্সনাথ বিভাভ্যণ কর্তৃক সম্পাদিত 'আর্ঘ্যদর্শন' প্রকাশিত হইল। এই পত্তিকার প্রধান বিশেষত্ব চিল, জন' টুরাট মিলের আত্মচরিতের অন্থবাদ। উহা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিল। একটা বিষয় আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। জেমদ্ মিল তাঁহার প্রতিভাশালী পুত্রকে কোন সাধারণ স্কুলে পাঠান নাই এবং নিজেই তাহার বন্ধু ও শিক্ষক হইয়াছিলেন। অল্পবয়সে জন টুয়াট মিলের বৃদ্ধিরভির অসাধারণ বিকাশের ইহাই কারণ মনে করা যাইতে পারে। মাত্র দশ বংসর বয়সে জন টুয়াট মিল লাটিন ও গ্রীক ভাষা, পাটীগণিত এবং ইংলগু, স্পেন ও রোমের ইতিহাস শিধিয়া ফেলিয়াছিলেন।

## পাঠে অনুরাগ

আমি তথনকার দিনের তিনথানি প্রধান সাপ্তাহিক পৃত্তের নিয়মিত পাঠক ছিলাম—দারকানাথ বিছাভ্বণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্তিকা' (তথন ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইত ) এবং কৃষ্ণদাস পাল কত্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। 'অমৃতবাজার পত্তিকা'র শ্লেষপূর্ণ মস্তব্য এবং সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারের তীব্র সমালোচনা আমি খুব উপভোগ করিতাম। নরেন্দ্রনাথ সেন ও কৃষ্ণবিহাবী সেনের যুগ্ম সম্পাদকতায় প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' তথন এ অঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের কর্তৃত্বে পরিচালিত একমাত্র ইংরাজী দৈনিক ছিল। এই কাগন্ধ পাইবার জন্ম আমার এত আগ্রহ ছিল যে, ক্লাশ আরম্ভ হইবার একঘণ্টা পূর্ব্বে আমি আালবাট হলে উহা প্রিবার জন্ম বাইতাম।

এখানে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করিব, যাহা আমার জীবনের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। একদিন আমি আমাদের গ্রন্থাগারে স্থিপের Principia Latina নামক একখানি বহি দেখিলাম। বহিখানি নিশ্চয়ই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে কিনিয়া কয়েকপাতা উন্টাইয়াই আমি বিশ্বিত ও আনন্দিত আনিয়াছিলেন। হইলাম। ইহাতে 🕫 সব পদ ও বাক্য ছিল, চেষ্টা করিয়া তাহার অর্থবোধ আমার হইল। বিভাসাগ্র মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা আমার পড়া ছিল। আমি দেখিলাম ল্যাটন ও সংস্কৃত এই ছুই প্রাচীন ভাষায় আকর্ষ্য সাদৃত্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ল্যাটিন ভাষায় Recuperata pace, artes efflorescunt ( শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে শিল্পকলার বিকাশ হয় ) এই বাকাটির উল্লেখ করা বাইতে পারে। সংস্কৃতে অফুরূপ পদকে ভাবে ৭মী বলে। ইহাতে আমার মন বিশায়ে পূর্ণ হইল। দেই অল্পবয়দে এই তুই ভাষার মধ্যে আশ্চর্যা সাদৃশ্য সম্পর্কে সমস্ত বিষয় বুঝিবার মত জ্ঞান বা বুদ্ধি আমার হয় নাই, অথবা উহারা যে একটা মূল ভাষা হইতেই উৎপন্ন (Grimm's Law, Bopp's Comparative Grammar of the Indo-Aryan Languages প্ৰভৃতিতে যেরপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে), তাহা ধারণা করিবার শক্তিও আমার ছিল না। কিছ আমি তথনই ল্যাটিন শিখিবার সহর করিয়া ফেলিলাম এবং সে সহর অবিলয়ে কার্য্যে পরিণত করিলাম। শিক্ষকের, সাহায্য ব্য**ীত** 

এই আমার ল্যাটিন ভাষা শিখিবার স্থংবাগ। আমি Principiaর পাঠগুলি নৃতনভাবে মনোধোগ সহকারে দেখিতে লাগিলাম এবং শীদ্রই Principiaর প্রথমভাগ শেষ করিয়া ফেলিলাম। তার পর দ্বিতীয়ভাগ এবং ব্যাকরণও পড়িলাম।

প্রায় সাত মাস আমাশয়রোগে ভূগিবার পর আমি অনেকটা ভাল হইলাম কিন্তু ঐ রোগ একেবারে সারিল না, ১৮৭৫ সাল হইতে জীর্ণব্যাধি রূপে উহা আমার সঙ্গের সাথী হইযা আছে। উহাব ফলে অজীর্ণ, উদরাময় এবং পরে অনিন্তা রোগেও আমি আক্রান্ত হইলাম। আমি আহারাদি সম্বন্ধে খুব কডাকডি নিয়ম পালন কবিতে বাধ্য হইলাম। ক্ষ্ধাবৃদ্ধি কবিবার জন্ম সকালে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ করার অভ্যাস কবিলাম। যথন গ্রামে থাকিতাম, তথন মাটি কাটিতাম বা বাগানেব কাজ করিতাম। সাঁতার দেওয়া এবং নৌকা চালনাও আমার প্রিয় ব্যায়ামেব মধ্যে ছিল।

একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়াকে কেন যে আমি প্রকারান্তরে আশীর্কাদ স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাহা এখন বুঝা ঘাইবে। আমি অনেক সম্য লক্ষ্য কবিগাছি, স্বলদেহ গুৰুকেবা ভাঁহাদের 'বাঘের ক্ষ্ধার' গর্ব্ব ক্রেন এবং প্রচুর পরিমাণে আহার করেন। কিছু দিন পর্যান্ত তাঁহাদের বেশ ভালই চলে। কিন্তু প্রকৃতি একদিকে যেমন যাহার। তাহাব নিয়ম পালন করে তাহাদের উপর সদয়, অন্তদিকে তেমনি নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের কঠোর হস্তে শান্তিদান কবিয়া থাকে। এই সমস্ত লোক গর্কবশতঃ স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে, ফলে বহুমূত্র, বাত, স্নায়বিক বেদনা প্রভৃতি রোগে ভূগিয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতার কয়েকটা জমিদার পরিবারে আমার যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যদিও তথন বেলা দশটা, তথাপি তাঁহাদের কেহ কেহ শযা। इ**टे**ट गाढाचान करतन नाहे। जग क्हर क्ह जाहारनत विमान দেহ লইয়। বসিতে অসমর্থ হইয়। মেজের কার্পেটের উপর অজগর সর্পের মত পভিয়া ছিলেন। আমি তাঁহাদের মূথের উপর বলিলাম থে, তাঁহাদের সমস্ত ঐশর্যোর সঙ্গেও আমি আমার সাদাসিধা অভ্যাস ও কর্মময় জীবন বিনিময় করিতে পারি না। কিন্তু কেবল এই শ্রেণীর लाकरक माय मिया नां कि । यामारमत कांन कांन धार्क राकि, বাঁহাদের জন্ম সমস্ত ভারত গৌরবান্বিত, স্বাস্থ্যের প্রাথমিক নিয়মগুলি উপেকা করাতে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতিরিক্ত

মানসিক পরিশ্রম অথচ শরীর চালনার অভাব—ইহারই ফলে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, বিচারপতি তেলাক, বিবেকানন্দ, গোথেল প্রভৃতি বছমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুম্থে পতিত হইয়াছেন। ৪৪ বংসর হইতে ৪৬ বংসর বয়সের মধ্যে তাঁহাদের অধিকাংশের মৃত্যু হইয়াছে; অথচ ঐ বয়সে একজন ইংরাজ মাত্র জীবন-মধ্যাহে উপনীত হইয়াছে বলিয়া মনে করে। ইহার ছারা দেশের যে কত বড ক্ষতি হয়, তাহার ইয়তা করা য়য় না। মনে ভাবুন, গোথেল য়দি আরও দশ বংসর বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে দৈশেব কি লাভ হইত! গোথেল যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসডা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা গবর্ণমেন্টের সহামুভূতির অভাবে এমনভাবে উপেক্ষিত হইত না। এতদিনে উহা নিশ্চয়ই দেশের আইনে পরিণত হইত।

ক্রুড ক্রত কার্লাইলের জীবন চরিত যাঁহারা পডিয়াছেন তাঁহারা শ্ররণ করিতে পারিবেন, যে, উক্ত স্কচ দার্শনিক ও মনীষী যথন এডিনবার্গেছাত্র ছিলেন, তথন তিনি বিষম উদরের বেদনায় ভূগিতেন। অনিস্রারোগও তাঁহার চিরসহচর ছিল। অথচ স্বাস্থ্যের বিধি কঠোরভাবে পালন করিয়া এবং নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিয়া তিনি কেবল দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই, জ্ঞানের ক্লেত্রেও অসাধারণ পবিশ্রম করিতে পারিয়াছিলেন। হারবার্ট স্পোনসার কার্লাইলের অপেক্ষাও রোগে বেশি ভূগিয়াছিলেন। আমি এরপ আবও অনেক দৃষ্টাস্থের উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু অপ্রাসন্ধিক বোধে তাহা হইতে বিরত হইলাম।

ল্যাটিন সামান্ত কিছু শিথিয়া আমি দেখিলাম যে শিথের French Principia (Parts I & II) কাহারও সাহায্য ব্যতীত আমি বেশ পড়িতে পারি। ফরাসী, ইটালীয়ান ও স্পেনিশ এই তিন ভাষাই ল্যাটিন হইতে উদ্ভূত; স্বতরাং মূল ভাষা ল্যাটিন জানিলে, ঐ তিন শাথা ভাষা অনায়াসেই আয়ত্ত করা যায় এবং এক একটি নৃতন ভাষা শিক্ষা করিতে পারিলে যেন এক একটি নৃতন জগতের ঘার উন্মূক্ত হইয়া যায়। স্বতরাং আমার জীবনের এই অংশের কথা এথনও যে আমি আনন্দের সঙ্গে শ্বরণ করি, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কিছু যত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই না কেন, ইংরাজী সাহিত্য সামাকে যেন যাতৃ করিয়াছিল। কে. এম্. ব্যানার্জির Encyclopaedia

Bengalensis—আমার পিতা যৌবনে পডিয়াছিলেন। ঐ বহিতে Arnold's Lectures of Roman History, Rollin's Ancient History, এবং Gibbon's Roman Empire হইতে নির্বাচিত অংশ ছিল। ঐগুলি আমার মনের উপর আপনি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কয়েক বংসর পরে বিখ্যাত রোম সম্রাটের Meditations পডি। গিবনের প্রসিদ্ধ রোমকস্মাটএয়ের চরিত্রিচিত্র (হাড়িয়ান, এন্টোনিনাস পিয়াস এবং মার্কাস আরেলিয়াস—ইহারা যেন ভগবানের আদেশে পর পর আবিভৃতি হইয়াছিলেন)—আমার চিস্তাক্লিষ্ট মস্তিম্বকে অনেক সময় শাস্ত করিয়াছে। আমার এই পরিণত বয়সেও, ল্যাবরেটরীতে সমস্ত দিন কাজ করিবার পর আমি লাইত্রেবীতে গিয়া একঘন্টা ইতিহাস বা জীবনচরিত পড়িয়া বিশ্রাম লাভ করি, তার পর ম্যদানে ভ্রমণ করিতে যাই।

পূর্ব্বোক্ত চেষারের Biography ব্যতীত মণ্ডারের Treasury of Biographyও আমার বড প্রিয় ছিল। আমি ঐ বইয়ের যেথানে ইচ্ছা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিতাম এবং পাতার পর পাতা পড়িয়া যাইতাম। একদিন ঐ বইতে আমি রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পাইলাম এবং দেখিলাম যে ঐ প্রবন্ধটিই স্কুল বুক সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত Reader No IVএ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে—যদিও তাহা স্বীকার করা হয় নাই। এই রীভারই হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। Treasury of Biographyতে বহু মহুং লোকেব জীবনী থাছে, তক্মধ্যে কেবলমাত্র একজন বাঙ্গালীর জীবনী সন্নিবিষ্ট করিবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার মনে বেদনাও হইল।

যথন আমাশয় ব্যাধি হইতে আমি অনেকটা মৃক্ত হইলাম, তথন আবার নিয়মিত ভাবে স্থলে পড়িতে আমার ইচ্ছা হইল। আমি কোন্ স্থলে ভর্তি হইব, তৎসম্বন্ধে আমার জ্যেষ্ঠ লাতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার পিত। এ সব বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না। আমার উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এবং আমার পছন্দমত যে কোন স্থলে ভর্তি হইবার জন্ম তিনি আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। আমি প্রায় তুই বৎসর স্থলে অন্ত্রপস্থিত ছিলাম, স্কতরাং সে হিসাবে আমি আমার সহপাঠীদের পিছনে পডিয়াছিলাম। স্থলের সেসনও তথন অনেক দ্ব অগ্রসর হইয়াছে। বৎসবের অবশিষ্ট সময়ের জন্ম আমি স্মালবার্ট স্থলের

ত্তীয় শ্রেণীতে ভত্তি হইলাম। ঐ স্থ্ন তথন সবেমাত্র কেশবচন্দ্র দেন এবং তাঁহার সহকর্মীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং স্বভাবতই ইহার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্লফবিহারী এই স্কলের 'বেকটর' (কার্যাত: হেড মাষ্টার ) ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি অল্প কিছুকালের জন্ম জয়পুরে মহারাজার কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণবিহারীর স্থানে শ্রীনাথ দত্ত কাজ করিভেছিলেন। লগুনে এবং সাইরেনচেষ্টারে কৃষি-বিছার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুদিন হইল দেশে ফিরিয়াছেন। এই স্কুলে আমি আমার মনের মত পারিপার্শিক অবস্থা পাইলাম। শিক্ষকের। দকলেই ব্রাহ্ম সমাজের লোক। কেশবচন্দ্র যথন জাতিভেদ ত্যাগ করিয়। আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নতন সমাজ স্থাপন কবিলেন, তথন এই শিক্ষকেরা ঠাহার প্তাকাতলে আসিয়া সমবেত হইলেন। এই সব সংস্কারের অগ্রদূতগণকে কিরুপ সামাজিক নিধ্যাতন সহু করিতে হইয়াছিল, তাহা এথনকার যুবকগণ ধারণা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা পিতামাতার প্রিয় সস্তান, তাঁহাদের আশাভ্রদার স্থল, তাঁহাদিগকে অনেক ক্ষেক্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া অন্তত্ত আশ্রম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্ধ তাঁহারা সাহসের সঙ্গে সানন্দচিত্তে কোন দ্বিধা বা আপত্তি ন। করিয়া এই সমস্ত সহা করিয়াছিলেন: এই স্থলে ভব্তি হইবার পব তুই মাস ঘাইতে না যাইতেই, সকলে আমাব কথা লইয়া আলোচন। করিতে লাগিল। আমার শিক্ষকেরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে আমান সহপাঠীদের অপেক্ষা মামি সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং অল্পবয়নে আমান এই অন্যসাধারণ ক্ষতিত্ব সকলেবই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যথনই Etymology বা শব্দরূপ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিত, আমি তংক্ষণাং তাহার মৌলিক অর্থ বলিয়া দিতে পারিতাম। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ, হোয়াইটের Natural History of Selborne হইতে উদ্ধৃত একটি লাইনে nidification এই শব্দটী ছিল। আমার ল্যাটিনের সামান্ত জ্ঞান হইতে ঐ ভাষার সহিত সংস্কৃতের সাদশ্য উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

> Nidus - Nidas ( সংস্কৃত নীড় ) Decem - Dasam ( সংস্কৃত দশম )

কিন্তু পরবর্ত্তী দেসন হইতে হেয়ার স্কুলে ফিরিয়া যাইবার জন্ম আমি

মনে মনে আশা পোষণ করিতেছিলাম। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গেবহু গৌরবময় শ্বতি জড়িত ছিল এবং শিক্ষাজগতে এই স্থুল একটা নিজস্ব ধারাও গড়িয়া তুলিয়াছিল। পক্ষাস্তরে অ্যালবাট স্থুল নৃতন স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্থুল হইতে কোন প্রতিভাশালী খ্যাতনামা ছাত্রও বাহির হয় নাই। স্তরাং আমি ক্লাশের বার্ষিক পরীক্ষা দিলাম না। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রস্কার লাভ করিব, এ বিশ্বাস আমার ছিল; কিন্তু প্রস্কার লাভ করিবার পর ঐ স্থুল ছাড়িয়া য়াওয়া আমার পক্ষে অভায় মনে হইয়াছিল। এই সব কথা ভাবিয়াই আমি পরীক্ষা দিলাম না। আমি আমার নিজ গ্রামে গিয়া দীর্ঘ ছুটী ভোগ করিলাম এবং নিজের ইচ্ছামত গ্রন্থ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকার্যের দিকেও মন দিলাম।

বাল্যকাল হইতেই আমি একটু লাজুক ছিলাম এবং সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশিতাম না। অধ্যয়ন, কৃষিকার্য ও ব্যায়ামই আমার প্রিয় ছিল। আমার বরাবর এইরূপ অভিমত যে, যেসব ছেলেরা সহরে মামুষ, তাহারা সহরেব কদভ্যাসগুলির হাত হইতে মৃক্ত হইতে পারে না। তাহারা কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত হয়। ফলে নিজেদের তাহারা শ্রেষ্ঠ জীব মনে করে এবং গ্রামা বালকদের কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, আচার ব্যবহার লইয়া তাহারা নানারূপ শ্লেষ বিদ্রুপ বর্ষণ করে। তাহারা গ্রামের লোকদের প্রতি সহায়ভৃতিও বোধ করে না। জানৈক ইংরাজ কবি তাঁহার সময়ে গ্রাম্য জীবনের প্রতি সহরে লোকদের এইরূপ অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করিয়া, কৃষ্কিচিত্তে লিখিয়াছিলেন—

Let not Ambition mock their useful toil, Their homely joys, and destiny obscure; Nor Grandeur hear with a disdainful smile The short and simple annals of the poor.

বর্ত্তমানে, যাহারা চিরজীবন সহরে বাস করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মূথে "গ্রামে ফিরিয়া যাও" এই ধ্যা শুনিতে পাই। কিন্তু তাহাদের মূথে এসব তোতাপাথীর বুলি, কেননা তাহাদিগকে যদি ২৪ ঘণ্টার জ্ঞগুও সরল অনাভ্যর গ্রাম্যজীবন যাশন করিতে হয়, তবে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। কুষক ও জনসাধারণের সক্ষে আমার ঘনিষ্ঠ সংসর্গের জ্ঞগুই

আমি ১৯২১ ও ১৯২২ সালে ছুর্ভিক ও বক্সাপীড়িতদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলাম। (৪)

আমি বৎসরে তুইবার গ্রামে যাইতাম—শীতে ও গ্রীমের অবকাশে। ইহার ফলে আমার মন সহরের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে অনেকটা মৃক্ত হইত। আমার এই বৃদ্ধবয়দেও, শৈশবস্থতি জডিত গ্রামে গেলে আমি থেমন স্থা হই এমন আর কিছুতেই হই না।

আমার পিতার বেঠকথানায় থাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমি স্বভাবত: এডাইয়া চলিতাম। কিন্তু সরল গ্রাম্যলোকদের সঙ্গে আমি খুব প্রাণ খুলিয়া মিশিতাম। আমি অনেক সময়ে তাহাদের পর্ণকুটীরে যাইতাম, দেকালে গ্রামে মুদীর দোকান খুব কমই ছিল; সাগু, এরারুট, মিছরী প্রভৃতি রোগীর প্রয়োজনীয় পথ্য গ্রামে অর্থব্যয় করিয়াও পাওয়া গাইত না। আমি রুগ গ্রামবাদীদের মধ্যে এই সকল জিনিষ বিতরণ করিতে ভালবাসিতাম। মাতার ভাণ্ডার হইতেই আমি এই সব দ্রবা গ্রহণ করিতাম, এবং আমার মাতাও সানন্দে এবিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতেন। ১৮৭৬ সালের জাতুয়াবী মাসের প্রথমভাগে আমি কলিকাতায় ফিরিলাম। অ্যালবাট স্থূলের কর্তৃপক্ষের নিকট, যতদূর পর্যান্ত আমি পড়িয়াছি, তাহার জন্ম দার্টিফিকেট চাহিলাম। উদ্দেশ্য হেযার স্কুলে অমুরূপ শ্রেণীতে ভত্তি হইব। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (৫) প্রমুখ আমার শিক্ষকেরা দকলে মিলিয়া আমাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। ক্লম্পবিহারী সেন মহাশয়েরও শীঘ্রই জয়পুর হইতে ফিরিবার কথা ছিল। স্থতরাং আমি মত পরিবর্ত্তন করিলাম। আমার জীবনে এই আর একটা ভভ ঘটনা। হেয়ার স্কুলে শিক্ষকদের দকে আমাদের সম্বন্ধ অনেকটা ক্রত্রিম ছিল। ক্লাসের বাহিরে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, দেছলে তাঁহারা যেন আমাদের অপরিচিত ছিলেন।

<sup>(</sup>৪) তথাকথিত অবনত সম্প্রালায়েব লোকদের মধ্যে অনেকে জেলা সম্মিলনীর জন্ম সামাল্য চালা দিয়া থাকে। ইচাবা প্রায়ই অভিযোগ কবে বে, "বাবুবা কেবল টাকাব দরকার পড়িলে আমাদেব কাছে আসেন কিন্তু তাঁচারা আমাদের মথে দেখেন না বা আমাদেব সঙ্গে সমানভাবে মিশেন না।" তুর্ভাগাক্রমে তাহাদের এই অভিযোগ সর্ভা। জ্বান্তিগত শ্রেষ্ঠতা হইতে যে অহঙ্কারপূর্ণ দূরত্বেব ভাব জন্মে তাহাই শিক্ষিত ভদ্রলোক ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান স্থান্তি করিয়াছে। এই বিষয়ে চীনাছাত্রদের আচরণ আমাদের অয়ুক্রণীয়।

<sup>(</sup>৫) সংস্কৃতেব অধ্যাপক, অল্পনি পূর্বে ইছার মৃত্যু ছইয়াছে।

হেয়ার স্থলে চতুর্থ শ্রেণীতে আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মুখভঙ্গী করিতেন। তাঁহার অট্টহাস্ত ও মুখভঙ্গী, আমাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত। তাঁহার বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, ঘন গুদ্দ এবং মুথাক্বতির জ্বন্ত তাঁহাকে বাঘের মত দেথাইত। সেই জ্বন্ত আমরা তাঁহার নাম দিয়াছিলাম 'বাঘা চণ্ডী'। পক্ষান্তরে অ্যালবার্ট স্কুলে আমাদের শিক্ষকেরা শান্ত ও মধুর প্রকৃতির আদর্শস্বরূপ ছিলেন। আদর্শ শিক্ষকের যে দব গুণ থাকা উচিত, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সে সবই ছিল। আমি যেন এখনও চোখের উপর দেখিতেছি, তাঁহার অধরে মৃত্ হাস্ত এবং মৃথ হইতে শান্ত জ্যোতি বিকীৰ্ণ হইতেছে ! মহেন্দ্ৰনাথ দাঁকেও আমরা সমান ভালবাসিতাম। ইহারা উভয়েই সামাজিক নির্যাতন হাসিমুখে সহু করিয়। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। স্বামি এবং আমার ছুই একজন সহাধ্যায়ী তাহাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতাম এবং তাঁহাদের সঙ্গে সকল বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ করিতাম। ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বসূহ তাহারা আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন; অন্ত ধর্মের দকে ইহার প্রধান পার্থকা এই যে ইহা অপৌক্ষেয় নহে; ইহার প্রধান ভিত্তি প্ৰজ্ঞা ও বোধি (Rationalism and Intuition)। জীবনে এই আমি প্রথম Intuition বা বোধির অর্থ অন্থধাবন করিতে চেষ্টা করিলাম। আদর্শ শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংসর্গের প্রভাব কিরূপ তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। ইহার বছদিন পরে যথন আমি Tom Brown's School Days নামক বইখানি পড়ি, তথন আমার পুরাতন শিক্ষকের কথা মনে হইয়াছিল; রাগবী স্থূলের আর্ণল্ড কেন ধে ছাত্রপরস্পরাক্রমে সকলের হাদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

অর্দ্ধশতান্দী পূর্বের কথা শ্বরণ করিলে, আমি আালবার্ট স্থুলের শিক্ষকদের কথা—তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের স্নেচ ও সৌহাদ্যপূর্ণ সম্বন্ধের কথা সক্ততজ্ঞচিত্তে শ্বরণ করি। পুরস্কার বিতরণের সময় আমি অবশ্র পুরস্কার পাইলাম না, কেননা আমি বছদিন স্থলে অন্থপস্থিত ছিলাম। কিন্তু শিক্ষকেরা ব্যাপারটি অশোভন হয় দেখিয়া পরামর্শ করিয়া আমাকে সকল বিষয়ে উৎকর্ষতার জন্ত একটা বিশেষ পুরস্কার দিলেন। পর বংশব আমি পরীক্ষায় প্রথম হইলাম এবং বহু পুত্তক পুরস্কার পাইলাম। ঐ সব

পুস্তকের মধ্যে হাজ্লিট কর্তৃক সম্পাদিত সেক্সপীয়রের সমস্ত গ্রন্থাবলী, ইয়ংয়ের Night Thoughts ও থ্যাকারের English Humorists ছিল।

ক্ষুবিহারী সেন জয়পুর হইতে ফিরিয়া স্কুলের 'রেক্টরের' কর্ম্বরাভার গ্রহণ করিলেন। তিনি স্পণ্ডিত ছিলেন—ইংরাজী সাহিত্যে জাঁহার প্রগাঢ অধিকার ছিল, তবে তিনি বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহাব প্রাতা কেশবচন্দ্র সেনের তিনি বিপরীত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা বহু সভায় ব্রিটিশ শ্রোভ্যগুলীকে পর্যান্ত বিচলিত করিয়াছিল। ক্ষুবিহারীর ছিল লিখিবার ক্ষমতা এবং সে ক্ষমতা তিনি উত্তমক্রপেই চালনা করিতে পারিতেন। তিনি "ইণ্ডিয়ান মিররের" যুগ্মসম্পাদক ছিলেন, অন্ততম সম্পাদক ছিলেন তাঁহার যুল্পতাতভ্রাতা নরেক্তনাথ সেন। 'মিররে' যে রবিবার সংখ্যা প্রকাশিত হইত, ক্ষুবিহারী একাই তাহার সম্পাদক ছিলেন। এই সংখ্যায় কেবলমাত্র ধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা থাকিত। বস্তুত: ইহা ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম মুখপত্র ছিল।

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহকর্মীদের উচ্চোগে আালবাট হল তথন স্বেমাত্র স্থাপিত হইয়ছে। হলের নীচের তলায় স্কুলের ক্লাস বসিত, উপর তলায় হলে এবং রিভিং ক্লমের পাশের কয়েকটি ঘ্রেও ক্লাস বসিত। রিভিং ক্লমের টেবিলের উপর প্রধান প্রধান সাময়িক পত্র, দৈনিক পত্র প্রভৃতি রক্ষিত হইত। আমি ক্লাস বসিবার এক ঘণ্টা পূর্বের রিভিং ক্লমে যাইয়া ঐসব সাময়িক পত্র প্রভৃতি যতদ্র পারি পডিতাম।

এই সময় রুশ-তুর্ক যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ওসমান পাশ। প্লেভ্না এবং আহমদ মৃক্তার পাশা কার্স কিভাবে শক্রহন্ত হইতে রক্ষা করিতেছিলেন জগংবাসী, বিশেষতঃ, এসিয়াবাসীরা তাহা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিল। দিনের পর দিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আমি যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ক্ষুধাবন করিতাম। বলা বাছল্য আমার সহাহভৃতি সম্পূর্ণরূপে তুর্কদের প্রতিই ছিল, কেননা তাহারাই একমাত্র এসিয়াবাসী জাতি—যাহারাই উরোপের উপর তথনও প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল। মনে পড়ে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধের নৈতিক আদর্শ লইয়া আমার তুমূল তর্কবিতর্ক হইত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সক্ষের নৈতিক আদর্শ লইয়া আমার তুমূল তর্কবিতর্ক হইত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্র্যাভটোনের বাক্যের ঘারা প্রভাবান্থিত হইয়াছিলেন এবং প্রাাভ়টোনের অমুকরণ করিয়া বলিতেন—তুর্কীরা "জপাংক্রেয়" এবং তাহাদিগকে মালপত্র সমেত ইউরোপ হইতে বহিষ্কত করিয়া দেওয়া উচিত।

কৃষ্ণবিহারীর শিক্ষকতায় ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার অহুরাগ বৃদ্ধি পাইল। যাহারা কতকগুলি পদের প্রতিশব্দ দিয়া এবং কতকগুলি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে, কুষ্ণবিহারী সেই শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষাদানের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতম্ত্র ছিল। তিনি যে বিষয়ে পড়াইতেন তংসম্বন্ধে নানা নৃতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতেন। একদিন পড়াইতে পড়াইতে তিনি বলিলেন যে বায়রণ স্কটকে Apollo's venal son এই আখ্যা দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার কবি বায়রণ দম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হইল। বায়রণ গ্রীকদিগকে তুরস্কের বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্ম যে উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনাইয়াছিলেন আমি ইতিপুর্বেই তাহা কণ্ঠন্থ করিয়াছিলাম। স্কটের Ivanhoe উপত্যাদে যে পরিচ্ছেদে লডাই দ্বারা বিচার মীমাংসা করিবার বর্ণনা আছে, তাহাও আমি পডিয়াছিলাম। আমি এখন चामारमत नाहरवती हहरू वाष्ट्रव ७ ऋरहेत चलाल कावा श्रहावनी थूँ किया পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বাল্যবয়সের আমার এই প্রয়াস যদিও বামন কর্ত্তক দৈত্যের অস্ত্রসম্ভার হরণের মতই বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু আমি "English Bards and Scotch Reviewers" নামক বচনায় বায়বণ এডিনবার্গের সাহিত্য সমালোচকদের প্রতি যে তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছিলেন. তাহা পডিয়া বেশ আনন্দ উপভোগ কবিলাম।

আমি আমার জীবনের এই অংশের কথা বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা কবিলাম, কেননা ছুই এক বংসরের পরেই এমন সময় উপস্থিত হইল, যথন আমাকে সাহিত্যে ও বিজ্ঞান এই ছুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইল। আমি সাহিত্যের মায়া ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানেরই আহুগত্য স্বীকার করিলাম এবং বিজ্ঞান নি:সংশয় একনিষ্ঠ দেবককেই চাহিল।

ভামি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। আমার শিক্ষকদের আমার সম্বন্ধে খৃব উচ্চ আশা ছিল। তাঁহারা আমার পরীক্ষার ফল দেখিয়া একটু নিরাশ হইলেন। কেননা আমার নাম বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকার মধ্যে ছিল না। আমি নিজে এই বিষয় শাস্তভাবেই গ্রহণ করিলাম। বাহারা বিশ্ববিভালয়ের জ্যোতিকরপে মৃহূর্ত্তকাল উজ্জ্ঞল হইয়া উঠিয়া পরমূহূর্ত্তেই নিবিয়া যায়, বাহারা আজ খৃব যশের অধিকারী, কিন্তু কালই বিশ্বতির গর্ভে বিলীন হইবে, সেরপ ছেলেদের কথা মনে করিয়া আমি বরাবরই মনে মনে হাসি।

বিত্যালয়ের পরীক্ষা মারা প্রকৃত মেধা বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, এ বিষয় লইয়া অনেক লেখা যাইতে পারে। শিক্ষকের কার্য্যে আমার ৪৫ বংসর ব্যাপী অভিজ্ঞতায়, আমি বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছি। যাহারা বিভালয়ে পরীক্ষায় খুব ক্লতিত্ব দেখাইয়া বুত্তি প্রভৃতি পাইয়াছিল, তাহাদের অনেকের পরবর্ত্তী জীবন ব্যর্থতার মধ্যে পর্যাবসিত হইয়াছে। এমন কি সেকালের প্রেমটাদ রায়টাদ রুত্তি প্রাপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান) ছাত্রেরা পর্যাম্ব জীবনে বিশেষ ক্বতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহারা অধিকাংশই বিশ্বতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন অবশ্র প্রত্যুত্তরে আমাকে বলা হইবে অমুক অমুক বিশ্ববিত্যালয়ের পরীক্ষায় ক্বতিত্বের জন্ম উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু একজন একাউণ্টাণ্ট জেনারেল বড় দরের কেরাণী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। নিউটনকে টাকশালের কর্ত্তা করিয়া দিলে হয়ত তাঁহাব পদার্থবিভার জ্ঞানের বলে তিনি টাকশালের বছ সংস্কার সাধন করিতে পারিতেন। রাণী অ্যান যদি 'ক্যালুকুলাসের' আবিষ্কার-কর্ত্তাকে রাজস্বসচিব পদে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি যোগ্য নির্বাচন করিতেন ? আমাব আশন্ধা হয়, কোষাধ্যক্ষেব কর্ত্তারূপে নিউটন বার্থ হইতেন। 'বাঁহারা গত অর্দ্ধশতান্দীর মধ্যে কলিকাতা 'বাবে' আইনজীবীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ছাত্রজীবন খুব ক্তিত্বপূর্ণ ছিল না। ডবলিউ, সি, ব্যানার্জী, মনোমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, সতীশরঞ্জন দাশ এবং আবও অনেকে বিশ্ববিত্যালয়ে বিশেষ ক্লতিত্ব না দেখাইলেও, আইনজীবীরূপে সাফ্ল্যলাভ করিযাছিলেন। প্রথম ভারতীয় 'র্যাংলাব' এবং প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তিধারী আনন্দমোহন বস্থ ব্যারিষ্টাররূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই।

কোন একটি বিষয়ে জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও সাধনাই গৌরবেব মূল। যে ছাত্র সকল বিষয়েই 'ভাল' সেই সাধাবণতঃ পরীক্ষায় প্রথম হয়। কিন্তু কবি পোপ সতাই বলিয়াছেন—একজন প্রতিভাশালীর পক্ষে একটি বিষয়ই যথেষ্ট।

যাহা হউক, এ বিষয়ে এখন আমি আর বেশী বলিতে চাই না।
আমার পিতা এই সময়ে গুরুতর আথিক বিপর্যায়ের মধ্যে পতিত
হইতেছিলেন। তাঁহার জমিদারী একটির পর একটি করিয়া বিক্রয়
হইতেছিল। মহাজ্বন হইতে দেনদারের অবস্থায় উপনীত হইতে বেশী সময়
লাগে না। আমার পক্ষে গর্বা ও আননেদর কথা এই যে, তাঁহার ঋণ

"সন্মানের ঋণ" এবং তিনি তাহা একাস্ত সততার সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলেন। (৬) আমার এখনও সেই শোচনীয় দৃশ্য মনে পড়ে—মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাব সম্পত্তির বিক্রয় কবালায় দন্তখন্ত করিতেছেন। এই সম্পত্তি তাঁহারই অলকার বিক্রয় করিয়া কেনা হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার জ্বীধন (৭) ছিল। আমাদের পরিবারের বায় সঙ্কোচ করা এখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল,—এবং ইহার ফলে আমাদের কলিকাতার বাসা উঠাইয়া লওয়া হইল। আমার পিতামাতা গ্রামের বাড়ীতে গেলেন এবং আমি ও আমার লাত্গণ ছাত্রাবাসে আশ্রয় লইলাম।

আমি পণ্ডিত ঈশ্বরচক্স বিভাগাগরের মেটোপলিটান ইনষ্টিটিউশানে ভর্ত্তি হইলাম। উহার কলেজ বিভাগ নৃতন খোলা হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার মতই স্থলভ করিবার সাহসপূর্ণ চেষ্টা ভারতে এই

<sup>(</sup>৬) এীযুত অক্ষরকুমার চটোপাধ্যায় সম্প্রতি নিম্নলিথিত বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন (সম্ভবত: ইহা অক্ষয়বাবুর নিজের লেখা)।

<sup>&</sup>quot;বামতারণ চটোপাধ্যায় ইটার্ণ ক্যানেল ডিবিসনের খুলনা জেলায় ডিবিসনাল অফিসার ছিলেন। সুর্থালিতে তাঁহার কর্মস্থান ছিল। তিনি খুলনার ডেপুটি भाकित्द्वेहे विक्रमहत्त्व हत्हि। शाधाय, शोबनात्र वताक, ज्ञेचवहत्त्व मिळ वर मुल्लक বলরাম মল্লিক, রাড় লি-কাটিপাডার জমিদার হবিশ্চন্দ্র রায় (ডা: পি, সি, বারের পিতা) প্রভৃতির সক্রে পরিচিত ছিলেন। প্রথম বয়সে তাঁহার একমাত্র পুত্র অক্ষুকুমার কলিকাতার পড়িবার সময়ে হরিশ্চন্দ্রের বাসায় থাকিতেন। হরিশ্চন্দ্রের পরামর্প ও সহায়তায় স্করবন অঞ্চলে বিস্তর জমির মৌরসী ইজারা লইয়াছিলেন; ঐ জমি থুব লাভজনক সম্পত্তি হইয়াছে। ছরিশচক্রের সাধুতার উপর বিশাস ক্রিয়া রামতারণ হরিশ্চক্রকে অনেক টাকা বিনা দলিলে ধার দিরাছিলেন। ছরিশ্চন্ত্র যোগ্যপুত্রের পিতা ছিলেন। । । । । । বখন তিনি রামতারণের ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা বোধ করিলেন, তথন তিনি নিজের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি মুল্যবান সম্পত্তি রামতারণের নামে বেজেফ্লী দলিল ছারা কবালা করিয়াছিলেন। রামতারণ কিন্তু এবিবরে অনেকদিন পর্যন্ত কিছুই জানিতেন না। একদিন রামতারণের সঙ্গে হরিশ্চন্তের সাকাৎ হইলে, হরিশ্চন্ত দলিল্থানি রামতারণের ছাতে দিয়া ঋণের দার হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। ("বংশ পরিচর" ছিতীয়খণ্ড, ৩৬৬ পৃ: )

<sup>(</sup>৭) কমলাকর "বিবাদতাগুবে" বলিয়াছেন—আইনজ্ঞের। "ল্লীখন"এর অর্থ লইরা ভূমূল যুদ্ধ করেন। 'ল্লীখন' সম্বন্ধে গুরুলাস বল্যোপাধ্যায়ের The Hindu Law of Marriage and Stridhana জুগ্রু।

প্রথম। স্থল বিভাগের মত কলেজ বিভাগের 'বেতন'ও তিনটাকা মাত্র ছিল। আমার বিভাসাগরের কলেজে ভত্তি হইবার পক্ষে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিশান জাতীয় প্রতিষ্ঠান—যাহাকে আমাদের নিজস্ব বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত। বিতীয়ত: এই কলেজে স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( যিনি আমাদের সময়ে ছাত্রদের নিকট 'দেবতা' हिल्लन विल्लिंहे इस ) हेश्ताकी गण माहिर्छात अवर अममक्सात লাহিড়ী (প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সেক্সপীয়র সাহিত্যে স্থপিত हेनी माट्यत्व अभिक छाज ) देश्ताकी कावा माहित्छात्र अधानक हिल्लन। আমি কিন্তু ফার্ট আর্টস পড়িবার সময় রসায়নে এবং বি, এ, পড়িবার সময় প্লার্থবিতা ও রসায়ন উভয় বিষয়ে, প্রেসিডেন্সী কলেন্তে বাহিরের ছাত্র হিসাবে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনিতাম। এফ, এ, কোর্সে সেই সময় রসায়নশাল্প অবশ্রপাঠ্য বিষয় ছিল। মি: (পরে স্থার আলেকজেণ্ডার) পেড্লার গবেষণামূলক পরীক্ষা কার্য্যে (Experiment) বিশেষ দক ছিলেন। আমি প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই রসায়ন শাল্পের প্রতি আরুষ্ট হইয়া পড়িলাম। ক্লাসে 'এক্সপেরিমেন্ট' দেখিয়া সম্ভষ্ট না হইয়া, আমি এবং আমার একজন সহাধাায়ী বাড়ীতে একটা ছোট থাট 'লেবরেটরী, স্থাপন করিলাম এবং আমরা দেখানে কোন কোন 'এক্সপেরিমেণ্টও' ক্রিতে লাগিলাম। একবার আমরা সাধারণ টিনের পাত দিয়া একটি oxy-hydrogen blow-pipe তৈয়ারী করিয়াছিলাম। এই স্থুল যন্ত্রারা পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন উহা ভীষণশব্দে ফাটিয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আহত হই নাই। রস্কোর Elementary Lessons তথন পাঠ্য থাকিলেও, আমি যতদূর সম্ভব আরও অনেকগুলি রসায়ন বিদ্যার বহি পড়িয়াছিলাম।

রদায়ন শান্ত্রের প্রতি আমার আকর্ষণের ফলে আমি "বি" কোর্স লইলাম। বি, এ পরীক্ষায় তথন ইংরাজী অবশুপাঠ্য ছিল। গছ পাঠ্যতালিকার মধ্যে মর্লির "Burke" এবং বার্কের Reflections on the French Revolution ছিল। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব পাণ্ডিত্যের সহিত চিত্তাকর্ষক করিয়া এই সব বহি পড়াইতেন।

ছাত্র জীবনের এই সময়ে আমি সাহিত্যের প্রতি অহুরাগ সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কেননা অন্ত অনেক প্রতিযোগী বিষয়ে

আমাকে মন দিতে হইয়াছিল। আমি নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন ও ক্ষেঞ্চ মোটামূটি শিথিয়াছিলাম; সংস্কৃত কলেজ পাঠ্য শিথিয়াছিলাম। এফ, এ, পরীক্ষায়—রঘুবংশের প্রথম সাত সর্গ এবং ভট্টিকাব্যের প্রথম পাঁচ দর্গ পাঠ্য ছিল। একজন পণ্ডিতের দহায়তায় কালিদাদের আর একথানি অপুর্ব্ব কাবা "কুমারসম্ভবম"-এরও রসাম্বাদ আমি করিয়াছিলাম। এই সময়ে আমি "গিলক্রাইট্ট" বুত্তি পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিলাম। এই পরীক্ষা লগুন বিশ্ববিভালয়ের "মাাট্রিকুলেশন" পরীক্ষার অমুরূপ ছিল, এবং ইহাতে পাশ করিতে হইলে ল্যাটিন, গ্রীক অথবা সংস্কৃত, ফরাসী বা জার্মান ভাষা জানা অপরিহার্য্য ছিল। আমি গোপনে এই পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলাম। আমার **জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং একজন গ্রামসম্পর্কীয় জ্যাঠতুতো ভাই ভিন্ন আর কেহ** এ সম্পর্কে সংবাদ জানিতেন না। আমি বিশেষ ভাবে এই সংবাদ গোপন রাথিয়াছিলাম, কেননা পরীক্ষায় ব্যর্থ হইলে, সহাধ্যায়ীগণের শ্লেষ ও বিজ্ঞপ সহা করিতে হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল; এবং আমার একজন সহপাঠী—( যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন) বিজ্ঞাপ করিয়া বলিলেন, আমার নাম লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেগুরের বিশেষ সংস্করণে বাহির ছইবে। পরীক্ষায় সাফল্যলাভের বিশেষ আশা আমি করি নাই এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইতে কয়েক মাস অতীত হইল দেখিয়া আমি সকল আশা ত্যাগ করিলাম। একদিন কলেজে পড়া আরম্ভ হইবার পুর্বের 'ষ্টেটসম্যানের' একটা প্যারাগ্রাফের প্রতি একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহাতে সংবাদ ছিল "গিলক্রাইষ্ট" বৃত্তি পরীক্ষাম ছুইজন উত্তীর্ণ হইয়াছে, বাহাত্রজী নামক বোস্বায়ের জনৈক পাশী এবং আমি। প্রিন্দিপাল একটু পরেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া অভিনন্দিত করিলেন। (তথন কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদক) লিখিলেন—আমি পেডিয়ট" ইনষ্টিটিউপনের জন্ম নৃতন কীর্ত্তি সঞ্ম করিয়াছি। কিন্তু ঐ কলেজের পড়ার সঙ্গে আমার "গিলকাইট বৃদ্ধি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্বন্ধ কতটুকু তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

আমার পিতা তথন ধশোরে থাকিয়া যশোর টেশনের নিকটবর্তী ধোপাখোলা পত্তনী তালুক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন; তাঁহার দেনা শোধের জ্বন্স ইহা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আমার বিলাত যাওয়ার ইচ্ছায় সহজেই সম্মত হইলেন। আমি রাড়ুলিতে আমার একজন দ্রসম্পর্কে খুড়তুতো ভাইকেও "ষ্টেটসম্যানের" কর্ত্তিত অংশসহ একথানি ইংরাজী চিঠি লিখিলাম। চিঠির শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলিছিল,—উহা এখনও আমার স্মৃতিপটে মৃদ্রিত আছে। "আমার মাতাকে এই সংবাদ জানাইবে। তিনি প্রথমে বিলাপ করিবেন, কিন্তু পরে আমার চার বৎসরের বিদেশ বাসের ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন।"

এথানে বলা যাইতে পারে যে, সেকালে কলেজের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ইংরাজীতে পত্র লেথা 'ফ্যাশন' বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐরপ পত্রলেথকের প্রতি লোকের মনে অবজ্ঞার ভাবই উদয় হইবে, এবং তাহাকে লোকে আত্মন্তরী বলিবে।

আমার মাতা আমার বিলাত যাওয়ায় আপত্তি করিলেন না। তিনি আমার পিতার নিকট হইতে উদার ভাব পাইয়াছিলেন এবং বিলাত গেলে জা'ত যাইবে, তথনকার দিনের এই ধারণা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। আমি মার নিকট বিদায় লইবার জক্স বাড়ীতে গেলাম। আমি মাকে খুব ভাল বাসিতাম, স্থতবাং বিদায় দৃষ্ঠা অত্যন্ত করুণ হইল এবং আমি বিষয়চিত্তে তাঁহাব নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে এই বলিয়া সান্তনা দিলাম যে, আমি যদি জীবনে সাফল্য লাভ করি, তবে আমি প্রথমেই পারিবারিক সম্পত্তির পুনক্ষার এবং ভদাসন বাটীর সংস্থার করিব। আমি জীকার করি যে, আমার মনের আদর্শ তদানীস্তন সামাজিক আবাহাওয়ার প্রভাবে সন্ধীর্ণ ছিল। বিধাতা অক্তরূপ ব্যবস্থা করিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে আমি এই শিক্ষাই লাভ করিলাম যে, ভূসম্পত্তিতে আবদ্ধ রাথা অপেক্ষা উপাজ্জিত অর্থ বায় করিবার নানা উৎক্রইতর উপায় আছে।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# ইউরোপ যাত্রা—বিলাতে ছাত্রজীবন—ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ ( Essay on India )—'হাইল্যাণ্ডে' ভ্রমণ

আমি এখন বিলাত যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলাম এবং হেয়ার ছবেল আমার ভূতপূর্ব সহাধ্যায়ী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ক্রয় করিলাম। জীবন যাপন প্রণালী সহসা এরপ পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল যে, তাহা ভাবিয়া আমি প্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। শিক্ষানবিশ হিসাবে আমি হই একটা সন্তা রেন্ডোর তার বিয়া কিরপে 'তিনার' থাইতে হয় শিথিতে লাগিলান। বর্থশিস পাইয়া তুই থানসামারা আমাকে দেথাইয়া দিত কিরপে ছুরি কাঁটা ধরিতে হয় এবং কথন কি ভাবে তাহা ব্যবহার করিতে হয়।

শীত্রই আমি জানিতে পারিলাম যে ডাঃ পি, কে, রায়ের কনিষ্ঠ লাতা বারকানাথ রায় বিলাতে ডাক্তারী পড়িবার জন্ম যাইতেছেন। আমি তাঁহার সজে দেখা করিলাম। ঠিক হইল যে, আমরা ত্ইজনে এক জাহাজে বিলাত যাইব। পরিণামে ইনি হেমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

আমরা 'কালিফোনিয়া' নামক জাহাজে প্রত্যেকে ৪০০ টাকা হিনাবে প্রথম শ্রেণীর সেলুন ভাড়া লইলাম। জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন 'ইয়ং' নামক জানৈক সাহেব। ঐ সময় পুরা 'মনস্থনের' সময় এবং আমরা সরাসরি কলিকাতা হইতে লগুন ঘাইতেছিলাম। স্থতরাং জাহাজের ঘাত্রী সংখ্যা কম ছিল। আমার বন্ধুরা জাহাজে ঘাইয়া যখন আমাকে বিদায় দিলেন এবং জাহাজের উপরে উঠিলাম, তখন আমার মনে বেশ ক্ষৃত্তি হইল এবং একজন ইংরাজ যাত্রীর পলে আমি মহোৎসাহে গল্প জ্ঞ্রিয়া দিলাম। যাত্রীটি বলিলেন যে, কথাবার্ত্তায় আমি বড় বড় ইংরাজী শেশ ব্যবহার করিতেছি। আমি শ্রীকার করি যে, সেকালে আমি জনসনের রচনারীতির একটু ভক্ত ছিলাম। আমাদের জাহাজ 'পাইলটের' নেছুছে আরার হইতে লাগিল এবং ফল্ভা হইতে কিছুদুর গেলেই, আমি

আমার দেহে একটা নৃতন রকমের অস্থ বােধ করিতে লাগিলাম। বমনোত্রেক হইতে লাগিল। বস্তুত আমি "সম্প্ররাগের" দ্বারা আক্রান্ত ইউনােশীয় জীবনযাপন প্রণালী অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার "সম্প্ররাগ" হইল না। তিনি জাহাজে আগাগাড়া বেশ স্বস্থই ছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড ক্ষ্ধা ছিল এবং তিনি বেশ থাইতেও পারিতেন। 'ক্সণ' বা ঝােল, আলু ভাজা ও আলু সিদ্ধ এবং 'পুডিং' ইহাই ছিল আমার সম্বল। যথন আমি "সম্প্রোগের" জন্ম থাবার টেবিলে বসিতে যাইতাম না, হেড ইুয়ার্ড আমার উপর সদম হইয়া আমার কেবিনে জ্মাট তুধ এবং পাউরুটী দিয়া আসিতেন।

৫।৬ দিন পরে আমাদের ষ্টামার কলছো পৌছিল। ভূমি দেখিয়া আমাদের আনন্দ হইল এবং আমরা তীরে উঠিয়া সহরের দৃশাদি দেখিলাম। আমার যতদ্র শ্বরণ হয়, এই স্থানে আমরা জানিতে পারিলাম যে, 'টেল-এল-কেবির'-এর য়ুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরবী পাশা বন্দী হইয়াছেন এবং স্থয়েজখালের পথে আর কোন বিপদের আশহানাই। আমার মনে পড়ে, একখানি সিংহলী পত্রে সিংহলের ভূতপূর্ব্ব প্রবর্গর উইলিয়ম গ্রেগরীকে ভংসনা করিয়া লেখা হইয়াছিল বে মিশবী জাতীয়তার নেতা বলিয়া আরবী পাশাকে প্রশংসা করিয়া ভিনি

কলখো হইতে এডেন পর্যান্ত আমার পক্ষে আর একটা অগ্নিপরীক্ষা।
এই সময়ে জাহাজ খ্ব ত্লিতেছিল। কখন কখন মনে হইতেছিল—
এইবার ব্ঝি সে সম্ভের মধ্যে ত্বিয়া যাইবে। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে,
যখন সম্ভ শাল্ত হইল, তখন অবিলম্বে আমার 'বিবমিষাও' দ্র হইল।
পরে আমার আর মনেই রহিল না যে, আমার কখন্তু "সম্ভরোগ"
হইয়াছিল। প্রীমার এডেনে পৌছিল। আরব-বালকেরা জাহাজের নিকট
ভিড করিয়া টেচাইতে লাগিল। "পয়সা দাও—ত্বিব" ইত্যাদি। কেহ
কেহ কৌত্হলী হইয়া সম্ভের জলে সিকি ত্যানী প্রভৃতি ফেলিয়া দিল—
ত্ব্রী কালকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা জলে ত্বিয়া তুলিয়া আনিলী তীরে
উঠিয়া দেখিলাম বাজারের দোকান প্রভৃতি প্রধানত বোদাইওয়ালাদের।

লোছিত সাগর ও হুয়েজধালের মধ্য দিয়া আমাদের জাহাঞ নির্কিয়েই

পথ অতিক্রম করিল। ইসমালিয়াতে আমরা শুনিয়া আশন্ত হইলাম ধে,
তীর হইতে আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করিয়া কেহ গুলি ছুঁড়িবে না।
পোর্ট সৈয়দের অধিবাসীরা মিশ্রজাতি এবং তথাকার মিশরীরা ফরাসী
ভাষায় বেশ কথা বলিতেছে। কিন্তু কতকগুলি দৃশ্য দেখিয়া আমাদের
বড় স্থলা হইল। মান্টার কথা আমার অল্প অল্প মনে পড়ে এবং জিব্রান্টারে
গিয়া আমাদের জাহাজ শেষবার পথিমধ্যে থামিল। এখানে ফেরীওয়ালারা
আলুর বিক্রী করিতেছিল—দাম প্রতি পাউগু ওজনের এক গোছা এক
পেনী। আমরা যখন অন্তরীপ ঘূরিয়া পার হইতেছিলাম তখন শুনিলাম
ধে, বিস্কে উপসাগরে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত বিপদপূর্ণ। কয়েক বৎসর
পরে (১৮৯২) ঐ কোম্পানীরই আর একখানি জাহাজ ঠিক ঐস্থানে
এই কাপ্তেন ও বছ যাত্রীসহ ডুবিয়া গিয়াছিল। এই সব যাত্রীদের মধ্যে
ম্মর দেন্টাল কলেজের অধ্যাপকের পত্রী মিসেস বাউটফ্লাওয়ার এবং
তাঁহার সস্তানেরাও ছিলেন। অধ্যাপক বাউটফ্লাওয়ার 'টেটস্ম্যানের' মি: পল
নাইটের ভগ্নীপতি ছিলেন।

সমুজ্জমণের সময় ভেক-চেয়ারে শুইয়া নানাক্রপ দিবাশ্বপ্প দেখা সময় কাটাইবার একটা প্রিয় উপায়। (১) কোন কোন যাত্রী 'সেলুনের' লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া পড়েন। কিন্তু এইসব বইয়ের শ্লেধিকাংশই অসার ও লঘুপাঠ্য। সৌভাগ্যক্রমে আমি নিজে কয়েকখানি ভাল বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম। স্মাইল্সের "Thrift" আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল। বাল্যকাল হইতেই আমি শ্বভাবতঃই মিতব্যয়ী ছিলাম—'মাইল্সের' বই পড়িয়া আমার সেই অভ্যাস দৃঢ়তর হইয়াছিল। স্পেন্সারের Introduction to the Study of Sociology আমার মনের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কালীপ্রসন্ধ ঘোষের 'প্রভাতচিম্বা' ও আমার সঙ্গে ছিল। রবীজ্রনাথ তথন সাহিত্যক্রগতে পরিচিত হন নাই। আমার তুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিলাত গিয়াছিলেন এবং 'ইউরোপয়াত্রীর ডায়েরী' নামক তাঁহার একখানি প্রকাশিত বহি সঙ্গে ছিল। সেলুনের লাইব্রেরিতে বসপ্তয়েলের "জন্সনের জীবনচরিত"ও একথণ্ড ছিল—উহা পড়িয়া আমি মৃশ্ব হইতাম।

<sup>(</sup>১) ধখন ভারত ও বিলাতের মধ্যে যাতারাতে করেকমাস সময় লাগিত, তথন বাস্ত্রীদের পক্ষে সময় কাটানো বড় কট্টকর হইত। তাঁহারা তথন সময় কাটানোর নানা বিচিত্র উপায় অবলম্বন করিতেন। মেকলে এ সহত্তে একটা ক্ষময় বর্ণনা দিরাছেন; Essay on Warren Hastings ক্ষষ্টব্য।

আমরা যথাসময়ে গ্রেভসেণ্ডে পৌছিলাম। কলিকাতা হইতে গ্রেভসেণ্ডে পৌছিতে আমাদের ৩৩ দিন লাগিয়াছিল। সেধান হইতে লগুনের ফেন চার্চচ ষ্ট্রীট ষ্টেশনে গেলাম। প্লাটফর্মে জগদীশচন্দ্র বস্থ এবং সত্যবপ্তমন দাশ (ভারত গবর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব্ব আইন সচিব মিঃ এস, আব, দাশের জ্যেষ্ঠ আতা) আমাদের অভার্থনা করিলেন। ডি, এন, রায় এবং আমি প্রায় এক সপ্তাহ তাঁহাদের নিকট থাকিয়া লগুনের আনেক দৃশ্য দেখিলাম। সিংহ্র্রাতারা (পরলোকগত কর্ণেল এন, পি, সিংহ আই, এম, এদ এবং পরলোকগত লর্ড সিংহ) সৌজন্ম সহকারে আমাদের পথপ্রদর্শক পাণ্ডা' হইলেন।

টেমদ নদীর উপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর জাঁকজমকপূর্ণ দৃষ্ঠ আমি আমার সমুথে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। এই সহর এতদ্ব ব্যাপিয়া যে, দেখিয়া আমি শুম্ভিত হইলাম। আমরা বিজেণ্ট পার্কেব নিকটে গ্রষ্টার রোভে বাসা লইলাম। এই অঞ্চল রাস্তার গাডীঘোড়াব কোলাহল হইতে মৃক্ত ছিল। এই রাস্তা এবং ইহার নিকটবর্ত্তী রাস্তায় ঠিক একই ধরণে তৈয়ারী বাড়ী, দেখিতে ঠিক একই রকম। ল্যাণ্ডলেডী তোমাকে একটা বাহিরের দরজার চাবি দিবেন। কিন্তু তুমি যদি সহরে নবাগত হও, কিম্বা অনেক রাত্রিতে বাডীতে ফিরিবার পথে বাডীর নম্বর ভূলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার তুর্দশার শেষ নাই! যদি তোমাকে সংরের কোন দুরবর্ত্তী স্থানে ঘাইতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে Vade-mecum বা লগুনের মানচিত্র দেখিতেই হইবে। এবং তারপর যথাস্থান ঠিক কবিয়া নির্দিষ্ট বাদ গাড়ী বা ভূ-নিমন্থ রেলগাড়ীতে চভিতে হইবে। নতুবা তোমার গোলকধাঁধায় পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। ১৮৮২ সালের প্রথম ভাগেও লগুনে 'টিউব' রেল ছিল না। লগুনে যাঁহারা জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা সেখানে জন্মগ্রহণ क्रियाह्न । नानिज्ञानिज इटेग्नाह्न, जाराता (भाग) ना जिल्ला লগুনের রাষ্ট্রাঘাট ঠিক করিতে পারেন না। সৌভাগ্যক্রমে লগুন পুলিশমান দর্মনাই ভোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। বিদেশীর প্রতি সে বিশেষরূপ মনোযোগ দেয় ও সৌজন্ত প্রদর্শন করে। ভাহার পকেটে ম্যাপ থাকে এবং ঐ অঞ্লের রাস্তাঘাট ভাহার নথদর্পণে। তুমি যে সংবাদই চাওনা কেন, ভাছার জানা আছে। "এই পথে গিয়া বামদিকে তৃতীয় রান্তার

মোড় ঘ্রিয়া সোজা গেলেই আপনি গস্কব্যস্থানে পৌছিবেন"। এই প্রসক্তে সেক্সপীয়রের "মার্চেডি অব ভেনিস্" নাটকে ল্যান্সেলট্ গোবোর রান্তার বর্ণনা স্বভাবতই আমাদের মনে আসে।

কখন লগুন পুলিশম্যান তোমাকে ঠিক বাদ গাড়ীর জন্ম অপেক্ষা করিতে বলিবে এবং গাড়ী আদিলে ড্রাইভারকে বলিয়া দিবে তোমাকে যেন ঠিক জায়গায় নামাইয়া দেয়। আমার ছাত্রাবস্থায় লগুনের লোকসংখ্যা ৪০ লক ছিল—প্রায় স্কটল্যাণ্ড দেশের লোকসংখ্যার সমান। চতুর্থবার (১৯২০) আমি যখন বিলাত যাই, তখন দেখিলাম লণ্ডনের লোকসংখ্যা বাড়িয়া সত্তর লক্ষ হইয়াছে, সঙ্গে সংক্ষ সহরের আয়তনও বাড়িয়াছে। গ্রেটব্রিটেনেব কয়েকটি বন্দব ও পোতাশ্রয়েরও বিরাট উন্নতি হইয়াছে। এই প্রদক্ষে লণ্ডন ছাড়া লিভাবপুল, গ্লাদগো, গ্রীনক প্রভৃতির নাম করা যাইতে পাবে।

এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার দরকার নাই। লগুন সহরে আমার অবস্থিতির প্রথম সপ্তাহেই আমার সকোচ ও ভয়ের ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। কোন নৃতন স্থানে প্রথম গেলে, অপরিচিত আবহাওয়ার মধ্যে লোকের মনে এইরূপ সঙ্কোচ ও ভয়ের ভাব আসে। আমি লগুন হইতে এভিনবার্গ যাত্রা কবিলাম। এভিনবার্গ বহুদিন হইতে বিভাপীঠরুপে বিখ্যাত। মনস্তব্যক্তা এবং চিকিৎসাবিদ্যা বিশেষতঃ শেষোক্ত বিদ্যা শিথিবার জন্ম দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রেবা এভিনবার্গে আসিত। কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনা করিতেন। কতকগুলি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রের সহিত আমার পরিচয় হইল। এভিনবার্গে এরূপ ছাত্রের দংখ্যা খুব কম ছিল না। মিস ই, এ, ম্যানিংও এভিনবার্গের কয়েকটী ভত্রপরিবারের নিকট আমার জন্ম পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। তথ্যকার দিনে লগুনে ও বিলাতের অন্যান্ম উপকার করিবার জন্ম সর্বাদা প্রস্তুত ছিলেন।

এভিনবার্গ লণ্ডনের চারিশত মাইল উত্তরে, স্থতরাং লণ্ডন অপেক্ষা এখানে বেশী শীত। আমার লণ্ডনের বন্ধুরা এভিনবার্গের আবহাওয়ার কথা জানিতেন, স্থতরাং তাঁহারা আমার সকে প্রচুর গ্রম আমা প্রভৃতি বিরাছিলেন, একটা "নিউমার্কেট" ওভারকোটও তাহার মধ্যে ছিল। এই সময়ে বিলাতী দক্জিও পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহা বেশ কৌত্হলপ্রদ। আমার সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদের জন্ম উটেনহাম কোর্ট রোডের দক্জির দোকান চার্লস বেকার এগু কোম্পানীতে গেলাম। কিন্তু সাদ্ধ্য সম্মিলন, ডিনার, বল নাচ প্রভৃত্তির জন্ম আমাকে বিশেষ "স্থট" তৈরী করিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। সেই কুৎসিত "টেইল-কোর্ট" আমি কিছুতেই পছন্দ করিতে পারিলাম না। ইংরাজদের সাধারণ বৃদ্ধি ও সহজ্ঞান যথেষ্ট আছে। তৎসত্ত্বেও তাহারা এই বর্ষর পোষাকের 'ফ্যাশন' কেন যে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহা আমি বৃঝিতে পারি না। এ বিষয়ে তাহাদের 'গেলিক' আতাগণের জিদও আশ্রুগ্যান বৌলক্র্যাহোধের জন্ম বিখ্যাত এবং চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময় হইতে 'ফ্যাশনের' পথ-প্রদর্শক ফ্রান্সের নিকট আমি এ সম্বন্ধে বেশি আশা করিয়াছিলাম। কিন্ধু আমাকে নিরাশ হইতে হইল। ইংরাজেরা পোষাক পরিচ্ছদ এবং ডিনার (dinner) বিষয়ে যেভাবে ফ্রাসীদের অদ্ধ অফুকরণ করে, তাহা আমার নিকট চিরদিনই নির্ব্যান্ধিতা বলিয়া মনে হইয়াছে।

সে যাহা হউক, এখন আমার কাহিনী বলি। চোগা ও চাপকানযুক্ত ভারতীয় লম্বা পোষাক স্থপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায় যাহা বিলাতে থাকিতে পরিতেন তাহাই ভারতীয়দের পক্ষে উপযোগী। আমাকে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের চার্লস কীন এগু কোম্পানীর দোকানে লইয়া যাওয়া হইল। বন্ধুদের নিকট ধার করিয়া একটা পোষাকের (চোগাচাপকানের) নমুনাও দকে লইলাম। দোকানে আমার গায়ের মাপ লইল এবং পোষাক তৈয়ারী হইলে পুনর্কার ষাইয়া মাপ ঠিক করিয়া লইয়া আসিতে অহুরোধ করিল। পোষাক তৈরী হইলে আমাকে ভাহারা সংবাদ দিল এবং দোকানে গেলাম। পোষাক পরিলে দেখা গেল যে যদিও মোটামুটি গায়ে লাগিয়াছে, তব্ও স্থানে স্থানে একটু ঢিলা হইয়াছে। দরজি প্রথমে আমাকে এই ফটি দেখাইয়া দিয়া কৈফিয়ং স্বরূপ বলিল—"মশায়, আপনি এত সরু ও পাতলা যে আপনার শরীরের জ্ঞা মাপসই জামা করা শক্ত।" কোন কোন পাঠক হয়ত আমার এই ছর্দশায় হাসিবেন। সম্ভবতঃ আমার চেহারা অনেকটা 'আইকাবড ক্রেনের' মত ছিল। আমি এপিকটেটাসের শিয় এবং ভাইওজিনিদের অন্তরাগী,—কৌপীনধারী মহাত্মা গান্ধীও আমার শ্রহার शाब,-- अनाए इत मत्रम कीयन वयः स्नान क्रिकार कीयत्न आमर्भ, स्लताः

এইরপ লঘু বিষয়ের উল্লেখ করার জ্ঞাপাঠকদের নিকট আমার ক্ষমা প্রোর্থনা করা উচিত।

আমি আমার পাঠ্যস্থান এডিনবার্গে অক্টোবরের বিতীয় সপ্তাহে পৌছিলাম।
শীতের সেসন আরম্ভ হইবার তথন কয়েকদিন বাকী আছে। এডিনবার্গ
স্থানর সহর, লগুনের আকাশ বেমন কুয়াশায় আচ্ছয়, এস্থান তেমন
নহে। মাসগোর মত এখানে কলকারখানা নাই, স্থতরাং ধোঁয়ার উপদ্রবত্ত
কম, রাস্থায় যানবাহনের অত্যাচারও তেমন নাই। এডিনবার্গের চারিদিকেই
স্থালর দৃষ্ঠা, এবং সম্প্র খ্ব নিকটে, আমি একটি মাঠের নিকটে এবং
"আর্থাস সিট" ইইতে অল্পদ্রে বাসা করিলাম। ছুটীর সময়ে "আর্থাস
সিট" আমার বড় প্রিয় স্থান ছিল। রবিবার দিন আমি পল্লীর মধ্য দিয়া
ইাটিয়া দ্রবর্ত্তী পাহাড়ে যাইতাম ও তাহার চূড়ায় উঠিতাম। সেই সময়ে
সপ্তাহে ১২ শিলিং ৬ পেন্স দিলে, বেশ পছন্দসই একথানি বসিবার ঘর
ও একথানি শয়নঘর পাওয়া যাইত। কয়লার জল্প অতিরিক্ত ভাড়া
লাগিত না। কয়লা স্কুপাকার করা থাকিত এবং ইচ্ছামত "ফায়ার
প্রেসে"\* জালানো যাইত। এক পেনীতে 'পরিজ' ও মিন্ধ দিয়া পুষ্টিকর
প্রাতরাশ মিলিত।

সৌভাগ্যক্রমে আমার "ল্যাণ্ড লেডী" বড় ভাল মান্থব ছিলেন। তিনি, তাহার আমী ও সম্ভানদের লইয়া বাড়ীর পিছনের অংশে থাকিছেন, রান্তার ধারে সমূখের অংশ ভাড়া দিতেন। অন্তান্ত হ্বচ 'ল্যাণ্ডলেডা'দের মত তিনি ধুব সং ছিলেন এবং আমার নিকট দিকি পয়সাও অতিরিক্ত লইতেন না। মোজা প্রভৃতি ধোপাবাড়ী হইতে যতবার ধূইয়া আদিত, ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে প্রত্যেকবার মেরামত করিয়া দিতেন।

স্কচ 'ব্রথে'র তুলনা নাই,—ইহা ধেমন সন্তা, তেমনি উৎক্কট্ট। 'স্কচ' 'ব্রথের' সম্পর্কে একটি ঘটনা এথনও আমার মনে আছে। আমি একবার বড়াদিনের সপ্তাহে সীমান্তে "বারউইক আপন টুইড" সহরে কাটাইয়াছিলাম। নিকটে ক্লেডবার্গে প্রাতন গীর্জ্জার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। তুষারাজ্জার পথে পায়ে হাঁটিয়া গেলাম। অতীতের ধর্মমন্দির দেখিয়া ফিরিবার পথে কোন রেটোর'ার সন্ধান করিতে লাগিলাম। লোকে সামান্ত একখানি

<sup>🌞</sup> শীতপ্রধান দেশে আগুণ আলাইরা রাধিবার চুরীবিশেষ।

বর আমাকে দেখাইয়া দিল এবং আমিও কতকটা দ্বিধা সন্থুচিত চিত্তে সেথানে প্রবেশ করিলাম। স্থানটী অনাড্মর, পরিজার পরিচ্ছন্ন। আমাকে এক প্রেট 'স্কচ ব্রথ' ও বড় একখণ্ড ক্রটী পরিবেশন করিল। আমার জলবোগের পক্ষে সেই যথেষ্ট। মাত্র এক পেনি মূল্য আমাকে দিতে হইল। আমার সময়ে অতীতের ছাত্রদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা বাইত। ক্রয়কের ছেলেরা বাড়ী হইতে হাঁটিয়া, অথবা শকটে চড়িয়া বছদুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে ঘাইত। বাড়ী হইতে সঙ্গে ওটমিল (জই) ডিম, মাখন প্রভৃতি আনিত, এবং সেগুলি ফুরাইয়া গেলে, মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে প্রক্রার আনাইয়া লইত। কার্লাইলের 'জীবনী' ঘাহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার ছাত্রাবস্থায়, এডিনবার্গে ছেলেরা কতদ্র মিতব্যয়িতার সক্ষে জীবনযাপন করিত। গত অর্দ্ধ শতাকীর মধ্যে এডিনবার্গে, এমন কি, কলিকাতায় পর্যান্ত ছাত্রজীবনের বহু পরিবর্তন হইয়াছে। স্কৃতরাং সেকালের ছাত্রজীবনের বর্ণনামূলক নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ পাঠকের নিকট কৌতুহলপ্রদ বোধ হইতে পারে:—

"ইংরাজ্বদের নিকট বিশ্ববিভালয়ের জীবন বলিতে বুঝায় বড় বড় ইমারত, স্পক্ষিত গৃহ, বছ টাকার বৃত্তি; ১৯ বংসর হইতে ২৩ বংসর বয়য় ভয়ণ ছাত্রগণ; তাহাদের বাড়ী হইতে থরচের জয় প্রচুর অর্থ আসে—জেমস কার্লাইলের জীবনের কোন এক বংসরে যাহা সর্ক্ষোচ্চ আয় ছিল,—প্রভ্যেক ছাত্র তাহার দিগুণ অকাভরে বয়য় করে। তথনকার দিনে টুইড নদীর উত্তর দিকের বিশ্ববিভালয়গুলিতে কোন আর্থিক পুরস্কার, ফেলোসিপ বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না—ছিল শুধু বিভা শেখার ব্যবস্থা এবং আত্মত্যাগ ও দারিস্রোর ব্রত্ত। এইখানে যাহারা যাইত, তাহাদের অধিকাংশেরই পিতামাতা, কার্লাইলের পিতার মতই দরিত্র ছিল। ছাত্রেরা জানিত কত কন্ত করিয়া তাহাদের পড়িবার থরচ পিতামাতারা যোগাইতেন। এবং ছাত্রজীবনের সন্থাবহার তথা জ্ঞানার্জনের দৃঢ়সকল্প লইয়াই তাহারা বিশ্ববিভালয়ে যাইত। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র তাহারা ক্লাসে পড়িতে পারিতে, বাকী সময় ছেলে পড়াইয়া অথবা গ্রামে ক্লেতের কাজ করিয়া নিজের পড়িবার বয়ম্ব সংগ্রহ করিত।

"সাধারণতঃ, বে সকল ছাত্র ভাহাদের পরিবারের মধ্যে সর্বাপেকা মেধাবী হইত এবং বাহাদের উপর পরিবারবর্গের বথেষ্ট আস্থা ছিল,

চৌদ্ধ বৎসর বয়সে সেই ছাত্রগণ এভিনবার্গ, গ্লাসগো প্রভৃতি সহরে প্রেরিত হইত। বাড়ী হইতে বাহির হইলে পথে অথবা গম্বব্য সহরে তাহাদের দেখান্তনা করিবার কেহ থাকিত না। যানের ভাড়া দিতে পারিত না বলিয়া তাহারা বাড়ী হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিত। কলেজে নিজেরাই নাম ভট্টি করাইত। নিজেরা বাসা ঠিক করিত এবং স্বভাবচরিত্তের জন্ম কেবলমাত্র নিজেদের উপরেই নির্ভর করিত। গ্রামের বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে লোক আসিয়া ওট মিল (ছাতু), আলু, লবণাক্ত মাথন প্রভৃতি খাল্পদ্রব্য দিয়া যাইত। কখন কখন কিছু ডিমও দিত। তাহাদের মিতব্যয়িতার গুণে অগু কোন খাছ আর তাহাদের দরকার হইত না। যাহারা খাগ্রন্তা আনিত তাহাদের সঙ্গেই ময়লা পোষাক বাড়ীতে মায়েদের নিকট ধোওয়া ও মেরামতীর জন্ম পাঠাইত। বিষাক্ত আমোদ প্রমোদের হাত হইতে দারিত্রাই তাহাদিগকে রক্ষা করিত। নিজেদের মধ্যে তাহারা বন্ধুত্ব করিত, পরস্পর পানভোজন ও ভাববিনিময় করিত। ক্পাবার্ত্তা ও আলোচনার জন্ম তাহাদের নিজেদের ক্লাবও থাকিত। "টারম" শেষ বা কলেজ বন্ধ হইলে তাহারা দল বাঁধিয়া পদত্রজে বাড়ী যাইত. প্রত্যেক জেলারই ২।৪ জন ছাত্র দেই দলে থাকিত। এই সব বিশ্ববিত্যালয়ের ছাত্রেরা স্থপরিচিত ছিল, পথে তাহাদের আতিথ্য এবং আদর অভার্থনার অভাব হইত না।

"স্বাবলম্বনের শিক্ষা হিসাবে, এমন উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আর দেখা যাইত না।" (Froude's Life of Carlyle)

তাহার পরে কয়েকবার আমি এডিনবার্গ ও অক্সান্ত স্কচ সহরে

গিমাছি। কিন্তু সহরের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইমা গিয়াছে।

হাইল্যাণ্ড এখন আর শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থান নহে। ঔপন্যাসিক স্কটের

মনোম্প্রকর বর্ণনা, বিচিত্র পার্বত্য দৃশ্য, রেলওয়ে, মোটরবাস—এই সকলের

ফলে দলে দলে অমণকারীরা এখন 'হাইল্যাণ্ডে' যায়, তাহাদের মধ্যে

কোটিপতি আমেরিকাবাসীরাও থাকে। তাহারা প্রত্যেক 'সিজনে'র জন্ত

বাড়ীভাড়াও করে। স্কচেরা কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিক ও
পরিশ্রমী জাতি। পাটের কল, পাটের ব্যবসা ডাণ্ডিসহরের একচেটিয়া;

হুগলী নদীর উপরে প্রায় ৭০৮০টী পাটের কল আছে, তাহার অধিকাংশ

স্কচতুর স্কচদের বারাই পরিচালিত। গ্লাসগো লগুনের পরেই গণনীয় সহর।

গত ৫০ বৎসরে স্কটল্যাণ্ডের ঐশ্বর্যা প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এডিনবার্গ সহরেও জ্বন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এডিনবার্গ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র নহে; কিন্তু প্রচৃব পেন্সনভোগী অবসরপ্রাপ্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং বিদেশে প্রভৃত ধনসঞ্চয়কারী ব্যবসায়ী প্রভৃতি এডিনবার্গে বাস করাই পছন্দ করেন।

এভিনবার্গ সহরের চারিদিকে স্থন্দর বাসভবন গড়িয়া উঠিতেছে—
নৃতন সহর ফ্রন্ড বিস্তৃত হইতেছে। অধিবাসীদের সরল মিতব্যয়ী জীবন
অদৃষ্ঠ হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগের বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালী গ্রহণ
করিতে তাহারা পশ্চাংপদ হইতেছে না। স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় কবি বার্নস
বিলাসিতার যে তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা ভূলিয়া গিয়াছে।

শীতের সেদনের প্রথমেই আমি ভর্ত্তি হইলাম এবং প্রাথমিক বি,এদ্-সি, পরীক্ষার জন্ম রসায়নশান্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। গ্রীম্ম সেদনের জন্ম উদ্ভিদবিদ্যা রহিল, কেন না শরৎকালে ঐ দেশে গাছপালার পত্রপূপ্প দব ঝরিয়া পড়ে। শীতকালে গাছগুলি একেবারে পত্রশ্ম হয় এবং তাহাদের কাণ্ড ও শাথাপ্রশাথা অনেক সময় তুষারাচ্ছয় থাকে। অধ্যাপক টেইট পদার্থবিদ্যার মূল স্ত্র্রে চমৎকার ব্রাইতেন। কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে পদার্থবিদ্যার পাঠ্য হিসাবে টেইট ও টমসনের Natural Philosophy নামক যে পুস্তুক নির্দিষ্ট ছিল, তাহা একটু তুরুহ এবং আমার পক্ষে তুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইত। আমি পর পর তুই সেদনে টেইটের তুইটি ধারাবাহিক বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম কিন্তু আমি শীল্লই ব্রিতে পারিলাম বদায়নই আমার মনোমত বিদ্যা। কলিকাতায় থাকাতেই আমি এই বিদ্যার প্রতি আরুষ্ট হই। এক্ষণে আমি নিষ্ঠা সহকার্বে এই বিদ্যার সেবা করিতে লাগিলাম, যদিও অন্তান্ত বিদ্যান্ত অবহেলা করি নাই।

আমাদের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক আলেকজেণ্ডার ক্রাম ব্রাউনের বয়স তথন ৪৪ বংসর। জুনিয়র ক্লাসে ৪০০ হইতে ৫০০ পর্যস্ত medicalছাত্র থাকিত, তাহাদের প্রায় সকলেই পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইত। গৃহ হইতে সন্থ আগত স্কচ যুবকেরা স্বভাবতই তেজ ও উৎসাহে জীবস্ত; অধ্যাপক ক্লাসে আসিতেই ভাহারা মহা আড়ম্বরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিত। তাঁহার আসিবার পূর্বে হইতেই তাহারা গান গাহিতে আরম্ভ করিত। এত বড় ক্লাস ঠিক রাখা শক্ত কান্ধ, ক্রাম ব্রাউনও ক্লাসে এতগুলি ছেলের সম্মুখে আসিয়াই একটু চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। ছাত্তেরা তাঁহার এই দৌৰ্বল্য শীঘ্ৰই ধরিয়া ফেলিত, ফলে মাঝে মাঝে নাটকীয় ঘটনা এমন কি শোচনীয় ব্যাপারও ঘটিত। ক্রাম ব্রাউন যথনই চাঞ্চল্য দেখাইতেন, তথনই ছেলেরা তাহার স্থযোগ লইত। তাহাবা মেজের উপর বুট ঘ্যতি, মেজে ঠুকিত বা এক্রপ আবও কিছু করিত। ইহার ফলে অধ্যাপকের চাঞ্চল্য বুদ্ধি পাইত। "ভদ্রগণ, তোমরা এমন করিতে পাকিলে. আমি বক্তৃতা করিতে পারিব না।" এই আবেদনে স্থফল হইত, ছেলেবা শাস্ত হইত। ক্রাম ব্রাউন অমায়িক ও উদারমনা এবং খাঁটি ভদুলোক ছিলেন। তিনি চীনা ভাষাও কিঞ্চিৎ জানিতেন। তাঁহার তীক্ষ মেধা জটিল গণিতের সমস্তা সহজেই সমাধান করিতে পারিত, শারীর তত্ত্বে কর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু নৃতন দানও ছিল। তাঁহার সহযোগী টমাস ফ্রেঞ্চার ও তাঁহাকে 'ফার্মাকোলজী'র একটা নৃতন শাখার প্রতিষ্ঠাতা রূপে গণ্য করা যাইতে পাবে। উচ্চতব ক্লাদে, Crystallography প্রভৃতি জটিল বিষয়ের অধ্যাপনাতেই তাঁহাব গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় ভাল করিয়া পাওযা যাইত। তথনকার দিনে কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপকদের পারিশ্রমিকের তুলনায় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পারিশ্রমিক "রাজোচিত" ছিল বলিলেই হয়। সমস্ত 'ফিস' অর্থাৎ ছাত্রদত্ত বেতন তাঁহারা পাইতেন। বেতনের পবিমাণ সাধারণ ক্লাসের জ্বন্ত ৪ গিনি এবং প্র্যাকৃটিক্যাল বা ফলিত বিষয়ের জন্ম ৩ গিনি ছিল।

কাম বাউন তখন মোটা ও অলস হইয়া পড়িতে ছিলেন। তিনি
চিন্তা করিতে ভাল বাসিতেন এবং জৈব রসায়নের ছাত্রেরা তাঁহার
আবিকৃত Graphic formula-র জন্ম তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে, কেননা
ইহা রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতিতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে। তিনি
বাবহারিক 'ক্লাসে' বা লেবরীটরীতে কান্ধ করিছেনে না বটে, কিন্তু
সেন্ধ্রম যোগ্য ডিমনষ্ট্রেটর ও সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের
মধ্যে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাঃ জন গিবসন ও ডাঃ লিওনার্ড
ভবিনের নাম উল্লেখযোগ্য। গিবসন হাইডেলবার্গে প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ
ব্রসেনের নিকট পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরীক্ষা ও বিল্লেষণ প্রণালী

উক্ত জার্দান অধ্যাপকের রীতি অহ্থায়ীই ছিল। আমার পড়ান্তনা বেশ ভাল হইতে লাগিল—এই ত্ইজন ডিমনষ্টেরের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। কিরপ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে আমি আমার প্রিয় বিজ্ঞানসমূহ অধ্যয়ন করিতাম তাহা এই ৫০ বৎসর পরেও মনে পড়িতেছে। আমি জার্দান ভাষা মোটাম্টী শিথিলাম, তাহার ফলে উক্ত ভাষায় লিখিত রসায়ন শাস্ত্র ব্ঝিতে পারিতাম। আমার একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন জেমস ওয়াকার (পরে স্থার জেমস ওয়াকার)। তিনি ডাণ্ডীর অধিবাসী ছিলেন। ক্রাম ব্রাউন অবসর গ্রহণ করিলে, ওয়াকারই ঐ পদ লাভ করেন। আমার সমসাময়িক 'জুনিয়র' ছাত্র আর ত্ইজন খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একজন আলেকজাণ্ডার শ্রিণ, ইনি পরে চিকাগো ও কলিম্বয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। অন্ত একজন হিউ মার্শাল, ইনি 'কোবান্ট আ্যালাম' আবিদ্ধার এবং 'পারসালফারিকা আাসিড' সম্বন্ধ গবেষণা করিবার জন্ম বিথাত। মার্শাল মাত্র ৪৫ বংসর (১৯১৩ খুঃ) বয়নে মারা য়ান। ৫৭ বৎসর বয়নে (১৯২২ খুঃ) শ্রিথের মৃত্যু হয়।\*

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলাম তথন এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহার দ্বারা আমার সমগ্র ভবিশুৎ জীবন প্রভাবান্থিত হয়। স্তরাং ঐ ঘটনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য। স্থার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট ১৮৬৭—৬৮ সালে ভারতসচিব ছিলেন। ইনিই পরে লর্ড ইভ্স্লি উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টাররূপে ইনি ঘোষণা করেন যে "সিপাহী বিজ্ঞোহের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের অবস্থা" সম্বন্ধে সর্ব্বোংক্ত প্রবন্ধার জন্ম এবং বি, এস্-সি, আমি লেবরাটরীতে বিশেষ পরিশ্রম করিতেছিলাম এবং বি, এস্-সি,

<sup>\*</sup> এস্থলে একটা কোতুকাবহু ঘটনার উল্লেখ কবিতে বাধ্য হইলাম। গত বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গবর্ণর শ্রার জন এগুার্সন ও আমাকে (অন্যান্তদের মধ্যে) সম্মান স্টচক উপাধি দেন। আমি ভাইস্চান্সেলরের At home তে স্থার জনের ঠিক পাশেই উপবেশন করি এবং তাঁছাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম "আজ আমবা উভয়েই fellow graduate অর্থাৎ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী", তাহাতে স্থার জন বলেন, ইহা ঠিক নম্ব; আমবা বহুপ্র্কেই fellow graduates অর্থাৎ তিনিও আমার অনেক পরে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ টেট ও ক্রাম ব্রাউন-এর নিকট অধ্যয়ন করেন এবং Hope Prize (রঙ্গারন বিদ্যার) লাভ করেন।

পরীকার বন্ধ প্রস্তুত হইতেছিলাম। তৎসত্ত্বেও আমি প্রবন্ধপ্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম। আমার ইতিহাসচর্চার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পুনরায় জাগ্রত হুইল এবং কিছুকালের জন্ম রুসায়ন শান্তের স্থান অধিকার করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী হইতে আমি ভারত সম্বন্ধে বছ গ্রন্থ আনিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ক্সেলের "L' Inde des Rajas", Lanoye's "L' Inde contemporaine", "Revue des deux mondes" a ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী প্রভৃতি ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থও এই উদ্দেশ্যে পডিলাম। আমি শীন্তই দেখিলাম যে বাজেট ভালোচনা এবং রাজস্বনীতি, বিনিময়নীতি প্রভৃতি বুঝিতে হইলে অর্থনীতি (Political Economy) কিছু জানা দরকার। আমি দেইজন্ম ফদেটের Political Economy এবং Essays on Indian Finance গ্রন্থ পড়িলাম। অর্থনীতিবিং হাকনীর প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং ভারতীয় সমস্তা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানেব জন্ম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। "হিন্দুপেটিয়টে" আমি পড়িয়াছিলাম, মি: ফদেট পার্লামেন্টে ভারতের বছ উপকার কবিয়া ভারতবাসিদের ভালবাসা লাভ করেন। জনসাধারণের নিকট হইতে তাঁহার ভারতপ্রীতির জন্ম "Member for India" বা 'ভারতের প্রতিনিধি' এই আখ্যাও তিনি লাভ করেন। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারত সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক এম্বই আমি পডিয়া ফেলিয়াছিলাম। "ফর্ট নাইটলি রিভিউ", "কনটেমপোরারি রিভিউ", 'নাইনটিছ দেঞুরী' প্রভৃতি মাসিকপত্তে প্রকাশিত ভারত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আমার দৃষ্টি এড়াইত না। কতকগুলি প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক সমস্তা সম্বন্ধে পার্লামেন্টে তর্কবিতর্ক ও আলোচনাও আমি পুরাতন "হ্রানসার্ডে" (পার্লিয়ামেন্টে ঐ বক্ততার রিপোর্ট) পড়িয়াছিলাম।

গ্রন্থ রচনায় বিশেষতঃ এই শ্রেণীর রচনায় আমি নৃতন ব্রতী। কিন্তু ভারতবাদি হিসাবে আমি এই স্থােগ পরিত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আমি বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এখন সেইগুলি সাজাইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের সার বস্তু গুছাইয়া বলিতে পারাতেই প্রবন্ধ লেখকের ক্রতিত্ব। বহুভাবণ ও বহুবিস্কৃতি সর্বাদা পরিহার করাই কর্ত্ব্য। আমি আলোচ্য বিষয় ছুই ভাগে বিশুক্ত করিলাম। প্রথম ভাগে ৪টি অধ্যায় এবং বিতীয় ভাগে

ওটি অধ্যায় সন্ধিবিষ্ট করিলাম। আমার চিস্তান্তোত ক্রত প্রবাহিত হইজে লাগিল এবং আমি দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম ধে, "টেষ্ট টিউবের" স্থায় লেখনীও আমি বেশ সহজভাবে চালনা করিতে পারি।

যথাসময়ে আমি আমার প্রবন্ধ দাখিল করিলাম। উপরে একটি "মটো" থাকিল এবং দকে একটি সিলমোহর করা থামে আমার নাম রহিল। প্রবন্ধ পরীক্ষার ফল ঘোষিত হইলে আমি একপ্রকার "বিষাদ মিপ্রিত আনন্দ" অভ্ভব করিলাম। পুরন্ধার আমি পাই নাই, অভ্ত একজন প্রতিযোগী তাহা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার এবং অভ্ত একজনের প্রবন্ধ proxime accesserunt অর্থাৎ আদর্শের কাছাকাছি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

আমার হাতের লেখা খারাপ, সেকালে টাইপরাইটারও ছিল না।
এদিকে আমি প্রবন্ধের কোন নকলও রাখি নাই। আমি প্রবন্ধটি
নিজবায়ে প্রকাশ করিব বলিয়া ক্ষেরত চাহিয়া পাঠাইলাম। আবেদন
গ্রাহ্থ হইল। প্রবন্ধ ফেরত পাইলে দেখিলাম উহাতে প্রবন্ধ-পরীক্ষকদের
একজনের মস্ভব্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি তাহা হইতে কয়েকটি কথা
উদ্ধৃত করিতেছি। কেন না কথাকয়টি আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে।

১৮৮৫ সালে সেসনের উদ্বোধন করিবার সময় বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া মৃয়র যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি অক্ত ত্ইটি প্রবন্ধ ও আমার প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। আমি প্রধানত: বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের অক্ত প্রবন্ধটি প্তকাকারে ছাপাই। উহার সঙ্গে ছাত্রদের প্রতি একটি নিবেদনপত্রও ছিল। পরে সাধারণ পাঠকদের জ্বন্তও আমি প্তকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করি। তৎকালে "ভিক্ষা নীতি"তে আমি বিশাসী ছিলাম এবং শিশুস্থলভ সরলতার সহিত আমি ভাবিতাম যে, ভারতের হুংথ হর্দশার কথা যদি ব্রিটিশ জনসাধারণের গোচর করা যায় ভাহা হইলেই সেগুলির প্রতিকার হইবে। আমার এই মোহ ভঙ্গ হইতে বেশী দিন লাগে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টাস্ত নাই যে, প্রভুজাতি স্বেছায় পরাধীন জাতিকে কোন কিছু অধিকার দিয়াছে। ইংলণ্ডের মত স্বাধীন দেশেও ব্যারনেরা কৃষকদের সঙ্গে মিলিভ হইয়া রাজা জনের অনিচ্ছুক হন্ত হইতে "ম্যাপ্না কার্টা" কাড়িয়া লইয়াছিল। No taxation without representation—পার্লামেন্টে নির্বাচনের অধিকার ব্যতীত দেশবাসীরা ট্যাক্স দিবে না—শাসনভদ্বের এই মৃলনীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্রিটিশ জাতিকে গৃহযুদ্ধ করিয়া রক্তপ্রোত বহাইতে হইয়াছিল। আমার বহিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি যে নিবেদন ছিল, ভাহা হইতে কয়েক ছত্ত্ব উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভারত-ব্যাপারে ইংলণ্ডের গভীর অবহেলা ও ঔদাসীল্যের ফলেই ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উৎপত্তি; ইংলণ্ড এ পর্যান্ত ভারতের প্রতি তাহার পবিত্র কর্ত্তব্য পালন করে নাই। তোমরা গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লাঞ্ডের ভবিষ্যৎ বংশদরগণ, ভারতে অধিকতর উদার, স্থায়সঙ্গত ও সহৃদয় শাসন নীতি অবলম্বনের জ্বন্ত তোমাদের দিকেই আমরা চাহিয়া আছি। সেই শাসননীতির উদ্দেশ্য কতকগুলি মামূলী বৃলি হইবে না, তাহার উদ্দেশ্য হইবে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন। তোমাদের উপরই আমাদের সমন্ত আশা ভরসা। শীত্রই এমন দিন আসিবে যে তোমাদিগকেই সেই সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণের জন্ত আহ্বান করা যাইবে—বে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণের জন্ত আহ্বান করা যাইবে—বে সাম্রাজ্যের শ্বাম অখন অন্ত যায় না এবং যাহার রাষ্ট্রিক বলিয়া আমরা গৌরবান্বিত। অদূর ভবিন্ততে তোমরাই ২৫ কোটী মানবের ভাগাবিধাতা হইবে। আমরা আশা করি বে তোমরা যখন রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পাইবে, তথন বর্ত্তমান অ-ব্রিটিশ নীতির অবসান হইবে এবং ভারতে এখনকার চেয়ে উচ্চ্ছেল ও স্থপময় মুগের উদয় হইবে।"

আমি জন ব্রাইটের নিকট বহির একথগু পাঠাইলাম। ঐ সঙ্গে একটা পত্রে ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশভূক্তি এবং তাহার ফলে ভারতবাসীদের উপর লবণশুক্ত বাবদ ট্যাক্সবৃদ্ধির অস্থায় নীতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। ব্রাইট স্থানর একখানি পত্রে আমাকে প্রত্যুত্তর দিলেন। উহার সঙ্গে পৃথক একখানি কাগজে লেখা ছিল—"এই পত্র আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।" আমি তৎক্ষণাং টাইম্স ও অস্থান্থ সংবাদপত্রে জন ব্রাইটের পত্রের নকল পাঠাইয়া দিলাম। একদিন সকালে উঠিয়া দেখি যে, আমি কতকটা বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িয়াছি। খবরের কাগজের বড় বড 'পোষ্টারে' বাহির হইল—"ভারতীয় ছাত্রের নিকট জন ব্রাইটের পত্র"। রয়টারও ঐ পত্রের নিয়লিখিত সারমর্ম্ম ভারতে তার কবিয়া পাঠাইলেন।

"আমি আপনারই মত লর্ড ডাফরিনের বর্মানীতির জ্বন্ত ছংখিত এবং তাহার তীব্র নিন্দা করি। পুরাতন পাপ ও অপরাধের নীতির ইহা পুনরারতি—যে নীতি চিরদিনের জন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম। ভারতে আমাদের প্রকৃত স্বার্থ কি, তৎসম্বন্ধে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে গভীর অজ্ঞতা—সঙ্গে ঘোর স্বার্থপরতাপ্ত রহিয়াছে। সন্নীতি এবং প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতা হইতে ভ্রম্ভ হইলে আমাদের বিপদ ও ধ্বংস অনিবার্য্য এবং আমাদের বংশধরগণের তাহার জ্বন্ত আক্ষেপ করিতে হইবে।"

অর্ধণতানী পূর্বে লিখিত আমার Essay on India পুত্তিকা হইতে কয়েকছত্ত্ব এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসন্ধিক হইবে না। ঐ প্রবন্ধ ১৮৮৬ সালে মৃত্রিত ও প্রকাশিত হয়। আমার মনে হয়, পরবর্তীকালে আমার রচনাশক্তির অধোগতি হইয়াছে। ৫০ বংসর পূর্বে আমার রচনারীতি যেরূপ অচ্ছন্দ ও সাবলীল ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। সম্ভবতঃ রাসায়নিক গবেষণায় নিময় থাকিবার জ্লাই এইরূপ ঘটিয়াছে।

( Essay on India ( ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ ) হইতে উদ্ধৃত )

"ইংলপ্ত ভারতের সামাজিক উন্নতির জন্ম ঘাহা করিয়াছে তাহা ইক-ভারতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। রাশিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হার কন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু ইংলপ্ত অৰ্ধ-শতাব্দীরপ্ত অধিক কাল ধরিয়া সরকারী কলেজ সমূহে লক, বার্ক, স্থালাম এবং - (भकरनंत्र श्रष्टावनी विना दिशाय भाष्ठा भूखकत्राप निर्मिष्ठे कतियादि। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন এইরপে নিয়মতন্ত্রের মূল স্বত্রের দারা অফ্প্রাণিত তাঁহাদের প্রত্যেকে এখন রাজনৈতিক বুদ্ধির এক একটি কেন্দ্রস্বরূপ এবং ভাহা হইতে নানারূপ চিস্তাধারা বিকীর্ণ হয় এবং অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত লোকেরা তাহা গ্রহণ করে। ভারতে এখন যে সব ঘটনা ঘটিতেছে, বিলাতের জনসাধারণকে তৎসম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজের উচ্চন্তরে যে সমস্ত চিম্বা ও ভাব বিশ্বত হইয়াছে, তাহা এখন নিমন্তরে প্রবেশ করিতেছে। জনসাধারণ তাহার ৰারা অহপ্রাণিত হইতেছে। ইহাকে নগণ্য বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। হর্তাগ্যক্রমে ইংলগু এখন অপরিহার্য্য তথ্য ও যুক্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় এবং ভারতের নব উদ্বোধিত জাতীয়তার ভাবকে সে পিষিয়া মারিতে চেষ্টার ক্রটী করিতেছে না। বিদেশী শাসনের স্বার্থপর কঠোর ও নিষ্ঠুর নীতির ফলে দেশবাসীর উপর নানারূপ অ্যোগ্যতা ও অক্ষমভার ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে মৃহুর্তে কোন ভারতবাসী নিজেদের সম্বন্ধে চিস্তা করিতে আরম্ভ করে, সেই মুহুর্ত্তেই সে সম্ভবতঃ নিজের অস্ত লজ্জা অমূভব করে। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখে। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কথা ও কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্ত স্থাপন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। দ্রদৃষ্টি বলে পূর্বে হইতে সময়ের গতি বুঝা, অন্ত:তপক্ষে উহা অহুমান করা—এবং তদমুসারে কার্য্য করা বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের লক্ষণ। ষরাসী বিপ্লব যে এত শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহার কারণ मृत्न हिल मानिमक वित्याह। छन्टियात चाम्म इहेट निर्वामिक इहेया একজন বিদেশী রাজার অমুগ্রহে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি জগতের মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ক্লোর জীবনই বা কি ? কঠোরতম দারিল্রাও তাঁহার আত্মার শক্তি ও ভাবধারাকে রোধ করিছে পারে নাই। কাল হিল বলিয়াছেন—'প্যারিসের গ্যারেটে ( চিল কুঠুরীভে ) নির্বাসিত, নিজের ছঃথময় চিন্তামাত্র দলী, স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত, উত্যক্ত, নির্যাতিত হইয়া ক্ষাে গভীরভাবে চিষ্টা করিতে শিথিয়াছিলেন যে, এই জগত তাঁহার বছু ৰছে, অগতের বিধিবিধানও তাঁহার সহায় নহে। তাঁহাকে গ্যারেটে ক্ষী

করা যাইতে পারিত, উন্মাদ ভাবিয়া তাঁহাকে উপহাস করা যাইতে পারিত, বন্ধ পশুর মত থাঁচায় পুরিয়া তাঁহাকে অনাহারে শুকাইয়াও মারা যাইত,—কিন্তু সমস্ত জগতে বিদ্রোহের অনল প্রজ্ঞানিত করিতে কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। ফরাসী বিদ্রোহ ক্সোর মধোই তাহার প্রচাবকের সন্ধান পাইয়াছিল।'

"একদিকে রুড়, কঠোর, অনমনীয় ঔদ্ধত্য, অন্তদিকে হেয় আত্মসমর্পণ, এই ত্যের মধ্যবর্ত্তী কোন সন্মানজনক পদ্ধা কি নাই? আমরা অভুত মৃণে বাদ করিতেছি। শত শতাব্দীর পুরাতন প্রতিষ্ঠানও কয়েকদিনের মধ্যে "স্থবিধাবাদীদের স্থরক্ষিত তুর্গ" রূপে কলন্ধিত হইতে পারে, অদ্র ভবিয়তে আর একজন হাওয়ার্থ আবিভূতি হইয়া ইণ্ডিয়া কাউন্দিল এবং দেই শ্রেণীর অন্তান্ত "ব্যুরো'কে যে তীত্র ভাষায় নিন্দা করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? জোডাতালি বা গোঁজামিল দেওয়া সংশয়পূর্ণ নীতি অন্তন্ত্র পরীক্ষিত ও ব্যর্থ হইয়াছে। ৫০ বৎসর ধরিয়া আয়লাগুকে "অম্প্রহ করিবার নীতি" তাহাকে অধিকতর বিশ্বেষভাবাপন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আয়লাগ্তের শিক্ষা কি ভারত সম্বন্ধে কোনই কাজে লাগিবে না?

"আমরা দেখিতেছি, এক শ্রেণীর লেখক কোন কোন স্বেচ্ছাচারী ধর্মান্ধ মৃদলমান রাজাকে খাড়া করিয়া তাহাদের শাসননীতির সঙ্গে বর্ত্তমান বিটিশ শাসনের তুলনা করিতে ভালবাদেন। ইহা ন্যায়ণরায়ণতার দৃষ্টাস্ত বটে! কিন্তু মুদলমান শাসন কি ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় হীন প্রতিপন্ধ হইবে? একথা ভূলিলে চলিবে না, যখন রাণী মেরী ধর্মসম্বন্ধীয় মতভেদ ও গোঁড়ামিব জন্ম নিজের প্রজাদিগকে অগ্নিকৃত্তে বা কারাগারে নিজেপ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পরাক্রান্ত মোগল বাদশাহ আকবর সর্ব্বধর্শ্বের প্রতি উনারনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং মৌলবী, পশ্তিত, রাবি, এবং মিশনারীকে দরবারে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ব্যক্তিয় ধর্ম্বের সন্থন্ধে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেহ হয়ত একথা বলিতে পারেন যে, আকবরের কথা স্বত্তম্ব, তাঁহাকে মোগলদের প্রতিনিধি গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহা অত্যন্ত আন্ত কথা। ধর্মবিষয়ে উদারতা মোগল বাদশাহদের পক্ষে সাধারণ নিয়ম ছিল, বিরল ঘটনা ছিল না।"

উত্তর প্রদেশের প্রধান সংবাদ পত্র "স্কটসম্যান" এই প্রবন্ধ
সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—"এই কুদ্র বহিখানি খুবই চিত্তাকর্ষক।
ইহাতে ভারত সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য আছে, যাহা অন্তত্র পাওয়া
বায় না। এই প্রস্থের প্রতি সকলের দৃষ্টি আমরা বিশেষভাবে আকর্ষণ
করিতেছি।" কিন্তু এই ঐতিহাদিক আলোচনার উৎসাহ আমাকে
সংযত করিতে হইল। আমার শীঘ্রই বি, এস্-সি, পরীক্ষা দিবার কথা,
এবং রসায়নশান্ত্রের দাবী রাজনৈতিক আন্দোলনের জ্বন্ত উপেক্ষা করা যায় না।
আমি গভীরভাবে আমার প্রিয়্ম রসায়নশান্ত্রের আলোচনায় আত্মনিয়োগ
করিলাম। বি, এস্-সি, ডিগ্রী পাওয়ার পর আনাকে 'ডক্টর' (D, Sc, )
উপাধির জ্বন্ত প্রস্তত হইতে হইল এজন্ত কোন মৌলিক গবেষণা মূলক
প্রবন্ধ দাখিল করা প্রয়োজন। লেবরেটরীতে গবেষণা এবং ইংরাজী,
ফরাদী, ও জার্মাণ ভাষায় লিখিত রসায়নশান্ত্র অধায়ন সময়
বলিতে গেলে রসায়নশান্তের চর্চাতেই ব্যয় হইয়াছে।

এডিনবার্গের শীতল, স্বাস্থাকর জলবায়্তে আমাদের দেশের অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করা যায়, অথচ কোন ক্লান্তি বোধ হয় না। লেবরেটরীতে কাজ শেষ হইবার পর গৃহে ফিরিবার পুর্বে আমি খুব থানিকটা বেড়াইয়া আসিতাম।

আমি সমাজে বড় বেশী। মেলামেশা করিতাম না। কয়েকটি পরিবারের সক্ষে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক ঐ সমস্ত পরিবারের বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গই তরুণীদের সঙ্গ অপেক্ষা আমার ভাল লাগিত। বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে আমি নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু যথনই তরুণীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হইত, আমার কেমন সংহাচ বোধ হইত এবং মামুলী আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ে কথা বলিতে পারিতাম না। ঐরপে তুই চারিটা কথা শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইত এবং নৃতন কোন বিষয় খুঁজিয়া না পাইয়া আমি অপ্রতিত হইয়া পড়িতাম। আমার কোন কোন ভারতীয় বন্ধু নারীমহলে আলাপ পরিচয়ে বেশ স্থাটু ছিলেন। ঘটনাক্রমে কোন সমাজের মধ্যে পড়িলে তাহার 'ধাত' বুঝিয়া আলাপ জ্বমাইয়া তুলিবার মত্ত দক্ষত। আমার ছিল না। কেহু যেন মনে না করেন যে, আমি

নারীবিধেষী ছিলাম অথবা নারী জাতির সৌন্দর্য্য ও মাধ্য্য অন্তব করিবার শক্তি আমার ছিল না। বস্তুতঃ রসায়নশাস্ত্রের খ্যাতনামা প্রবর্ত্তক ক্যাভেন্ডিশের চেয়ে এ বিষয়ে যে আমি সৌভাগ্যবান ছিলাম, এজন্ত নিজকে ধন্ত মনে করি।

ভাঃ এবং মিসেদ কেলী (ক্যাম্পো ভার্ডি, টিপারলেন রোড) প্রতি শনিবারে ভারতীয় ও অক্যান্ত বিদেশী ছাত্রদের স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিতেন। প্রবীণ দম্পতীব দক্ষে আমার বেশ সোহার্দ্ধ্য ছিল। একবার আমার প্রবাতন ব্যাধি উদরাময়ে আমি ভূগিতেছিলাম। তথন সেই সহ্বদয় দম্পতী আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং আমার জন্ত বিশেষভাবে লঘুপাচ্য অথচ স্থবাত্ থাত্ত প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। একথা আজ্ব সক্তত্ত চিত্তে স্থবণ করিতেছি। আমি কোন কোন অভিজাত ও 'ক্যাশন'ওয়ালা লোকদেব সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম, এমন কি, কথন কথন 'বলনাচে'ও যোগ দিয়াছিলাম। আমার ভারতীয় পোষাক বন্ধুরা অনেকেই চাহিয়া লইত। একবার একক্সন উত্তর ভারতীয় মৃসলমান বন্ধু তাহার ক্ষমকাল পোষাক ও পাগড়ী দ্বারা আমাকে সাজাইয়াছিলেন। তাহার ফলে আমি সকলেরই লক্ষ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। খুব সম্ভব লোকে আমাকে কোন ভারতীয় প্রিন্দা বা রাজকুমার বলিয়া মনে করিয়াছিল। 'ক্যাশনেবল' সমাজের সঙ্গে পরিচিত হইতে গিয়া আমি তুই একবার এইরপ কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়াছিলাম।

যথাসময়ে আমি আমার 'থিসিদ্' বা মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিলাম, একটা বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষাও দিতে হইল। আমার পরীক্ষকগণ সম্ভষ্ট হইলেন এবং 'ভক্টর' উপাধির জন্ম আমাকে স্থপারিশ করিলেন। এরপ যে হইবে, তাহা পূর্ব হইতেই আমি জ্ঞানিতাম। ঐ বৎসর আমিই একমাত্র ভক্টর উপাধি প্রার্থী ছিলাম এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহাদের চোখের উপর তাঁহাদেরই পরিচালনাধীনে আমি রসায়ন শাস্ত্রে কভদ্র অগ্রসর হইয়াছি এবং আমার মৌলিক গবেষণার মূল্য কি, তাহা তাঁহারা ভালই জ্ঞানিতেন।

এই সময়ে রসায়নশাল্তের প্রতি আমি এতদ্র অন্তরক্ত হইয়াছিলাম যে, আমি আরও এক বংসর এডিনবার্গে থাকিয়া মনোমত উহার চর্চা করিব, স্থির করিলাম। আমি হোপ প্রাইজ ফলারশিপ পাইয়াছিলাম,

গিলকাইট এনডাউমেন্টের ট্রাষ্টিরাও আমার বুত্তি শেষ হইলে আরও e পাউণ্ড আমাকে সানন্দে পুরস্কার দিয়াছিলেন। তথনকার দিনে বিজ্ঞানে 'ডকটর' উপাধি খুব কম লোকেই পাইত, এখনকার মত তাহাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল না। সমাজে আমার একটু প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া আমার বোধ হইল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটার ভাইস প্রেসিভেন্ট নির্ব্বাচিত হইলাম এবং প্রেসিডেন্টের ( অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন ) অমুপস্থিতিতে সভায় আমিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতাম।\* আমার ছন্নমাদ পূর্বে ওয়াকার 'ডক্টর' উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি তথন হইতেই ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রির প্রতি আরুষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ বিজ্ঞানের তথন কেবল চর্চা হারু হইয়াছিল। ওয়াকার জার্মানীতে গিয়া ফিজিকাাল কেমিষ্টির তিনজন প্রবর্ত্তকের অন্ততম অসটোয়ান্ডের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞানের অন্ত হুইঞ্চন প্রবর্তকের নাম,—ভাত হফ এবং আরেনিয়াস। জার্মানী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ইংলণ্ডে ফিজিক্যাল কেমিষ্টি চর্চ্চার প্রধান প্রবর্ত্তক হইয়া দাড়াইয়াছিলেন। গ্লাস্গোর অধ্যাপক ডিট্মার, এক সময়ে ক্রাম ব্রাউনের সহকারী ছিলেন। তিনি আমাদের লেবরীটরী পরিদর্শন করিতে প্রায়ই আদিতেন। আমি তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, আমিও ফিজিক্যান কেমিঞ্জির চর্চ্চা আরম্ভ করিব কি না? ডিট্মার উত্তর দেন—"আগে কেমিক্যাল কেমিষ্ট হও।"

এখানে একটা ঘটনা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য; আকস্মিক ঘটনাও অনেক সময়ে কিরূপে বিজ্ঞানের উল্লভিতে সহায়তা করে, ইহার দারা তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু যাহাদের মন পূর্বে হইতে প্রস্তুত থাকে,

#### সেসন--১৮৮৭-৮৮

এডিনবার্গ বিশ্ববিতালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির কর্মাধ্যক্ষণণ প্রেসিডেণ্ট—প্রো: এ, কাম ব্রাউন, এফ, আর, এস ।
ভাইস প্রেসিডেণ্ট—পি, সি, বার ডি, এস-সি. ব্যাল্ফ্ ইকম্যান এম, ডি ।
সেকেটারী—অ্যানড্ কিং। কোবাধ্যক্ষ— হিউম্যারশাল বি, এস-সি।
লাইব্রেরিয়ান—লিওনার্ড ডবিন, পি-এইচ, ডি, এফ, আর, এম, ই, এফ, আই, সি।
ক্মিটির সদক্ষণণ—টি, এফ, বারব্যুর; ডি, বি, ডট্, এফ, আর, এস, ই;
এফ, মেটল্যাপ্ত গিবসন; জে; গিবসন পি-এইচ, ডি, এফ, আর, এস, ই, এফ,

তাহারাই কেবল এইরূপ আকম্মিক ঘটনার স্বযোগ গ্রহণ করিতে পারে। হোপ প্রাইজ স্কলার হিসাবে আমাকে লেবরেটরীতে অধ্যাপককে সাহায্য করিতে হইত, ইহাকে বিশেষ স্থবিধারূপে গণা করা ঘাইতে পারে, কেননা ইহার সঙ্গে সঞ্চে অধ্যাপনার কাজও শেখা যায়। হিউ মারশাল ছ্নিয়র ছাত্র ছিলেন এবং আমি তাঁহাকে অনেক সময়ে গবেষণা বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিতাম। একবার আমি তাঁহাকে কতকগুলি লবণের নমুনা मिरे, উদ্দেশ **डाँ**रात विद्धारण गंकि भतीका कता এवः निष्कत भतीकिक বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া। লবণগুলি আমি ডক্টরের থেসিদের জন্ম ডৈরী করিয়াছিলাম। একটীব মধ্যে ভবল দালফেট অব কোবালট, কপার ও পোটাসিম্ম ছিল। ম্যারশাল ইলেকটোলিটিক্যাল প্রণালী অবলম্বনে বিশ্লেষণ কবেন। তিনি দেপিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন যে নীচে একরকম নৃতন দানাদার (Crystalline) পদার্থ জমিয়া গিয়াছে। বিশ্লেষণ করিয়া ব্রমা গেল উহা 'কোবাণ্ট অ্যালাম'। প্রতিক্রিয়ায় যে সমস্ত পদার্শ উৎপন্ন হইল, 'পার সালফ্যারিক অ্যাসিড' তাহার অন্ততম। এইরূপে একদিনেই বছদিনের প্রত্যাশিত একটা নুত্রন পদার্থের আবিষ্ঠ্রারপে যুবক ম্যার্ভাল বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অনেক সমসাময়িক এবং পূর্ব্বগামী তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

ইনঅরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি বা অ-জৈব রদায়নে উক্টর উপাধি পাওয়ার পর আমি জৈব রদায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পড়িতে লাগিলাম। এই বিষয়ে আমি লেবরেটরীতে গবেষণাতেও প্রবৃত্ত হইলাম। ১৮৮৮ সালে শীতের সেসন শেষ হওয়ার পর দেশে ফিরিবার কথা আমি ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু এডিনবার্গ ত্যাগ করিবার পূর্বে হাইল্যাণ্ডের দৃশ্যাবলী দেখিবার জন্ম আমার বছদিনের বাসনা পূর্ণ করিতে সম্বন্ধ করিলাম। আমি বাষিক এক শত পাউগু বৃত্তি পাইতাম, ইহারই মধ্যে মিতব্যয়িতার সঙ্গে আমাকে চালাইতে হইত। বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে সামায় কিছু টাকা পাইতাম।

লম্বা গ্রীমের ছুটীর সময়ে আমি ফার্থ অব ক্লাইড, রোথসে এবং ল্যামল্যাশের স্থলভ অথচ মনোরম সম্প্রাবাসে বেড়াইতে বাইডাম। এই সম্প্র উপকূল প্রমণে পার্বতীনাথ দত্ত প্রায়ই আমার সলী হইতেন। তিনি পরে ভারতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। মিতব্যয়িভার জন্ম আমরা উভয়ে একত্র থাকিভাম ও আহারাদি করিতাম, এমন কি, স্বনেক সময় এক শহায়ে শহন করিভাম। ইংলগ্রের বাইটন প্রত্তি 'ফ্যাশনেবল' সম্দ্রাবাসের তুলনায় রোথসে, বিশেষতঃ লামল্যাশ খুবই স্থলভ জ্ঞারগা এবং সেথানকার দৃশ্যও স্থলর ও মনোম্ম্বকর। প্রাতর্জেজনের পর কিছু পড়াশুনা করিয়া আমরা পকেটে স্যাগুউইচ প্রিয়া দীর্ঘ অমণে বাহির হইয়া পড়িতাম। পানীয় জলের কথনই অভাব হইত না, কেননা ঐ অঞ্চলে প্রাকৃতিক প্রস্রবণ অনেক আছে। আমার বন্ধু ভূতত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণারও বহু স্থাগে পাইতেন এবং আমাকে পর্বতের স্তব বিভাগ প্রভৃতি দেখাইতেন। সমস্তাদিন ব্যাপী এই অমণ যেমন উপভোগ্য, তেমনি স্বাস্থ্যকর বোধ হইত। ইহার সংক্ষেম্যুক্রান অধিকতর আনন্দদায়ক। ৪৫ বংসর পরে এখনও সেই সম্ভূতীরে অমণের কথা মনে পড়িলে, আমার মনে যেন যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া আসে। রোথসে হইতে নিকটবর্তী নানাস্থানে ষ্টিমারে অমণ কবা যায়। এক শিলিং ব্যয় করিয়া আমি ইনভাগরে (ডিউক অব আর্গাইলের হুর্গ ও আবাসভূমি) বা আয়ারশায়ারে (এইবানে কবি বান্সের স্বৃতিগুস্ত) যাইতে পারিতাম।

আমি হাইল্যাণ্ডে পদব্রজে ভ্রমণের সম্বল্প করিলাম। আমার সঙ্গী হইলেন একজন মুসলমান বন্ধু। তিনি হায়জাবাদ নিজাম রাজ্যের অধিবাসী, বিলাতে গিয়া মেডিক্যাল ডিগ্রী লইয়াছিলেন। আমরা প্রথমে ষ্টার্লিং গিয়া একটা সাধারণ ক্ষকের গৃহে বাসা লইলাম এবং নিকটবন্ত্রী অঞ্চলে ভ্রমণ করিলাম। ব্যানাকবার্ণের যুদ্ধক্ষেত্র, ষ্টার্লিং তুর্গ এবং ওয়ালেসের স্থৃতিন্তম্ভ প্রভৃতি আমরা দেখিলাম। স্থটের "লেডী অব দি লেকে" বর্ণিত স্থানগুলির মধ্য দিয়া আমরা ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমার পকেটে ঐ বই একখানি ছিল এবং পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে স্থটের কবিতা আমার মনে পড়িতে লাগিল—

Bend against the steepy hill thy breast And burst like a torrent from the crest.

লক ক্যাট্রাইনে সাঁতার দিয়া আমি আনন্দ উপভোগ করিলাম।
লক লমণ্ডের তীরে ইনভারস্লেইডের একটা হোটেলে আমরা একরাত্রি
মাপন করিলাম। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই স্থানে থাকিবার সময়ই তাঁহার বিখ্যাত
কবিতা "To a Highland Girl" (একটা হাইল্যাণ্ড বালিকার প্রতি)
লিথিয়াছিলেন। আমরা ক্যালেডোনিয়ান থালের তীর ধরিয়া চলিলাম এবং

ফোর্ট উইলিয়মে একটা কুটীরে কয়েকদিন অবস্থান করিলাম। একদিন সকালে আমরা ইতিহাস-বিখ্যাত হত্যাকাণ্ডের স্থান গ্লেনকোতে যাত্রা করিলাম এবং একটানা ১৮ মাইল ভ্রমণ করিলাম। আমার বন্ধুর পিপাসা লাগাতে একটা হাইল্যাণ্ড বালিকার ষ্টল হইতে এক গ্লাস ত্থ চাহিয়া খাইলেন। বিদেশী ভ্রমণকারীর প্রতি আতিখ্যের চিহ্নস্বরূপ বালিকা ত্থের জন্ম কোন দাম লইল না। চারিদিকের দৃষ্ঠ অতুলনীয়, মনোমুগ্ধকর, ছবির মত স্থলব। আমারা বেন নেভিসের গিরিশৃক্ষে উঠিলাম। ইহাই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বোচ্চ গিবিশৃক্ষ, উচ্চতা ৪৪০০ ফিট। এখানে একটা 'অবজারভেটরী' বা মানমন্দির আছে।

আমরা তথা হইতে ইনভারনেসে গেলাম। স্থন্দর শহর। আমি বছ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যে লগুনের শিক্ষিত সমাজের চেয়েও এথানকার শিক্ষিত লোকেরা ভাল ইংরাজী বলে। জিনি ডিন্সের সময়েও গেলিক মিশ্রিত শ্বচ ভাষা লগুন সমাজে প্রায় গ্রীক ভাষার ক্যায়ই তুর্ব্বোধ্য ছিল। প্রথম জেমস্ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখাইতে ভাল বাসিতেন এবং সেজক্য তাঁহার দরবারের পরিষদবর্গ তাঁহাকে লইয়া বাঙ্গ বিদ্রেপ করিত। কাউণ্ট সালি তাঁহার উপাধি দিয়াছিলেন the most learned fool in Christendom অর্থাৎ খুটান জগতে সব চেয়ে বড় নির্ব্বোধ। জ্বত যাতায়াতের স্থবিধা হওয়াতে এবং হাইল্যাণ্ডবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের সর্ব্বদা মিশ্রণের ফলে কথ্য ভাষার বিভিন্নতা প্রায় লোপ পাইয়াছে। অধ্যাপক জন ইয়াট ব্ল্যাকির দেশপ্রেম প্রণোদিত প্রবল চেগ্রা সত্তেও (ইহার চেষ্টায় এডিননবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলিক ভাষার অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল), গেলিক ভাষার লোপ অবশ্রজ্যাবী। শিক্ষিত লোকদের ভাষা কোথাও আমার ব্রিতে কট হয় নাই। কেবল স্কচদের উচ্চারণে একটু পার্থক্য আছে এই মাত্র।

ইনভারনেস হইতে আমরা চিরশ্মরণীয় 'কালোডেন মৃব' যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে গেলাম। মৃত ব্যক্তিদের গোষ্ঠী অনুসারে কবরের উপরে প্রস্তুরফলক স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা সেই ভীষণ দিনে হতভাগ্য প্রিন্স চার্লির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। "কসাই" কাম্বারল্যাণ্ডের নিষ্ঠুরতার শ্বভিও সেই গোষ্ঠার শ্বভিতে এখনও আজেল্যমান হইয়া রহিয়াছে।

এডিনবার্গে ফিরিয়া আমি ক্রাম ব্রাউন ও শুর উইলিয়ম ম্মরের সংক

সাক্ষাৎ করিলাম। ক্রাম ব্রাউন রসায়নশাল্পে পারদর্শিতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়া আমাকে একথানি স্থপারিশ পত্র দিলেন। কয়েকথানি পরিচয়পত্তও দিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ববর্তী রসায়নের অধ্যাপক লর্ড প্লেফেয়ারের নিকট একথানি। স্থার উইলিয়ম মুয়র আমাকে স্থার চার্লদ বার্নার্ডের নিকট একথানি পরিচয়পত্র দিলেন। স্থার চার্লদ বার্নার্ড বর্মার প্রথম গবর্ণরের পদ হইতে অবসর লইয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বার্নার্ড অতি ভদ্রলোক, সহ্বনয় এবং উদার প্রকৃতি ছিলেন। আমি পরে জানিতে পারি যে তিনি একাধিকবার আর্থিক তুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ছাত্রদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। স্থার চার্লস আমাকে জলযোগের জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে আমাকে নিয়োগ করাইবার জন্ম তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। লর্ড প্লেফেয়ারও তদানীস্তন ভারতস্চিব লর্ড ক্রস্কে আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে নানা বাধা ছিল। সেই যুগে এবং তাহার পর বহু বৎসর পর্যান্ত শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদগুলি (ভারত সচিবই এই সব পদে লোক নিয়োগ কবিতেন.) ভারতবাসিগণের পক্ষে ঘুর্লভ ছিল। ঘুই একটি ক্ষেত্রে ইহার বাতিক্রম হইয়াছিল বটে, কিছ তাহা ব্যতিক্রম মাত্র।

বার্ণার্ড আমার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। আমি তুই মাদকাল লগুনের সহরতলী হ্যানওয়েলে থাকিলাম। এই সময়ে আমি কেমিক্যাল সোদাইটির লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন করিতাম এবং রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গ্রন্থ, বিশেষতঃ, জার্মান সাময়িক পত্র হইতে বিস্তৃত 'নোট' লইতাম। এগুলি যে কলিকাতায় পাওয়া যাইবেনা তাহা আমি জানিতাম।

ভারতসচিব ধে আমাকে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে নিয়োগ করিবেন এরপ সম্ভাবনা স্থান্ত্রপরাহঁত বোধ হইল। আমার অর্থসম্বলও ফুরাইয়া আসিতেছিল। স্থতরাং আর বেশী দিন ইংলণ্ডে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। স্থার চার্লস বার্নার্ড আমার অবস্থা ব্ঝিতে পরিয়াছিলেন। তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আর কত দিন এথানে থাকিতে পারিবেন ?" তিনি আমাকে আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। কিন্তু ধ্যুবাদসহকারে তাহা গ্রহণ করিতে অস্থীকার করিলাম। দৃষ্টা কল্প বড়ই কক্ষণ। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে মাদিলে আমি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলাম। ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে কোন কাজ পাইবার আশা নাই জানিয়া আমি স্থদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাই দ্বির করিলাম। অন্ধকারের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে একটু আলোর রেখা দেখা গেল। কলিকাতা প্রেদিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সি, এইচ, টনী এই সময় ছুটী লইয়া বিলাত ছিলেন। তিনি শুর চার্লদ বার্ণাডের কুটুম্ব এবং তাঁহার বাড়ীতেই ছিলেন। আমার লগুন ত্যাগের পূর্বের শুর চার্লদ আমারে ব্রেক্ফাটে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং টনী সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। টনী সাহেব বাক্লায় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার শুর আলফ্রেড ক্রফ্টের নিকট একথানি পরিচয় পত্র দিলেন। টনী সাহেবের পত্রের শেষে আমার যতদ্ব শ্বরণ আছে এই কথাগুলি ছিল। "ভাক্তার রায়কে নিয়োগ করিলে তিনি যে শিক্ষাবিভাগের অলম্বার ম্বরপ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আমি খদেশ যাত্রাব জন্ম প্রস্তুত হইলাম। গিল্ফাইট ট্রাষ্ট্র আমার বুত্তির সর্ত্তামুসারে ৫০ পাউণ্ড জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি পথের বায় বাবদ দিলেন। আমি পি, এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজে ব্রিন্দিদি হইতে ৩৭ পাউণ্ড মূল্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর একথানি টিকিট কিনিলাম। অবশিষ্ট অর্থে কিছু প্রিয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং লণ্ডন হইতে বিন্দিদি পর্যায়ত তৃতীয় শ্রেণীর একখানি রেল গাড়ীর টিকিট কিনিলাম। ইতিপুর্ব্বে 'কনটনেন্টে' স্ত্রমণ করিবার আমার কোন স্বযোগ হয় নাই। স্বতরাং এইবারে বেলের পথে যতদুর সম্ভব কতকগুলি স্থান দেখিয়া যাইব বলিয়া স্থির করিলাম। এই উদ্দেশ্যে একথানি অগ্রগামী 'ওমনিবাদ' ঘাত্রী গাড়ীতে উঠিলাম। প্যারিদ দেখিয়া আমি দক্ষিণ ফ্রান্সের ভিতর দিয়া আল্পস পর্বতশ্রেণী পার হইলাম। বছ 'টানেল', দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতি আমার চোথে পড়িল। আমাদের গাড়ী হুই ঘণ্টার জন্ম পিসা সহরে থামিল-আমি সেই অবসরে বিখ্যাত (Leaning Tower) দেখিয়া আসিলাম। ইটালী দেশে রেলওয়ে ষ্টেশনে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় না। কিন্তু প্রচুর সন্তাও হাল্কামদা বিক্রয়ের বাবস্থা আছে। আমাকে তৃষ্ণা নিবারণের জ্বন্ত ষ্টেশনের জ্বের কলের নিকট প্রায়ই দৌড়াইতে হইত। রোমে গাড়ী থামিলে আমি সহরের রান্তায় ঘরিয়া 'ক্যাপিটল' প্রভৃতি দেখিলাম।

ইটালীবাসীরা সদানন্দ লোক, কথাবাবার্ত্তা বেশী বলে। ইংরাজদের মন্ত স্বল্পভাষী নয়। ফরাসী ভাষায় আমার সামাগ্র জ্ঞান লইয়া আমি কোনরূপে কথাবার্ত্তার কাজ চালাইতে লাগিলাম। আমার সোভাগ্যক্রমে যাত্রীদের মধ্যে একজন অফ্রিয়ান ছিলেন। তিনি ভাল ইংরাজী বলিতে পারিতেন। আমার সবে তাঁহার বন্ধুর হইল। তিনি ট্রিটে যাইতেছিলেন। তিনি যথন শুনিলেন যে আমি ব্রিন্দিসিতে মেল ষ্ট্রীমার ধরিব তথন তিনি টাইম টেবিল দেখিয়া গল্পীর ভাবে মাথা নাড়িলেন। কহিলেন "আমার আশকা হয়, আপনি 'মেল' ধরিতে পারিবেন না, কেন না এই গাড়ী একদিন পরে ব্রিন্দিসিতে যাইয়া পৌছিবে।" তিনি আমার জন্ম অর্ঘন্ত বোধ করিতে লাগিলেন এবং একটা টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ থামিলে তিনি ষ্টেশনে মাষ্ট্রারের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। ষ্টেশন মাষ্ট্রার বলিলেন যে, রেলওয়ে মেলগাড়ী শীঘ্রই পৌছিবে। এবং আমাকে আর কিছু অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর টিকেটখানি বদলাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি টিকেট লইতে হইবে। এই অতিরিক্ত ভাড়ার পরিমাণ প্রায় ও পাউগু। ইহার পর আমার পকেটে মাত্র কয়েক শিলিং থাকিল।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### গৃহে প্রত্যাগমন—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত

ঠিক ছয় বৎসর পরে ১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম স্থাতে আমি কলিকাতা পৌছিলাম। এভিনবার্গ থাকিবার সময়ে আমি আমার ছোষ্ঠ প্রাতাকে ১৫ দিন অস্তর পোষ্টকার্ডে একখানি করিয়া পত্র লিখিতাম (ভার্চ ভাতা ভায়মগুহারবারের উকীল ছিলেন)। তিনি বাডীতে পিতা মাতাকে আমার থবর লিখিয়া পাঠাইতেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার আসিবার নির্দিষ্ট তারিথ, ষ্টিমারের নাম প্রভৃতি জানাই নাই, কেন না আমার জন্ম যে তাঁহারা অনাবতাক ব্যয় বহন করিবেন, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার মনে মনে বরাবরই আশহা ছিল, পিতার আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেকা আরও বেশী শোচনীয় হইয়াছে। আমি আমার লগেক ক্যাবিনে রাথিয়া আদিলাম এবং জাহাজের 'হেড পার্দারের' নিকট আট টাকা ধার করিলাম, কেন না আমার তহবিলে এক পয়সাও ছিল না। কলিকাতায় আমার অনেক বন্ধু ছিলেন, আমি তাঁহাদের একজনের বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আমার প্রথম কাজই হইল—ধৃতি ও চাদর ধার করিয়া লইয়া পরা এবং বিদেশী পরিচ্ছদ ত্যাগ করা। ছই একদিন কলিকাতায় থাকিয়া আমি স্বগ্রামে গেলাম। শিয়ালদহ হইতে খুলনা এই আমি প্রথম রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিলাম। ১৮৮২ দালে যথন আমি বিলাত যাত্রা করি, তথন ঐ রেলপথের জন্ম জরিপ প্রভৃতি হইতেছিল এবং প্রসিদ্ধ ধনী রথচাইল্ড উহার মূলধন জোগাইবেন বলিয়া ভনিয়াছিলাম। व्यामि व्यात अथन रामात्रवामी नहि, श्नावामी। यामात, २८ भन्नभा এবং বরিশালের কিছু কিছু অংশ লইয়া নৃতন খুলনা জেলা গঠিত হইয়াছিল।

মাতার সলে সাক্ষাৎ হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমার কনিষ্ঠা সহোদরা আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত আর ইহজগতে উপস্থিত ছিল না। এইখানে আমি একটি ঘটনা বলিব, বাহার মূল্য পাঠকগণ নিজেরাই বিচার করিবেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—'ভবিশ্বতের ঘটনা বন্তমানের উপর ছায়াপাত করে'। আমার বর্ণিত ঘটনাকে তাহার দৃষ্টাস্তস্করপণ্ড গণ্য করা যাইতে পারে। এডিনবার্গে একদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে আমি অবিকল পূর্ব্বোক্ত ঘটনা (আমার গৃহে প্রভ্যাবর্ত্তন এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীর জন্ম মাতার বিলাপ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। ত্রংথের বিষয়, আমি স্বপ্নদর্শনের তারিখ লিখিয়া রাখি নাই। রাখিলে অতিপ্রাকৃত দর্শন সম্বন্ধে আর একটা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিভাম। (১)

কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম এবং আমার বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ বস্থ এম বি.-এর গৃহে উঠিলাম। ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলিব। আমি এখন বলীয় শিক্ষাবিভাগে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ পাইবার জ্বন্ধ ব্যপ্ত হইলাম এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্রন্ধ্ট এবং পেড্লারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। আমি দাজ্জিলিং-এ গিয়া লেঃ গবর্ণর স্থার ইুয়ার্ট বেলীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলাম।

এদেশের কলেজ সমূহে রসায়ন শাস্ত্রের আদর তথনও হয় নাই।
একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়মিত ভাবে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা
হইত। লেবরেটরিতে 'এক্সপেরিমেন্ট' (পরীক্ষা) করা হইত। বেসরকারী
কলেজের সংখ্যা খুব কম ছিল। এবং তাহাদের তেমন সঙ্গতি না
থাকাতে বিজ্ঞান বিভাগ তাহারা খুলিতে পারে নাই। কিন্তু এই সব
কলেজের ছাত্রেরা নামমাত্র "ফি" দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের
ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতে পারিত। ডাঃ মহেজ্ঞলাল সরকার তাঁহা
কর্ত্বে ১৮৭৬ খুঃ প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation
of Science বা ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতিতেও পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে
বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সাধারণে ইহাতে নামমাত্র ফি দিয়া যোগ
দিতে পারিত। আমার অরণ হয়, ডাঃ মহেজ্ঞলাল সরকার গবর্গমেন্টের নিকট
এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের ক্লান্সে বেসরকারী
কলেজের ছাত্রদের যোগদানের যে ব্যবস্থা আছে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া
হউক নত্বা বিজ্ঞান সমিতির বক্তৃতা-গৃহ শৃক্ত পড়িয়া থাকিবে। ইহাতে

<sup>(</sup>১) ইটালীর স্বাধীনতার ধোদ্ধা গ্যারিবতী আমেরিকা থাকিবার সমর তাঁহার মাতার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ অতি-প্রাকৃত স্বপ্প দেখিরাছিলেন।

বিজ্ঞান সমিতির উপর কোন দোষারোপ করা হয় নাই, বরং সাধারণ ভারতীয় যুবকদের মনের পরিচয়ই পাওয়া ষাইতেছে। পরীক্ষার জন্ম ধদি কোন পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট না করা হয়, তবে কোন ছাত্র তাহায় জন্য পরিশ্রেম করিবে না। গবর্ণমেন্টেরও শীদ্রই এইরপ ব্যবস্থা করিতে হইত, কেন না বিজ্ঞান ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং "বি" কোর্স (বিজ্ঞান) ক্রমেই ছাত্রদের নিকট অধিক প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। গত শতাব্দীর আশীর কোঠায় রসায়ন শাল্পের বিরাট পরিবর্জন হইয়াছিল এবং শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষপণ ব্রিতে পারিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ে বক্তৃতা দিলেই চলিবে না, পরীক্ষাগারে গবেষণা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই সমন্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া পেড্লার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিলেন তিনি যেন বাংলা গবর্গমেন্টকে একজন অতিরিক্ত অধ্যাপক মঞ্জুর করিবার জন্ম জন্মরোধ করেন। ঠিক এই সময়ে আমি এডিনবার্গ হইতে আদিয়া ঐ অধ্যাপকের পদের জন্ম প্রাথি হইলাম।

উচ্চতর সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ বিষয়ে সদিচ্ছা ও বড় বড় প্রতিশ্রুতির অভাব নাই। কিন্ধ কার্যাত বিশেষ কিছুই ঘটে না। ১৮৩০ ও ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নৃতন সনদ প্রদান উপলক্ষে যে আলোচনা হয়, তাহা পাঠ করিলে দেখা যাইবে অনেক উদারভাবপূর্ণ কথা বলা হইয়াছিল। ১৮৩০ সালে মেকলের বজ্বতা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে গণ্য হইয়া থাকে। মেকলে ১৮৩৪ সালে ভারত গবর্ণমেন্টের আইন সচিব হইয়া আসিলে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীদের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সম্ভবতঃ লগুনে বিখ্যাত সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গেও তাহার পরিচয় হইয়াছিল। পাশ্চাতা সাহিত্যের দারা অম্প্রাণিত ভারতীয় মেধা কভদুর শক্তিশালী হইতে পারে, তাহা তিনি বেশ ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নৃতন সনদ প্রদান উপলক্ষে পার্লামেন্টে তিনি যে আবেগময়ী বজ্বতা করেন, তাহাতে নিয়োদ্ধত চিরশ্বরণীয় কথাগুলি আছে:—

"আমাদের শাসন নীতিতে ভারতবাসীদের মন এতদ্র প্রসারিত

হইতে পারে যে শেষে ঐ নীতিকে সে অতিক্রম করিয়া ঘাইতে পারে। স্থাসনের দারা আমরা এদেশের জনসাধারণকে অধিকতর উন্নত গবর্গমেন্ট পরিচালনার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারি। ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে স্থাশিক্ষত হইয়া তাহারা ভবিশ্বতে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের জ্ঞাই দাবী করিতে পারে। এমন দিন কখনও আসিবে কি না, আমি জানি না। কিছ ঐ দিন আসিবার পথে আমি কখনই বাধা দিব না বা উহাকে বিলম্বিত করিব না। যখন ঐ দিন আসিবে তখন উহা ব্রিটিশ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিবস বলিয়া গণ্য হইবে।"

হুধ হইতে সর তুলিয়া লইলে তাহা ষেমন খেলো জিনিষ হইয়া পড়ে, সেইরূপ মেকলের সদিচ্ছাপূর্ণ বক্তৃতাও ইণ্ডিয়া আফিস ও আমলা তন্ত্রের, দপ্তরের মধ্যে কেবল মাত্র শৃশু প্রতিধ্বনিতে পরিণত হইয়াপ্টে। ভারতের কবি-বড়লাট লর্ড লিটন তাঁহার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পিতার বহু গুণ পাইয়াছিলেন। লর্ড লিটন অত্যম্ভ খোলাখুলি ভাবেই ভারত সচিবকে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। ফলে একটা আপোস হয় এবং ভাহার ফলেই "ই্যাটুটরী সিভিল সাভিসের" স্প্রি হয়। (২)

যোগ্যতা-সম্পন্ন এবং আভিজাত্য-পদ্মী ভারতীয়দিগকে "ষ্ট্যাটুটারী"
সিভিল সার্ভিদেন লওয়া হইল, তবে সর্গু থাকিল যে তাহারা আস্ল সিভিল
সার্ভিদের গ্রেভের তিন ভাগের তুই ভাগ বেতন পাইবে। বিলাতে যে
প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইবে, তাহা কেবল ব্রিটিশদের জ্বন্য (আইরিশরাও
তাহার অস্তর্ভুক্ত) উন্মুক্ত থাকিবে। শিক্ষা-বিভাগেও এই নিয়ম প্রবেশ
করিল। আমার তিন বংসর পূর্বের জ্বগাদীশচন্দ্র বস্থ বিলাত হইতে
প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি লগুন ও কেছ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমধিক
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিছু তাঁহাকেও খলেশে শিক্ষাবিভাগে
উচ্চতর পদ লাভের চেষ্টায় পদে পদে বাধা পাইতে হইয়াছিল। শেবে
তাঁহাকে এই সর্গ্রে উচ্চতর বিভাগে লগুয়া হইল যে তিনি—ঐ 'গ্রেভের'
পুরা বেতন দাবী করিতে পারিবেন না। মাত্র তাহার তুই ভূতীয়াংশ
পাইবেন। সবে তুই একটি ক্বেন্তে ভারতবাদীরা উচ্চতর সার্ভিসে প্রবেশ

<sup>(</sup>২) লর্ড লিটন 'ই্যাট্টরী সিভিল সার্ভিস' প্রবর্ত্তনের কারণ প্রদর্শন করিয়া ভারতসচিবকে এই পত্র লিখেন।

করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহার বারা অবস্থাটা আরও বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ যোগ্য ভারতবাসীরাও সার্ভিদের নিয়ন্তরে মাত্র প্রবেশ করিতে পারিতেন। এই ভাবে ভারতীয়গণকে উচ্চতর পদ হইতে বঞ্চিত করাতে ভারতে এবং ভারতবন্ধু ইংরাজগণ কর্ত্বক ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাহার কিছু ফলও হইল। লর্ড ডফরিনের গবর্ণমেন্ট ভারত সচিবের পরামর্শে একটা "পাবলিক সাভিস কমিশন" নিযুক্ত করিলেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য, ভারতবাসীদিগকে কি ভাবে সরকারী কার্য্যে অধিকতর সংখ্যায় গ্রহণ করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা। কমিশন যে সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা কতকটা পূর্বতন নীতির সহিত আপোস রফা। ভারতবাসীদের আশা আকাজ্যা পূর্ণ করিবার জন্ম যাহাই করা যাক না কেন, প্রভু জাতির স্বার্থ ও স্থবিধা যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহা সক্বাত্রে দেখিতে হইবে। "ইম্পিরিয়াল" ও "প্রভিন্সিয়াল" এই তুই শ্রেণীর পদের স্থিষ্ট হইল,—প্রথম শ্রেণীর পদ ব্রিটিশদের জন্ম এবং ব্রিতীয় শ্রেণীর পদ ভারতীয়দের জন্ম। ইম্পিরিয়াল সার্ভিদের বেতনের পরিমাণ কার্যাত প্রভিন্সিয়াল সার্ভিদের বিত্তণ করা হইল।

১৮৮৮ সালের আগষ্ট হইতে ১৮৮৯ সালের জুনের শেষ পর্যান্ত আমার কোন কাজ ছিল না। ঐ সময় আমার বড় অস্বন্তি বোধ হইয়াছিল। আমি টনীকে বলিয়াছিলাম, স্থামসনের চুলের অভাবে বে দশা হইয়াছিল, লেবরেটরি না থাকিলে রসায়নবিদেরও ঠিক সেই দশা হয়, তাহার কোনই ক্ষমতা থাকে না। এই সময়ে আমি প্রায়ই ডাঃ জগদীশচন্দ্র বস্থ এবং তাঁহার পত্নীর আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। রসায়ন শাল্প ও উদ্ভিদ্ধিতা চর্চা করিয়া প্রধানত আমার সময় কাটিত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইত্রে আমি কয়েক প্রকার উদ্ভিদের নম্না সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অবশেষে প্রেসিডেন্দি কলেন্দের জন্ম একটি অধ্যাপকের পদ মঞ্ব হইল এবং আমি ২৫০, টাকা বেতনে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলাম। স্থানীয় গ্রধ্বিয়েন্টের এর বেশী বেতন মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ছিল না।

আমি স্বীকার করি যে, ছয় বংসর বিলাতে থাকিয়া এবং সেথানকার স্বাধীন আবহাওয়ায় অন্ধ্রাণিত হইয়া আমার মধ্যে যথেষ্ট তেজবিতা ছিল এবং আমার দেশবাসীর অধিকার সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা মনে পোষণ করিয়াছিলাম। আমি সোজা দার্জিলিংএ গেলাম এবং

ক্রফট্ সাহেবকে আমার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহা বলিলাম। আমার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্রিটিশ রাসায়নিককে যদি আনিতে হইত তবে ভারত সচিব তাঁহাকে একেবারে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ করিতেন এবং ভারতে আসিবার জন্ম জাহাজ ভাড়া পর্যান্ত দিতেন: কৃষ্ট কৃষ্ণ হইয়া বলিলেন, "আপনার জন্ত জীবনে অনেক পথ খোলা আছে। কেহ আপনাকে এই পদ গ্রহণ করিবার জন্ম বাধ্য করিতেছে না।" আমি ষ্থাসম্ভব প্রশাস্ত ভাবে এই অপমান হজম করিলাম। ক্রফ্টের অফুক্লে এই কথা বলা উচিত হইবে যে তাঁহাব ক্রোধ কতকটা বাহ্মিক, আন্তরিক নহে। তিনি বেশ জানিতেন যে তিনি গ্র্পমেণ্টের নির্মাম শাসন তল্পের একটা অংশমাত্র এবং তাঁহার পক্ষে আদেশ পালন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহার কারণ জিজ্ঞানা করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। প্রায় হুই বংসর পরে ঘটনাক্রমে আমি জানিতে পারি, যে, ক্রফ্ট নিজে অস্ততঃ আমাকে ইম্পিরিয়াল বিভাগে লইবার জক্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার একজন দূর আত্মীয় সেকেটেরিছেটের জনৈক—"কন্ফিডেন্শিয়াল" কেরাণীর সক্তে পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে এক টুকরা কাগজ দেন, উহাতে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তার রিপোর্ট হইতে নিমূলিখিত কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা ছিল:- "মলিক ও বেলেটের অবসর গ্রহণের পর ইম্পিরিয়াল বিভাগে আরও ছইটি পদ থালি হইবে। তাহার একটা ডা: প্রফুলচন্দ্র রায়কে দিতে হইবে। মিঃ পেডলার ইহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন।" हैहा हहेट प्रथा वाहेट्द, यिष्ठ श्रामि मानिक २००० होका दिख्य "unclassified" তালিকায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে ষ্ধাসময়ে ভারত সচিবের অহুমোদনকমে ইম্পিরিয়াল বিভাগে লইবার উদেশ ছিল।

কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ধ ছিল না। এই সময়ে ভার চার্লস ইলিয়ট বাংলা দেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সভয়ে দেখিলেন যে আরও কয়েকজন বাঙালী কেছিল, অল্পফোর্ড ও লগুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিখের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার চেটা করিতেছেন। আমাকে বদি ইম্পিরিয়াল বিভাগে লগুয়া হয়, তবে আদর্শটা বড় খারাপ হইবে এবং অন্ত সকলকে বিমুধ করা কঠিন হইবে। স্কুডয়াং শিকা বিভাগে

"অবাস্থনীয়" লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করিয়া বিজ্ঞাট ঘটাইতে না পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। তিনি একটি ফতোয়া জারী করিলেন যে, ভারত সচিব যত দিন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রভাবাবলী অন্থমোদন না করেন, ততদিন পর্যাস্থ ভারতীয়দিগকে ইম্পিরিয়াল বিভাগে গ্রহণ করা স্থগিত রহিল।

কিন্তু ভারত সচিবের দপ্তরে আমাদের জন্ম তাড়াতাড়ি কোন
সিদ্ধান্ত করিবার জন্ম মাথা ব্যথা ছিল না। ব্রিটিশ কর্মচারীদের
একচেটিয়া সিভিল বা মিলিটারী সার্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যাপাব
যদি হইত, তবে ভারত সচিবের জীবন ছর্বাহ হইয়া উঠিত, পার্লামেন্টে
তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করা হইত। ভেপুটেশানের পর ভেপুটেশান
যাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার জন্ম তাঁহাকে অন্থরোধ করিত।
লগুন "টাইমস" আতত্কগ্রন্থ হইয়া উঠিতেন, ভারতসচিবকে ভীতি প্রদর্শন
করিতেন। আধুনিক কালের "লী কমিশনের" ব্যাপার অন্থধাবন করিলেই
কথাটা ব্রমা যাইবে। যাহোক, এখন আমি এ বিষয়ের আলোচনা বন্ধ
রাথিয়া প্রেসিভেন্দি কলেজে আমার অধ্যাপক জীবনের কথাই বলিব।

আমি ১৮৮২ সালে সেসনের প্রথমে কাজে যোগদান করি। আমার পক্ষে সভাই এ আনন্দের কথা। লেবরেটরীতে গবেষণার কাজই আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং ইহার জন্ম সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিডেছিলাম। রসায়ন বিভাগ তথন একটা একতলা দালানে ছিল। ১৮৭২ সালে বর্জমানের নৃতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার পূর্বে হেয়ার স্থল ঐ একতলা বাড়ীতে ছিল। রসায়ন বিভাগের বর্জমান বাড়ীতে যে স্থান, ভাহার তুলনায় অতি সামান্ম স্থানই পুরাতন একতলা বাড়ীতে ছিল। এই বিজ্ঞান শাস্ত্র কতটা উন্নতি করিয়াছে, উপরোক্ত ঘটনা হইতে ভাহাও অন্থমান করা যাইতে পারে। (৩) একটা অভ্যুত ব্যাপার এই যে, ১৮৭০ সালে প্রথম যথন আমি হেয়ার স্থলে প্রবেশ করি, তথন যে স্থানে বেঞ্চের উপর বসিতাম, এখন আমার নিজের বসিবার ঘরে চেয়ারখানা ঠিক সেই স্থানেই পাতা হইমাছিল।

ষাহারা রসায়নশাস্ত্র প্রথম শিখিতেছে, এমন সব ছাত্রের শিক্ষকতায়

<sup>(9)</sup> Fifty years of Chemistry at the Presidency College, "Presidency College Magazine" vol. 1., 1914, p. 106.

সাফল্যলাভ করিতে হইলে, 'এক্সপেরিমেণ্ট' বা পরীক্ষার কাজে নৈপুণ্য চাই। এমনভাবে এক্সপেরিমেট সাজাইতে হইবে যে তাহা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক হইবে, অক্তদিকে বিষয়টিও সহজে বুঝা ঘাইবে। বিশ্ববিভালয়ের ঞ্চতিত বিবেচনা করিয়া অনেক সময় অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। কোন পদপ্রার্থী হয়ত গবেষণায় প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এই দব ব্যক্তি অধ্যাপকের কাজে সকল সময়ে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ইহার অনেক দৃষ্টাস্ত আমি দেখিয়াছি। রুসায়নের লেকচারারের পক্ষে সহকারীরূপে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করা অত্যাবশুক। যাঁহারা এটনি বা উকীল হইতে চান, তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন এটর্নিব কার্য্যে বা প্রবীণ উকীলের নিকটে কিছুকাল শিক্ষানবিশী করিতে হয়। তারপর জাঁহাবা স্বাধীনভাবে বাবসা করিতে পারেন। কোন "থিসিদ" বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিথিয়া বাঁহারা বিজ্ঞানে 'মাষ্টার' বা "ডক্টর" উপাধি লাভ করেন, তাঁহাদিগকে যদি অকলাৎ ছাত্রদের অধ্যাপনা ক্বিতে হয়, তবে তাঁহারা হয়ত মৃদ্ধিলে পড়িবেন। লেবরেটরিতে অতি সাধারণ পবীক্ষা কার্য্যেও তাঁহাদিগকে ইতন্তত: করিতে হয়। একটা সক্ষোচের ভাব আদে, ফলে তাঁহারা ঐ দব 'পরীক্ষা' বাদ দিয়াই যান এবং কেবলমাত্র যন্ত্রটি দেখাইয়া অথবা তদভাবে বোর্ডের উপর চিত্র আঁকিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তবা শেষ করেন। আমার সৌভাগাক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগে পূর্ব্ব হইতেই একটা বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পেডলার বাষ্প ( গ্যাস ) বিশ্লেষণে বিশারদ ছিলেন এবং পরীক্ষা কার্য্যে তাঁহার অসীম দক্ষতা ছিল। তাঁহার হাতের নৈপুণাও আমাদের সকলের প্রশংসার বিষয় ছিল। তুই একজন সহকারীকে তিনি বেশ শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে চক্রভৃষণ ভাতৃড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষানবিশক্সপে প্রথমে কাজ আরম্ভ করেন। অধ্যাপনায় সাফল্যলাভেই আমার আকাজ্ঞা ছিল, স্থতরাং সেজ্ঞ মিথ্যা গর্ব আমি ত্যাগ করিলাম। বিলাত ফেরত গ্রাজুয়েটদের মনে কোন কোন স্থলে বেশ একটু অহমিকার ভাব থাকে। তাহারা মনে করে যে সহকারী বা অধীনম্বদের নিকট হইতে কিছু শিথিতে হইলে তাহাদের জাত যাইবে বা মর্য্যালা নষ্ট হইবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে এরূপ কোন দৌর্বলা আমার মনে ছিল না। আমি চক্রভূষণ ভার্ড়ী এবং পেছ্লারের সহায়তা

গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কৃষ্টিত হইতাম না। এইরপেই আমি অধ্যাপক জীবন আরম্ভ করিলাম। ক্লাসে কিরপে নিপুণতার সহিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয়, আমি পুন: পুন: তাহার মহড়া দিতে লাগিলাম। শীঘ্রই আমি সক্ষোচের ভাব কাটাইয়া উঠিলাম এবং পরবর্ত্তী সেসন আরম্ভ হইলে দেখিলাম, আমি আমার দায়িত্ব পালনে অপটু নহি।

লেবরেটরির কাজে এবং ব্যবহারিক ক্লাস চালাইতে আমার অক্তের নিকট শিথিবার বিশেষ কিছু ছিল না। কেননা এ বিষয়ে আমার ষপেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। "হোপ প্রাইজ স্কলার"রূপে অধ্যাপকের সহকারীরূপে আমাকে কাজ করিতে হইয়াছে, ইহা আমি পূর্কেই বলিয়াছি। প্রথম তিনমাস আমাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমার আনন্দই হইয়াছিল। ক্লাদে যাইয়া বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে প্রায়ই বক্তৃতার সার মর্ম লিখিয়া লইতাম। এই নৃতন কাজে আমার খুব আগ্রহ ও উৎসাহ হইল, কেননা এই কাজ আমাব পক্ষে বেশ স্বাভাবিক এবং মনোমত বলিয়া বোধ হইল। ্আমাদের দেশের যুবকেরা জীবনেব বৃত্তি অবলম্বনে অনেক সময় বিষম ভূল করিয়া বসে। যাহা পরে আর সংশোধন করা যায় না। কোনরূপ চিস্তা না করিয়া তাহারা একটা পথ অবলম্বন করে এবং অনেক পরে বুঝিতে পারে যে, তাহারা ভূল পথে গিয়াছে। এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্ম অভিভাবকরাই বেশী দায়ী, এমার্সন একস্থলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, অভিভাবকরা তাঁহাদের সাবালক সন্তানদের উপর বেশী রকম মনোযোগ দিয়া তাহাদের ইট অপেকা অনিট্ট বেশী করেন। একটা চৌকা ছিদ্রের মধ্যে হাতুড়ী পিটিয়া একটা গোলম্থ পেরেক বসাইতে যে অবস্থা হয়, এ ঠিক দেইরকম। সেসনের প্রথম তিনমাস অর্থাৎ জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের পর পূজার ছুটী আসিল। পেডলার তিন মানের ছুটী লইয়া বিলাতে গেলেন এবং রসায়ন বিভাগের সমস্ত ভার আমার উপর পড়িল। এক হিসাবে আমার শিক্ষক জীবনে সর্বাপেকা কার্যাবছল সময় এই,-কখনও কখনও আমাকে পর পর তিনটি ক্লাসে বকৃতা করিতে হইত। কিন্তু কাজেই ছিল আমার আনন্দ এবং যেহেতু এই কাজে আমি এক নৃতন উন্মাদনা ৰোধ করিলাম, সেইজন্ম এই গুরুভার বহন করিতে আমার কোন ক্লান্তি হইল না।

শিক্ষকরপে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসহ

বক্তা দেওয়াতেও একটু নৈপুণ্য লাভ করিলাম। এখন আমি অবসর সময়ে গবেষণা কার্য করিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান সভ্যতার একটা আমুষদিক ব্যাধি খাদ্যন্তব্যে ভেজ্ঞাল ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। যি এবং সরিষার ভেল, বালালীর খাদ্যন্তব্যের মধ্যে এই তুইটাই বলিতে গেলে কেবল প্রেষ্ট পদার্থ। বাজারে যি ও তেল বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, তাহা বিশুদ্ধ নহে। বাজারে বিক্রীত এই সব দ্রব্যে ভেজ্ঞাল পদার্থ কতটা পরিমাণে আছে তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘারা নির্ণয় করা সহক্ষ কাঞ্জ নহে।

আমি এই শ্রেণীর খাদ্যন্তব্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। বিশাস্থাপা স্থান হইতে এই সব দ্রব্য সংগ্রহ করিলাম। নিজের তত্ত্বাবধানেও তৈবী করাইয়া লইলাম। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ, আমার সাক্ষাতে গরু ও মহিষ দোহান হইল এবং সেই ছুধ হইতে আমি মাখন তৈরী করিলাম। সরিষা ভাঙাইয়া তেল তৈরী করাইয়া লইলাম, এবং যে সব তেল সরিষার তেলের সক্ষে ভেজাল দেওয়া হয়, তাহাও সংগ্রহ করিলাম। এদেশের গরুর ছ্ধ হইতে যে মাখন হয় তাহার স্বেহ উপাদান ব্রিটিশ গরুর ছধের মাখনের চেয়ে একটু স্বতম্ব রকমের। সেই কাবণে ইংরাজী খাদ্য সম্বন্ধীয় গ্রান্থে ঐ দেশের মাখনের যে বিশ্লেষণাদির পরিচয় থাকে, তাহা আমাদের পক্ষে নির্তর্যোগ্য নহে। কয়ের প্রকারের তেলের নম্নাও বিশেষ ভাবে পবীক্ষা করিলাম। এই কাজ হাতে লইয়া আমাকে প্রভৃত পরিশ্রম করিতে হইল। আমি তিন বৎসর পর্যান্ত এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম এবং আমার গবেষণার ফলাফল "জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" পত্রিকায় (১৮৯৪), "কয়েরক প্রকার ভারতীয় খাদ্যন্তব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রথম ভাগ,—চর্ব্বিও তেল" এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। \*

সমাজ সেবা কার্য্যেও আমার বেশ উৎসাহ ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদক্ত হিসাবে আমি উহার সব কাজে আস্তরিকভার সদে যোগ দিয়াছিলাম।" "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" ও তাহার "সাদ্ধ্যসন্মিলনী" গঠন করিবার ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল, ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের সদস্থাগণকে একজিছ করা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভাবের উপর প্রতিষ্টিত এবং ইহাকে "commonwealth of church of God" বলা শাইতে পারে। ভগবানের

এখন খাদিপ্রতিষ্ঠানে এই সকল খাঁটি দ্রব্য সরবরাহ করিবার ভার লওয়।
 ইইরাছে।

এই মন্দিরে সকলেরই সমান অধিকার। আমি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির (Executive Committee) একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলাম এবং কয়েক বংসর সেই পদে কাজ করিলাম।

১৮৯১ খুষ্টাব্দে সেসনের প্রথমে আমি পুনর্বার সেই পুরাতন অনিস্রারোগ আক্রান্ত হইলাম এবং ক্রমাগত তিন মাস ভূগিলাম। শান্তিদান্থিনী নিজা আমার চক্ষ্কে পরিত্যাগ করিল এবং রাত্রির পর রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় শ্যায় এপাশ ওপাশ করিয়া আমি অসহ্থ যন্ত্রণা অহুভব করিতে লাগিলাম। দুরে গির্জ্জার ঘন্টা বাজিত—আমি গণিতাম। কার্লাইল এবং হার্বাট স্পেন্সারের মত দার্শনিকরাও অনিস্রারোগে ভূগিয়াছেন, একথা মনে করিয়া আমি সান্থনা পাইলাম না; এবং তাহাতে আমার যন্ত্রণাও কমিল না। কলিকাতার রান্তার ফুটপাতে যে দিন-মজুব গভীর নিজায় অভিভূত হইরা রাত্রি কাটায় তাহার সৌভাগ্যকে আমি ঈর্বা করিতে লাগিলাম। এক রাত্রি স্থনিস্রার পর প্রভাতে জ্ঞাগরণ—আমার নিকট সে কি তুর্লভ বিলাস বলিয়া মনে হইত। অমব কবি সেক্লপীয়রের সেই চিরম্মবণীয় পংক্তিগুলির মর্ম্ম আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম—

"How many thousands of my poorest subjects
Are at this hour asleep! O sleep, O gentle sleep

Uneasy lies the head that wears a Crown."

আমার বাাধি অবশ্য রাজমুক্টের জন্ত নহে, অজীর্ণের দরণ। অক্টোবর মাসে পূজার ছুটীর সময় আমি দেওছরে হাওয়া বদলাইতে গেলাম। কলিকাতার অপেক্ষাকৃত নিকটে ঐ স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৯১ সালে বেশি লোক ছুটী কাটাইবার জন্ত সেধানে ঘাইত না। বাসগৃহের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। যে ২।৪ খানি ছিল, তাহাও খুব দ্রে দ্রে অবস্থিত ছিল। খোলা জায়গা ঘথেই ছিল। আমার জনৈক বন্ধু আমার জন্ত একখানি খড়ো বাড়ী ঠিক করিলেন; উহার জ্বরাজীর্ণ অবস্থা। পূর্বের একজন বাগিচাওয়ালা ঐ বাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু আমি ঐ বাড়ী পাইয়া খ্ব খুসী হইলাম। কেননা উহার চারিদিকে উন্মৃক্ত প্রান্তর ও শক্তক্ষেত্র। রাজনারান্ত্রণ বস্তু তথন দেওছর বাসীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সহস্র সহস্ত্র যাত্রী এই পথে বৈদ্যানাথের মন্দিরে মহাদেবকে দর্শন করিতে ঘাইত।

শিক্ষিত বাঙালীদের নিকট দেওঘরও এক প্রকার তীর্থক্ষেত্র ছিল। তাঁহারা সাধু বাঙ্গনাবায়ণ বন্ধকে দর্শন ও উাহার সঙ্গ লাভ করিতে আসিতেন। রাজনারায়ণ পারিবারিক জীবনে শোক পাইয়াছিলেন। বয়সেও তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা সরস ও বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল।

আমাদের বন্ধু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র দেওঘরে আসিয়া শীব্রই আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দেওঘর স্থলের হেড মাষ্টার যোগেন্দ্রনাথ বস্থ আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তথন মধুস্থদন দত্তের জীবনচরিতের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন। এই অ-পূর্বে জীবনচরিত পরে তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। রাজনারায়ণ ও মধুস্থদনের মধ্যে যে সব পত্র ব্যবহার হইয়াছিল জীবনচরিতের তাহা একটা প্রধান অংশ। রাজনারায়ণ বাবু এগুলি চরিতকার যোগেক্রবাবুকে দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে শিশিরকুমার ঘোষও **তাঁ**হার বাংলোতে বাস করিতেছিলেন। তিনি 'অমুতবাজার পত্রিকার' সম্পাদকীয় দায়িত্ব হইতে সে সময় বস্তুত অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থতরাং আমি সংসদ লাভ করিলাম। আমরা সকলে মিলিয়া নিকটবর্ত্তী পাহাড়গুলিতে বেড়াইতে যাইতাম। যোগেজনাথ বস্থ তাঁহার মধুস্দন দত্তের জীবনচরিতের পাণ্ডলিপি হইতে অনেক সময় আমাকে পডিয়া শুনাইতেন। এথানে একটা করুণ রস মিশ্রিত কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেওঘরের স্**র্বত** "ভেলার" গাছ। একদিন আমি ঐ গাছের একটা ফল চিবাইয়া থাইলাম। উদ্ভিদ তত্ত্ব অনুসারে ভেলা আমের জাতীয়, স্থতরাং আমি উशांक अनिष्ठेकत गर्न कति नाई। उथनहे आमात्र किहू श्हेल ना। কিন্ত পরদিন আমার মুথ খুব ফুলিয়া গেল, এমন কি চোথ পর্যান্ত ঢাকা পড়িল। বন্ধুরা বিষম শহিত হইলেন। স্থানীয় চিকিৎসক আমাকে বেলেডোনা ঔষধের প্রলেপ দিলেন। তাহাতেই আমি ভাল হইলাম। এক পর্যায়ের উদ্ভিদের মধ্যে অনেক সময় নির্দোষ ও অনিষ্টকর ছই রকমই থাকে, সে কথা আমার শ্বরণ থাকা উচিত ছিল। যথা, আলু, বেগুন, লঙ্কা, বেলেডোনা প্রভৃতি একই উদ্ভিদ পর্যায়ের অন্তর্গত।

পূজার ছুটীর পর আমি সহরে ফিরিলাম। ইহার এক বংসর পূর্বে আমি ১১ নং অপার সার্কুলার রোভের বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী ২৫ বৎসর উহাই আমার বাসস্থান ছিল। এইথানেই বেদল কেমিক্যাল আভ কার্মানিউটিক্যাল ওয়ার্কদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেনিভেন্দি কলেকে কাজ আরম্ভ করিবার কিছু দিন পর হইতেই বিজ্ঞান বিভাগে বাংলা দাহিত্যের দারিদ্রা দেখিয়া আমার মন বিচলিত হয় এবং রদায়ন, উদ্ভিদ্বিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক পুত্তিকা লিখিবার আমি স্কল্প করি। মভাবত প্রথমেই রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কিছুদুর পর্যান্ত বইথানি লিখিয়া আমি উহা হইতে বিবৃক্ হইলাম। আমার মনে হইল প্রাকৃতিক বিষয় অধ্যয়নই বালক বালিকাদের চিত্ত বেশী আকর্ষণ করিবে এবং প্রাণিজ্ঞগৎ ও উদ্ভিদজ্ঞগৎ এই আলোচনার বিপুলক্ষেত্র। জ্বীবজন্তুর গল্প, তাহাদের জ্বীবন্যাপন প্রণালী, স্বভাব, বিশেষত্ব, এই সমন্ত বালক বালিকাদের মন মুগ্ধ করে। ইংরাজীতে এক একটী জীব-গোষ্ঠী সম্বন্ধেই অনেক গ্রন্থ আছে। দুষ্টাস্ত স্বৰূপ বানর পরিবারের অন্তর্গত গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং আউটাং প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ সমস্ত গ্রন্থই প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ তথ্য লইয়া লিখিত। ক্বত্তিম উপায়ে অকিভের প্রজনন সাধন (fertilization) প্রভৃতির কৌশলময় বৈচিত্র্য দেখিয়া মন বিশ্বয় ও আনন্দে পূর্ণ হয়। কীটের রূপান্তর জীবজগতের একটা বিশ্বয়কর ব্যাপার। এখানে সভ্য ঘটনা গল্পের চেয়েও মনোমুগ্ধকর। বাংলা দেশ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ঐশয্যে পরিপূর্ণ। বৃক্ষলতা এথানে প্রাচুর্য্যের গৌরবে ভরপুর। ইংলতে প্রকৃতি কঠোর, রুক্ষ, তুহিনাচ্ছন্ন, কিন্ত বাংলা দেশে শীতকালেও প্রকৃতি তাহার ঐশর্যের মহিমায় বিকশিত হয়।

শীতপ্রধান দেশে গ্রীমপ্রধান আবহাওয়ার বৃক্ষলতার জীবস্ত নম্না সংগ্রহ করা কি কঠিন ব্যাপার! ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত কনজারভেটরী বা রক্ষণাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার প্রমাণ একবার 'কিউ গার্ডেনে' গেলেই দেখা যায়। আর বাংলাদেশে প্রকৃতি মৃক্তহন্ত হইয়া তাহার অজ্জ্প্র দান চারিদিকে বিতরণ করে। কলিকাতা ছাড়িয়া দিলে, বাক্লার সমন্ত স্থানই গ্রাম এবং যাহারা এই কলিকাতা সহরে বাস করে, তাহারা মাণিকতলার সেতু পার হইলে বা গলা পার হইয়া শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলেই ইচ্ছামত বৃক্ষলভার নম্না সংগ্রহ করিতে পারে। বাংলার নদীসমূহ বিচিত্র প্রকারের মংস্থে পূর্ণ এবং বনজ্পলে বিচিত্র রক্ষমের জীবজ্জ্বর বাস। এক কথায়—সমন্ত বাংলা

দেশটাই একটা বীক্ষণাগার বিশেষ। ত্রুণবয়স্কদিগকে প্রাথমিক বিজ্ঞান
শিক্ষা দিবার একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাদের অস্কনিহিত পর্যবেক্ষণ
শক্তিকে উরোধিত করা এবং বৃক্ষণতা ও জীবজন্তর জীবন ইতিহাসের
মধ্য দিয়া যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে এই উদ্দেশ্য ক্ষমররূপে দিজ
হয়। বাজ্য আকার প্রকারে কুকুর হইতে বিশ্বালের পার্থক্য কি 
থ আর একটু ভিতরে তলাইয়া এই তুই প্রাণীর নথ, দাঁত প্রভৃতি পরীক্ষা
করা যাক। আরও ভিতরে নামিয়া তাহাদের স্বভাব ও অভ্যাস, ম্বভদীর
বৈশিষ্ট্যা, থাবা প্রভৃতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে, যথা রন্ধনশালায় ত্থের
সর, মাছভাজা, প্রভৃতি রাখিয়া পোষা বিভালকেও কি বিশ্বাস করা যায় 
থ এইদিকে আরও অনেক আলোচনা করা যাইতে পারে। বিভাল ও কুকুর
পর্য্যাযের যে সব মাংসাশী প্রাণী বনে থাকে তাহাদের আক্কৃতি প্রকৃতি,
কোন্ কোন্ অঞ্চলে তাহাদের বাস ইত্যাদি। মোট কথা, জীবজন্তর
কাহিনী তর্কণবয়স্কদের চিত্ত সহজেই অধিকার করে এবং সচিত্র প্রাণিবিজ্ঞানের
বহি তাহাদের নিকট গল্পের চেয়েও মনোরম।

এই সব কথা ভাবিয়া বাংলাভাষায় প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি একথানি প্রাথমিক গ্রন্থ লিখি। বি, এদ-দি, পড়িবার সময় আমি এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা শিথিয়াছিলাম তাহা কাজে লাগিল, কিন্তু এবিষয়ে আরও আমাকে পড়িতে হইল। প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি বছ প্রামাণিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলাম এবং জীবজন্তুদের কার্য্যকলাপ ও অস্থিসংস্থান প্র্যাবেক্ষণ করিবার জন্ম প্রায়ই পশুশালা এবং যাত্ঘরে যাইতাম। আমার বন্ধু নীলরতন সরকার এবং প্রাণক্ষ আচার্য্য তথন নৃতন ডাক্তারী পাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে আমি কয়েকটি প্রাণীর দেহবাবচ্ছেদও করিলাম। আমার স্মরণ আছে, একদিন প্রাতর্ভমণের সময় আমি একটি 'ভাম' (Indian Palm Civet ) রাস্তার ধারে দেখিতে পাইলাম। বোধ হয় সহরের প্রাস্কভাগে কোন বাড়ীতে নিশীথ অভিযান করিতে গিয়া সে নিহত হইয়াছিল। আমি এই "নমুনাটি" সংগ্রহ করিয়া বিজয়গৌরবে বাড়ী লইয়া গেলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বন্ধুবয়কে উহা ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। আমরা একটি "নেচার ক্লাব"ও খুলিলাম। ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ প্রাণক্তফ স্বাচার্য্য ব্যতীত রামত্রন্থ সামাল ( আলিপুর পশুলালার স্থপারিন্টেখেট), প্রিন্দিপাল হেরছচত্র মৈত্র এবং ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার ঐ ক্লাবের সদক্ত ছিলেন। আমরা নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া সভা করিতাম। গ্রীত্মেব ছুটাভে গ্রামের বাড়ীতে গিয়া আমি কয়েকটা গোখুরা সাপ ধরাইলাম এবং তাহাদের বিষদাভ পরীক্ষা করিলাম। ফেরারের Thanatophidiaএব সাহায্যে সর্পদংশনের রহস্ত সম্বন্ধেও আলোচনা করিলাম।

এই সময়ে (১৮৯১—৯২) আর একটি বিষয় গুরুতর ভাবে আমার চিত্ত অধিকার করিল। আমাদের দেশের যুবকেরা কলেজ হইতে বাহির হইয়াই কোন আরামপ্রদ সরকারী চাকরী, তদভাবে ইউরোপীয় সওদাগরদের আফিসে কেরাণীগিরি থোঁজে। আইন, ডাক্তারী প্রভৃতি রুত্তিতেও খুব ভিড় জমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইত, কিন্তু ত্তাগ্যক্রমে তাহারাও অসহায়ভাবে চাকরী খুঁজিত।

এই অবসরে কর্মকুশল, পরিশ্রমী অ-বাঙালীরা বিশেষভাবে রাজপুতানার মকভূমি হইতে আগত মাড়োয়ারীরা, কেবল কলিকাতায় নয়, বাংলার অভ্যন্তবে স্থানুর প্রাম পর্যান্ত ছড়াইয়া পড়িতেছিল, আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের সমস্ত ঘাঁটি তাহারা দখল করিয়া বসিতেছিল; সংক্ষেণে কঠোর প্রতিযোগিতায় বাঙালীবা পরান্ত হইতেছিল এবং যে সব বাবসা বাণিজ্ঞা তাহাদের দখলে ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলির অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সরিয়া পড়িতে ইইতেছিল। কলেজে শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা সেক্সপিয়রের বই হইতে মুখস্থ বলিতে পারিত এবং মিল ও স্পেন্সারও খুব দক্ষতার সঙ্গে আওড়াইতে পারিত, কিন্তু জীবনযুদ্ধে ভাহারা পরান্ত হইত। তাহাদের চারিদিকে অনাহারের বিভীষিকা। তবু হাইস্থলের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছিল এবং ব্যাঙের ছাতার মত কলেজ গজাইয়া উঠিতেছিল। এই সমস্ত যুবকদের লইয়া কি করা যাইবে ? বিজ্ঞান শিক্ষা ক্রমে ক্রমে যুবকদের প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যুবকদের এবং তাহাদের অভিভাবকদের মনে একটা অম্পষ্ট ধারণা ছিল যে, লজিক, দর্শনশাস্ত্র বা সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শিথিলে তাহারা কোন না কোন প্রকারে ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁদিয়া বসিতে পারিবে, অস্ততঃ জীবিকার জন্ম চাকরী খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু শীঘই দেখা গেল, এই ধারণা ভূল। গত শতাব্দীর >•এর কোঠায় যাহারা রসায়ন শাস্ত্রে এম, এ পড়িত, (এম, এস-সি ডিগ্রী তথনও হয় নাই) তাহারা সঙ্কে সঙ্গে আইনও পড়িত। আমি প্রায়ই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম, রসায়নের সঙ্গে আইনের সন্থন্ধ কি? অধিকাংশন্থলে উত্তর পাওয়া যাইত যে, "আর্ট কোর্সে" বছ বই মৃথন্থ করিতে হয়। কিছ রসায়ন শাস্ত্রে কম বই পড়িতে হয়। লেবরটারির কইকর কার্য্যেও তাহাদের অপন্তি নাই! অবশ্র কেহ কেহ রসায়ন শাস্ত্র ভাল বাসিত বলিয়াই উহা পড়িত। এ সন্থন্ধে আমি একটি বিশেষ দৃষ্টাম্ভের উল্লেখ করিতেছি। একজন বি, এল উপাধিধারী ছাত্র রসায়নে এম, এ, পড়িত, আদালতে সে কিছু দিন ওকালতীও করিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে আদালত ছাড়িয়া কলেজে আসিল কেন? ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "আমি এম, এ, পাস করিলে আমার নামের শেষে এম, এ, বি, এল উপাধি যোগ করিতে পারিব এবং তাহার ফলে আমার মুন্দেক্ষী' চাকরী পাইবার যোগ্যতা বাড়িবে।" আমি বেদনাহত চিত্তে বলিয়া ফেলিলাম—"হায়, রসায়ন শাস্ত্র, কি উদ্দেশ্রে তোমাকে ব্যবহার করা হইতেছে!"

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

#### বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস —ভাহার উৎপত্তি

ইউরোপে শিল্প ও বিজ্ঞান পাশাপাশি চলিয়াছে। উভয়েরই এক সঙ্গে উন্নতি হইয়াছে। একে অপরকে সাহাষ্য করিয়াছে। বস্তুত আগে শিল্পের উত্তব হইয়াছে, তাহার পরে আসিয়াছে বিজ্ঞান। সাবান তৈয়ারী, কাঁচ তৈয়ারী, রং এবং খনি হইতে ধাতুর উৎপত্তি বিগত তুই হাজার বৎসর ধরিয়া লোকে জানিত। রসায়ন শান্তের সঙ্গে ঐ সমন্ত শিল্পের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইবার বছপূর্ব হইতেই ঐ গুলির উদ্ভব হইয়াছিল। অবশ্র, বিজ্ঞান শিল্পকে যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্পের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাংলাদেশে কতকগুলি "টেক্নোলজিক্যাল বিদ্যালয়"প্রতিষ্ঠিত করাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় নহে; সফল ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রবর্ত্তক হইতে হইলে যে সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্মকৌশলের প্রয়োজন, বাংলার যুবকদের পক্ষে তাহাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। কলেজে শিক্ষিত যুবক এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়াছে, তাহার মধ্যে কার্য্যপরিচালনার শক্তি নাই,—বড় জোর দে অন্তের হাতের পুতৃল বা যন্ত্রদাসরূপে ক্রতিত্ব দেখাইতে পারে।

প্রেসিডেন্সি কলেন্ত্রে অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করিয়া এই সব চিস্তা আমার মনকে বিচলিত করিয়াছিল। বাংলার সর্ব্বত্রে প্রকৃতির যে অজল্র দান ছড়াইয়া আছে, তাহাকে কিরুপে শিল্পের উপাদান রূপে ব্যবহার করা যায়? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনাহার-ক্লিষ্ট যুবকদের মুথে অল্প যোগাইবার ব্যবস্থা করা যায় কিরুপে? এই উদ্দেশ্যে লেবুর রস বিশ্লেষণ করিয়া সাইটিক আাসিড প্রস্তুত্ত করিলাম। কিন্তু কলিকাতার বাজারে লেবু এমন প্রচুর পরিমাণে বা সন্তায় পাওয়া যায় না, যাহাতে সাইটিক আাসিড বিক্রন্থ করিয়া লাভ হইতে পারে! স্থতরাং আমি এমন সমস্ত দ্ব্যু প্রস্তুত্ত করিতে মনস্থ করিলাম যাহা অপেক্ষাকৃত

অল্প পরিমাণ উৎপাদন করা বায়—এবং বাজারে সহজে কাট্তি হয়। এই ব্যবসায়ে বেশী মূলধন লাগিলে চলিবে না এবং আমার অন্ত কাজেও ইহাতে ব্যাঘাত হইবে না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া শেষে ভেষজ বা ঔষধ সংক্রান্ত জব্য প্রস্তুত করাই উপযোগী বলিয়া স্থির হইল। কলিকাতার ঔষধের দোকানগুলি আমি পরীক্ষা করিলাম এবং ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ঔষধগুলি কি পরিমাণ এদেশে আমদানী হয়, তাহাও আমদানিকারকদের নিকট হইতে অহুসদ্ধান করিয়া জানিলাম। মেসার্স বটক্লফ পাল এও কোং তবন (বোবহয় এখনও) সর্বপ্রধান ঔষধ-ব্যবসায়ী এবং তাঁহাদের ব্যবসাধ্ব বিস্তৃত ছিল। এই ফার্মের প্রাণস্বরূপ পরলোকগত ভূতনাথ পাল আমাকে ভরসা দিলেন যে যদি ঠিক জিনিস সরবরাহ করা যায় তবে ক্রেতার অভাব হইবে না।

এডিনবার্গে বিশ্ববিভালয় কেমিক্যাল সোসাইটীর সদস্য রূপে আমরা বিবিধ রাসায়নিক কারথানা দেখিতে যাইতাম—যথা পুলরস ডাই ওয়ার্কস (পার্থ), ম্যাক ইউয়েনস ক্রয়ারী (এডিনবার্গ), ডিসটলেশন অব শেলস (বার্ণটিসল্যাও) ইত্যাদি। কিন্তু আমাদিগকে কোন ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে ( ঔষধতৈরীর কারথানা ) প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতে না. ষদি কোন ব্যবসাঘটিত গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশকা। প্রথম দৃষ্টিতে এই ঈর্ঘা নিন্দনীয় বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু তবু ইহা ক্ষমার যোগ্য। এই সমন্ত ফার্ম বিপুল অর্থ ব্যয় ও বছ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিভাম করিয়া তবে হয়ত এমন কোন প্রণালী আবিদ্ধার করে, যাহার বলে তাহারা প্রতিযোগিতাম সাফল্যলাভ করিতে পারে। স্থতরাং আমি ঐ সকল যাহ। দেখিয়াছিলাম তাহা কোন কাব্দে লাগিল না। ইংল্যাণ্ড ও স্বটল্যাণ্ডে রাসায়নিক কার্থানাগুলি খুব বড় আকারে চালানো হয়। উহার আমুষ্ণিক অ্যান্ত শিল্প থাকে এবং তাহাদের পরস্পারের সঙ্গে স্থনিষ্ঠ যোগ বর্ত্তমান। আমি পাঠ্যগ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে সালফিউরিক অ্যাসিড, অন্তান্ত সমন্ত শিল্পের মূল স্বরূপ। সেণ্ট রোলক্স (মাসগোতে) टिनान्छ এও কোম্পানির বিরাট সালফিউরিক আসিডের:কারথানা দেখিয়া আমি ঐ কথা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

আমি যথন এই কাজে প্রথম প্রবৃত্ত হই, তথন আমার পশ্চাতে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। তাহার পর শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ অতীত হইয়াছে। আমদানি রপ্তানির কাজ আশ্চর্যার্যপে বৃদ্ধি পাইয়াছে—কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রাদায়নিক শিল্পে বাংলায় খুব কম উন্নতিই হইয়াছে ! আমি 'দাল্ফেট অব আয়রন' (হীরাকদ) লইয়া কাজ আরম্ভ করিলাম। কলিকাতার বাজারে ইহার চাহিদা ছিল। কুচা লোহ (Scrap Iron) প্রচুর পরিমাণে প্রায় বিনামূল্যে পাওয়া যাইত এবং আমি সালফিউরিক অ্যাসিভ সম্বন্ধে সন্ধান করিলাম। কলিকাতায় কলেভে পড়িবার সময় পরীক্ষা কার্য্যের জন্ম আমি স্থানীয় জনৈক ঔষধ-ব্যবসায়ীর নিকট সালফিউরিক আাসিড সংগ্রহ করিতাম। আমি তথন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, বিদেশ হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড আমদানী করিতে হয় না, কেন না কাশীপুরের ভি ওয়াল্ডি এও কোং প্রচুর পবিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন অমুসন্ধান করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, ডি ওয়াল্ডির কারখানা বাতীত কলিকাতার আশে পাশে আবও ৩।৪টী কারধানায় দালফিউরিক অ্যাদিড তৈয়।রী হয়। এই সব কার্থানার মালিক কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহ, মাধ্বচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। ইউরোপ ও আমেরিকায় দালফিউরিক অ্যাসিড কি পবিমাণে ব্যবস্তৃত হয়, ইহা যাঁহারা জানেন, কলিকাতাব এই সব কাবথানার প্রস্তুত সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ শুনিয়া তাঁহাদের মনে অবজ্ঞার ভাবই আদিবে। এখানে গড়ে এক একটা কারখানায় দৈনিক ১৩ হন্দবের (ewts) বেশী সালফিউরিক আাসিড তৈয়ারী হইত না। সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে আর তুইটী ধাতব আাদিড—নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোবিক তৈরী হইত। এগুলি মাটীর কলদীতে চোঁয়ানে। হইত। এই প্রাথমিক ধরণে অ্যাদিড তৈয়ারীর ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে বিরক্তি হইল। এই সব ধাতব অ্যাসিড 'বিপজ্জনক পদার্থ বলিয়া জাহাজে আমদানি করিতে খুব বেশী খরচা পডিত, দেই কারণেই এ দেশে প্রস্তুত আাসিড বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ হইত। আমার যে কিছু সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার হইত, ডি ওয়াল্ভির নিকট হইতেই তাহা আনাইতাম। কিন্তু এই সময় একটা অচিস্কিতপূর্ব ঘটনায় আমার কার্য্যের পরিধি বিস্তৃত হইল।

আমার গ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্র আলিপুর ফৌজদারী আদালতে মোক্তারী করিতেন। তিনি এই শ্রেণীর একটি দালফিউরিক আাদিডের কারধানা কিনিয়াছিলেন। আদগর মণ্ডল নামক একব্যক্তি কারধানাটির প্রতিষ্ঠাতা। টালিগঞ্জের প্রায় তিনমাইল দক্ষিণে সোদপুর নামক গ্রামে বাঁশবনের মধ্যে এই কারখানা অবস্থিত ছিল। মিত্র আমাকে কারখানা দেখিবার জন্ম অফুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে আমার রসায়নিক জ্ঞানের বারা আমি ইচ্ছা করিলে কারখানাটির উন্নতি সাধন করিতে পারি। আমার সক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের ডেমনাষ্ট্রেটার চক্রভ্ষণ ভাতৃড়ীকে লইলাম। চক্রভ্ষণ ভাতৃড়ীর রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভায় একটা সহজ্ব প্রতিভাও দ্রদৃষ্টি ছিল। চক্রভ্ষণের কনিষ্ঠ লাতা কুলভ্ষণ ভাতৃড়ীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কুলভ্ষণ রসায়ন শাস্ত্রে এম, এ, এবং কলিকাতা বিশ্ববিভালয় হইতে স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

৩৭ বৎসর পরে আমি এই বিবরণ লিখিতেছি। কিন্তু এখনও আমার ম্পষ্ট মনে পড়িতেছে একদিন শনিবার অপরাহে ছুটীর পর কলেজ হইতেই আমরা কারথানা দেখিতে রওনা হইলাম। ১০×১০×৭ ফিট এই মাপের ছুইটি সিসার কামরা লইয়া কারখানা। বলাবাছল্য এরপ কারখানাতে 'মোভার' বা 'গে লুসাকের' টাওয়ার বসাইবার কোন উপায় ছিল না। যে অশিক্ষিত মিল্লী কারখানা তৈরী করিয়াছিল, তাহার এসব জ্ঞানও ছিল না। আমরা থুব ভাল করিয়া কারথানাটি পরীক্ষা করিলাম এবং কি উপায়ে উহার উন্নতি করা যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইটি এবং অক্সান্ত কয়েকটি ছোট ছোট অ্যাসিডের কারখানায় যে দৃশ্য দেখিলাম, ভাহ। আমার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইল। মনে মনে কোভ ও গানি অহভব করিলাম, এমন কথাও বলিতে পারা যায়। ইউরোপের যন্ত্রশিল্প এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক একজন লোক কি বিপুল বাধা বিদ্নের মধ্য দিয়া কাজ করিয়াছে এবং শেষে আপনার অক্লাস্ত সাধনার ফল ক্লগৎকে দান করিয়া শিল্প জগতে হয়ত যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, অপচ তাহাদের প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষার স্থযোগ হইতে বঞ্চিত। লে ব্ল্যান্ক বিদেশে হাসপাতালে দারিন্দ্রের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক 'অ্যালকালির' (alkali) তিনিই আবিষ্ঠা, জেমস ওয়াট, ষ্টিফেনসন, আর্করাইট, হারগ্রিভ্স, বার্ণার্ড পালিদি প্রভৃতি দকলেরই দরিজের ঘরে জন্ম। কিন্তু তবু তাঁহারা পর্বতপ্রমাণ বাধাকে জয় করিয়া অবশেষে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। चाहिनरमत "देक्षिनियातरमत जीवन हत्रिष्ठ" श्रास् रम्थि, ये मव देक्षिनियातरमक

প্রায় কেহই ধনীর ঘরে জন্মেন নাই। সাধারণ গৃহত্ত্বে সন্তান তাঁহারা। রাত্তানিশ্মাতা জন মেটকাফ গরীব মজুরের ছেলে, ছয় বংসর বয়সে তিনি আদ হন। মিনাই সেতুর নিশ্মাতা টেলফোর্ড এক বংসর বয়সে জনাম হন এবং তাঁহার বিধবা মাতাকে সংসারের সঙ্গে বিষম সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

আমি ইহার পর সাজিমাটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম এবং
ইহা হইতে কার্কনেট অব সোডা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলাম।
উত্তর ভারতে সাজিমাটি শ্বরণাতীত কাল হইতে বন্ধ প্রভৃতি পরিষার
করার কাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমি দেখিলাম যে
ইহাতে ধরচ পোষায় না, কেননা তাহা অপেক্ষা ভাল সাজিমাটি সন্তায়
বিক্রেয় হয়। ব্রানার মণ্ড এণ্ড কোম্পানির কার্থানায় এই সোডা
তৈয়ারী হইত। ঔষধ-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে এই
কার্ম্ম কার্য্যত এসিয়ার বাজার একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। চীন ও
ক্ষাপানেও ইহাদের সোডাই চালান যাইত।

ফস্ফেট অব দোভা এবং স্থপার ফস্ফেট অব লাইম লইয়া পরীকা कतिनाम। এই मव स्ववा विराम इटेरा किन चाममानि कतिरा इस! অথচ যে উপকরণ (গবাদি পশুর হাড়) হইতে এই সব দ্রব্য তৈয়ারী হয়, তাহাতো প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হইতেছে! আমার তথনকার কান্ধের জন্ম মাত্র ১০।১৫ মণ হাড়ের গুড়ার প্রয়োজন। অফুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে আমারই বাসস্থানের নিকটে রাজাবাজারে ষে সব ক্সাইয়ের দোকান আছে, ঠিকাদারেরা সেথান হইতে গাড়ী বোঝাই করিয়া হাড় লইয়া যায়। রাজাবাজারে বহু অশিক্ষিত পশ্চিমা মুসলমান থাকিত এবং গোমাংস ইহাদের প্রধান থান্ত ছিল। কয়েক বস্তা কাঁচা হাড় দংগ্রহ করিয়া আমার বাড়ীর ছাদে ভকাইতে দেওয়া হইল। তথন শীতকাল, বাংলাদেশে সাধারণত: এই সময়ে আকাশ পরিঙার থাকে। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে সেই বৎসর জান্ত্যারী মাসে পনর দিন ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি হইল। তাহার ফলে হাড়ের সংলগ্ন মাংস পচিয়া হুৰ্গন্ধ বিকীৰ্ণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই পচা মাংসে স্থভার মত পোকা দেখা দিল। সন্ধান পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে কাকের দল আমার গৃহ আক্রমণ করিল এবং মনের আনন্দে পচা মাংস ওপোকা ভোজন করি:ত

লাগিল এবং হাড়গুলি টানাটানি:করিয়া আমার প্রতিবাসীদের গুহেও ছড়াইতে লাগিল। আমার বাড়ীর চারিদিকেই নিষ্ঠাবান হিন্দুদের বাস। তাঁহারা সাম্বায়ে আমাকে হাড়গুলি অন্তত্ত সরাইতে বলিলেন। এমন আভাষও দিলেন যে, আমি স্বেচ্ছায় না সরাইলে তাঁহারা করপোরেশনের হেল্প অফিসারের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। স্থতরাং হাড়গুলি আমাকে তৎক্ষণাৎ সরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে, আমার পরিচিত একজন নাই ট্রিক অ্যাসিড ব্যবসায়ী আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। মুবারিপুকুরের (১) নিকট মানিকতলায় তিনি একথও জমি ইজারা লুইয়াছিলেন। আমাকে হাজগুলি সেই স্থানে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। হাজগুলি সেথানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং ইটের পাজাব মত ভূপাকার করিয়া তাহাতে ষ্মান্ন সংযোগ করা হইল। মধ্যবাত্তিতে সেই হাড়ের স্তুপ জ্বলিয়া উঠিল। श्रानीय विटिंत भूनिंग व्याभात मत्मर्जनक यत्न कतिया "देश का नाम জলতা হা" বলিতে বলিতে দৌডাইয়া আদিল। তাহার ভ্রম দুর করিবার জন্ম একটা লম্বা বাঁশ দিয়া ভিতর হইতে কতকগুলি হাড় টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে দেখানো হইল। পুলিশ কনেষ্টবল সম্ভষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। হাড়ের ভস্ম এখন কাব্দে লাগানো হইল। সালফিউবিক আাসিড যোগে উহা স্থপার ফস্ফেট অব লাইমে পরিণত হইল এবং তাহার পর সোডার প্রতিক্রিয়ায় ফস্ফেট অব সোডা হইল।

ছাত্রনিগকে আমার অধ্যাপনাব প্রণালী সম্বন্ধে এইখানে একটু বলিব।
আমি টেবিলেব উপরে পোড়ানো হাড়ের গুঁড়াব নম্না রাথিতাম। যে
উপকরণ হইতে ইহা প্রস্তুত তাহার সঙ্গে এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। গরু,
ঘোড়া অথবা মাহুষের কন্ধাল হইতেও উহার উৎপত্তি হইতে পারিত।
হাড় ভন্ম রাসায়নিক হিসাবে বিশুদ্ধ মিশ্রপদার্থ, রাসায়নিকদের নিকট ইহা
"ফস্ফেট অব ক্যালসিয়ম" এবং চূর্ণ আকারে ইহা স্নায়বিক শক্তিবর্দ্ধক
ঔষধর্মপে ব্যবহৃত হয়; আমি অনেক সময় খানিকটা হাড়ভন্ম আমার
মূথে ফেলিয়া দিতাম এবং চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতাম এবং ছাত্রদেরও
তাহাই করিতে বলিতাম। কেহ কেহ বিনা দ্বিধায় আমার অন্তক্রণ
করিত; কিন্তু অন্ত কেহ কেহ আবার ইতন্ততঃ করিত, তাহাদের মন

<sup>(</sup>১) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে বিপ্লবীদের বোমার কারথান। ছিল বলিয়া মুরারিপুকুর প্রসিদ্ধ হটয়াছে।

হইতে গোঁড়ামির ভাব দ্র হইত না। অন্ধান পূর্ব্বে আমার একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিচ্ছালয়ের কৃতী ছাত্র এবং এখন মাড়োয়ারী সমাজের অলকার, রাজনীতিক, অথনীতিবিং এবং ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতনামা। তিনি হাসিতে হাসিতে কলেজ জীবনের এই পুরাতন কথা আমাকে শারণ করাইয়া দিলেন (শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ থৈতান)।

বে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহার কতকগুলি এই দেশেই প্রস্তুত করিবার সমস্তা সমাধান করিয়া, আমি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ঔষধ তৈয়ারীর দিকে মনোঘোগ দিলাম। Syrup Ferri Iodidi, Liquor Arsenicalis প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ প্রস্তুত করা একজন শিক্ষিত রাসায়নিকের পক্ষে শক্ত নহে, ইহা দেখিয়া আমি আখন্ত হইলাম। ইথার তৈয়ারী করিতেও আমি প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ঐ কার্য্য করিতেও করিতে ভীষণ বিফোবণে কাচপাত্র ভাঙিষা চ্রমার হইল দেখিয়া আমি সতর্ক হইলাম। বাজারের সোরাকেও বিশুদ্ধ করিয়া পটাস নাইট্রস বি, পি তে পরিণত কবা গেল।

পুবাতন বোতল, শিশি প্রভৃতি বছবাজারের বিক্রীওয়ালাদের নিকট হইতে যত ইচ্ছা সংগ্রহ করা যায়, আমি তাহাদের গুদাম পবীকা কবিতে আরম্ভ করিলাম। আমার প্রয়োজনের মত জিনিষ যে এথান হইতেই সংগ্রহ করা যাইবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিম্ভ হইলাম।

এই সমস্ত গোডার কথা ঠিক কবিয়া একটা ঔষধেব কাবথানা খুলিবার জন্ম আমি মনস্থ করিলাম। এই কারথানার কি নাম হইবে, তাহা লইয়া বছ চিন্তার পর অবশেষে বর্ত্তমান নামটি (বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্) দেওয়াই স্থির করিলাম। নামটি একটু লম্বা, কিন্তু রাসায়নিক ও ভেষজ উভয় প্রকার পদার্থের পরিচয়ই নামের মধ্যে থাকা চাই, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। নামটি যে ঠিকই হইয়াছিল, তাহা সময়ে প্রমাণিত হইয়াছে। অস্ততঃপক্ষে এই নামের সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি করে নাই।

এখন আমার প্রস্তুত ঔষধাদি বাজারে কিরপে চালানো যায় সেই চিস্তা করিতে লাগিলাম। আমি একজনকে 'দালালের' কাজে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলাম। সে আমার ঔষধ তৈয়ারীর জন্ম কাঁচামাল কিনিত এবং আমার প্রস্তুত জব্য বাজারে বিক্রয় করিত। একটা যুর্ক আমার

জ্যেষ্ঠপ্রাতার (ডাক্টার) নিকট কম্পাউগুরের কাজ করিত। বর্ত্তমানে দে বিসমা ছিল। আমি তাহাকে গ্রাম হইতে লইয়া আসিলাম। ডিসপেন্সারিডে ষে সব সাধারণ ঔষধ ব্যবহৃত হয়, সেগুলির নাম সে জানিত। তাহার निक्र पामि पामात धेष्ध रेज्यातीत कन्ननात कथा विन्नाम। युवक्रि প্রাইমারি ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্যান্ত পড়িয়াছিল, লেখাপড়া সামাত্ত শিবিয়াছিল,— ইংরাজীও কিঞ্চিৎ জানিত। তাহার ছারা আমার কাজ বেশ চলিতে লাগিল। তথনকার দিনে ম্যাট্রিক পাশ ছেলে বেশি ছিল না, যাহারা ইংরাজী স্থূলের উচ্চ শ্রেণি পর্যান্ত পড়িত, অথবা চুর্ভাগ্যক্রমে কোন কলেজের দরজা পার হইত, তাহাদের একটা ভ্রান্ত মর্য্যাদাজ্ঞান জন্মিত এবং এই জাতিভেদের দেশে, তাহাদের মনে এক নৃতন জাত্যভিমানের সৃষ্টি হইত। আমার নির্বাচিত যুবকটির এসব দোষ ছিল না। সে আমার সক্ষেই থাকিত এবং সামান্ত পারিশ্রমিক লইত। তবে জিনিস বিক্রয়ের উপর তাহাকে কিছু কমিশন দিব বলিয়াছিলাম। সে তরুণবয়ন্ধ, স্বভরাং ভাহার মধ্যে উৎসাহ বা আদর্শবাদের অভাব ছিল না। আমার মনের ছোঁয়াচও তাহাব লাগিয়াছিল। লোহার উপর সালফিউরিক আাসিডের প্রতিক্রিয়ায় সবুজ রঙের দানাদার ফেরি সালফ (বি. পি.) হইতে দেখিয়া দে একদিন উচ্ছুসিতভাবে বলিয়াছিল—"ভগবান, কি আশ্চৰ্য্য এই রুসায়ন বিজ্ঞান।" আবার হুর্গন্ধময় গলিত হাড় হইতে সোডি ফদফ (বি. পি) এর উদ্ভব দেখিয়া সে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবৃদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। আমার প্রস্তুত ঔষধগুলি ইউরোপীয় কামদায় বোতলে পুরিয়া লেবেল আঁটা ও প্যাক করা হইত। সেগুলি লইয়া আমার দালাল এখন ঔষধের বাজারে ঘুরিতে লাগিল।

স্থানীয় ঔষধবিকেতাগণের সাধারণত রসায়নশান্তে কোন জ্ঞান নাই।
তাহারা বড়জোর হিসাব করিয়া ব্যবসায়ে লাভ ক্ষতি গণনা করিতে
পারে। তাহারা আমার প্রস্তুত ঔষধ দেখিয়া প্রশংসা করিল, কিন্তু মাথা
নাড়িয়া বলিল,—"বড় বড় নামজাদা বিলাতি ফার্মের ঔষধ সহজেই বিক্রেয়
হয়, কিন্তু দেশি ঔষধ লোকে চায় না।" স্থৃতরাং গোড়া হইতেই
আমাদিগকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

এই দায় এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহা কেবল বে আমার প্রচেষ্টায়

-নৃতন শক্তি সঞ্চার করিল তাহা নহে,—আমাদের ব্যবসায়ের উপরও উহার ফল বছদ্রপ্রসারী হইল।

একদিন আমার এক পুরাতন সতীর্থ আমার এই নৃতন প্রচেষ্টান কথা তানিয়া আমার সঙ্গে সাকাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার মনে খুব আনোলরাগ ছিল এবং তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের যুবকদের জন্ম যদি নৃতন নৃতন জীবিকার পথ উন্মুক্ত না হয়, তবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারসমস্থা প্রবল হইয়া আর্থিক ধ্বংস ও জাতীয় হুর্গতি আনয়ন করিবে। ইনিই ডাঃ অম্লাচবণ বস্থ। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি তথন বেশ সাফল্যলাভ করিয়াছেন। এবং এই সময় হইতে আমাদের নৃতন ব্যবসায়ে যোগ দিয়া তিনি অনেক কাজ করিয়াছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভিতরের দিকের ঘরে লইয়া গেলাম, যেখানে বড় বড় কটাহ ও ভাটিতে ফেরি সাল্ফ, সোডি ফস্ফ এবং অন্যান্ত কয়েকটি রাসায়নিক প্রব্য দানা বাঁধিতেছিল। আমার নৃতন ব্যবসায়ের প্র্যান আমি তাঁহাকে বলিলাম এবং তাহা যে সম্ভবপর তাহাও ব্রাইয়া দিলাম। অম্ল্যচরণ উৎসাহী লোক ছিলেন। তিনি আমার কথায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং সাগ্রহে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন।

তাঁহার সহযোগিত। আমাদের পক্ষে থুবই ম্লাবান হইল। তিনি যে কেবল ব্যবসায়ে ম্লখন হিসাবে আর্থিক সাহায্যই করিলেন তাহা নয়, আমাদের প্রস্তুত ঔষধগুলি যাহাতে ডাক্তারদের সহামুভূতি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্মও চেটা করিতে লাগিলেন। সোদপুরের আ্যাসিডের কারখানা যাদ্ব মিত্র লাভজনক ব্যবসারূপে চালাইতে পারিলেন না, কেন না যে লোকটির উপর তিনি এই কারখানার ভার দিয়াছিলেন, তাহার বেতন অতি সামান্য ছিল, কাজও সে কিছু ব্ঝিত না। যাদ্ব মিত্র এক হাজার টাকায় আমাকে এই কারখানা বিক্রেয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু টাকা কোধায় পাওয়া যায়? তিন বৎসর চাকরী করিয়া ব্যাহে আমার ৮০০০ টাকা জমিয়াছিল, সে টাকা গোড়ার দিকে পরীক্ষার কাজেই বায় হইয়া গিয়াছিল। মিত্র আমার আর্থিক অবস্থা ভালই জানিতেন। আমি যদি টাকার জন্ম হাওনোট লিথিয়া দিই তাহা হইলেই তিনি কারখান। ছাড়িয়া দিতে রাজী ছইলেন। ছুই এক মাস পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিযুক্ত পরীক্ষক হিসাবে আমার প্রায় ছয় শত টাকা পাওয়ার কথা। অবশিষ্ট টাকা আমি কয়েক কিন্তিতে শোধ করিতে পারিব। এই সমস্ত ভাবিয়া আমি মিত্রের প্রস্তাবে দমত হইয়া চুক্তি পাকা করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ অ্যাদিডের কারখানাব দখল লইলাম। কিন্তু আর একটা নৃতন বাধা উপস্থিত হইল। আমার বাসস্থান হইতে এই কারথানা ছয় মাইক দূরে, স্থানটিও স্থগম নয়। স্থতরাং কারখানার কাজ কিরূপে চালানো ষাইবে। চন্দ্রভূষণ ভাতুডীবও এ বিষয়ে উৎসাহ ছিল, আমি তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তিনি আমাব সঙ্গে একমত হইলেন। ১৮৯০ সালের গ্রীত্মেব ছুটী কেবল আরম্ভ হইয়াছে, মে ও জুন এই তুই মাস ছুটী। চক্রভৃষণ, তাঁহার ভ্রাতা কুলভৃষণ এবং তাঁহাদের একজন আত্মীয়, সোদপুরের এই তুর্গম স্থানে গেলেন। যেখানে তাঁহাবা বাদা লইলেন দে একটা মাটির কুটীর। নিকটে কোন বাজাব ছিল না কোন মাছ তরকারিও পাওয়ার উপায় ছিল না। স্থতরাং তাঁহাদিগকে কয়েক বন্তা চাল এবং আলু সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এই দিয়া বাঁশবনে তাঁহারা মহানন্দে চডুইভাতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অ্যাসিডের ঘর**গুলি** উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন এবং এই 'আদিম' প্রণালীতে কার্য্য ব্ররাতে কাঁচামালের যে পরিমাণ অপচয় হইতেছে, তাহা দেখিয়া তু:খিত হইলেন 🕟 এইরপে একটি ছোট কারখানা যদি কোন মূলধনী নিজে চালায় এবং সমন্ত খুঁটিনাটি দেখাশুনা কবে, তাহা হইলে লাভদ্ধনক হইতে পারে। কিন্তু কোন স্থশিক্ষিত রাসায়নিকের এরপ স্থানে কোন কাজ নাই।

ভাত্ডীপ্রাতাগণ জুলাই মাসে কলেজ খুলিতেই সোদপুর হইতে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু কিরপে আধুনিক প্রণালীতে একটি আসিডের কারখানা স্থাপন করা যায়, তৎসক্ষমে তাঁহারা রিপোর্ট আমাকে দিলেন। কিন্তু তথনও ঐরপ কোন কারখানা স্থাপনেব সময় হয় নাই। আমি প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলাম না এবং ঔষধ প্রস্তুতের দিকেই আমাকে সমস্ত অবসর সময় ব্যয় করিতে হইত। ইহার দশ বৎসর পরে বৃহদাকারে কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানা কার্য্যে পরিণত করা হইল। তাহার সলে একটি আ্যাসিড তৈরীর বিভাগও যুক্ত হইল।

ইতিমধ্যে আমি ঔষধ প্রস্তাতের কাব্দে তৃবিয়া গেলাম। 'ফার্মাসিউটিক্যাল জার্নাল,' 'কেমিষ্ট এণ্ড ডাুগিষ্ট' প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে এ বিষয়ে খুব সাহায্য পাওয় ষাইত। আমায় নিজের চেট্টাতেই নানা কঠিন সমস্থার সমাধান করিতে হইত। একটি দৃষ্টাস্ক দিতেছি। আমি যে সিরাপ অব আইওডাইড অব আয়রন প্রস্তুত করিতাম তাহা কিছুদিন রাখিলে স্ব্রুথ পীতাত হইত। বিলাত হইতে যে ঔষধ আমদানী হইত কাহাতে অনেকদিন পর্যন্ত ঈষৎ সবুজ রং থাকিত। কিরুপে এই সমস্তাব সমাধান করা যায় ? একদিন প্রের্থকে সাম্মিক পত্রগুলি উন্টাইতে উন্টাইতে আমি ইহার সমাধানের পদ্বা খুঁজিয়া পাইলাম। ফেরাস আইওডাইড প্রস্তুত হইলে, তাহার সঙ্গে একটু হাইপো ফদ্ফরাস আ্যাসিড ষোগ করিলেই উহাতে যতদিন ইচ্ছা ঈষৎ সবুজ রং থাকিবে। এইরপে আমি ঔষধ প্রস্তুতের কাজে অভিজ্ঞত। লাভ কবিতাম এবং কোন সমস্তা উপস্থিত হইলে, তাহার সমাধানে তৎপর হইতাম।

এই সময়ে আমাদের জিনিস বাজাবে বেশ চলিতে আরম্ভ করিল. এবং স্থানীয় ঔষধ বিক্রেতাদের আলমারিতে স্থান পাইল। প্রথম প্রথম ঔষধের নমুনা লইয়া যাওয়া মাত্র অনেকে আমাদের বিরুদ্ধতা করিতেন, আমাদের কাজের সম্বন্ধে শ্লেষ বিদ্রাপ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এখন মত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং তাঁহারা আমাদের তৈয়ারী জিনিষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবু তাঁহাবা তাঁহাদের গ্রাহকদের এই বলিয়া নিন্দা করিতে ক্রটি করিতেন না, যে তাঁহাদের দেশি জিনিষের উপর আন্থা নাই। ইতিমধ্যে অমূল্যচরণ ডাক্তার-মহলে আমাদের জিনিসের জন্ম থুব প্রচারকার্য্য করিতে লাগিলেন। একটা প্রবাদ আছে, "চোর ধরিবার জন্ম চোরকেই লাগাও"। প্রবাদটির মূলে কিছু সত্য আছে। পরলোকগত রাধাগোবিন্দ কর, অমূলাচরণ বস্থ প্রভৃতিকে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রবর্ত্তকরপে গণ্য করা যাইতে পাবে। তাঁহানিগকে আমাদের পক্ষে আনা কঠিন হইল না। তাঁহাদের সমবাবসায়ী অত্যাত্ত উদীয়মান চিকিৎসকগণ-নীলরতন সরকার, স্থরেশপ্রসাদ সর্ব্ধাধিকারী প্রভৃতিও স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমে আমাদের প্রস্তুত এট্কিন্স্ সিরাপ, সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অব লাইম, টনিক মিসেরোফসফেট, প্যারিশ কেমিক্যাল ফুড প্রভৃতিও ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন।

শ্বরণাতীত কাল হইতে আমাদের কবিরাজেরা যে সব দেশি ভেষজ

ব্যবহার করিয়া আদিতেছেন, অমূল্যচরণ ও রাধাগোবিন্দের সে সমস্ভের উপর একটা সহজ্ব আস্থা ও বিখাস ছিল। বে সমস্ত ডাক্তারি ঔবধ প্রচলিত ছিল, আমি সেইগুলিই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি, - অমুল্যচরণ আমাদের ব্যবসায়ে নৃতন পথ প্রদর্শন করিলেন। তিনি কয়েকজন কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আয়ূর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত ल्यगानी मःश्रष्ट कतिरानन । कानरमराघत्र मात्र, कूर्कित मात्र, वामरकत मित्राभ, **জো**য়ানের সার প্রভৃতি ভেষজের প্রস্তুত প্রণালী তিনি আমার নিকট উপস্থিত করিলেন। এতম্বাতীত তিনি নিজে এই সমস্ত দেশীয় ভেষজের জন্ম প্রচারকার্য্য করিতে লাগিলেন। ডাক্তারদিগকে তিনি বলিতেন ষে, এই ममच अवरधत छन वाश्नात घरत घरत वह्रवश्मत्रवाभी वावहारतत करन প্রমাণিত इहेग्राहে। এখন কেবল আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহাদের ভেষত্ব শক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে এবং ডাক্তারদিগকে উহা ব্যবহার করিতে হইবে। অনুল্যচরণ নিজে ঐ সব দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া পথ প্রদর্শন করিলেন। ধীরে ধীরে এই সব দেশীয় ঔষধের উপকারিত। খীক্বত হইতে লাগিল। তথনকার দিনে 'টলুর সিরাপ' ব্যবহার করা সর্ব্বত্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, বাসকের সিরাপ উহা ক্ষণেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। আমাদের নবপ্রবর্ত্তিত দেশীয় ভেষজ এইভাবে নিজের গুণেই সর্বাত্র প্রচারিত হইতে লাগিল।

এশ্বলে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৪১ সালে ও, সোগনেদী দেশীয় ভেষজ্ব ব্যবহারের কথা বলেন; তারপর কানাইলাল দে, মদীন শেরিক, উদয়চাদ দত্ত ব্রিটশ ফার্মাকোপিয়য় কতকঞ্জলি দেশীয় ভেষজ্ব অস্তর্ভুক্ত করিবার জন্ম বছ চেষ্টা করেন। অর্দ্ধশতান্দী পরে ঐ সমস্ত চিকিৎসকগণের প্রভাবের প্রতি চিকিৎসকগণের মনোযোগ আরুষ্ট হইল। ১৮৯৮ সাগ কলিকাতায় ইগুয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, তাহাতে আমরা একটি ইল খুলিয়া আমাদের প্রস্তুত দেশীয় ভেষজ্ব প্রদর্শন করিয়া ছিলাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ভাক্তারদের দৃষ্টি উহার প্রতি বিশেষভাবে আরুষ্ট হইল। ডাঃ কানাইলাল দে তথন মৃত্যুর ছারে অতিথি বলিলেও হয়। কিন্তু তাঁহারই অম্প্রেরণায় মেডিক্যাল কংগ্রেসের কাউন্সিল কতকগুলি দেশীয় ভেষজ্বকে গ্রহণ করিবার জন্ম চিকিৎসক

ষ্মবশেষে সে ষ্মাবেদন গ্রাহ্ম করিলেন এবং দেশীয় ভেষক ফার্ম্মাকোপিয়ার। 'পরিশিষ্টে' স্থান লাভ করিল।

वाकारत এখন आमता প্রবেশ করিবার স্থযোগ পাইলাম। পাইকারী ব্যবসায়ীরা আমাদের জিনিস সম্বন্ধে থোঁজ করিতে লাগিলেন। দেশি জিনিস প্রচলন করিবার বিরুদ্ধে একটা প্রধান বাধা ছিল এই যে. কলিকাতার ঔষধের বাজার প্রধানত অশিক্ষিত স্থানীয় এবং পশ্চিমা मूजनमानद्यत राज हिल। रेराद्यत मत्था विन्तुमाज चापमश्रीजि हिल ना এবং ইহারা স্থানীয় ভেষজপ্রস্ততকারকদের উপর অন্তায় স্থবিধা গ্রহণ করিতে ছাড়িত না। 'দেশি চিজ্র'এব বাজারে চাহিদা ছিল না, স্থতরাং মূল্য না কমাইলে, তাহারা ঐ সব জিনিস বাজারে চালাইতে চাহিত না। मुला कमारेटल ७, नगम माम जाराता मिछ ना, अनिर्मिष्ठ कारलत अन्त होक। ফেলিয়া রাখিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে বাঙালীদের পরিচালিত ছই একটি ফার্ম প্রথম হইতেই আমাদের প্রস্তুত জ্বিনিসের আদর করিতেন। একদিন আমরা বেশি পরিমাণে কতকগুলি কাঁচামাল খরিদ করিয়াছিলাম-ষ্পা আইওডিন, টলু, বেলেডোনা প্রভৃতি। কলিকাতার প্রধান ঔষধ ব্যবসায়ী মেদার্স বটক্বফ পাল আণ্ড কোম্পানির পরলোকগত ভূতনাথ পাল, আমরা এত অধিক পরিমাণে আইওডিন কিনিতেছি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আমরা ৭ পাউও আইওডিন কিনিয়াছিলাম। কলিকাভার বা মফংস্বলের কোন সাধারণ ঔষধালয় মাসে, এমন কি বৎসরে এক পাউণ্ডের বেশি আইওডিন কিনিত না। ভূতনাথবাবু জিজাসা করিলেন, "আপনারা একবারে এত বেশি আইওডিন কিনিয়া কি করিবেন ?" আমরা যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে আইওভিন হইতে 'সিরাপ ফেরি আইওডাইড' প্রস্তুত হইবে, তখন তাঁহার কোতুহল বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার কাছে আমাদের জিনিদের 'অভার' দেওয়ার জন্ম পুর্বেই অহুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উহাতে তেমন গুরুত্ব দান করেন নাই, কেন না স্বভাবতই আমাদের প্রচেষ্টার উপর তাঁহার বিশাস করে নাই, কিন্তু এখন তাঁহার চোথ খুলিল। ৭ পাউও আইওভিন এবং টলু প্রভৃতির দারা বিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ঔষধ তৈয়ারী হইবে, ব্যাপারটা কৃচ্ছ নয়! পাল তৎক্ষণাৎ এক হল্পর সিরাপ ফেরি আইওডাইডের জ্বন্ত অর্ডার দিলেন এবং আমার ষতদূর স্মরণ হয়, এক হন্দর ফেরি সালফের জ্ঞাও তিনি অর্ডার দিয়াছিলেন।

যথন আমার হাতে এই অর্ডার আসিল, আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। কলেজ হইতে ফিরিয়া প্রত্যহ অপরাছে (প্রায় ৪॥০টার সময়) আমি পূর্বাদিনের প্রাপ্ত অর্ডারগুলি দেখিতাম এবং ষাহাতে ঐ সব জিনিস শীদ্র সরবরাহ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতাম। কলেজ লেবরেটরী হইতে আমার ফার্ম্বেসীর লেবরেটরীতে যাওয়া আমার পক্ষে বিশ্রামের মতই ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার নৃতন কাজে প্রবৃত্ত হইতাম এবং অপরাহ্হ ৪॥০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যান্ত থাটিয়া কাজ শেষ করিতাম। কাজের সঙ্গে আনন্দ থাকিলে তাহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না। যে সমস্ত শুষধ বিদেশ হইতে আমদানী হইত, তাহাই এদেশে প্রস্তুত করিতে পারিতেছি, এই ধারণাই আমার মনে বল দিত। সিরাপ ফেবি আইওডাইড স্পিরিট অব নাইট্রিক ইথর, টিংচার অব নক্সভমিকা প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে লেবরেটারিতে তৈরী হয়, কেন না ঐগুলি প্রস্তুত কবিতে শিক্ষিত রাসায়নিকের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি নম্নার জন্ম গ্যারাণ্টি দিতে হইবে, ইহার জন্ম বিশ্লেষণের ক্ষমতা চাই।

এই সময় আমার পক্ষে একটা বিষম অনর্থপাত হইল। অমূল্যের ভগ্নিপতি সতীশচন্দ্র সিংহ রদায়ন শাল্পে এম, এ, পাশ করিয়া আইনের পড়াও শেষ করে। মামূলী প্রধায় আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া সে হয় ত ওকালতী আরম্ভ করিত। কিন্তু অমুল্যের আদর্শে তাহার চিত্ত অমুপ্রাণিত হইল, সে নিজের রাসায়নিক জ্ঞান কাজে লাগাইতে ইচ্ছুক হইল এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের নৃতন ব্যবসায়ে যোগ দিল। একটা নৃতন ব্যবসায়, ভবিষ্যতে ষাহার ঘারা বিশেষ কিছু লাভের আশা নাই, তাহার কাজে এইভাবে আত্মবিশ্বাস ও সৎসাহসের পরিচয় নহে। আত্মোৎসর্গ করা কম এরপ কাজে কঠোর পরিশ্রমের জন্ম প্রস্তুত হইতে হয় এবং কিছুকালের ব্দস্য লাভের কোন আশাও মন হইতে দুর করিতে হয়। যুবক সতীশ আমার একজন প্রধান সহকারী হইল, সে কিছু মূলধনও বাবসায়ে দিয়াছিল। রাসায়নিক কাজে এ পর্যান্ত বলিতে গেলে, আমি এককই ছিলাম এবং আমার পক্ষে অত্যস্ত বেশী পরিশ্রমও হইত। তাছাড়া যে অবসর সমষ্টুকুতে আমি অধ্যয়ন করিতাম, তাহাও লোপ হইয়াছিল, আমি সভীশকে আমার উদ্ভাবিত নৃতন প্রণালীর রহস্ত বুঝাইতে লাগিলাম এবং সে শিক্ষিত রাসায়নিক বলিয়া শীষ্ট্র এ কাব্দে পটুতা লাভ করিল।

আমরা তুইজন একসকে প্রায় দেড় বংসর উৎসাহসহকারে কাজ করিলাম এবং আমাদের প্রস্তুত বহু দ্রব্যের বাজারে বেশ চাহিদা হইল। কান কোন চিকিৎসক তাঁহাদের ব্যবস্থাপত্রে ষতদুর সম্ভব আনাদেব ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা আমাকে ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। একদিন বৈকালে আমি অভ্যাসমত অমণে বাহির হইয়াছিলাম। রাত্রি ৮॥•টার সময় বাড়ী ফিরিয়া ভনিলাম সভীশ আর নাই। বজাঘাতের মতই এই সংবাদে আমি মৃহ্মান হইলাম। দৈবক্রমে হাইড্রোসায়ানিক আাসিড বিষে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি প্রায় জ্ঞানশূর অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে ছুটিলাম। দেখানে সতীশেব মৃতদেহ ষ্ট্রেচারেব উপরে দেখিলাম। আমি নিশ্চল প্রস্তরমৃত্তির মত বাহাজ্ঞান শৃক্ত হইয়া দাঁডাইযা রহিলাম--বছক্ষণ পরে প্রকৃত অবস্থা আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম। এই তরুণ যুবক জীবনের আরন্তেই কালগ্রাদে পতিত হইল, পশ্চাতে রাথিয়া গেল তাহার শোকসম্বপ্ত বৃদ্ধ পিতামাতা এবং তরুণী বিধবা পত্নী। অমূল্য ও আমার মানসিক ষম্বণা বর্ণনার ভাষা নাই। আমাদের বোধ হইল, আমরাই যেন সভীশের মৃত্যুর কারণ। সেই ভীষণ তুর্ঘটনার পর ৩২ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও এই সমস্ত কথা লিখিতে আমার সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুৎস্পর্শে শিহরিয়া উঠিতেছে।

কিছুকালের জন্ম মনে হইল যে আমাদের সমস্ত আশা ভরদা চুর্ণ হইয়া গেল। প্রথম শোকের উচ্ছাদ প্রশমিত হইলে, অম্লা ও আমি সমস্ত অবস্থা ভাবিয়া দেখিলাম; "ভগবান যাহাকে দিয়াছিলেন, ভগবানই তাহাকে ফিরাইয়া লইলেন" এই কথা ভাবিয়া আমি সাস্থনালাভের চেষ্টা করিলাম। আমি আর পশ্চাতে ফিরিতে পারি না। পুনর্কার আমাকেই সমস্ত গুরু দায়িত্ব ক্ষে তুলিয়া লইতে হইল। কঠোর দৃঢ়সকল্পের সঙ্গে আমি সমস্ত বাধাবিশ্ব অতিক্রম করিবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে কর্মের বৈচিত্রাই আমার পক্ষে বিশ্রাম, জীবনের সান্ধনাশ্বরূপ ছিল। ফরমাইস মত দ্রব্য যোগাইতেই হইবে। বস্তুত এক একটা বড় অর্ডার কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি করিত। এবং সে সময়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও আমার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইত না। সকালবেলা তুইম্টা আমি রসায়ন শাস্ত্র এবং সাধারণ সাহিত্য সম্পর্কীয়

গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার জন্ত নিদিষ্ট রাখিতাম। যদি ঘটনাক্রমে ঐ ননমে পড়াগুনায় কোন ব্যাঘাত হইত তাহা হইলে আমি আর্তস্বরে বলিতাম-"একটা দিন নষ্ট হইল।" রবিবার এবং ছুটির দিনে আমি একাদিক্রমে ১০।১২ ঘটা পরিশ্রম করিতাম। মাঝে কেবল একঘণ্টা স্নানাহারের জ্বন্ত ব্যয় করিতাম। কাজ অনেকটা বাঁধাধরা ছিল, মন্তিফ চালনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কথনও কখনও আমি আরাম কেদারায় শুইয়া থাকিতাম এবং আমার নির্দেশ মত ২।১ জন কম্পাউণ্ডার বিভিন্ন উপাদান ওন্ধন করিয়া একতা মিশাইয়া নিদ্দিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিত, আমি মাঝে মাঝে নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম এবং বিশ্লেষণের পর দেগুলির 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ঠিক করিয়া দিতাম। ঔষধ প্রস্তুতকারকদের পরামর্শ অফুসারে এবং ঐ সম্বন্ধে বিপুল সাহিত্য ঘাঁটিয়া আমি আমার লেবরেটরিতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তরল সার এবং দিরাপ প্রস্তুত করিয়া ুরাখিয়াছিলাম। দৃষ্টাস্কস্বরূপ, বদি আমাকে একশত পাউও 'এটুকিনের দিরাপ' প্রস্তুত করিতে হইত, তবে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট ওজন অফুসারে তরল সার ও প্রয়োজনীয় সিরাপ মিশাইয়া লইতে হইত এবং এইভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ফরমাইসমত জিনিস যোগাইতে পারিতাম।

যাহাতে যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, এমন পোন সমস্তা যদি কোন অভিজ্ঞ রাসায়নিকের হাতে পড়ে, তবে তাহার পক্ষে আনেক স্বযোগ আছে। সে কথনই বিচলিত হয় না, যে কোন বাধাবিদ্রই উপস্থিত হোক না কেন, সে তাহা অতিক্রম করিতে পারে। সে নৃতনন্তন কার্যপ্রণালী আবিকার করিতে পারে, যাহা ভাহার পক্ষে ব্যবসায়ের গুত্তকথা হিসাবে খুবই মূল্যবান হইয়া উঠে। কিছু আমাদের পক্ষে বড় একটা বাধা ছিল। এ পর্যন্ত আমরা যে মূলধন থাটাইয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ তিন হাজার টাকার বেশী হইবে না। আমার মাহিনা হইভে আমি বিশেষ কিছুই জমাইতে পারিজার না। অমূল্যের ভাল পশার হইতেছিল, কিছু সে একটি বৃহৎ একাছমর্ত্তী হিন্দুপরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম লোক ছিল,—তাহার উপর তাহার আবার পরোপকার প্রার্ভিণ যথেই ছিল। স্বভরাং সেও বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারে নাই। আমরা যে মূলধন বিয়াছিলাম, তাহার কডকাংশ যন্ত্রপাতি, শিশি

বোতল এবং অক্সান্ত মালমশলা, সরঞ্জাম প্রভৃতিতেই বায় হই য়াছিল। ওদিকে গোদপুরের সালফিউরিক আাসিডের কারথানাটির অবস্থা শোচনু বি হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে দৈনিক গড়ে দশ মণের বেশি আাসিড প্রস্তুত হইত না এবং কলিকাতা হইতে অত দুরে উহাকে লাভজনক ব্যবসায়কপে চালাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

১৮৯৪ সালের গ্রীম্মের ছুটীর সময় আমি আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সক্ষে বাড়ী ছুটিলাম। আমাদের যে ভূসম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, ভাহা দেনার দায়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। খুলনা লোন আফিস এবং অক্তান্ত মহাজনদের সঙ্গে একটা আপোস করিলাম; কতক ঋণ কিন্তীবন্দী হিসাবে শোধের ব্যবস্থা হইল এবং অবশিষ্ট ঋণ কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিলাম। এইরূপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত কাজ মিটাইয়া আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আদিলাম এবং গ্রীন্মের ছুটীর যে ছয় সপ্তাহ বাকী ছিল,—সেই সময়ের জন্ত সোদপুর আাসিডের কারথানাতেই প্রধান আড্ডা করিলাম,—উদ্দেশ্য স্বচক্ষে কারথানার অবস্থা দেখিব। কিন্তু প্রত্যহ আমাকে হুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কলিকাতা ঘাইতে হুইত এবং ৩।৪ ঘণ্টা সদর আফিসের কাজকর্ম দেখিতে হইত। সোদপুরে বিশ্রাম সময়ে আমি আমার প্রিয় গ্রন্থ Kopp's History of Chemistry (জার্মান) পড়িতাম। ছুটা শেষ হইলে আমাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে এরূপ ছোট আকারে একটা আাসিডের কারথানা লাভজনক হইতে পারে না এবং অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আমাকে ঐ কারথানা ছাড়িয়া দিতে হইল। পুরাতন সিসার পাতগুলি বেচিয়া মাত্র ৩৪ শত টাকা পাওয়া গেল। এই ব্যাপারে আমার কিছু লোকসান হইল বটে, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা সঞ্ম করিলাম তাহা কয়েক বৎসর পরে কাজে লাগিয়াছিল।

ইহার কিছু পরে আমাদের নৃতন ব্যবসায়ের পক্ষে আর এক বিপত্তি ঘটল। অমূল্য একজন বিউবনিক প্লেগগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছিল। এই রোগ সংক্রামক এবং অমূল্য চিকিৎসা করিতে গিয়া নিজেও এই রোগে আক্রান্ত হইল। একদিন রবিবার অপরাহে (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) আমি আফিসে বিসিয়া প্রস্তুত ঔবধের তালিকা মিলাইতেছিলাম, এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে অমূল্য আর ইহলোকে নাই এবং তাহার মৃতদেহ সংকারার্থে নিম্তলাং শ্লানলাটে লইয়া গিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ কাজ

ছাড়িয়া উঠিলাম এবং একথানা গাড়ী ভাড়া করিয়া নিমতলার দিকে টুলামু, দেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া গভীর শোক কোনরূপে সংযত করিয়া আবার আফিসে ফিরিয়া আসিলাম এবং অসমাপ্ত কার্য্য শেষ করিলাম। অম্লোর মৃত্যুর পর আমাকেই সমন্ত কান্তের ভার লইতে হইল। এই ইতিহাস আর বেশি বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পাঁচ বংসর পরে ব্যবসায়টি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করা হইল এবং কার্য্যের প্রসারের জন্ম সদর আফিস হইতে তিন মাইল দ্বে সহরতলীতে ১৩ একর জমি থবিদ করিয়া কার্থানা নিশ্বিত হইল।

ইপ্তিয়ান ইনষ্টিটিউট অব দায়েন্সের প্রথম ডিরেক্টর ডা: ট্রাভার্স এই রাসায়নিক কারখানা নির্মাণের সময় (১৯০৪-৭) উহা দেখিতে আদিয়াছিলেন। তিনি ক্লিকাতা বিশ্ববি্ছালয়ের নিকট একটি রিপোর্টে লিখিয়াছেন:—

"প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের ভৃতপূর্ব ছাত্রগণই এই কারখানা নির্মাণ ও পরিচালনা করিতেছেন। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্থাতের যন্ত্র এবং অক্যান্ত ঔষধ প্রস্থাতের যন্ত্রের নির্মাণ ও পরিকল্পনার মূলে প্রভৃত গবেষণার পরিচয় আছে এবং উহার দারা এদেশের সবিশেষ উপকার হইবে। যাঁহারা এই বিরাট কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা।"

মি: (পরে স্থার জন) কামিং বলিয়াছেন—

"বেশ্বল কেমিক্যাল আগও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড বাংলার একটি শক্তিশালী নব্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ডাঃ প্রফ্লচন্দ্র রায় ডি, এস-সি, এফ, সি, এস, ১৫ বংসর পূর্ব্বে অপার সার্কুলার রোডের একটি গৃহে ব্যক্তিগত ব্যবসায়রূপে ইহা আরম্ভ করেন এবং দেশীয় উপাদান হইতে ঔষধাদি প্রস্তুত্ত করিতে থাকেন। ছয় বংসর পূর্ব্বে তুই লক্ষ টাকা মূলধনসহ লিমিটেড কোম্পানিতে ইহা পরিণত হয়। কলিকাতার বহু বড় বড় রাসায়নিক ইহার অংশীদার। বর্ত্তমানে ৯০, মাণিক্তলা মেন রোডে এই কোম্পানির স্থপরিচালিত বৃহৎ কারখানা আছে। সেখানে প্রায় ৭০ জন শ্রমিক কার্য্য করে। ম্যানেজার শ্রীযুত রাজশেশর বস্থ, রসায়নশাল্মে এম, এ। লেবরেটরির জন্ত প্রয়োজনীয় যম্বপাতি যাহার জন্তু ধাতু ও কাঠের শিল্পকার্য্যে অভিজ্ঞ লোকের দরকার তাহাও এখানে নির্দ্ধিত হইতেছে। অধুনা গদ্ধপ্রবাও প্রস্তুত্ত করা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান বে কার্য্যানিক পক্ষে



বিষাল হইতে বেঞ্চল কেমিকালি কাবেণানা (১১৪ পুঃ

অক্করণবোগ্য।" (Review of the Industrial Position दोक्षे Prospects in Bengal in 1908, pp. 30-31)। এছলে উল্লেখবোগ্য যে ডাঃ কান্তিক চন্দ্ৰ বহু ও পরকোকগত চন্দ্ৰভূষণ ভাত্তী হৈছে বধেষ্ট সাহায্য করেন।

কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে পাণিহাটিতে যে নৃতন আর একটি শাখা কারখানা হইয়াছে, তাহা ৬০ একর জমি লইয়া। এখানে যে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্ততের যন্ত্র এবং "গ্লোভার্ম ও গে-লুসাক্স টাওয়ার" নির্মিত হইয়াছে, তাহা ভারতে একটি বৃহৎ অ্যাসিড কারখানা বলিয়া গণ্য। এই কোম্পানিতে বর্ত্তমানে ছই হাজার শ্রমিক কার্য্য করে এবং ইহার মোট্যমম্পত্তির মৃল্যা প্রশায় অর্দ্ধ কোটা টাকা।

# অফ্টম পরিচ্ছেদ

### শূতন কেমিক্যাল লেবরেটরি—মার্কিউরাস নাইট্রাইট— হিন্দু রসায়ন শান্তের ইতিহাস

পুরাতন একতলা গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগ অবস্থিত ছিল। কিন্তু এখন কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, এ গৃহে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। এফ, এ, পরীক্ষায় রসায়ন বিদ্যায় ব্যবহারিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না বটে; কিন্তু বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে ছাত্রের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছিল। লেবরেটরিতে অনিষ্টকর গ্যাস নিদ্ধায়ণের কোন ব্যবস্থা ছিল না,—বায়ু চলাচলেরও ভাল ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুতঃ যদিও ব্যবহারিক ক্লাস প্রণাত্তমে চলিতেছিল, তথাপি গৃহের বায়ু, বিশেষতঃ বর্ষাকালে, ধুম ও গ্যাসে আচ্ছন্ন হইয়া স্থাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হইয়া উঠিত।

একদিন আমি প্রিন্সিপ্যাল টনীকে লেববেটরিতে ডাকিয়া আনিলাম এবং চারিদিকে ঘ্রিয়া গৃহের বায়ুতে কয়েক মিনিট নিঃশাস লইতে অন্থরোধ করিলাম। টনীর ফুসফুস স্বভাবতই একটু তুর্বল ছিল। তিনি ছুই মিনিট লেবরেটরিতে থাকিয়া উত্তেক্ষিতভাবে বাহির হুইয়া গেলেন এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরকে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া একথানি কড়া চিঠি লিখিলেন। তিনি ইহাও লিখিলেন যে, সহরের হেল্থ অফিসার ধদি একথা জানিতে পারেন, তবে কলেজের কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের স্বান্থা বিপন্ন করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করিলেও অন্থায় কিছু করিবেন না।

পেড্লার সাহেবও ব্ঝিতে পারিলেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ একটি নৃতন লেবরেটরি নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি ক্রফ্টকে সবকথা ব্ঝাইয়া স্বমতে আনয়ন করিলেন এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকটও নৃতন লেবরেটরির জ্বন্ত লিখিলেন। ১৮৯২ সালের জ্বাহুয়ারী মাদে একদিন ক্রফ্ট ও স্থার চার্লস ইলিয়ট রসায়ন বিভাগ দেখিতে আসিলেন এবং নৃতন লেবরেটরি সম্বন্ধে আমাদের সজে আলোচনা করিলেন। আমরা শীক্ষই জানিতে পারিলাম যে গবর্ণমেণ্ট নৃতন লেবরেটরির

ধ্যান মঞ্ব করিয়াছেন। এডিনবরা বিশ্ববিভালয়ের নৃতন গবেষণাগারের একখানি বর্ণনাপত্র আমার নিকট ছিল, তাহাতে ঐ সম্পর্কে বছ নক্সাও চিত্রাদি ছিল। আমাদের নৃতন গবেষণাগারের প্ল্যানে উলা, হইন্ত্রু কোন কোন জিনিস গ্রহণ করা হইয়াছিল। পেড্লার জার্মানির কয়েকটি লেবরেটরির প্ল্যানও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চক্রভ্রষণ ভাতৃড়ী বর্ত্তমান গবেষণাগারের প্ল্যান তৈয়ারীর কাজে পেড্লারকে প্রভ্রুত সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ সালে আমরা নৃতন বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিলাম। শীঘ্রই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এই নৃতন বিজ্ঞানাগার দেখিবার জ্বন্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসিতে লাগিলেন এবং এই ১৮৯৪ সাল হইতেই আমার রাসায়নিক গবেষণাকার্য্যে নৃতন শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। আমি কতকগুলি ছলভ ভারতীয় ধাতৃ বিশ্লেষণ করিতেছিলাম, আশা ছিল যে যদি ছই একটি নৃতন পদার্থ আবিদ্ধার করিতে পারি। মি: (এখন ভার) টমাস হল্যাণ্ড "জিওলজিক্যাল সার্তে অব ইণ্ডিয়া" বিভাগের একজন সহকারী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভৃতত্ত্বের লেকচারার ছিলেন। তিনি অন্তগ্রহপূর্ব্বক এইরূপ কতকগুলি ধাতৃর নম্না আমাকে দিতে চাহিলেন। আমি এই বিষয়ে নৃতন গবেষণা আরম্ভ করিলাম। Crookes' Select Methods in Chemical Analysis সেই সময়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল এবং তাহারই অন্থসরণ করিয়া আমি গবেষণা করিতে লাগিলাম। আমি গবেষণা করিতে লাগিলাম। আমি গবেষণা করিছে লাগিলাম। আমি গবেষণা করিছে লাগিলাম। আমি গবেষণা করিছে কপ্রতাশিত পরিবর্ত্তন ঘটিল।

মার্কিউরাস্ নাইট্রাইটের আবিষ্কার দ্বারা আমার জীবনে এক
নৃতন অধ্যায়ের স্থ্রপাত হইল। যেরপ অবস্থায় এই আবিষ্কার হইল,
ভাহা এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রথম বিবৃতির ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত
করিতেচি:—

"সম্প্রতি পারদের উপর অ্যাসিডের ক্রিয়ার দারা মার্কিউরাস্
নাইটেট প্রস্তুত করিতে গিয়া, আমি নীচে এক প্রকার পীতবর্ণের
দানা পড়িতে দেখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতে
ইহা কোন 'বেসিক সন্ট' বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এরূপ প্রক্রিয়া
দারা ঐ শ্রেণীর 'স্লেটর' উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। যাহা

ৃহউক, প্রাথমিক পরীক্ষা ধারা ইহা মার্কিউরাস সন্ট এবং নাইট্রাইট ্উভয়ই প্রমাণিত হইল। স্থতরাং এই নৃতন মিশ্র পদার্থ গবেষণার যোগ্য বিষয় মনে হইতেছে।"

মার্কিউরাস নাইট্রাইট ও তাহার আছুষঙ্গিক বছসংখ্যক পদার্থ এবং সাধারণ ভাবে মার্কিউরাস নাইট্রাইট সম্বন্ধে গবেষণার প্রকৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নাই, কেন না তৎসম্বন্ধে শতাধিক নিবন্ধ রসায়নশান্ত্র সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। একটির পর একটি নৃতন মিশ্র পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, আর আমি षत्रीम উৎসাহে তাহা नहेशा পরীকা করিতে লাগিলাম। নব্য রসায়নী বিষ্যার অন্ততম প্রবর্ত্তক অমরকীর্ত্তি শীলের ভাষায় আমিও বলিতে পারিতাম—"গবেষণা হইতে যে আনন্দ হয়, তাহার তুলনা নাই, ইহা হাদয়কে উৎফুল্ল করে।" এই নবোন্মুক্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিচরণ ৰুরা এবং তাহার অজ্ঞাত স্থান সমৃহ আবিদ্ধার করা, ইহাতে প্রতি মুহুর্জেই মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইত। শিকারীবা জ্ঞানেন যে শিকারকে হাতের মধ্যে পাওয়ার চেয়ে শিকারের অনুসরণ করাতেই অধিক আনন্দ। রস্কো, ডাইভার্স, বার্থেলো, ভিক্টর মেয়ার, ফলহার্ড এবং অক্সাক্ত বিখ্যাত রাসায়নিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্বন্ধনা-জ্ঞাপক পত্রাবলী আমার মনে যে কেবল উৎসাহের সঞ্চার করিল তাহা নহে, আমার কর্মেও অধিকতর প্রেবণা দান করিল।

এই সময়ে অধ্যয়ন ও লেবরেটরিতে গবেষণা—এই তুইভাগে আমি আমার সময়কে বন্টন করিয়া লইলাম। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্মও কতকটা সময় নির্দিষ্ট থাকিল। অনিস্রা রোগের জন্ম, আমাকে অধ্যয়ন স্পৃহা সংঘত করিতে হইত। গত ৪৫ বৎসরের মধ্যে সন্ধ্যার পর আলোতে আমি কোন পড়াশুনা বা মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পাবি নাই। এইরূপ কোন চেষ্টা করিলেই তাহার ফলে আমাকে অনিস্রায় কাটাইতে হইত। "সকাল সকাল শয়ন করা ও সকাল সকাল ওঠা" এই নিয়ম আমি চিরদিন পালন করিয়াছি এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখিয়াছি যে, সকাল বেলা একঘন্টা অধ্যয়ন সন্ধ্যার পর বা রাত্রিকালে তুইঘন্টা বা ততোধিক সময় অধ্যয়নের তুল্য; বিশেষতঃ বাহাকে দিনের অধিকাংশ সময় ক্ষম্বায়ু লেবরেটরিতে কাটাইতে হয়

শাস্থ্যরক্ষার্থ তাহার পক্ষে প্রত্যাহ ভ্ষতঃ তুইঘটাকাল শ্রীধালাবাতার্নে থাকা উচিত। শীত প্রধান দেশে অবস্থা বিশেষে এই নিয়মের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এডিনবার্গ বা লগুনে শীতকালে সন্ধ্যাব সম্মূর্ তুই ঘটাকাল লঘু সাহিত্য পাঠ করা আমার পক্ষে কিছুই ক্ষতিকর হইত নার্গ

এই সময়ে আমি আমার প্রিয় বিষয় রদায়ন শাস্তের ইতিহাস এবং প্রসিদ্ধ রসায়নাচার্যাদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। "ইতিহাস" হরহ এম, ইহার কঠিন সমাসযুক্ত লম্বা লম্বা পদগুলি পাঠ করা অথকর নহে, কিন্তু বিষয়টি এমনই চিত্তাক্ষক যে আমি ঐ গ্রন্থ নিয়মিত ভাবে পড়িতাম। আমি আমার মূল্যবান স্কাল বেলা এই গ্রন্থ পাঠে ব্যয় করিতাম। আমি 'বেশ জানিতাম, আমাদেব কবিরাজগণ বছ ধাতব ঔষধ ব্যবহার করিতেন: উদয়টাদ দত্তের Materia Medica of the Hindus নামক গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে যে সমন্ত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে, আমি কৌতৃহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার কয়েকথানি পড়িলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইবেরিতে প্রাপ্ত Berthelot's L'Alchimistes Grecs নামক গ্রন্থও পড়িলাম। তাহাতে আমার কৌতূহল আরও বৰ্দ্ধিত হইল। এই সময়ে উক্ত প্ৰসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলোর সঞ্চেই আমার পত্র ব্যবহার হইল। আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তিনি বোধহয় জানেন না যে, প্রাচীন ভারতবর্ষেও 'আলকেমী' শাল্পের বিশেষ চর্চচা হইত এবং এ বিষয়ে সংস্কৃতে বছ গ্রন্থ আছে। তিনি আমাকে যে উত্তর দেন, তাহা তাঁহারই যোগা। আমি নিম্নে ঐ পত্তের অংশ বিশেষের ইংরাঞ্জী অমুবাদ দিলাম।\* বড়ই তু:থের বিষয় এই সময়ে বহু প্রাসিদ্ধ রসায়নবিচদর নিকট হইতে আম যে সব পত্র পাইয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করি নাই। বার্থেলোর পত্রথানি ঘটনাক্রমে নষ্ট হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার বিশ্রামগৃহে জঞ্জালাধারে কতকগুলি কাগজ আমার চোখে পড়ে। উহারই মধ্যে বার্থলোর পত্র ছিল।

 <sup>&</sup>quot;আপনার গবেষণার চিন্তাকর্যক ফলাফলের সংবাদে পুলকিত হইলাম।
 ইউরোপ এবং আমেরিকার স্থার এশিরা খণ্ডেও যে বিজ্ঞানের সার্বভৌম এবং নৈর্ব্যক্তিক রূপের সমাদর ও চর্চা চলিয়াছে তাহা জানিয়া আনন্দ হইল"—

এই পতা আমার মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিল। এই 
থকজন শীর্ষস্থানীয় রসায়নবিৎ জীবনের শেষ প্রাক্তে উপনীত হইয়াছেন,
অথচ যৌবনের উৎসাহে রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি নৃতন অধ্যায়
সম্বক্ত জ্ঞান লাভের জন্ম আগ্রহান্বিত, আর আমি যুবক হইয়াও যথোচিত
উৎসাহ সহকারে কাজে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমার শরীরে
যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল এবং কার্যো নৃতন উৎসাহ আসিল।

বার্থেলোর অন্থ্রোধে আমি 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহের' ভূমিকার উপর
নির্ভর করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিলাম এবং তাঁহার নিকট উহা পাঠাইয়া
দিলাম। আরও বেশি আলোচনার ফলে আমি দেখিতে পাইলাম যে
হিন্দু রসায়ন শিক্ষার্থাদের পক্ষে 'বসেন্দ্রসারসংগ্রহ' থ্ব বেশি মূল্যবান
নহে। বার্থেলো আমার প্রবন্ধ অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেন
এবং তাহা অবলম্বন করিয়া Journal des Savants পত্রে একটি বিস্তৃত
প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি ঐ মূদ্রিত প্রবন্ধের এক কপি এবং সিরিয়া,
আরব ও মধ্য যুগের রসায়ন সম্বন্ধে তিন খণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার বিরাট গ্রন্থও
একখানি পাঠাইলেন। আমি সাগ্রহে ঐ গ্রন্থ পড়িলাম এবং সক্ষ
করিলাম যে ঐ আদর্শে হিন্দু বসায়নের ইতিহাস আমাকে লিখিতেই
হইবে। আরও একটি কারণে আমার মনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল।
একদিন সন্ধ্যাকালে এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় যোগ দিয়াছিলাম।
সভাগৃহে টেবিলের উপর একখানি Journal des Savants দেখিতে
পাইলাম এবং তাহাতে বার্থেলোর লিখিত একটি প্রবন্ধের প্রতি আমার
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

পড়িয়া রোমাঞ্চিতকলেবর হইলাম। আমি একজন রসায়নশাস্ত্রের নবীন অধ্যাপক। সহকারী অধ্যাপক বলিলেই ঠিক হয়। আমার কোন খ্যাতিও নাই। অপর পক্ষে বার্থেলো একজন শীর্ষদানীয় রাসায়নিক এবং রসায়ন শাস্ত্রের বিখ্যাত ইতিহাসকার। অথচ তিনি আমাকে Savant বা মনীষী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। আমার মনে এই ধারণা হইল যে কোন উচ্চতর স্ঠে কার্যের জন্ত আমার জীবন বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে।\* আমার কার্য্যের বিপুল্তার কথা ভাবিয়া আমি বিচলিত

ক্ত কাৰ্লাইলের জীবনচরিতে আছে যে কার্লাইলের আর্থিক

অবস্থা বথন অত্যন্ত শোচনীর, তাঁহার Sartor Resartus প্রস্থ কোন প্রকাশকই

इरेनाम ना। त्रमायन विषया रुखनिथि , श्रृं थित महार्ता आमि श्रापुछ হইলাম। Aufrecht's Catalogus catalogorum, ভাণ্ডারকর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শান্ত্রী, এবং বার্ণেলের সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ পাঠ করিলাম। ভারতবর্ষের বড় বড় লাইবেরি সমূহ এবং লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া আফিসের লাইত্রেরির কর্মকর্ত্তাদের নিকটও পুঁথির থোঁজ করিলাম। পণ্ডিত নবকান্ত কবিভূষণ প্রত্যহ ৪।৫ ঘণ্টা করিয়া এই কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে আমি কাশীতে সংস্কৃত পুঁথির সন্ধানে পাঠাইলাম। ভারতবর্ষে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহে বাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন উই এবং অক্তান্ত কীট উহার উপর কি অত্যাচার করে। বাঞ্চলার আর্দ্র আবহাওয়ায় পুঁথি বেশি দিন টিকে না। এক একখানি তন্ত্রের ৪।৫ খানি করিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কেন না ভূমিক। অথবা উপসংহার পোকায় কাটিয়াছিল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন পুঁথিব মধ্যে পাঠের অনৈকা আছে। পাঠককে ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্ম Bibliotheca Indicacভ "রসার্ণব" তন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পাবে।\* হিন্দু রসায়<mark>ন শান্ত্রের</mark> ইতিহাদ পুস্তকের প্রথম ভাগেব ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র গ্রন্থ প্রণয়নে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবে—

"শুরু উইলিয়ম জোন্সের সময় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই বছ ইউরোপীয় ও ভারতীয় হুধী গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিপ্রামের ফলে আমরা বহু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং তাহা হইতে, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, পাটিগণিত, বীজ্বগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদের জ্ঞানের কিছু পরিচয় আমরা পাইয়াছি। চিকিৎসা শাল্প বিষয়েও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় এপর্যান্ত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, জ্লটিলতার জ্ল্পুই এতাবং এই ক্ষেত্রে কেহু অগ্রসর হন নাই।"

লইতে চাহিতেছিলেন না। সেই সময়ে মহাক্বি গ্যেটের একথানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনে নৃতন বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইল।

<sup>•</sup> The Rasarnavam or the Ocean of Mercury and other Metals and Minerals—Ed. by P. C. Ray and H. C. Kaviratna, pub. by the Asiatic Soc. of Bengal, 1910.

হিন্দু রসায়নের ইতিহাস পাঠ করিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবেন কার্যাটি কিরপ বিরাট এবং দুরহ। কিন্তু স্বেচ্ছায় আমি এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং কাজে যখন আনন্দ পাওয়া যায়, তখন তাহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষাতি হয় না, বরং উৎসাহ বন্ধিত হয়। আমার পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয়, প্রথম ভাগ বাহির হইবামাত্র ভারতেও বিদেশে সর্বত্র এই গ্রন্থ আশেষ সমাদর লাভ করিল। ভারতীয় সংবাদ পত্রের ত কথাই নাই,—ইংলিশম্যান, পাইওনিয়াব, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতিও এই গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ স্থদার্ঘ সমালোচনা করিলেন। একথানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল যে এই গ্রন্থ monumental labour of love অর্থাৎ হৃদয়ের প্রীতি হইতে উৎসারিত অক্লান্ত সাধনার ফল। Knowledge, Nature এবং American Chemical Journal প্রভৃতিতেও এই গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বার্থেলো স্বয়ং Journal des Savants পত্রে ১৫ পূষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন (জ্রান্থারী, ১৯০৩)।

১৯০৩ সালের মার্চ্চ মাসের Knowledge পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—
"অধ্যাপক রায়ের গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে মহৎ দান এবং বিজ্ঞানের
ইতিহাসের পাঠকগণ হিন্দু রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ
পাঠে নিশ্চয়ই স্থথী হইবেন।"

ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সম্পাদিত Calcutta Journal of Medicine, (১৯০২, অক্টোবর) পত্তে লিখিয়াছিলেন—

"সাময়িক পত্রের চিরাচরিত নিয়ম এই যে, যে সব গ্রন্থ সমালোচনার্থ সম্পাদকদের নিকট প্রেরিত হয়, কেবল সেই সব গ্রন্থেরই সমালোচনা করা হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছি। কেন না এ ক্ষেত্রে আমাদের স্বদেশপ্রেম সম্পাদকীয় মর্য্যাদার বাধা মানে নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থের সমালোচনা করা আমরা কর্ত্তব্য মনে করি। বর্ত্তমানকালে যে বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি হইয়াছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সেই বিজ্ঞানের কিরূপ অবস্থা ছিল, তৎসম্বন্ধে ঐ বিজ্ঞানে পারদর্শী কোন পণ্ডিত কর্ত্তক ঐতিহাসিক গ্রেষণা বস্তুতই আমাদের দেশে তুর্লভ। স্থতরাং এরপ গ্রন্থের কথা উল্লেখ না করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তবাচ্যতি হইত।

"ভারতবাসীদিগকে এই অপবাদ দেওয়া হয় যে, তাহারা অত্যুক্তিপ্রিয়।

তাহাদের ঐতিহাসিক বোধ নাই। স্থতরাং এই বছবিনিন্দিত ভারতবাসীরা যে ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের পূর্বপূকষদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা সম্বন্ধে সত্যাহ্মসন্ধানে প্রবন্ধ হইয়াছে, ইহা এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ। এইরূপ সত্যাহ্মসন্ধান ও হিসাবনিকাশ বারাই জ্ঞাতি নিজেব অভাব, জেটী, অক্ষমতা প্রভৃতি বঝিতে পাবে এবং তাহাব সংস্কারের পন্থাও নির্দ্ধারিত হয়, এবং পার্থিব সমস্থ বিসয়ে জ্ঞাতিব প্রশ্বর্যা ও দারিদ্রা, উন্নতি ও অবনতিব হিসাব নিকাশ ইতিহাসই করে। এই কারণে আমরা কেবল কর্ম্ববাবোধে নয়, অভান্ধ আনন্দেব সঙ্গে প্রেসিডেন্দ্রি কলেক্ষেব অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র বায়, ডি, এস-সি ক্লভ "হিন্দু রসায়ন শাস্থেব ইতিহাস, প্রথম ভাগ" গ্রন্থের উল্লেখ কবিতেছি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রন্থেব জন্ম তিনি অক্লান্ধ ভাবে পরিশ্রম করিতেছিলেন।"

ইংবাজ রাসায়নিকেরা সাধারণতঃ বসায়নশান্ত্রের ইন্ডিহাসের প্রতি উদাসীন এবং টমসনের পব আব কেহ ইংরাজী ভাষায় বসায়ন শান্ত্রেব উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস লিখেন নাই। তাঁহাবা অন্ত ভাষা হইতে লেভেনবার্গ বা মায়াবের গ্রন্থ অন্তবাদ করিয়াই সন্তই আছেন। তবে আমার গ্রন্থের জন্ম বিলাতে বরাববই কিছু চাহিদা ছিল,—ইহাতে মনে হয়, অক্তওপক্ষেকতকগুলি লোক এই বিষয় জানিবাব জন্ম আগ্রহায়িত। ১৯১২ সালে ভারহাম বিশ্ববিভালয়েব পক্ষ হইতে আমাকে সম্মানস্চক ডি, এস-সি, উপাধি দেওয়ার সময় ভাইসচ্যাজ্যেলার বলেন,—

"তিনি (আচার্য্য রায়) গবেষণা কার্য্যে স্থদক এবং ইংরাজী ও জার্মান বৈজ্ঞানিক পত্রসমূহে তাঁহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস'। কেবল বিজ্ঞানের দিক দিয়া নয়, ভাষাজ্ঞানের দিক দিয়াও এই গ্রন্থে তাঁহার প্রভৃত ক্ষমতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এবং এই গ্রন্থ সমন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে ইহার সিদ্ধান্তগুলিতে কোন অস্পষ্টতা নাই এবং শেষ কথা বলা হইয়াছে।"

স্থের বিষয়, গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতে, এখন পর্যান্ত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রাদিডে—এই গ্রন্থ প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তব্দরণ বলা যা:।, হারমান সেলেঞ্জ তাঁহার Geschichte der pharmazie (1904) গ্রন্থে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস হইতে তির্যাকপাতন, উর্দ্ধপাতন প্রভৃতির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতেও যে ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভারতবাসীরা জানিত, এজ্ঞ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

অধ্যাপক অলেকজেগুার বাটেক (বোহিমিয়া) ১৯০৪ দালে লিথিয়াছেন—
"আমি আমার মাতৃভাষাতে আধুনিক প্রাক্বত বিজ্ঞান সমূহের ইতিহাস,
ছোট ছোট বক্তৃতার আকারে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই সম্পর্কে
আপনার গ্রন্থ "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস" হইতেও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ
উদ্ধৃত করিবার জন্ম অনুমতি প্রার্থন। করিতেছি।"

সান্টে আ্রেনিয়স্ তাঁহার Chemistry in Modern Life ( লিওনার্ড কৃত ইংরাজী অন্থবাদ ) গ্রন্থে 'হিন্দু রসায়ন শান্তের ইতিহাস' হইতে বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ধাতব, বিশেষ করিয়া পারদ সংক্রাস্ত ঔষধ ব্যবহারে হিন্দুরাই পথ প্রদর্শক একথা বলিয়াছেন।

এই গ্রন্থের অধুনাতন সমালোচন। ইটালীয় ভাষায় লিখিত Archives for the History of Science-এ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কিয়দংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল:—

"সমন্ত সভাদেশেই আজকাল বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি মন্যেষাগ আকট হইতেছে। যদিও ইহার ফলে অনেক সময় অকিঞিৎকর গ্রন্থাদি প্রণীত ও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও তথ্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থেরও সাক্ষাং পাওয়া যায়। সকল দেশেই এমন কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহায়া কেবল নকলনবিশ, অথবা অত্যস্ত সকীর্ণ স্বাদেশিকতা হইতে যাহারা মনেকরে যে বিজ্ঞান কেবলমাত্র একটি দেশে অর্থাৎ তাহাদের নিজের দেশেই উয়তি লাভ করিয়াছে। আবার এমন লোকও আছেন বাহাদের পাণ্ডিত্য এবং তথ্যাহ্মসন্ধানে যোগ্যতা আছে, বাহারা বিচার বিশ্লেষণ করিতে পারেন এবং যদিও তাহারা নিজের দেশের কথা গর্কাও আনন্দের সঙ্গে বলেন, তাঁহাদের মন সংস্থারের বশবর্তী নহে, তাঁহারা উদার দূরদৃষ্টির অধিকারী। এই শ্রেণীর লোকের লিখিত গ্রন্থ পড়িবার ও আলোচনা করিবার যোগ্য। ভারতে রসায়নবিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে তার পি, সি, রায় এই সম্মানের আসনের যোগ্য। তিনি বছ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু রামের যে গ্রন্থ বারা তাঁহার নাম চিরম্বরণীয় হইবে, উহা গুইতেছে

'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' নামক বিরাট গ্রন্থ; ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে বোদ্ধশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

ভন লিপম্যান তাঁহার Entstehung und Ausbreitung der Alchemie (বার্লিন, ১৯১৯) গ্রন্থে হিন্দু রসায়ন শান্তেব ইতিহাস দৃই খণ্ডের সারাংশ বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হিন্দু রসায়ন শান্তের ইতিহাসের প্রথমভাগ প্রণয়ন করিতে আমাকে এত কঠোর ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে, আধুনিক রুসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা কবিতে আমি সময় পাই নাই। অথচ আধুনিক রসায়ন শান্ত্র ইতিমধ্যে জ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে রেলে ও র্যামজে Argon আবিদ্ধার করেন এবং তাহাব পরই Neon, Xenon ও Krypton আবিষ্কৃত হয়। বেকেরেল, রাদারফোর্ড ও সভী কতকগুলি কম্পাউও ও থনিজ পদার্থের আলোক বিকীরণের ক্ষমতা সম্বন্ধে পরীকা ও আলোচনা করেন এবং কুরী-দম্পতী রেডিয়ম আবিষ্কার করিয়া এই বিষয়ে গবেষণার পূর্ণতা দাধন করেন। রামজে দেখাইলেন যে রেডিয়ম হইতে বিকীরণই গ্যাস হেলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং পদার্থের রূপাস্তরের ইহাই অকাট্য প্রমাণ। ডেওয়ার এই সময়ে বায়ুকে তরল পদার্থে পরিণত করিলেন। হাইড্রোজেনকে তরলীক্বত করা আর এক বিশায়কর ব্যাপার। যথন একটির পব একটি এই সমস্ত यूगाखरकाती आविकात रहेराजिलन, त्महे ममरा आमि প्राচीन हिन्मुरानत রসায়নজ্ঞানের গবেষণা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। স্থতরাং আধুনিক রসায়ন শাল্পের সঙ্গে সংযোগ হারাইয়াছিলাম। এই কারণে হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের প্রথমভাগ শেষ করিয়া আমি পুরাতত্ত্বের গবেষণায় কিছুকাল বিরত হইলাম এবং কয়েক বৎসরের জন্ম হিন্দু রসায়নের ইতিহাস বিতীয়ভাগ প্রণয়ন ও প্রকাশ স্থগিত রাখিলাম। আমি এখন নবা त्रमायन विचात मर्क পतिहम चापरनत क्य वाछ इरेनाम। এशास वना যাইতে পারে যে, আমার গবেষণাগারের কাজ কথনও স্থগিত হয় নাই। বস্ততঃ এই সময়ে, বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহে, বিশেষভাবে লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্তে, 'নাইট্রাইট' সম্বন্ধে আমার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত श्रेशकिन।

## নবম পরিচ্ছেদ

## গোখেল ও গান্ধীর শ্বৃতি

এই স্থানে আমার জীবনকাহিনীর বর্ণনা কিছুক্ষণের জ্বন্ত স্থাতি রাথিয়া জি, কে, গোথেল এবং এম, কে, গান্ধীর সম্বন্ধে আমার স্থাতিকথা বলিতে চাই। তুইজনের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। আমি কেবল এই তুইজন মহৎ ব্যক্তির কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি। আমি যে সমন্ত মহচ্চরিত্র ভারতবাসীর সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাঁহাদের কথা বলিতে গেলে আর একখণ্ড বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, আনন্দমোহন বস্থ ও স্থরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং ইইাদের তুইজনকে আমি গুরুর মত শ্বন্ধা করিতাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমি কত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলায়, তাহাও এখানে উল্লেখ করিব না।

১৯০১ সালে বড়লাটের ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত গোপালক্ষণ গোপেল কলিকাতায় আসেন। একদিন সকালবেলা ডাঃ নীলরতন সরকার আমার নিকটে আসিয়া বলেন বে, প্রাসিদ্ধ মারাঠা রাজনীতিক গোপেল কলিকাতায় আসিতেছেন এবং তাঁহাকে অন্তর্থনা করিবার জন্ত হাওড়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গোপেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচন্ধ ও বন্ধুত্ব হইল। গোপেলের সঙ্গে তাঁহার অবৈতনিক প্রাইভেট সেক্রেটারী জি, কে, দেওধর ছিলেন। ইনি এখন সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা ভারত সেবক সমিতির অধ্যক্ষ। আমাদের ত্ইজনের প্রকৃতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃষ্ট ছিল। এই কারণে আমরা তুইজন সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে পরস্পারের প্রতি বন্ধুত্ব ও সহামুত্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতে পারিভাষ।

তথ্য এবং সংখ্যাসংগ্রহ বিভায় গোখেল শুপ্রতিষ্দ্রী ছিলেন বলিলেই হয়, এবং পর পর কয়েক বৎসর ভারত গভর্ণমেন্টের বার্ষিক বাজেট সমালোচনা করিয়া তিনি বে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধ হইরা রহিয়াছে। দান্তিক লর্ড কার্জন পর্যান্ত তাঁহার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ণ সমালোচনাকে ভয় করিতেন এবং তাঁহার সম্মুথে বিচলিন্ত হইতেন। কিন্তু গোখেলকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার জল্প লর্ড কার্জন মনে মনে খুব শ্রান্ধা করিতেন। লর্ড কার্জন স্বহুত্তে গোখেলকে একথানি পত্র লিখেন, গোখেল আমাকে উহা দেখাইয়াছিলেন। পত্রের উপসংহারে গোখেলের প্রতি নিম্নলিথিতরূপ উচ্চ প্রশংসাপত্র ছিল—"আপনার লাম্ব আরপ্ত বেশী লোকের ভারতের প্রয়োজন আছে।" ১৯১৫ সালে গোখেলের অকালমৃত্যু হয়। বড়লাটের ব্যবস্থাপরিষদে এ পর্যান্ত তাঁহার স্থান কেহ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। গোখেলের বক্তৃতা স্ব্যুক্তিপূর্ণ, ধীর এবং সংযুক্ত পারেন নাই। গোখেলের বক্তৃতা স্ব্যুক্তিপূর্ণ, ধীর এবং সংযুক্ত হউত। সেই জল্প উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদেরপ্ত তিনি প্রিয় ছিলেন। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে তিনি ভালবাসিতেন এবং এখানে তাঁহার বছ বন্ধু ছিল। ১৯৭৭ সালে বাঙালীদিগকে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া তিনি ব্যবস্থাপরিষদে যে বক্তৃতা দেন, তাহা চিরম্মরণীয় হইরা রহিয়াছে।

৯১ নং অপার সাকুলার রোডে আমার বাসস্থানে গোথেল মাঝে মাঝে আসিতেন। এই বাড়ীতেই তথন বেন্ধল কেমিক্যাল আয়াগু ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের আফিস ও কারথানা ছিল। আমাকে তিনি "বৈজ্ঞানিক সন্ধ্যাসী" বলিতে আনন্দবোধ করিতেন। তথনকার দিনে কলেজের গবেষণাগার এবং আমার নিজের শয়নঘর ও পাঠগৃহ—ইহাই আমার কার্যাক্ষেত্র ছিল।

"সার্ভেন্ট-অব-ইণ্ডিয়া সোসাইটির" অফ্রাক্স প্রতিষ্ঠাতা এবং পুণা ফাপ্ড সান কলেজের অধ্যাপকদের ফ্রায় তিনিও স্বেচ্ছায় দারিক্রাত্রত গ্রহণ করিয়ছিলেন। তিনি মাসিক মাত্র ৭৫ টাকা বেতন লইয়া ফার্গু সান কলেজে কাজ করিতেন। তিনি নিজেকে দাদাভাই নৌরজীর 'মানসিক পৌত্র' বলিয়া অভিহিত করিতেন। দাদাভাই নৌরজীই ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন। দাদাভাই নৌরজীর পর মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়েও ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্রার আলোচনায় আত্মনিয়্রোগ করেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়েকে দাদাভাই নৌরজীর শিক্সরপে গণ্য করা বায় এবং গোবেল ছিলেন এই রাণাড়ের শিক্স—

স্থতরাং এই দিক দিয়া গোখেল নৌরন্ধীর 'মানসিক পৌত্র' ছিলেন বলা যায় এবং ইহা তিনি সগর্বেব বিলিতেন।

গোথেল আমার কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন এবং প্রাচ্যরীতি অমুসারে আমি কনিষ্ঠের মতই তাঁহাকে সক্ষেহ ব্যবহার করিতাম। একদিন আমি একটুকরা কাগজে পেন্সিল দিয়া কবি বায়রণের অমুকরণে লিখিলাম— "রাজনীতি ভূপেনের জীবনের একাংশ মাত্র, কিন্তু গোথেলের জীবনের সর্বাস্থা" প্রকৃতপক্ষে গোথেলের জীবনকালে এবং তাহাব বছ পরে পর্যান্ত, ফেরোজ শা মেহতা, ভূপেক্রনাথ বস্থ, ডবলিউ, সি, ব্যানাজী, মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বস্থ প্রভৃতি আমাদের রাজনৈতিক নেতারা আইন ব্যবসায়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিতেন। রাজনীতি তথন কতকটা বিলাসের মত ছিল। এমন কি স্থরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অধ্যাপক ও সাংবাদিকের কাজ করিতেন। জাতীয় কংগ্রেসকে তথন লোকে বড়দিনের সময়কার 'তিনদিনের ভামাসা' বলিত।

গোথেলই প্রথম রাজনীতিক যিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগে সমস্ত সময় ও শক্তি রাজনৈতিক সমস্তার আলোচনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্রে, তিনি অর্থনীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস, ই্যাটিস্টিকস (সংখ্যা সংগ্রহ) প্রভৃতি বিষয়ে স্থনিকাচিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—বাহাতে 'ভারত সেবক সমিতির' ভবিষ্যৎ সদস্তেরা ঐ সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে। একবার তিনি শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীক্ষে আমার নিকট লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে একজন দরিত্র স্থল মাষ্ট্রার বিলয়া আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। সেই সময় আমার কানে কানে তিনি বলেন—শাস্ত্রীকে তিনি তাঁহার কার্য্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন। বলা বাছল্য, গোথেলের এই দ্রদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎবাদী সার্থক হইয়াছে। এই তৃইজন বিখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিক—বাঁহারা স্থদেশে ও বিদ্বেশ সর্বত্ত শ্রন্থা ও সন্মান লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা জীবনের প্রথমভাগে আমারই মত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন—একথা ভাবিতে আমার আনন্দ্ধ হয়।

১৯১২ সালের ১লা মে আমি তৃতীয়বার বোদাই হইতে ইংলগু যাত্রা করি। ঘটনাচত্ত্রে গোখেল জাহাজে আমার সহ্যাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গ আমার পক্ষে আননদদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। একটি ঘটনা আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। একজন ইংরাজ বণিক ঘাত্রীদের মধ্যে ছিলেন। প্রাচ্যদেশে তাঁহার ব্যবসা ছিল এবং স্বদেশে ফিরিতেছিলেন। একদিন সকালবেলা, ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্ম কত টাকা ব্যয় ক্ষরেন সেই কথা উঠিল। ইংরাজ বণিকটি কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে বলিলেন— "আমরা কি শিক্ষার জন্ম প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছি না?" গোখেল উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"মহাশয়, 'আমরা' এই শব্দ দাবা আপনি কি বলিতে চাহেন ? ইংলও চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং কুপাপুর্বক সেই অর্থ ভারতের শিক্ষার জন্য দানধয়রাত করে—ইহাই কি ব্রিতে इटेर्टर १ जार्शन कि जारनन ना रय, अंत्रश किছू करा मृद्र थाकूक, ইংলগু ভারতের রাজ্ঞস্বের নানা ভাবে অপব্যয় কবে এবং সামান্য কিছু অংশ শিক্ষার জন্ম ব্যয় করে ?" গোখেল ধীর গন্তীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিছুতেই উত্তেজিত হইতেন না। এই একবাব মাত্র আমি তাঁহাকে ধৈর্যাচ্যত হইতে দেখিয়াছি। প্রাতর্ভোজনের টেবিলে ইহার करल याजूमस्त्रत काल इहेल। नकरलहे नीत्रव इहेरलन। हेरात किहूकन পরে ডেকে গেলে কয়েকজন ভত্রলোক আমার নিকট ইংরাজ বণিকটির वावशास्त्रत अन्त पुःथ श्रकाम कतिरानन धवः विनातन रय, देश्तां विनिक्रि यि क्योनिएजन य काश्रंत मरक कथा वनिएजह्मन, जरव जिनि निक्तंत्रे এমন সরফরাজী করিতেন না।

১৯০১ সালের শেষ ভাগে গোখেলের অতিথিরপে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি কলিকাতায় আসেন—ইনিই মোহনদাস করমটাদ গান্ধী। বলাবাছ্ল্য প্রথম হইতেই তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমি তাঁহার প্রতি আরুট্ট হইয়াছিলাম। আমাদের ত্ইজনের প্রকৃতির ম্ধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল—ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা। এই কারণেও তাঁহার প্রতি আমি আরুট্ট হইয়াছিলাম। তাহার পর বছ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং মহাত্মাজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ধিত হইয়াছে।

মহাত্মাজী তাঁহার আত্মজীবনীতে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন, স্থতরাং তাহা আর এথানে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। আক্রেগ্রের বিষয় এই যে, ২৫ বংসর পরেও, আমাদের কথাবার্তা সমত্তই তাঁহার শ্বরণ আছে। একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁহার মনে

নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের তৃঃথ তুর্দ্দশার মর্ক্মন্দর্শী কাহিনী তাঁহার মুখেই আমি প্রথম শুনি। আমি ভাবিলাম এবং গোখেলও আমার সঙ্গে একমত হইলেন যে, যদি কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান করা যায় এবং শ্রীযুত্ত গান্ধী সে সভার প্রধান বক্তা হন, তাহা হইলে উপনিবেশ-প্রবাসী ভারতীয়দের তৃঃথ তুর্দ্দশার কথা আমাদের দেশবাসী ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে, প্রধানতঃ আমার উন্থোগে অ্যালবার্ট হলে একটি জনসভা আহত হইল এবং হৈণ্ডিয়ান মিররের' প্রধান সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। "ইংলিশম্যান" সংবাদপত্রও গান্ধীর পক্ষ উৎসাহের সহিত সমর্থন করিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা সন্থন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ২০শে জানুয়াবী, ১৯০২, সোমবারের 'ইংলিশম্যান' হইতে—এ সভার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইল:—

#### দক্ষিণ আফ্রিকা সমস্তায় মিঃ এম, কে, গান্ধী

"গতকল্য সন্ধ্যাকালে অ্যালবাট হলে মি: এম, কে, গান্ধী তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। মি: নরেক্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজা পাারীমোহন মুথার্জি, মাননীয় প্রো: গোখেল, মি: পি, দি, রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বহু, পৃথীশচন্দ্র রায়, জে, ঘোষাল, অধ্যাপক কাথাভাতে প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ গাদ্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে বর্ণনা করিয়া দেখানে প্রবাসী 'ভারতীয়দের অবস্থা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন र्ष. त्रिंगल हेमिरश्यन (ब्रिक्शीन आहे, लाहरम्ब मध्यीय आहेन এবং ভারতীয় ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারই প্রধান সমস্তা। ট্রান্সভালে ভারতীয়েরা কোন ভূসম্পত্তির মালিক হইতে পারে না এবং হুই একটি বিশেষ স্থান ব্যতীত কোথাও ব্যবসা-বাণিক্ষ্য চালাইতে পারে না। তাহারা ফুটপাথ দিয়া হাটিতে পর্যান্ত পারে না। অরেঞ্জ নদী উপনিবেশে, ভারতীয়েরা মছুর ব্যতীত অন্ত কোন ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না, সেম্বন্তও বিশেষ অনুমতি লইতে হয়। বক্তা বলেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্ত লইয়া যে এরপ অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা নহে, বুঝিবার ভূলের

দক্ষণই এরূপ হইয়াছে। ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ভারতীয়দের অভাবে তুই জাতির মধ্যে এই বৃঝিবার ভূল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত **জ**িভযোগ দুর করার জ্বন্স তাঁহারা (ভারতীয়েরা) তুইটি নীতি অনুসারে কার্য্য করিতেছেন, প্রথমত: দকল অবস্থাতেই সত্যকে অনুসরণ করা, ষিতীয়তঃ প্রেমেব দারা দ্বণাকে জম করা। বক্তা শ্রোতাগণকে এই উক্তি কেবলমাত্র কথার কথা বলিয়া গণ্য না কবিতে অমুবোধ করেন। এই নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্ম তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' নামে একটী সভ্য গঠন করিয়াছেন। এই সভ্য তাহার কার্যাছারা নিজের শক্তি প্রমাণ করিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টও ইহাকে অপরিহার্য্য মনে করেন। গভর্মেন্ট কয়েকবার এই সজ্বের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তৃঃস্থ ও অনাহারক্লিষ্টনেব জন্ম এই সঙ্ঘ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। বক্তা এই বলিয়া উপসংহার করেন যে সভার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র হুই জ্বাতির সংবৃত্তিগুলিরই সাধারণেব সম্মুথে আলোচনা করা। নিরুষ্ট বৃত্তিও আছে, কিন্তু সংবৃত্তির আলোচনা করাই শ্রেয়:। 'ইণ্ডিয়ান আামুলেন্স' দল, এই ভাবের উপরেই গঠিত হইয়াছে। যদি তাহার। ব্রিটশ প্রজার অধিকার দাবী কবে, তবে তাহার দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে। এই আাম্বলেন্স দলে ভারতীয় শ্রমিকরা অবৈতনিক ভাবে কাজ করিয়া থাকে এবং জেনারেল বুলার তাঁহার ডেস্ণ্যাচে ইহার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

"রাজা প্যারীমোহন ম্থাজ্জি বক্তাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করেন এবং মাননীয় অধ্যাপক গোখেল তাহা সমর্থন করেন। মিঃ ভূপেজ্ঞনাথ বহু এবং মাননীয় অধ্যাপক গোখেলও সভায় বক্তৃতা করেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভদ হয়।"

এইরপে কলিকাতার জনসভায় গান্ধিজীর প্রথম আবির্ভাবের জন্ত আমিই বস্তুত উল্পোক্তা। উপরোক্ত বিবৃতি হইতে দেখা যাইবে যে, যে সত্যাগ্রহ ও নিজ্ঞিয় প্রতিরোধ পরবর্তীকালে জগতে একটি প্রধান শক্তিরপে গণ্য হইয়াছে, এই শতান্ধীর প্রথমেই তাহার উন্মেয হইয়াছিল।

গান্ধিজীর দক্ষে এই সময়ে আমার প্রায়ই কথাবার্ত্ত। হইত এবং তাহা আমার মনের উপর গভীর রেথাপাত করিয়াছে। গান্ধিজী তখন ব্যারিষ্টারিতে মাসে কয়েক সমস্র মুস্তা উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু বিষয়ের উপর তাঁহার কোন লোভ ছিল না। তিনি বলিতেন—"রেলে অমণ করিবার সময় আমি সর্বাদা তৃতীয় তেণীর গাড়ীতে চড়ি, উদ্দেশ্য—ষাহাতে আমার দেশের সাধারণ লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের তৃঃথ তৃর্দিশার কথা জানিতে পারি।"

এই ত্রিশ বংসর পরেও কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। বে সত্য কেবলমাত্র বাক্যে নিবদ্ধ, তদপেক্ষা যে সত্য জীবনে পালিত হয় তাহা ঢের বেশি শক্তিশালী।

## দশম পরিচ্ছেদ

#### দিতীয়বার ইউরোপ যাত্রা—বঙ্গভঙ্গ—বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ

আমি এখন ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিব স্থির করিলাম। আমার উদ্দেশ্য, সেখানে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত ক্ষেকটি গবেষণাগার দেখিব এবং আধুনিক গবেষণা প্রণালীর সংস্পর্ণে আসিয়া অমুপ্রেরণা লাভ করিব। প্রভাবশালী মনীষী ও আচর্যাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে না মিশিলে এরপ অনুপ্রেরণা লাভ করা একটা সরকারী সাকুলার ছিল যে, বৈজ্ঞানিক বিভাগের কোন ইউরোপীয় কর্মচারী ছুটী লইয়া বিলাত গেলে, এই দর্ত্তে তাঁহাকে রাহাধরচ ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা দেওয়া হইবে যে, কিয়দংশ গবেষণা কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। সহকর্মী জে, সি, বস্থ, (আচায্য জগদীশচন্দ্র) ইম্পিরিয়াল সাভিসের লোক ছিলেন বলিয়া, কিন্তু প্রধানত "হাজিয়ান ওয়েভ্স্" (বিছ্যুৎ সম্বন্ধীয়) এর গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, এই স্থবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষে এই নিয়মের স্থযোগ লাভে কিছু বাধা ছিল, কেন না আমি 'প্রভিন্সিয়াল সাভিসের' লোক ছিলাম। তথাপি আমি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের (পেড্লার) নিকট আমার ইউরোপীয় গবেষণাগার সমৃহ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখি। কয়েকমান চলিয়া গেল, কোনই উত্তর পাইলাম না। একদিন কার্জ্জন, কিচনার প্রভৃতির স্বাক্ষরযুক্ত সপরিষৎ গবর্ণর জেনারেলের একটি মন্তব্যলিপি পাইয়া আমি সত্যই বিশ্বিত হইলাম। মস্তব্যলিপির সার মর্ম এই যে, কোন ভারতবাসী যদি মৌলিক গবেষণা কার্য্যে ক্বতিত্ব প্রদর্শন করে, তবে কেবলমাত্র প্রভিন্সিয়াল সাভিসের লোক বলিয়াই তাহার পক্ষে study leave বা অধ্যয়ন গবেষণা প্রভৃতির ব্বতাজনক সর্তে ছুটা পাওয়ার বাধা হইবে না। আমি এখন ইউরোপ যাত্রার জক্ত প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু যাত্রার পূর্বে স্থামি পেড্লারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার ইউরোপ যাত্রায় তিনি বে

১৯০৪ সালে আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে আমি কলিকাতা হইতে লগুন যাত্রা করিলাম—প্রথম বিলাত যাত্রার ঠিক বাইশ বংসর পরে। আমার সঙ্গে কয়েকজন ইংরাজ সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহাবা কলম্বাতে নামিলেন। তথন মনস্থনের পূর্ণবিস্থা। আরব সমূত্রে ১১।১২ দিন ধরিয়া আমাকে বড়ই বেগ পাইতে হইল। ঐ সময়ের কথা আমার বেশ মনে আছে। অস্ত্রহ হইয়া পড়াতে বাধ্য হইয়া অধিকাংশ সময়ই উপরের সেলুনে আমাকে শুইয়া থাকিতে হইত। এই অবস্থায় জাহাজেব ইয়ার্ড আমাকে থাওয়াইত। তথন জাহাজে আমিই একমাত্র যাত্রীছিলাম, স্বতরাং সমগ্র সেলুনটা আমার দখলে ছিল। পোর্ট সৈয়দ এবং মাণ্টাতে কয়েকজন যাত্রী উঠিলেন। তার মধ্যে একজন খুব রিসকলোক ছিলেন। ফুটবল থেলার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, উহাজে তুই পক্ষের বাইশঙ্কন থেলোয়াড়েবই কোন শারীরিক ব্যায়ামের স্ক্রোগ হয়। কিছ যে হাজার হাজার লোক থেলা দেখে তাহাদের কি ? (১)

এই জাহাজ্যাত্রা আমার পক্ষে বড় ক্লান্তিজনক হইল। আমি উদরাময়ে ভূগিতে লাগিলাম, তৎপূর্ব্বে প্রায় পনর দিন বাবৎ আমি ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার আশক্ষা করিতেছিলাম। আমার পাকত্বলী বড়ই ত্ব্বল এবং তাজা খাল্যত্ব্য না পাইলে উহা বিগড়াইয়া যায়। সাধারণতঃ, মাংস, মাছ এবং শাকসজ্ঞী "কোল্ড ষ্টোরেজে" রাখা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের গুণের কিছু হ্লাস হয় এবং বলিতে গেলে 'বাসি' হইয়া বায়। ঐ সব থাল্য খাইলে আমার পরিপাক শক্তির বিকৃতি ঘটে।

<sup>(</sup>১) সম্প্রতি (১৯২৬) বাঁহার। এ বিষরে বলিবার অধিকারী এমন কোন কোন ব্যক্তিও উক্তরূপ মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—যথা "আমরা থেলিবার পরিবর্জে প্রশা দেখি"—এম, এন, জ্যাক্ষ্র, হেডমাষ্টার, মিল হিল।

আমি অত্যন্ত অন্থবিধা বোধ কবিতে লাগিলাম, এ আশক্ষাও হইল ষে
লগুনে গিয়া আমার অবস্থা আরও থারাপ হইবে। কিন্তু লগুনে পৌছিয়া
২৪ ঘণ্টা হোটেলে থাকিবার পরই আমি পেটের অন্থথের কথা একেবারে
ভূলিয়া গেলাম। তারপরেও কয়েকবার আমি ইংলণ্ডে গিয়াছি, কিন্তু
প্রতিবারেই সমুদ্রবক্ষে জাহাজে আমার ঐরপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে।
ফলে আমাকে বাধ্য হইয়া বোদাই হইতে মাসেলিস প্রাস্ত ডাকজাহাজে
অমণ করিতে হইয়াছে, উদ্দেশ্য জাহাজে যতদ্ব সম্ভব কম সমন্ত থাকা।

- লণ্ডনে কয়েকদিন থাকিবার পর আমার মনে অন্বন্ধি বোধ হইতে লাগিল। সহবের নানারপ দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইবাব জ্বত আমার মনে কোন আকর্ষণ ছিল না। বস্তুত ছাত্রজীবনে থামি এই বিশাল লওন সহরে কয়েকমাস মাত্র কাটাইয়াছি। দৈনিক কয়েকঘণ্টা করিয়া লেবরেটরিতে কাজ কবিতে ঘাহারা শ্বভাস্ত, হাতে কাজ না পাকিলে সময় কাটানো তাহাদের পক্ষে কঠিন হইষা পড়ে। স্থতরাং আমি কোন লেববেটরিতে গবেষণা করিবাব স্থযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। জগদীশচন্ত্র ব**হু পূর্বে** ডেভি-ফ্যারাডে বিসার্চ্চ লেবরেটরিতে কাজ কবিয়া**ছিলেন**। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন এবং স্থাব জেমদ ডেওয়ারের সাহাযো আমিও সহজে ঐ লেবরেটবিতে কাজ করিবাব স্থযোগ লাভ করিলাম। আমি এখন কাজে মগ্ন হইয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে ইপ্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্দ এবং ইউনিভার্সিটি কলেজের লেবরেটরিগুলি দেখিয়া আদিতাম। ডেওয়ার কয়েক বৎদর ধরিয়া তাঁহার যুগাস্তকারী গ্যাদ সম্বন্ধীয় গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। ঐ সময় তিনি, আর্গন, নিওন এবং জেননকে কিরুপে বায়ু হইতে পুথক করা যায়, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমি তাঁহার এই সমস্ত পরীক্ষাকার্য্য দেখিবার স্থথোগ লাভ করিলাম।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লেবরেটরিতে স্থার উইলিয়াম র্যামজে বায়ুর উল্লিখিত উপাদানসকল পৃথকীকরণের জন্ম তাঁহার ও ডাঃ ট্রাভার্স কর্তৃক পরিকল্পিত যদ্ধের কার্য্য আমাকে দেখাইলেন। এইরপে আমি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার হ্যোগ পাইলাম। ১৯০৪ সালে বড়দিনের ছুটীর সময় এডিনবার্গে কাটাইলাম এবং তথায় কয়েকজন পুরাতন বজুর সাক্ষাৎ পাইলাম। ভারতীয় ছাজেরা কালেডোনিয়ান হোটেলে একটি সভা করিয়া আমাকে সংগ্রনা করিলেন। অধ্যাপক জাম

ব্রাউন ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। (২) রয়েল সোসাইটি অব এডিনবার্গ আমাকে একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ করিলেন। স্থার জেমস ডেওয়ার সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন স্থার জেমসের স্বাস্থ্যকামনা করিবাব সময় আমার নামও সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন। স্থার জেমসের পরে উত্তর দিতে উঠিয়া আমি কিঞিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলাম, যাহা হউক, কোনরূপে যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিলাম।

এভিনবার্গ হইতে, আমার বন্ধু ও সহপাঠী জেমস ওয়াকাবের লেবরেটরি দেখিবার জন্ম আমি ডাঙীতে গেলাম। তারপর দক্ষিণে লণ্ডন অভিমুখে যাত্র। করিলাম। পথে লিড্স, ম্যানচেষ্টার এবং বান্মিংহামের লেবরেটরি সমূহ দেখিলাম এবং অধ্যাপক স্মিথেল্স, কোহেন, ডিকান, পার্কিন, ফ্র্যান্ধল্যাপ্ত এবং অন্তান্ত বাসায়নিকদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিলাম। তাঁহারা সকলেই সানন্দে আমাকে অভার্থনা করিলেন। লণ্ডনে ফিরিয়া **আসি**য়া আমি প্রায় একমাস কাল গবেষণাব কাজ করিলাম, তারপর ইউবোপে যাত্রা করিলাম। র্যামজে অন্তগ্রহপর্বক ইউরোপের বিশিষ্ট রাসায়নিকদের নিকট পরিচয়পত দিয়াছিলেন। আমি বালিনের নিকট চার্লোটেনবার্গে এক সপ্তাহ থাকিলাম এবং বিখ্যাত 'টেক্নিসে হক্সিউল' ও 'রাইক্সন্টট' দেখিলাম। এর্ডম্যান 'হক্সিউলে' অজৈব রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাকে সাদরে অভার্থনা করিলেন এবং সমন্ত দেখাইলেন। ভ্যাণ্ট হফ এবং তাঁহার লেবরেটবিও দেখিলাম। এই বিখ্যাত ডচ রাসায়নিক তথন 'দালন্ধবিলভাং' (salzbildung) দম্বন্ধে গবেষণা করিভেছিলেন। ষ্টাসফার্টে সামুদ্রিক লবণ হইতে যে অবস্থায় পটাসিয়ম ও সোডিয়ম লবণের বিপুল ন্তর স্বষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম "দাল্জবিল্ডাং"। মেয়ার হোফারও ভ্যান্ট হফের সহযোগীরূপে কাজ করিতেছিলেন। ভ্যান্ট হফ ইংরাজী ভাল বলিতে পারিতেন, স্থতরাং আমি তাঁহার সঙ্গে ইংরাজীতেই কথাবার্ত্ত। বলিতাম। (৩) রুচ ও অপ্রিয় প্রশ্ন হইতে পারে জানিয়াও,

<sup>(</sup>২) সম্প্রতি (১৯০১ সালে) আমি জানিতে পারিয়াছি বে, ডা: আনসারী ঐ সভার ভারতীয় চাত্রদের মধ্যে ছিলেন।

<sup>(</sup>৩) আমি পরে জানিতে পারি বে, ভাাণ্ট ছফ তাঁহার প্রথম বয়সে ইংরাজী সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। বার্বণ, বার্টন এবং বাক্লের গ্রন্থ তাঁহার ধুব প্রিয় ছিল।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে থাকিয়া গবেষণাকার্য্য করায় একজন দিনেমারের স্বদেশপ্রেমে আঘাত লাগে কি না ? (৪) তিনি উত্তর দিলেন যে, জার্মান সম্রাট তাঁহার কাজের জন্ম সর্বপ্রকার স্থবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাব জল একটি স্বতন্ত্র লেবরেটরি দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে বিশ্ববিভালয়ে মাত্র একঘণ্টা বক্তুতা করিতে হয়, অবশিষ্ট সময় তিনি গবেষণাকার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন। ভ্যাণ্ট হফ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাব স্বদেশবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে (৫) আমি চিন্ কি না ? নামের প্রত্যেক অক্ষর তিনি স্বস্পষ্টরূপে উচ্চাবণ কবিলেন। ইহাতে আশ্চযোর বিষয় किছूरे नारे। অঘোরনাথ ১৮৭৫ খুষ্টাব্দে "ডक्টব" ডিগ্রী লাভ করেন। তৎপূর্ব্ব বংসর ভ্যাণ্ট হফ এবং লে বেল প্রভ্যেকে শ্বতন্ত্রভাবে অথচ একই সময়ে Asymmetric carbon এব মতবাদ ব্যাখ্যা কবেন। আমার মনে হয়, অবোরনাথ এডিনবার্গ বিশ্ববিভালয়ের "ভ্যান্স ডানলপ" বুত্তি লাভ করেন, এবং ইউরোপে রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিবার জন্ম গমন করেন। তিনি অতীব মেধাবী ছিলেন এবং তাঁহার মনে বড বড় কাজের কল্পনা ছিল। খুব সম্ভব অঘোরনাথ ভ্যাণ্ট হফের (তৎকালে ২৩ বৎসর বয়স্ক যুবক ) সংস্পর্শে আদেন এবং তাঁহার দঙ্গে নৃতন থিওরির ভবিগ্রৎ ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বড়ই হুঃথের বিষয় অঘোরনাথের মহৎ প্রতিভার দান হইতে ভারতবর্ষ, বলিতে গেলে বঞ্চিত হইয়াছে। অস্ততপক্ষে রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি চেষ্টা করিলে অনেককিছু কবিতে পাবিতের।

অঘোরনাথ দেশে ফিরিয়া হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কৈন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাজনৈতিক দলাদলিতে লিপ্ত হন। ঐ সময়ে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সংগৃহীত মূলধন দ্বারা চান্দোয়া রেলওয়ে নির্মাণ করিবার জন্ত আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং অঘোরনাথ এই জাতীয়

<sup>(</sup>৪) ভ্যাণ্ট হফের জীবনীতে আছে—ভ্যাণ্ট হফের স্বদেশ ভ্যাগ করিয়া বার্চিন যাত্রার ফলে হল্যাণ্ডে বিরুদ্ধ সমালোচনা হটয়াছিল। তাঁহাকে দেশল্লোহীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছিল। ডচ "পাঞ্চ" পর্যাস্ত তাঁহাকে বেহাই দেন নাই।

<sup>(</sup>৫) প্রসিদ্ধ দেশসেবিকা এবং বিশ্ববিধ্যাত কবি জীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ডা: অংঘারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কলা।

আন্দোলনের নেতা হন। তদানীস্তন পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট ইহা তাল লাগে নাই। উক্ত এজেণ্ট মহাশয় বোধ হয় মনে করিতেন যে, কেবল ব্রিটিশ ভারত নহে, দেশীয় রাজ্যও ব্রিটিশ শোষণনীতির কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত। স্থতরাং ক্রুদ্ধ রেসিডেণ্ট বাঙালী যুবক অঘোরনাথকে হায়জাবাল হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজামের রাজ্য ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আমার অরণ হয়, বাল্যকালে আমি হিন্দুপেট্রিয়টে সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের লেখা একটি প্রবিদ্ধ পড়িয়াছিলাম। তাহাতে স্কুলমান্টার অঘোরনাথকে রাজনীতির সংস্পাশ ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

আমি এমিল ফিসার এবং তাঁহার লেবরেটরিও দেখিলাম। তিনি এই সময়ে তাঁহার "Purme group" সম্বন্ধে গবেষণা শেষ করিয়াছেন মাত্র। প্রোটন হইতে উৎপন্ধ—'আমিনো-এ্যাসিডস্' সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন।

বার্লিন হইতে আমি বার্ণ, জেনেভা এবং জুরিচে গেলাম, শেষোজ স্থানে আমি খুব ষত্ব সহকারে 'পলিটেকনিক' বিভালয় দেখিলাম। অধ্যাপক রিচার্ড লোরেঞ্জ একটি বৈত্যাতিক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে পূর্বেই কয়েকবার পত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম। কেন্না তিনি জান্মান জানাল অব ইনরগ্যানিক কেমিষ্টার সম্পাদক ছিলেন এবং আমার কয়েকটি প্রবন্ধ ঐ জানালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে আমি 'ফ্যাক্ফাটি-অন-মেইন' হইয়া পাবি অভিমূখে থাতা করিলাম। ফ্যাক্ফাটে গাইড আমাকে মহাক্বি গ্যেটের শ্বতি জড়িত একটি গৃহ দেখাইয়াছিলেন।

ফ্রান্সের রাজধানী পারিকে আমি তার্থক্ষেত্র রূপে গণ্য করিতাম।
নব্য রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস এই নগরার সঙ্গে জড়িত। এই
খানেই ল্যাভোসিয়ারের গবেষণার ফলে এমন সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত হইয়া
ছিল, যাহাতে পুরাতন "ফ্রোজিপ্টন মতবাদ" নিরাক্বত হয় এবং এই স্থানেই
একে একে বছ কতা রাসায়নিক তাহার পতাকাতলে সমবেত হন এবং
তাহার মতবাদ গ্রহণ করেন। আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতার
(ল্যাভোসিয়ার) নামের সঙ্গে বার্থেলো, ফ্রোরক্রয়, গ্রয়টন ভি
মর্জের নাম চিরদিনই উল্লিখিত হইবে। (৬) পারি নগরী

<sup>(</sup>৬) যাহারা এ বিবরে আরও বিস্তৃত রূপে জানিতে চান, তাঁহারা মৎকৃত Makers of Modern Chemistry গ্রন্থ পড়িতে পারেন।

গেলুদাক, থেনার্ড, ক্যাভেন্টো এবং পেলেটিয়াব (কুইনীনের আবিক্জাগণ) এবং আরও অনেক বৈজ্ঞানিকেব কর্মক্ষেত্র। ইহারা সকলেই রসায়ন বিজ্ঞানেব প্রথম যুগে জ্ঞানরপ আলোক বর্ত্তিকা হস্তে অগ্রসব হইয়াছিলেন। বস্তুত, গত শতান্ধীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পারি সম্বন্ধে আচল্ক্ ওয়ার্জেব গর্মোক্তি সভা বলিয়া গণা হইতে পাবিত। (৭)

পারিতে পৌছিয়া প্রথমেই আমি মঁসিয়ে সিল্টা লেভিও সক্তে সাক্ষাৎ কবিলাম। আমার 'হিন্দু বদায়ন শাল্পের ইতিহাসে' সিলভাঁট লেভিকে আমি বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধ বিশেষজ্ঞ এবং প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে তাঁহার সঙ্গে আমি পত্র ব্যবহারও করিয়াছিলাম। তাঁহাব কক্ষে প্রবেশ কবিয়া দেখিলাম ধে তিনি পতঞ্চলির "মহাভাগ্ন" (সম্ভবত: গোল্ডট কাবেব সংস্বৰণ) অধ্যয়নে নিমগ্ন আছেন। স্থিব হইল যে প্রদিন স্কালে আমি "কলেজ ডি ফ্রান্সে" তাঁহাব সঙ্গে দেখা কবিব এবং তিনি তাঁহাব সহাধ্যাপক মঁসিয়ে বার্থেলোর দক্ষে আমাব পরিচয় কবাইয়। দিবেন। আমি নির্দিষ্ট সময়ে 'কলেজ ডি ফ্রান্সে' উপস্থিত হইলাম এবং ঘটনাক্রমে কয়েক মিনিট পরেই বার্থেলো প্রাঙ্গণের বিপরীত দিক দিয়া তাঁচার গবেষণাগারে প্রবেশ করিলেন। অধ্যাপক লেভি উক্ত বিশ্ববিধ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পবিচয় করাইয়া দিলেন, আমাব সর্বাঙ্গে ধেন বিতাৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। মনে হইল আমি অবশেষে সেই বিখ্যাত মনীধী এবং বিজ্ঞানাচাৰ্য্যের সন্মুখে উপস্থিত যিনি সমত জীবন পাশ্চাতা রুসায়ন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ইজিহাসের রহস্ত ভেদ কবিতে ব্যয় কবিয়াছেন এবং যিনি "সিনথেটিক বসায়ন শাল্পের"—অক্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য।

বার্থেলো আমাকে তাঁহাব লেববেটরিতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাব আবিষ্কৃত কাচাধারে বক্ষিত যন্ত্রাদি সৃথত্বে দেখাইলেন। অর্ধ শতান্দী পূর্বে 'সিনথেটিক কমপাউণ্ড' সমূহ বিশ্লেষণের জন্ম তিনি এই সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে তাঁহার বাড়ীতে আমি গেলাম। 'একাডেমী অব সায়েন্দের' তিনি স্থায়ী সেক্রেটারী ছিলেন এবং সেই হিসাবে ইনষ্টিটিউটেরই একাংশে তাঁহার বাসস্থান নিদিষ্ট ছিল। বার্থেলো

<sup>(</sup>৭) বসায়ন বিজ্ঞা ফরাসী বিজ্ঞান, ইহাব প্রতিষ্ঠাতা অমরকীর্ত্তি ল্যাভোগিবার।

পূর্ব হইতেই তাঁহার এক পুত্রকে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাকিবার জন্ম আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পুত্র কিছুদিন বিলাতে কেছিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্থতরাং ইংরাজীতে বেশ কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। স্বতরাং তাঁহার সাহায্যে বার্থেলোর সঙ্গে আমি প্রায় এক ঘণ্টাকাল কথাবার্ত্তা বলিলাম। বার্থেলো আমাকে একাডেমীর অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জ্বন্তও নিমন্ত্রণ করিলেন। ৭১ বংসর বয়স্ক প্রেসিডেণ্ট প্রসিদ্ধ রাসায়নিক মঁসিয়ে টুষ্টের সঙ্গেও তিনি আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। 'লানেচার' পত্তে ঐ অধিবেশনের যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল তাহাতে আমার সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। পারিতে থাকিবাব সময় আমি মঁসিয়ে সিলভাঁা লেভির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম : তিনি আমাকে একটি দান্ধ্য বৈঠকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং আমার হোটেলে আসিয়া আমার সঙ্গে সাকাৎ করেন। এই স্থানে মঁসিয়ে পামির কর্ডিয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি ফরাসী চন্দননগরে কয়েক বংসর কাজ করেন এবং তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যেব উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখেন। আমার যতদূর মনে পড়ে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাল্পীর সহযোগে তাঁহার দক্ষে কলিকাভায় আমার পরিচয় হয়।

আমি বৈজ্ঞানিক ময়দানের লেবরেটরিও দর্শন করি। সাধারণের নিকট তিনি কারবাইড অব ক্যালসিয়ম এবং ক্লত্রিম হীরকের আবিষ্ণন্তার্থপেই অধিকতর পরিচিত। উক্ত প্রসিদ্ধ রদায়নবিং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্লত্রেম হীরকের কণাসমূহ আমাকে দেখাইয়াছিলেন। আমি দেখিয়া বিশ্বিত হইয়াছিলাম যে, ময়দান তাঁহার অজৈব রদায়ন দম্বদ্ধীয় স্থ্রহং দংগ্রহ:গ্রম্থে (এনসাইক্লোপিডিয়া) মংকৃত মাকিউরাস নাইট্রাইট বিষয়ক গ্রেষণার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

বার্থেলো এবং তাঁহার বছমুখা প্রতিভার কিঞ্চিং পরিচয় না দিলে আমার পারি দর্শনের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আর্ক্ক শতাকীরও অধিককাল তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান কম্মী ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত গ্রেম্ব সমূহের নামের তালিকা প্রকাশ করিতেই ফরাসী "জার্নাল অব কেমিষ্টার" এক সংধ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি অক্লান্তকর্মী ছিলেন এবং জ্ঞানেও অগাধ ও সর্বতোমুখী ছিলেন। 'সিনধেটক কেমিষ্টার' তিনি

একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহাকে থার্মো-কেমিষ্ট্রারও অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার প্রতিছন্দী কোপেনহেগেনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টমসনের সঙ্গে সমান গৌরবের অধিকাহী। রসাহন শাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি একজন প্রামাণিক আচায্য এবং এই বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ক্র্যি-রসায়ন স্প্রেপ্ত তিনি অনেক মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। এতম্বাতীত তিনি ফরাসী সেনেটের আজীবন সভ্য এবং ছইবার মন্ত্রী সভাব সদস্তের আসন অধিকাব করিয়া ছিলেন। সমগ্র রসায়ন জগতে আমি একজন ব্যক্তিও দেখি না, খাহার জ্ঞানের পরিচয় এত বিপুল, প্রতিভা এমন বছমুখী এবং মানবসভাতার ভাগুরে যিনি এত বিচিত্র দান কবিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বার্থেলোর সঙ্গে রেনানের বন্ধুত্ব ফ্রান্সের মনীধার ইতিহাসে একটা স্মর্ণীয় অধ্যায়। স্থতরাং ১৯০১ সালে বার্থেলোর অধ্যাপক জীবনের ৫০ তম বাষিক শ্বতি উৎসব উপলক্ষে প্রধানতঃ তাহার ক্বতী শিশু ময়সানের চেষ্টায় যে অপূর্বে অন্নষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে আশ্চয়্য হইবার কিছু নাই। সমগ্র ফরাসী জাতি তাহাদের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে এই অফুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল, এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সমিতি সমূহের প্রতিনিধিরাও উক্ত অফুষ্ঠানে যোগ দিয়া তাঁহার সম্বর্জনা করিয়া ছিলেন। তাঁহার অস্ক্যেষ্টিক্রিয়াও জ্বাতীয় ভাবেই হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের "নেচার" নামক প্রাদিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পজিকা এই উপলক্ষে
লিথেন—"গত সোমবারে মঁসিয়ে বার্থেলোর অস্থ্যেষ্টি উপলক্ষ্যে যে জাতীয়
অফ্রান হইয়াছিল তাহাতে পারিতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।
এদেশে (ইংলণ্ডে) সেরপ অফ্রান হইবার এখনও বহু বিলম্ব আছে।
ফরাসী গবর্গমেণ্ট এবং জনসাধারণ তাঁহাদের একজন দেশবাসীর মহত্বের
পূজা বিরাট ভাবেই করিয়াছিলেন। এদেশে (ইংলণ্ডে) রাজনীতিকগণ
ও জনসাধারণগণ প্রতিভার মহত্বকে খুব কম সম্মানই করেন। বার্থেলো
যদি ফ্রান্সে না জয়য়য়া ইংলণ্ডে জয়িতেন, তবে বৈজ্ঞানিক জগত তাঁহার
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু গবর্গমেণ্ট জাতীয় অফ্রানরণে
তাঁহার অস্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান
করিতেন না। কেন না আমাদের রাজনীতিকরা জানেন না যে জাতীয়
চরিত্র ও জাতীয় উয়ভির উপর বৈজ্ঞানিকদের কার্যের প্রভাব কত বেশি,

তাথাদের ধারণা এই যে বৈজ্ঞানিকেরা বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে বছ দ্বে এক স্বতন্ত্র জগতে বাদ করেন, এবং সেখানে নিজেদের কার্য্যাবলীই তাঁহাদের একমাত্র পুরস্কার।"—(বার্থেলো, জন্ম—১৮২৭, মৃত্যু—১৯০৭; নেচার, ২৮শে মার্চ্চ, ১৯০৭, ৫১৪ পৃষ্ঠা)।

কলিকাতায় ফিরিয়া আমি নৃতন উৎসাহের সঙ্গে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকজন প্রসিদ্ধ আচার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম এবং তাঁহারা তাঁহাদের লেবরেটরিতে যে সমস্ত মূল্যবান গ্রেষণা করিতেছিলেন, তাহারও পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি এখন যতনুর সাধ্য তাঁহাদের আদর্শ অন্তুসরণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে কিছু নিরাশার সঞ্চারও হইল। ইংলও, ফ্রান্স ও জার্মানিতে আমি তরুণ বুদ্ধ সকলকেই প্রাণবস্ত ও শক্তিমান দেখিয়াছি। তাহারা কোন कार्या প্রবৃত হইলে, তাহা কখনই অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখে না, সেই কাজেই লাগিয়া থাকে এবং শেষ না দেখিয়া ক্ষান্ত হয় না। অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। তুঃথের বিষয়, বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন প্রকার। এথানে যুবকরাও বিধাগ্রন্থ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হয়। প্রাথমিক যে কোন বাধা বিপত্তিতে তাহার। হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের জীবনপথ কেহ কুন্থমান্তীর্ণ করিয়া রাখে, ইহাই যেন তাহাদের ইচ্ছা। পক্ষাস্তরে ইংরাজ যুবক বাধাবিপতিকে আরও দৃঢ়সঙ্কল হইয়া উঠিবে। তাহার অস্তনিহিত শক্তি ইহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বাঙালীরা নিরানন্দ জাতি, জীবনকে উপভোগ করিতে জানে না। তাহারা স্বপ্লাচ্ছন্ন এবং আধাঘুমস্ত জীবন যাপন করিতে সাধারণ বাঙালীকে দেখিলে টেনিসনের 'কমলবিলাসী' ভালবাদে। (Lotus Eaters) কবিতার কথা মনে পড়ে।

বিষাদভারাক্রান্ত স্থাদয়ে আমি আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই দৌর্বল্যের কথা ভাবিতে ছিলাম—এমন সময় এমন একটা ব্যাপার ঘটিল, যাহ! ভাগবত ইচ্ছা বলিয়া মনে ইইল। অস্তত তথনকার মত ইহা জীবন্মৃত বাঙালীর দেহে যেন নৃতন প্রাণ সঞ্চার করিল। আমি লর্ড কার্জন কর্তৃক বন্ধভার কথাই বলিতেছি।

আমার অনেক সময়েই বিশেব করিয়া মনে হইয়াছে যে, বাংলা, আসাম ও উড়িয়া, জাতির দিক হইতে না হইলেও, ভাষার দিক হইতে এক। বাংলা, স্থাকনী, ও উড়িয়া ভাষা একই মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত। ইহা কতকটা আশ্চর্যের বিষয়। কেন না পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র এই হুই বড় বড় নদী, পূর্ববন্ধ ও পশ্চিমবন্ধকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রীচৈতত্তের শেষ জীবনে উড়িয়াই তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল এবং উড়িয়ার সম্রাট প্রভাগরুত্র ভাষার ধর্মমত গ্রহণ করিয়া শিয়া হইয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত প্রীচৈতত্ত্ব চরিতামূত, প্রীচৈতত্ত্ব ভাগবত প্রভূতি বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং বাংলা কীর্ত্তনের দারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উড়িয়ায় জনপ্রিয় হুইয়া উঠিয়াছিল। অপর পক্ষে যে কোন বাঙালী একট চেষ্টা করিলেই স্থাক্ষাক্ষাক্ষা হুরিতে পারে। বস্তুত ভাষার দিক হইতে এই তিন প্রদেশকে একই বলা যাইতে পারে।

লর্ড কার্জ্জন সাম্রাজ্যবাদের দূতরূপে, শক্ষিত হৃদয়ে দেখিলেন বাংলা দেশে জাতীয় ভাব জ্বতবেগে বুদ্ধি পাইতেছে। বাঙালীর সাহিত্য ঐশ্বর্যাশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা ভারতের সমগ্র ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার কবিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাঙালীরা পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষ ষ্তুসহকাবে চর্চ্চা করিয়াছে এবং বাংলার সম্ভানেবা দেশপ্রেমে উদ্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। একটা জাতিগঠনের জ্বন্ত যাহা প্রয়োজন, তাহা নীরবে ধীরে ধীবে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। 'ভেদনীতি' রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের একটা প্রিয় নীতি ছিল এবং কাৰ্জন তাহাদের আদর্শ অমুসরণ কবিয়া ভাবতে রোমক নীতি চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাংলা দেশের মানচিত্র সর্বাদা তাঁহার চোথের সন্মুখে ছিল এবং এমন একটা ভীষণ অস্ত্র নির্মাণ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির উপর নিক্ষেপ করিলেন, যাহার আঘাত দামলাইতে তাহাদের বহুদিন লাগিবে। ম্যাকিয়াভেলির তুষ্ট বৃদ্ধি ও নিষ্ঠুর দুরদশিতার দঙ্গে তিনি বাংলাদেশকে ত্রই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এমন ব্যবস্থা যাহাতে উত্তর পূর্বে ভাগে মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়। তিনি তাঁহার মোহমুগ্ধ निर्द्यां পরিষদবর্গের সাহায্যে মুসলমান জনসাধারণের, বিশেষভাবে ভাহাদেব নেতাদের সম্থে, নানা প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাহার। হিন্দুদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের হৃদয়ে এমন এক শাণিত অন্ত্র সন্ধান করা হইল, যাহার फ्रांत वांकांनी खांकित मःइकि मंकि नहें इय, हिन्तू मूमनमारन हित विरत्नांध উপস্থিত হয় এবং বাংলার জাতীয়তা ধ্বংস হয়।

কৌশলী সাম্রাজ্যবাদী গোপনে যে অন্ধ্র শানাইয়া প্রয়োগ করে, অধংপতিত জাতি তাহার পরিণাম ফল প্রায়ই ভাবিতে ও বুঝিতে পারে না। সোভাগ্যক্রমে, বাংলা দেশে তথন স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কছে কয়েকজন শক্তিমান নেতা ছিলেন। দেশব্যাপী তীত্র প্রতিবাদের প্লাবন বহিয়া গেল এবং দিন দিন উহা ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইতিহাসে এই প্রথম বাঙালী জাতির অন্ধঃস্থল মথিত ও আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই এই আন্দোলনে যোগদান করিল। যাহারা ঘুমাইয়াছিল, তাহারাও দীর্ঘনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল এবং কার্জন পরোক্ষভাবে বাঙালী জাতির জাগরণে সহায়তা করিলেন।

সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রত্যক্ষ ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিবার উপায় আমার ছিল না। কিন্তু আমার গবেষণাগার হইতে আমি এই আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বলা বাছ্ল্য, এই আন্দোলন আমার হৃদ্য স্পর্শ করিল। এই নব জাগরণের ফলে বিজ্ঞানের জন্মই বিজ্ঞান-সাধনার আদর্শ কাতির সম্মুথে উপস্থিত হইল।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

#### বাংলায় জ্ঞানরাজ্যে নব জাগরণ

হিন্দুদের প্রতিভা অতীব স্ক্ষ এবং তাহাদের মনের গতি দার্শনিকতার দিকে। জেমন্ মিলের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে কিছুমাত্র অতিরক্তন নাই: "কোন একটি দার্শনিক সমস্তাব আলোচনায় হিন্দু বালকবা আশ্রহা বৃদ্ধির খেলা দেখাইতে পারে, কিন্তু একজন ইংরাজ বালকের নিকট তাহাই তুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়।" কিন্তু কেবলমাত্র দার্শনিক বিভা ছারা যে হিন্দুজাতির উন্নতি হইবে না, ইহা বহুদিন হইতেই বৃঝিতে পারা গিয়াছিল। এক শতান্ধীবও অধিককাল পূর্বের রাজা রামমোহন রায় বড়লাট লর্ভ আমহার্টের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ করেন। এই প্রসক্ষে তিনি বলেন:—

"আমবা দেখিতেছি যে, গভর্ণমেন্ট হিন্দু পণ্ডিতদেব শিক্ষকতায় সংস্কৃত বিভাগয় স্থাপনের জন্ম উত্যোগী হইয়াছেন। এদেশে যেরপ শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহাই এই সমস্ত বিভাগয়ে শিথাইবার ব্যবস্থা হইবে। ইউরোপে লর্ড বেকনের অভ্যাদমের পূর্কে যেরপ বিভাগয় ছিল, ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর এবং ইহাতে যে ব্যাকরণের কৃটত্তর্ক এবং দার্শনিক স্ক্ষেত্তত্ব শিখান হইবে, তাহা ঐ বিভাগ অধিকারী বা সমাজের পক্ষে কোন কাজে লাগিবে না। তুই হাজার বৎসর পূর্কে যাহা জানা ছিল, এবং পরে তাহার সঙ্গে তাকিক লোকেরা আরও যে সব স্ক্ষোতিস্ক্ষ বিচার বিতর্ক যোগ করিয়াছেন, ছাত্রেরা তাহারই জ্ঞান লাভ করিবে। ভারতের সর্ব্ব্ এখন সাধারণতঃ এইরপ শিক্ষাই প্রদন্ত ইইয়া থাকে। তেনে বিভাগ জাতিকে যদি প্রকৃত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে পাদরীদের প্রচারিত বিভাগ পরিবর্ত্তে বেকন কর্ত্ত্বক প্রচারিত বিভাগ তাহাদিগকে শিখিতে দেওয়া হইত না। কেন না পাদরীদের প্রচারিত বিভাগ বিদ্যার ছারা মামুষকে অজ্ঞভার অজ্ককারে চিরদিনের জন্ম আছের রাখা যাইতে পারিত। ঠিক সেইভাবে সংস্কৃত বিদ্যার ছারা ভারতকে চিরদিনের

জন্ম অজ্ঞতায় নিমজ্জিত রাথা যাইতে পারে—তাহাই যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অভিপ্রায় হয়। কিন্তু গ্রব্দেন্টের উদ্দেশ্য এদেশবাসীর উন্নতিসাধন করা, স্থতরাং তাঁহাদের অধিকতর উদার এবং উন্নত শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করা উচিত। ইহাতে গণিত, প্রাক্তদর্শন, রসায়নশাস্ত্র জ্যোতিষ এবং অক্যান্ত কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। সংস্কৃত বিদ্যা শিথাইবার জন্ম যে অর্থব্যয়ের প্রস্তাব হইতেছে, ঐ অর্থদ্বারা যদি ইউরোপে শিক্ষিত কয়েকজন যোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি, যম্বপাতি ইত্যাদি সমন্থিত একটি কলেজ স্থাপন করা হয়, তাহা হইলেই ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

নব্য বাংলা, তথা নব্য ভারতের প্রবর্ত্তক বিখ্যাত সংস্থারক রাজ্ঞা রামমোহন নিজে সংস্কৃত বিদ্যায় প্রগাঢ পণ্ডিত ছিলেন, এই কথা স্মরণ রাখিলে, আমরা উদ্ধৃত পত্রখানির মূল্য ব্ঝিতে পারিব। রাজ্ঞা রামমোহনই বাংলা দেশে প্রথম উপনিষদ আলোচনার পথ প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে বাংলা ও ইংরাজীতে কয়েকখানি উপনিষদের অন্থবাদ করেন। যদিও বেদাস্কশাস্ত্রে রাজা রামমোহনের গভীর জ্ঞান ছিল, তথাপি তিনি যে নব্য ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাক্কতবিজ্ঞানই প্রধান গ্রহণ করিবে।

ষাট বৎসর পরে বৃদ্ধিচন্দ্রও তাঁহার "আনন্দমটে" ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্যগঠনের ব্যাপারে প্রাকৃতবিজ্ঞানের স্থান নির্ণয় করিতে ভূলেন নাই। ধে মুগে ষড়দর্শনের স্থাষ্ট হইয়াছিল, ভারতের সে মুগের বৈশিষ্ট্য ছিল— 'চিস্তার সরলতা।' কিন্তু সে মুগ বহুদিন হইল অতীও হইয়াছিল। হিন্দু প্রতিভা টোলের পণ্ডিতদের প্রভাবে আচ্ছন্ত হইয়াছিল এবং চুলচেরা বিচার বিতর্কই ছিল, তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তথন যে বিদ্যা প্রচলিত ছিল, বাক্লের ভাষায় তৎসম্বন্ধে বলা যায়—"যাহারা যত বেশি পণ্ডিত হইড, তাহারা তত বেশী মুখ হইয়া দাঁড়াইত।"

ভারতের সৌভাগ্যক্রমে রামমোহন ঠিক সময়েই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, চারিদিকের হুর্ভেল্য অন্ধকাররাশির মধ্যে স্থদক্ষ নাবিকের ত্যায় তিনি দিকনির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। মেকলের প্রসিদ্ধ মন্তব্যলিপি (১৮৩৫) ভারতের জ্ঞানরাজ্যে নব জাগরণের মূলে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। নব্য হিন্দু পুনরুখানবাদীরা উহার কোন কোন মন্তব্যে যুতই ক্ষুদ্ধ হউন না কেন, প্রাচ্যশিক্ষাবাদীদের সহিত সজ্বর্ধে পাশ্চাত্য-শিক্ষাবাদীদের এই জয়লাভ, বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে নব্যুগের স্ট্রনা করিয়াছে। বাংলার মুবকগণ করিপ উৎসাহের সঙ্গে পাশ্চাত্যবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জ্বল্ল প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা এখানে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সেক্সপিয়র ও মিল্টন, বেকন, লক, হিউম এবং আভাম স্মিধ; গিবন ও বলিন্দা, নিউটন ও ল্যাপ্রেস, তাহাদের চক্ষে এক নব জগতের দ্বার খ্লিয়া দিয়াছিল। এই নৃতন মদিরাপানে তাহারা যে মন্ত, এমন কি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে বিস্মিত ইইবার কিছু নাই।

সৌভাগ্যক্রমে পাশাপাশি আর একটি ভাবের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল এবং তাহাতে এই উত্তেজনা ও উন্নাদনাকে ধীবে ধীরে সংষত করিয়া তুলিতেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বহু, যদিও পাশ্চাত্য সরস্বতীমন্দিরের উপাসক ছিলেন, তব্ও প্রাচ্যভাব একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিন্দু কলেজের আর একজন পুরাতন ছাত্র দেবেজ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ের ফল এবং রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষ। ব্রাহ্মসমাজেব এই প্রথম পতাকাবাহীর জীবনে বেদাস্কদর্শন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সভ্যতার সভ্যর্থ অনেক সময় অভ্ ত ফল প্রসব করে, কিন্তু মোটের উপর পরিণাম কল্যাণকরই হয়। গর্কিত রোম পরাজিত গ্রীসের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গমন্থল আলেকজেন্দ্রিয়া "নিও-প্রেটনিজমে"র জন্মভূমি এবং ভাহাব বিপণীতে কেবল পণ্যবিনিময়ই হইত না, চিন্তা ও ভাবেরও আদানপ্রদান হইত। এরাসমাস, স্কেলিগার লাভ্ ষয়, বাভ এবং আরও বহু পণ্ডিত সহস্র বৎসর ধরিয়া বিশ্বতির পর্ণে প্রোথিত, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জ্ঞানভাণ্ডার আবিদ্যারে কম সাহায্য করেন নাই। যে জ্ঞানের আলোক কেবলমাত্র সন্ম্যাসীদের মঠের অন্ধলার ক্লে ন্তিমিতভাবে জলিতেছিল, তাহাই এখন সর্ক্রসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইল। ইটালীয় পেট্রার্ক এবং বোকাসিওর রচনাবলী ইংরাজ কবি চসারের কাব্যসাহিত্যের উপর কম প্রভাব বিন্তার করে নাই। মিল্টন দান্তের নিকট বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। তিনি (মিল্টন) অম্প্রেরণা লাভের জন্ম ইটালী দেশেও গিয়াছিলেন, তাহার কবিতায় ভালামব্রোসা নদীর বর্ণনা হইতে তাহা আমরা ব্রিতে পারি।

মোলিয়ারের belles lettres-এ ল্যাটিনই খুব বেশী, গ্রীকও কিছু কিছ ফরাসী ভাষা একেবারেই নাই। তথনকার দিনে মার্জ্জিতরুচি পণ্ডিতদের সাহিত্যে মাতৃভাষার স্থান ছিল না। অমরকীর্ত্তি প্রহসনকারের প্রথম জীবনের রচনায় ইটালীয়-স্পেনীশ প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহে 'গেলিক' প্রভাব স্পষ্টই পড়িয়াছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। নব্য বাংলার কাব্যসাহিত্যের 'জনক' পুরাতন হিন্দুর্লের ছাত্র এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অত্যস্ত অবজ্ঞা ছিল। দাস্তে ও মিলটনের কাব্যরসেই তিনি আনন্দ পাইতেন এবং তাঁহার প্রথম কাব্য "দি ক্যাপটিভ লেডী" তিনি ইংরাজী ভাষাতেই রচনা করেন। মিল্টনও প্রথমে ল্যাটিন কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁহাব অম বৃঝিতে পারেন। মেকলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, কোন মুক্ত ভাষায় কবিতা রচনা করা, এক দেশ হইতে আনীত চারাগাছ অক্ত দেশে ভিন্ন মাটিতে লাগানোর মত। বিদেশে নৃতন জমিতে সে গাছ কিছুতেই স্বাভাবিকরপে শক্তিশালী হইতে পারে না। যে দেশে এইরপ 'বিদেশী কবিতা' রচিত হয়, সেখানে মাতভাষায় কোন শক্তিশালী কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে না। ষেমন ফুলগাছের টবে ওক বৃক্ষ জন্মে না।

মিশ্টনের স্থায় মধুস্বন দত্তও শীঘ্রই বৃঝিতে পারিলেন যে, সাহিত্যে স্থায়ী আসন এবং যশোলাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা করিতে হইবে। তাহার ফলে তিনি বাংলা ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' দান করিয়া গিয়াছেন। অবশু, এই অমর কাব্যে স্থর্গ ও নরকের বর্ণনা এবং কয়েকটি চরিত্র চিত্রণে আমরা হোমর, ভার্জিল, দাস্কে, তাসো, মিশ্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের ভাবের ছায়াপাত দেখিতে পাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রান্থ্রটে বহিমচন্দ্রকে পরবর্ত্তী যুগের লোক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারও ইংরাজী ভাষার প্রতি ঐরপ মোহ ছিল এবং তাঁহার প্রথম উপস্থাস Rajmohan's Wife (রাজমোহনের পত্নী) তিনি ইংরাজী ভাষাতেই রচনা করেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই তাঁহার প্রম বৃঝিতে পারেন এবং বিদেশী ভাষা ত্যাগ করিয়া মাতৃভাষাতেই সাহিত্য স্থষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। ফলে বহিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে অবিনশ্বর কীর্টি রাখিয়া গিয়াছেন।

অন্ত সাহিত্য হইতে কিছু গ্রহণ করার অর্থ কেবলই অন্ধ অনুকরণ বা মৌলিকতার অভাব নয়। এমার্সন বলিয়াছেন—"সর্বপ্রধান প্রতিভাও অন্তের নিকট অশেষরূপে ঋণী।……এমন কথাও বলা যায় যে প্রতিভার শক্তি আদৌ মৌলিক নয়।" অন্তত্ত্ব এমার্সন বলিয়াছেন,—"দেশ্বশীয়র তাঁহার অন্তান্ত সাহিত্যিক সহকর্মীদের ন্তায় অপ্রচলিত পুরাতন নাটকের দোষগুণ বিচার করিয়া তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেন না এরপ ক্ষেত্রেই যথেছে পরীক্ষাও বিশ্বেষণ চলিতে পারে।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'হামলেট' নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। খুব সম্ভব, ১৫৮৯ খুটান্দে কীড নামক জনৈক নাট্যকার কর্ত্ব ঐ বিষয়ে একখানি নাটক রচিত হইয়াছিল। জাতির নবজাগবণের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রচূর অনুকরণের সঙ্গে সঞ্চে, চিস্তা ও ভাবের গ্রহণ ও সমীকরণ চলিতে পাকে এবং ইহা শীঘ্রই জাতীয় সাহিত্যের অংশ হইয়া উঠে।

আরব সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশেও ইহার দৃষ্টাস্ক দেখা যায়।
রক্ষণশীল উমায়েভ থলিফাগণ মানসিক শক্তির দিক হইতে অলস বলা
যাইতে পারে। এই সময়ে আরবে সাহিত্য বলিতে বিশেষ কিছু ছিল
না। বেছইনদের জীবনের ঘটনাবলীই প্রধানত আরবীয় কবিতার বিষয়
ছিল। কিন্তু আবাসিদদের শাসনকালে আরব সাহিত্যে মোসলেম জীবনের
সর্বাদ্ধীণ বিকাশ দেখা যায়। প্রধানত গ্রীক সাহিত্যের অভ্নকরণ করিয়াই
এই আরব সাহিত্য ঐশ্বর্যাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। থলিফা মনস্থর ও
মাম্নের সময়ে আরব সাহিত্যের উপর গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব পূর্ণরূপে
বিভ্তুত হইয়াছিল। এরিষ্টোটল, প্লেটো, গ্যালেন, টোলেমী এবং নব্য
প্রেটোনিষ্ট প্রোটিনাস ও পোরফিরির গ্রন্থাবলী মূল গ্রীক এবং সীরিয়
ভাষা হইতে অন্দিত হইয়াছিল। ফালাসিফা-পদ্খীদের (অর্থাৎ বাহারা
মূল গ্রীক ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন) মধ্যে আলকিগ্রী, আল
ফোরাবি, ইবন সিনা, আল রাজি এবং স্পেনীয় দার্শনিক ইবু রসদের
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যেরও প্রসার ইইতে লাগিল
—প্রাচ্যে তৎপূর্বে যাহা কখনও দেখা যায় নাই। বোধ হইল যেন
খলিফা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই শিক্ষার্থী
এবং সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়া উঠিল। জ্ঞানের অধ্বেষণে লোকে

তিনটি মহাদেশ ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিত। মধুমক্ষিকা যেমন নানা স্থান হইতে মধু আহরণ করিয়া আনে, ইহারাও তেমনি নানা দেশ হইতে অমূল্য বিদ্যা আহরণ করিয়া আনিত,—শিক্ষার্থীদের দান করিবার জন্ম। কেবল তাহাই নহে,—তাহারা অক্লাম্ব অধ্যবসায় সহকারে বিরাট বিশ্বকোষসমূহ সঙ্কলন কবিতে লাগিল—যেগুলি বলিতে গেলে অনেকস্থলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জন্মদাতা।" (নিকলসন, আরব সাহিত্যের ইতিহাস, ২৮১ পৃঃ)। মধ্যযুগে আরবেরা গণিত ও দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডারে যাহা দান করিয়াছিল,—এখানে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আরবেরা যে আবার গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্ম ভারতের নিকট ঋণী, সে কথাও এখানে বলা নিপ্রয়োজন। (১)

আরবদের চরম উন্নতির সময়ে, তাহারা মধ্যযুগের ইউবোপে জ্ঞানের প্রদীপ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং ল্যাটিন সাহিত্যেব উপর অংশব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জ্ঞানরাজ্যে এসিয়া ও ইউরোপের পরস্পর আদান প্রদানের উপর একটি স্বতম্ব অধ্যায়ই লেখা যাইতে পারে।

উইলিয়াম কেরী ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য গোষ্ঠীর সময় হইতে (১৮০০-২৫) উনবিংশ শতান্দীর মধাভাগ পর্যান্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সময়ে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, তাহাব অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের অনুবাদ, কতকগুলি আবার সংস্কৃত, পাবসী এবং উদ্ধৃ গ্রন্থের অনুবাদ।

ঈশরচক্স বিভাসাগরের প্রথম বয়সের লেখা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দী গ্রন্থ এবং তাঁহার পরিণত বয়সের লেখা শকুস্থলা ও সীতার বনবাস কালিদাস ও ভবভূতির গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। বিভাসাগর মহাশয়ের "ক্থামালা" "ঈসপস্ ফেবলস্"-এর আদর্শে রচিত। তাঁহার "জীবন চরিত" বহুলাংশে চেমার্সের "বাইওগ্রাফির" অম্বাদ।

সেক্সপীয়রের নাটকাবলীও বাংলাতে অন্দিত ইইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথমে ক্ষ্যোতিষ ও প্রাক্তত বিজ্ঞানের গ্রন্থ অমুবাদ করিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূবিতা, প্রাণিবিত্যা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ বাংলায় অভ্যাদ করেন।

<sup>(</sup>১) 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস'—৬ঠ অধ্যার, 'ভারতের নিকট আহবের ঋণ'.—
ফটবা !

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিভা কল্পজ্ম"-এর নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি। ইহা বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইংরাজী গ্রন্থ ইইতে উৎকৃষ্ট অংশসমূহ বাছিয়া বাংলা অন্ধবাদসহ ইংভে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এইরূপ হওয়াই উচিত। প্রটার্কেব গ্রন্থ যদি নর্থ ইংরাজীতে অমুবাদ না করিতেন, তবে দেক্সপীয়বের জুলিয়াস সিজার', 'কোরিওলেনাদ', এবং 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা' নাটক লিখিত হইত না। দিনেমার লেখক গ্র্যামাটিকাদের গ্রন্থ যদি ইংবাজীতে অনুদিত না হইত, তবে জ্ঞগৎ হয়ত "হামলেট" নাটক হইতে বঞ্চিত হইত। আমাদের সাহিত্যের পূর্ব্বাচার্য্যগণ পববত্তী দেখকদের জন্ত পথ প্রস্তুত কবিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম বয়দে বিদেশী ধাত্রীর শুলুপান করিয়া শিশু ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শেষে তাহার পক্ষে আর বাহিরের থাতের প্রয়োজন ছিল না। বিদেশী সাহিত্যের অমুবাদ ও অমুকরণের যুগের পর মৌলিক প্রতিভার যুগ আসিল। 'আলালের ঘরের ছ্লান' মৌলিক প্রতিভায় পূর্ণ, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগের বাঙালী সমাজেব নিথুত চিত্র। ইহাতে প্রথম যুগের বাংলা গত্তের তায় সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে শকালঙ্কারের আড্ছর নাই—প্যারীটান মিত্রের সরল সহজ শক্তিশালী চলিত ভাষা। শ্লেষ ও বিজ্ঞপ্রাণ প্রয়োগেও তিনি সিদ্ধহন্ত ছিলেন। তিনিও হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিব সহাধ্যায়ী ছিলেন। পাশ্চাভ্যের সঙ্ঘর্ষে বাংলার জ্ঞানরাজ্যে এক আশ্চর্য্য নব জাগরণের বিকাশ দেখা গিয়াছিল।

বান্ধসমাজের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, সামাজিক বৈষম্য বিলোপ এবং নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া তাহাদের কল্যাণসাধন। বিশাল হিন্দু সমাজ যদিও ব্রাহ্ম মত ও কার্যাধারা সম্পূর্ণরূপে অহ্মোদন করিত না, তবু তাহার হৃদয়ের যোগ ঐ আন্দোলনের সক্ষে ছিল এবং হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্থিত হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই।

চারিদিকেই একটা ভাববিপ্লব দেগা যাইতেছিল। একটা নৃতন জগতের বার খুলিয়া গিয়াছিল, নৃতন আশা আকাজ্ঞা জাগ্রত হইয়াছিল। বছ্যুগের স্থিও আলশু হইতে জাগ্রত হইয়া নব্য বাংলা অত্তব করিতে লাগিল, হিন্দু জাতির মধ্যে ভবিশ্বতের একটা বিপুল সম্ভাবনা আছে। এই সময়ের

সাহিত্য দেশপ্রেমের মহৎভাবে পূর্ণ। লোকের মনের রুদ্ধভাব প্রকাশ এবং অধীন জাতির অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করিবার জন্ম সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক সভা-সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহ ও আফুকুলো দেশের নানাস্থানে স্থল ও কলেজসমূহ স্থাপিত হইতেছিল। তৎসত্ত্বেও বিজ্ঞান তাহার যোগ্য মর্যাদা পায় নাই। কতকগুলি সরকারী কলেজে উদ্ভিদ বিছা, রসায়ন বিছা এবং পদার্থ বিছা পড়ান হইত বটে, কিন্তু বিজ্ঞান তথনও তাহার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিজ্ঞানের অন্তশীলন কেবল বিজ্ঞানের জন্মই করিতে হইবে, এবং তাহার জন্ম সানন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, এমন লোকেব প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে, জাতীয় সাহিত্যে বিজ্ঞান তাহার যোগ্য স্থান লাভ করিবে, এবং তাহার আবিষ্কৃত সত্যসমূহ মামুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগিবে। বিজ্ঞান জাতীয় সম্পদ ও স্বাচ্ছন্য বৃদ্ধির সহায়স্বরূপ হইবে। মাঞ্চ ও প্র উভয়েই যে সব ব্যাধির আক্রমণে কাতব, বিজ্ঞান তাহা দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতির জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সন্থন ষ্মতি ঘনিষ্ঠ এবং তাহার কর্মক্ষেত্র ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। একক্ষায় বিজ্ঞানকে মান্থবেব সেবায় নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ত্র্তাগ্যক্রমে, হিন্দু মন্তিদ্ধক্ষেত্র বছকাল অকর্মণ্য অবস্থায় থাকিয়া নানা আগাছা কুগাছায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় বিজ্ঞান পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিছ হিন্দু যুবক গতাহুগতিক ভাবে বিজ্ঞান শিখিত, ইহার প্রতি তাহাদের প্রকৃত অহুরাগ ছিল না। তাহার উদ্দেশ্ত কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাপ' নেওয়া, যাহাতে ওকালতী, কেরাণীগিরি, সরকারী চাকুরী প্রভৃতি পাইবার স্থবিধা হইতে পারে। ইউরোপে গত চার শতানী ধরিয়া বিজ্ঞানের এমন সব সেবক স্বন্ধিয়াছেন, যাহারা কোনরূপ আধিক লাভের আশা না করিয়া, বিজ্ঞানের জন্মই বিজ্ঞান চর্চা করিয়াছেন। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহারা বিজ্ঞানের জন্ম "ইনকুইজিশান" বা প্রচলিত কুসংস্কারাছের 'ধর্ম্মের অত্যাচার' সন্থ করিয়াছেন। প্রকৃতির রহস্ত আবিদ্ধার করিবার অপরাধে রোজার বেকন (১২১৪—১২৮৪) কারাপারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কোপারনিক্স তাঁহার অমর গ্রন্থ চরিশ বংসর প্রকাশ ক্রেন নাই, পাছে পাদরীরা উহা আগুণে পোড়াইয়া

ফেলে এবং তাঁহাকেও অগ্নিকৃত্তে নিক্ষেপ করে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কেপ্লার একবার সক্ষোভে লিথিয়াছিলেন,—"আমি আমার গ্রন্থের পাঠকলাভের জন্ম একশত বংসর অপেক্ষা করিতে পারি, কেন না স্বয়ং ভগবান আমার মত একজন সত্যাত্মসন্ধিংস্থব জন্ম ছয় হাজ্ঞার বংসর অপেক্ষা করিয়াছেন।" ইংলণ্ডের জ্ঞানরাজ্যে নবজাগরণের পর, এলিক্সাবেধীয় যুগে বহু প্রতিভাশালী কবি এবং গদ্ম সাহিত্যের অষ্টাই কেবল জন্মগ্রহণ করেন নাই, আধুনিক বিজ্ঞানেব বিখ্যাত প্রবর্ত্তকও অনেকে ঐ সময়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন। গিলবাট ডাক্রারী করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন, এবং অবসর সময়ে বিত্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। হার্ছে রক্তসঞ্চালনের ভন্ম আবিদ্ধার করেন। ফ্র্যান্সিদ বেকনের কৃতিত্ব অতিরঞ্জিত হইলেও, তাঁহাকে নৃতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

প্যারাদেলদাস (১৪৯৩—১৫৪১) ধাতৃঘটিত ঔষধেব বাবস্থা দিয়া রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চায় উৎসাহ দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। জাঁহার সময় হইতে রসায়ন বিজ্ঞানের ক্রমোয়তি হইতে থাকে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের অধীনতা পাশ হইতে মৃক্ত হইয়া ইহা একটি স্বতম্র বিজ্ঞান রূপে গণ্য হয়। এগ্রিকোলাব (১৪৯৪—১৫৫৫) ধাতৃবিভা এবং থনিবিভা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ De Re Metallica দ্বারা ব্যবহারিক রসায়নশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকাব। হিন্দু জাতি প্রায় সহস্রাধিক বংসর জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। ধর্ম্মের সজীবতা নই হইয়াছিল এবং লোকে কতকগুলি বাহ্য আচার অফুষ্ঠান লইয়াই সম্ভষ্ট ছিল। তুই হাজার বংসর পূর্বে ঐ সকলের হয়ত কিছু উপযোগিতা ছিল, কিন্তু এ যুগে আর নাই। হিন্দুর মন্তিক স্থপ্ত ও জড়বং হইয়া ছিল। আমাদের পূর্বে পুক্ষবদের মৌলিক চিন্তাশক্তি নই হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধভাবে নবন্ধীপের রঘুনন্দন কর্ত্বক ব্যাধ্যাত শাস্ত্যের অফুসরণ করিতেছিলেন। জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজে শিকড় গাডিয়া বসিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে আমাদের জাতির মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া বৈজ্ঞানিক অফুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইতে বছ সময় লাগিয়াছিল।

গত শতান্দীর সন্তরের কোঠার ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশহ দেশপ্রেমিক ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করেন এবং "ভারত বিজ্ঞান অফুশীলন সমিতি" (Indian Association for the Cultivation of Science)

প্রতিষ্ঠিত কবেন। সন্ধ্যাকালে ঐ সমিতির গৃহে রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং পরে উদ্ভিদ বিভা সম্বন্ধে বক্তৃতার বাবস্থা হয়। প্রথমে এই সমিতিকে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিবার অভিপ্রায় ছিল না। যে কেহ কিছু দক্ষিণা দিলে সমিতিগৃহে যাইয়া পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে পাবিত। সমিতিব প্রথম অবৈতনিক বন্ধাদের মধ্যে ডা: মহেন্দ্রলাল সবকার, ফাদার লার্ফো এবং ভাবাপ্রসন্ধ রায় ছিলেন। ১৮৮০-৮১ সালে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেও, অধিকতব জ্ঞানলাভের জন্ম ঐ তুই বিষয়ে সায়েন্স অ্যুদোসিয়েশানের বক্তৃতা শুনিবাব জ্বল্য ষোগদান করিয়াছিলাম। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ডা: সরকারের চেষ্টা তেমন সফল হয় নাই। সম্ভবত: এক্লপ চেষ্টা করিবার সময় তথনও আদে নাই, দেশে বিজ্ঞান অমুশীলন করিবার স্পৃহাও জাগ্রত হয় নাই। সেই সময়ে বেসবকারী কলেজ অর্থাভাবে বিজ্ঞানবিভাগ খুলিতে পারিত না, তাহারা কেবলমাত্র 'আর্টদ্' বা সাহিত্যশিক্ষার কলেজ মাত্র ছিল। रय ममन्छ ছाত रेन्टात्रमिভिरबंट भतीकाम উद्धिनिविद्या, तमामन वा भनार्थविद्यान লইতে চাহিত, তাহারাই সায়েন্স আাসোসিয়েশানে বক্তৃতা শুনিতে যাইত। গত ২৫ বৎসরেব মধ্যে বে-সরকারী কলেজ্বসমূহ নিজেদের বিজ্ঞানবিভাগ পুলিয়াছে এবং তাহার ফলে দায়েন্দ আাদোদিয়েশানের ক্লাদ ছাত্রশৃত इटेशार्फ विनित्ने द्य ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ অথবা দাধারণ কলেজসমূহে ছাত্রেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় অধায়ন করিজ, যেহেতু উহা তাহাদের পাঠ্য তালিকাভূক্ত এবং পরীক্ষায় পাশ করিয়া উপাধিলাভের জন্ম অপরিহার্যা ছিল। ইহাতে ব্ঝা যায় যে বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্ম প্রকৃত স্পৃহা ছিল না—অথবা দোজা কথায় জ্ঞানলাভের আগ্রহ ছিল না। পক্ষান্তরে ইংলতে, আর্ল অর কর্কেব পুত্র দি জনারেবল রবার্ট বয়েল সপ্তদশ শতান্দীর মধ্যভাগে তাঁহার নিজেব গবেষণাগারে কেবল যে পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধেই নানা যুগান্তকারী আবিন্ধার করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরস্ক তাঁহার Sceptical Chymist গ্রন্থে নবা রসায়ন শাস্ত্র কিভাবে উন্নতি লাভ করিবে, তাহারও পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এক শতাব্দী পরে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ডেভনশায়ার বংশের ব্যানক কৃতী

সন্তান, ১ মিলিয়ান ষ্টার্লিং (বর্ত্তমান মুদ্রা ম্ল্যে অস্ততঃপক্ষে ৬। কাটি)
ব্যাব্ধে জ্বমা থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার নিজের স্থসজ্জিত লেবরেটরিতে পদার্থ
বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রেব গবেষণায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং
জগতকে তাঁহার জ্ঞানের অপূর্ব্ব অবদান উপহার দিয়া অমর কার্ত্তি অক্ষন
করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন সমসামন্ত্রিক—যথা প্রিষ্টলে এবং শীলদাবিস্ত্রের মধ্যে কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, এমন সমস্ক বৈজ্ঞানিক
তথ্য আবিক্ষার করিয়াছিলেন, যাহাব ফল বহুদ্রপ্রসারী। তাঁহাদের কোন
ম্ল্যবান যন্ত্রণাতি ছিল না, ভাঙ্গা কাচেব নল, মাটার তৈরী তামাকের
পাইপ, বিয়ারের থালি পিপা—এই সবই তাঁহাদের যন্ত্র ছিল, কিছু সেই
সময়ে বাংলাদেশে চারিদিক নিবিভ অন্ধকাবে আচ্ছর ছিল।

বাংলার সমাজ কি ঘোর অবনতির গর্ভে ড্বিয়া গিয়াছিল জনৈক চিন্তাশীল লেথক তাহাব বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। রাম্মোহন রায়ের আবির্ভাবের সময়ে বাংলার সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল. রামমোহনের জীবনীকার নগেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়। হিন্দু সমাজ সে সময়ে গভীব অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।(২) দেশের সর্ব্বত্র কুসংস্কারের রাজ্ব চলিতেছিল। নৈতিক ব্যভিচার করিয়াও কাহারও কোন শান্তিভোগ কবিতে হইত না, পরস্ক তাহাবা সমাজে মাথা উচু করিয়া দাঁডাইয়া থাকিত। এইরূপ পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে রামমোহনের মত একজন প্রথর প্রভিভাশালী, অসাধাবণ ব্যক্তিত্ব এবং অশেষ দ্রদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের আবিভাব হইতে পাবে, তাহা বান্থবিকই চুজের্ম রহস্তময়। যে হিন্দু মনোবুজি তুইহাজার বৎসর ধরিয়া কেবল দার্শনিকতার স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার গতি ফিরাইয়া দেওয়া বড় সহজ কাজ নছে এবং ঐ কার্য্য একদিনে হইবার নহে। কেবল মাত্র বাহ্মণদের মধ্যেই প্রায় তুইহাজার শাখা উপশাখা আছে, তাহারা কেহ কাহারও দক্ষে পায় না, পরস্পরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিবাহও দেয় না। বান্ধণেতর জ্বাতি সমূহের মধ্যে নানা সামাজিক উচ্চনীচ ন্তরভেদ আছে; উহাদের মধ্যে কেই জ্বল-আচরণীয় অথবা উচ্চবর্ণদের জ্বল যোগাইবার অধিকারে অধিকারী। হিন্দুর মনে পাশ্চাত্য ভাবের

<sup>(</sup>২) **কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যার:—**নবাবী আমল (অষ্টাদশ শতাকীর বাজলা)।

করিয়া অস্ততপক্ষে তুই প্রুষ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং তাহার পরে মৌলিক বিজ্ঞান চর্চ্চার যুগ আসিয়াছিল। ক্ষেত্র বছদিন পতিত থাকিয়া উচ্চচিস্তার জন্ম দিবার অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই ক্ষা প্রথমে নৃতন ফসলের আবাদ করিবার পূর্বের তাহাতে ভাল করিয়া 'সার' দিতে হইয়াছিল। আমি এতক্ষণ প্রকৃত বিষয় হইতে দুরে চলিয়া গিয়া, অবাস্তর কথার অবতারণা করিয়া ছিলাম। যাহাতে বাংলায় নব যুগের আবির্ভাব পাঠকগণ ভাল করিয়া হাদয়ক্ষম করিতে পারেন, তাহার জন্মই আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছিলাম।

## দাদশ পরিচ্ছেদ

### নব্যুগের আবিষ্ঠাব—বাংলাদেশে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা— ভারতবাসীদিগকে উচ্চতর শিক্ষাবিভাগ হইতে বহিষ্করণ

জগদীশচন্দ্র বহু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বি. এ উপাধিধারী। ১৮৮০ সালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিলাতের প্রস্তিদ্ধ বিদ্যাপাঠ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করেন। সেখানে জগদীশচন্দ্র লর্ড ব্যালের পদতলে বসিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়নেব স্থযোগ লাভ কবেন। সালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্থার জন ইলিয়ট পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তারপব বার বংসবের মধ্যে অধ্যাপক **জ**গদীশচ<u>ক্রে</u>ব নাম জগত জানিতে পারে নাই। ছাত্রেরা অবশ্য তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু তিনি এই সময়ে চুপ কবিয়া বসিয়া ছিলেন না। তাঁহার শক্তিশালী প্রতিভা নৃতন সভ্যের সন্ধানে নিযুক্ত ছিল এবং হার্জিয়ান বিহাৃৎতরক সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৯৫ দালে এসিয়াটিক সোনাইটিতে The Polarisation of Electric Ray by a Crystal বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মনে হয়, এই নৃতন গবেষণার ম্লা তিনি তথনও ভাল করিয়া ব্ঝিতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধ পুনমু দ্রিত করিয়া লর্ড র্য়ালে ও লর্ড কেলভিনের নিকট প্রেরিত হয়। পদার্থ-বিজ্ঞানের এই ছুই বিখ্যাত আচার্য্য বস্থর গবেষণার মূল্য ব্ঝিতে পাবেন এবং লর্ড ব্যালে "ইলেক্ট্রিসিয়ান" পত্তে উহা প্রকাশ করেন। লর্ড কেলভিনও বস্থুর উচ্চপ্রশংসা করিয়া মস্তব্য প্রকাশ করেন। এই সময়ে আমিও 'মার্কিউরাস নাইট্রাইট' সম্বন্ধে নৃতন আবিদার করি এবং ঐ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ১৮৯৫ সালে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি—বস্থ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব্ব একটি আবিষ্ণার করিয়াছিলেন

এবং প্রথম পথপ্রদর্শকের স্থায় প্রভূত খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি এই বিষয়ে একটির পর একটি নৃতন নৃতন প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন,

অধিকাংশই লগুনের রয়াল সোদাইটির কার্যাবিবরণে প্রকাশিত হইরাছিল। তাঁহার যশ এখন স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলা গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ইউরোপে পাঠাইলেন। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশানের সভায় তিনি তাঁহার গবেষণাগারে নির্মিত ক্ষুদ্র যন্ত্রটি প্রদর্শন করিলেন। তখন বৈজ্ঞানিক জগতে অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গেল। এই যন্ত্রদারা তিনি বৈছাতিক তরঙ্গের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতেন। বহু পরে উদ্ভিদের শরীরতত্ব সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, অথবা জড়জগৎ সম্বন্ধে যে যুগান্তরকারী সত্য আবিষ্কার করেন, তৎসম্বন্ধে বিশ্বতভাবে বলিবার স্থান এ নহে। সে বিষয়ে কিছু বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই। এখানে কেবল একটি বিষয়ে বলাই আমার উদ্দেশ্য, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব্ব আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগত কর্ত্বক কি ভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং নব্য বাংলার মনের উপব তাহা কিরপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

স্বাধীন দেশে যুবকগণের বৃদ্ধি জীবনের সর্ববিভাগে বিকাশের ক্ষেত্র পায়, কিন্তু পরাধীন জাতির মধ্যে উচ্চ আশা ও আকাজ্জার পথ চারিদিক হইতেই ক্লব্ধ হয়। সৈত্যবিভাগে ও নৌবিভাগে তাহার প্রবেশ করিবার স্থ্যোগ থাকে না। বাংলার মন্তিষ্ক এ পর্যান্ত কেবল আইন ব্যবসায়ে ক্তিলাভ করিবার স্থােগ পাইয়াছিল, সেই কারণে বাঙালীদের মধাে वफ वफ चारेन एकत छेखव इरेशाहिल। यारात्रा नवाकारमत क्या निमाहित्तन, এবং তর্কণাল্ডের স্ক্রাভিস্ক বিশ্লেষণে অসাধারণ ক্বতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরের। স্বভাবত আইন ব্যবসায়ে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তর্ক-শাস্ত্র এবং আইনের কুট আলোচনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্থতরাং গালের উপকূলের মেধাবী অধিবাসীরা ইংরাজ আমলে স্থাপিত আইন আলালতে আইন ব্যবসায়কে যে তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ভাহা কিছুই আশ্চর্কোর বিষয় নহে। সমস্ত তীক্ষ বৃদ্ধি মেধাবী ছাত্রই এই পথ অবলম্বন করিত। যদিও আইন ব্যবসায় শীঘ্রই জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল এবং নব্য উকীলেরা বেকার অবস্থায় কাল্যাপন করিতে লাগিল, তথাপি শীর্ষস্থানীয় মৃষ্টিমেয় আইন ব্যবসায়ীরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন বলিয়া, এই ব্যবসারের প্রতি লোকে বহ্লিমুখে পতবের মত আকৃষ্ট হইত। প্রায় ২০ বংসর পূর্বে "বালালীর মন্তিক্ষের অপবাবহার" নামক পুত্তিকায় আমি দেশবাদীর দৃষ্টি এই দিকে আক্তর্ট করি; এবং দেখাইয়া

দেই যে কেবলমাত্র একটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উন্মাদের মত ধাবিত হইয়া
এবং জীবনের অন্ত সমস্ত বিভাগ উপেক্ষা করিয়া বাংলার যুবকরা
নিজেদের এবং দেশের কি ঘোর সর্বনাশ করিতেছে। এক জন বিখ্যাত
আইন ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতা—বাংলা কাউজিলে একবার কক্ষতা
প্রসক্ষে বলেন যে, আইন এদেশের বহু প্রতিভার সমাধি ক্ষেত্র শ্বরূপ
হইয়াছে।

বাঙালী প্রতিভাব ইতিহাসের এই সদ্ধিক্ষণে বন্ধব আবিক্রিয়া সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালা মূবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব ধারে ধারে হইলেও, নিশ্চিতরূপে রেথাপাত করিল। এযাবং উচ্চাকাজ্জী মূবকরা শিক্ষাবিভাগকে পরিহার করিয়াই চলিত। শিক্ষাবিভাগের উচ্চত্তর ইউরোপীয়দের একচেটিয়া ছিল। তুই একজন ব্রিটশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী প্রসিদ্ধ ভারতীয় প্রাণপণ চেটা করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগকে এখন পুনর্গঠন করা হইল এবং একটি স্বতন্ত্র নিয়ন্তরের শাখা ভারতবাসীদের জন্ম স্ট হইল। কিন্তু উচ্চত্তর কার্য্যত ইউরোপীয়দের জন্মই স্থরক্ষিত থাকিল। ইহার ফলে প্রতিভাশালী মেধাবা ভারতবাসীরা শিক্ষাবিভাগ যথাসাধ্য বর্জন করিতে লাগিল। আমি এখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিভালয়ের অসাধারণ কৃতী ছাত্র ছিলেন।
অল্পবয়সেই গণিত শান্তে তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। সেই কারণে
শিক্ষা বিভাগের ভিরেক্টর স্থার আলফেড ক্রফ্ট তাঁহাকে ডাকিয়া একটি
সহকারী অধ্যাপকের পদ দিতে চাহেন। উহার বেতন মাসিক ২০০১
ইইতে ২০০১ টাকা। স্থানীয় গ্রন্থেটের উহার বেশি মঞ্জুর করিবার
ক্ষমতা ছিল না। আশুতোষ যদি মুহুর্ত্তের দৌর্বল্যে ঐ পদ গ্রহণ
করিতেন, তবে তাঁহার ভবিশ্বথ উন্ধতির পথ ক্ষম হইত। তিনি যথানিয়মে
প্রাদেশিক সার্ভিসের উচ্চতম শুর পর্যান্ত উঠিতে পারিতেন। ২০ বংসর
কান্ধ করিবার পর, মাসিক সাত আট শত টাকা মাহিয়ানাও হইত।
কিন্তু বেতনের পরিমাণ এখানে বিবেচনার বিষয় নহে। সরকারী কর্মচারী
হিসাবে তাঁহার স্বাধীনতা প্রথম ইইতেই সন্ধৃতিত হইত এবং প্রতিভাবিকাশের উপশ্বক্ত স্থানিতা না। পরবর্তী জীবনে তিনি যে পৌক্ষম
ও তেজ্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অন্থ্যেই বিনম্ভ হইত। বর্তমানে

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমলাতদ্বের প্রভাব হইতে যেটুকু স্বাতন্ত্র ভোগ্য করিতেছে, তাহা ভবিশ্বতের স্বপ্রে পর্যাবসিত হইত। বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ, এ সমন্ত সম্ভবপর হইত না।

১৮৯৬ সালে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ঘাদশ অধিবেশন হয়। উহাতে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বস্থ নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন;— "এই কংগ্রেদ ভারত সচিবের অন্থমোদিত শিক্ষাবিভাগের পুনর্গঠন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছে। যেহেতু ইহার উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তর হইতে বঞ্চিত কবা।" আনন্দমোহন এই প্রস্তাব উপলক্ষে বে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহ্যর সংক্ষিপ্ত অন্থবাদ দিতেছি।

"এই প্রস্তাবের প্রবর্ত্তকদিগকে আমি বলিতে চাই যে. তাঁহারা অতান্ত অসময়ে দেশের শিক্ষা বিভাগে এইরপ অধেষ্ণতিস্চক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যদি মহারাণীর ঘোষণার মহৎ বাণী অবজ্ঞা করিতেই হয় জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমব্যবহার করিবার যে প্রতিশ্রুতি তিনি निम्नोছिलान, তাহা यनि छक कतिराउटे दम, তाহा इटेरन छांशव রাজ্বতের ষষ্টিতম বার্যিক উৎসবের বৎসরে উহা করা উচিত ছিল না। মহারাণীর উদার স্থশাসনের ষষ্টিতমবর্ষে এই নিকুট নীতি প্রবর্তন করা অত্যন্ত অদুরদর্শিতার কার্য্য হইবে। আর একটি কারণে আমি বলিতেছি এই বংসরে এরপ অশোভন চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত হয় নাই। 'লণ্ডন টাইমস' সে দিন বলিয়াছেন ১৮৯৬ সাল ভারতের প্রতিভার ইতিহাসে নবযুগের স্টেন! করিয়াছে। আমরা সকলেই জানি একজন বিখ্যাত ভারতীয় অধ্যাপকের অদৃশ্য আলোকের ক্ষেত্রে—তথা ইথর তরঙ্গের রাজ্যে—অপুর্ব গবেষণা ইংলণ্ডের সর্বভার্ত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনেরও বিশ্বয় ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। আমাদের আর একজন স্বদেশবাসী গত দিভিল দার্ভিদ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় অদাধারণ ক্রতিত্ব প্রদর্শন আমরা আরও জানি যে.—রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের আর একজন খদেশবাদীর প্রতিভা ও অধ্যবসায় বৈজ্ঞানিক জগতে স্মাদর লাভ করিয়াছে। স্থতরাং বর্ত্তমান বংসরে প্রমাণ হইয়াছে । বে, ভারত তাহার অতীত গৌরবের অবদান বিশ্বত হয় নাই,—সে তাহার ভবিশ্বতের মহৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সমাক সচেতন হইয়াছে এবং

পাশ্চাত্য মনীবীরাও তাহার এই দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর এই বংসরই এইরূপ নিকৃষ্ট নীতি প্রবর্জনের কি যোগ্য সময়? আমরা বিনা প্রতিবাদে এইরূপ ব্যবস্থা কথনই মানিয়া লইব না। ভদ্রমহোদ্যুগণ, এই ভাবে বর্ণ-বৈষ্মামূলক নৃতন অপরাধ সৃষ্টি করা ও মহারাণীর উদার ঘোষণার প্রতিশ্রম্ভিক করা অত্যস্ত হুংখের বিষয়।

"ভক্রমহোদয়গণ, আমি আর একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি এই অবনতিস্ফচক অ-ব্রিটশ কার্য্য-নীতির কথা আলোচনা করিয়াছি, স্থতরাং সরকারী ইন্ডাহারে উল্লিখিত কয়েকটি শব্দের প্রতি আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আরুষ্ট করা আমি প্রয়োজন মনে করি। সেই শব্শুলি এই---'অতঃপর যে সমস্ত ভারতবাসী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সাধারণত: ভারতবর্ষে এবং প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইবেন।' এই সরকারী প্রস্তাবের রচমিতাগণ হয়ত মনে করিয়াছেন বে, 'সাধারণত:' এই শব্দের একটা বিশেষ গুণ আছে। কিন্তু এই 'সাধারণত:' শব্দের পরিণাম কি হইবে, তৎসম্বন্ধে আমি ভবিয়াদ্বাণী করিতে চাই। আমি যে ভবিশ্বদ্বক্তার শক্তি পাইয়াছি, তাতা নহে। কিন্তু অতীতের **অভিজ্ঞতা হইতেই ভবিশ্বং অফুমান করা যায় এবং বহু অজ্ঞাত বি**ষ<sup>ু</sup> ম্পট হইয়া উঠে। সেই **অ**তীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা মিলাইয়া एमिया । श्रामि शृद्धि विद्याहि त्य, वाश्नात्मत्मत्र कथांदे বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি এবং সেই বাংলাদেশে বর্ত্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতেছি? আমি সভার শ্রোতৃগণকে দূর অতীতে লইয়া যাইব না। কিন্তু কংগ্রেসের জন্মের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত কি ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, গত বার বৎসরের মধ্যে ইউরোপে শিক্ষিত ছয়জন যোগ্য ভারতবাদী শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ছয়জন শিক্ষিত ভারতবাদী দকলেই ভারতবর্ষেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যে ইংলণ্ডে নিয়োগলাভ করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। এই ছয়জন ভারতবাসী ব্রিটশ ও স্কচ বিশ্ববিভালয় সমূহে উপাধিলাভ করিয়া এবং বিশেষ যোগ্যভার পরিচয় দিয়া (যে সমস্ত ইংরাজ শিক্ষাবিভাগে আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ইহাদের যোগ্যতা কোন অংশেই কম নহে, বরং কোন কোন কেতে বেশি ) ইংগণ্ডে ভারতসচিবের मध्यत इटेट निर्धांशनां कतिए श्रांगंभर एट्टी कतिशाहितन । किन তাঁহাদের সমন্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বছদিন অধীরহাদয়ে অপেক্ষা করিবার পর তাঁহাদিগকে সত্তর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এবং সেইথানেই গবর্ণমেন্টের নিকট কাজের চেষ্টা করিতে বলা হয়। স্থতরাং এই 'সাধারণতং' শব্দ থাকা সত্ত্বেও, অতীতে যাহা হইয়াছে, ভবিদ্যতেও যে তাহা হইবে, ইহা অমুমান করা কঠিন নহে। বর্ত্তমানে যে অবনতিস্ফুচক ধারাটি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা পূর্বে না থাকা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে। স্থতরাং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ধরিয়া লইতে পারেন যে 'সাধারণতং' শব্দের অর্থ এখানে 'অপরিহার্য্যরূপে', এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষে এখন শিক্ষাবিভাগের উচ্চন্তরে প্রবেশের ছার কন্ষ।

"আমি আর বেশিক্ষণ বলিতে চাই না, আমার বক্ততা করিবার নিদিষ্ট সময় অতিক্রাস্ত হইয়াছে। আমি কেবল একটি কথা বলিয়া আমাব বক্তব্য শেষ করিব। কংগ্রেসের সদস্তগণের নিকট শিক্ষার চেয়ে প্রিয় বিষয় আর কিছু হইতে পারে না—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারাই সেই শিক্ষার ও জাতীয় মনের মহৎ জাগরণের ফলম্বরূপ। ইহা কি সম্ভব যে, আমাদের ভারত ও ইংলগুস্থিত বন্ধুদের তথা সকল স্থানের মানব সভ্যতার উন্নতিকামীগণের সাহায্যে যাহাতে আমাদের ম্বদেশবাসিগণ শিক্ষাবিভাগের উচ্চন্তর হইতে বহিষ্কৃত না হয়, তজ্জন্ত আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন না ? ভারতীয় সিভিল সার্ভিদে ভারতবাসীদের নিয়োগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়া থাকে, সত্য হোক মিথ্যা হোক, সেই সমন্ত কথা শিক্ষাবিভাগের সম্বন্ধে থাটে না। স্থতরাং এই ব্যাপক। বহিষ্কার নীতির পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে ? ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ভারতের প্রতিভাগ বিশাস করি। আমি বিশাস করি যে,—কয়েক শতালী পূর্বেভারতে যে বহি প্রজ্ঞানিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণক্লপে নির্বাপিত হয় নাই। আমি বিশাস করি, সেই বহিংর ফুলিক এখনও বর্ত্তমান এবং ভাহাকে সহামুভুতির বাতাস দিলে এবং যত্ন করিলে আবার গৌরবম্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতে পারে। সেই প্রদীপ্ত বহ্নি **অতী**তে কেবল ভারতে নয় জগতের সর্বত্ত জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়াছিল এবং শিল্প, সাহিত্য, গণিভ, দর্শনের আক্র্য্য স্টাই করিয়াছিল, যাহা এখন প্র্যান্ত স্বাতের বিশ্বয় উৎপাদন করিছেছে। এখনও চেষ্টা করিলে তাহার

পুনরাবির্ভাব হইতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্তে আপনারা দ্বিগুণ উৎসাহে সংগ্রাম করুন এবং ভাহা হইলে ভগবানের রূপায়, জ্ঞায় ও নীতি জ্বয়স্ক্ত হইবে এবং এই প্রাচীন দেশের অধিবাসীদের ললাটে যে কলকের ছাপ অন্ধিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা ব্যর্থ হইবে।"

এম্বলে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিব, যাহা আমার ভবিষ্যুৎ কর্মজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বছ-প্রত্যাশিত "পুনর্গঠন ব্যবস্থা" ভারত সচিব কর্ত্তক অবশেষে অনুমোদিত হইল এবং আমি শিক্ষা বিভাগের নিশিষ্ট "গ্রেডে" স্থান লাভ করিলাম। আমি উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন সিনিয়র অফিসার ছিলাম,—এইজন্ত আমাকে আমার কর্মক্ষেত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিয়া রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিতে বলা হইল। একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যক্ষপদ এবং বিনা ভাডায় কলেজের সংলগ্ন প্রশন্ত আবাসবাটী অনেকের পক্ষে লোভনীয়। শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিবার মোহ মানব প্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে নিহিত যে বহু সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে ইহার জন্ম নিজের কৰ্মজীবন নষ্ট করিতে দেখা গিয়াছে। তৎকালে মফ: স্থল কলেজগুলিতে গবেষণা করিবার উপযুক্ত লেবরেটরি, यञ्जপাতি বিশেষ কিছুই ছিল না। তাহা ছাড়া, রাজধানীর বাহিরে "বিভার আবেটনী" বলিতে যাহা বুঝার, তাহা ছিল না। আমি তথন 'হিন্দু রসায়ন শান্তের ইতিহাসের' জন্ম উপাদান ও তথা সংগ্রহে ব্যাপত ছিলাম, স্থতরাং এসিয়াটিক সোসাইটির লাইত্রেরী আমার পক্ষে অপরিহার্যা ছিল। কিন্তু আমার সর্বপ্রধান আপত্তি ছিল শাসনকার্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণা, রাশি রাশি চিঠিপত্র দেখা, ফাইল ঘাঁটা কিংবা কমিটির সভায় যোগ দেওয়া; এই সমস্ত কাজে এত সময়ও শক্তি ব্যয় হয় যে অধ্যয়ন ও গবেষণার জ্বন্য অবসর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি শিক্ষা বিভাগের ভিরেক্টর ডাঃ মার্টিনকে জানাইলাম যে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, এখানে বরং আমি জুনিয়র অধ্যাপক রূপেও সানন্দে কাঞ্চ করিব। আমার অস্থরোধে ফল হইল। কয়েক দিন পরেই কলিকাতা গেজেটে নিমলিথিত বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশিত হইল।

"ডা: মার্টিন মনে করেন যে এই প্রস্তাব অন্থমোদিত হইলে, তাহার পরিণাম অপ্রীতিকর হইবে। তিনি ডা: পি, সি, রায়কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে,—জাঁহাকে (ডা: রায়কে) সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংবাদে ডা: রায় শহিত হইলেন। ডা: মার্টিন জানেন যে ডা: রায় একজন প্রথিত্যশা রাসায়নিক এবং প্রেসিডেন্সিকলেজে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। স্থতরাং সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই সমীচীন মনে করেন। লো: গবর্ণরও মনে করেন যে কয়েকজন কর্মচারীর পক্ষে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম প্রয়োগ করা সঙ্গত হইবে না।" গ্রহ্ণিমেন্টের প্রস্তাব, ১২৪৪নং তারিখ ২৬-৬-১৮৯৭।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ যুবকগণ আইন ব্যবসায়েই নিজেদের আশা আকাজ্জা পূর্ণ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে লোকের ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছিল এবং তাহাতে সাফল্য লাভের আশা খুব কমই ছিল। যদিও বৈষয়িক হিসাবে শিক্ষাবিভাগে ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখিবার স্থযোগ ছিল না, তাহা হইলেও এখন প্রমাণিত হইল যে কোন একটি বিজ্ঞানের ঐকান্তিক সাধনার ফলে নৃতন সত্যের আবিক্ষার এবং যশোলাভ করা যাইতে পারে।

# ত্রোদশ পরিচ্ছেদ

#### নোলিক গবেষণা—গবেষণা বৃত্তি—ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠা (Indian School of Chemistry)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমশঃ ভারতের বাহিরে সমাদৃত হইতেছিল। বাংলা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তক "গবেষণারুত্তি" ञ्चांभरनत करण विख्यान ठकीय कियर भतियार्ग छरमारमान कता इहेग। কোন ছাত্র যোগ্যতার সহিত এম, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এবং কোন বিশেষ বিজ্ঞানের চর্চ্চায় অমুরাগ দেখাইলে,—অধ্যাপকের স্থপারিশে তিন বংসরের জন্ম একশত টাকার মাসিক বুত্তি লাভ করিতে পারিত। ১৯০০ সাল হইতে আমার বিভাগে একজন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র সর্ব্বদাই থাকিত। শিক্ষানবিশীর প্রথম অবস্থায় সে আমার গবেষণাকার্য্যে সহায়তা করিত, কিন্তু পরে প্রতিভার পরিচয় দিলে, সে নিজের উদ্ভাবিত পম্বায় বিশেষ কোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিতে পারিত। এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিথিয়া "ডক্টর" উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রেমটাদ রায়টাদ বুন্তিও পাইয়াছেন। ইহারা আবার সহজেই শিক্ষাবিভাগে অথবা ইম্পিরিয়াল সাভিদের কোন টেকনিক্যাল বিভাগে কাজ পাইতেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ ইংলণ্ড, জার্মানি ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রিকা-সমূহে প্রকাশিত হইত, ইহাও রাসায়নিক গবেষণায় উৎসাহ ও প্রেরণার অগ্ৰতম হেতু ছিল।

আমার নিকটে প্রথম গবেষণাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যতীক্রনাথ সেন।
তিনি 'রায়টাল প্রেমটাল' বৃত্তি লাভ করেন। 'মার্কিউরাস নাইট্রাইটের'
গবেষণায় তিনি আমার সহযোগিতা করেন। তিনি পরে পুসার রুষি
ইনষ্টিটিউটে প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে স্থান
লাভ করেন।

১৯০৫ সালে পঞ্চানন নিযোগী আমার নিকটে রিসার্চচ স্কলার ছিলেন।
ভাহার কিছু পরে আসেন আমার সহকারী অধ্যাপক, অতুলচন্দ্র গলোপাধ্যায়

অতুলচন্দ্রের শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি তাঁহার দৈনিক কাজের পরেও কঠোর পরিশ্রেম করিতে পারিতেন। তিনি অপরাহ্ন ৪३ টার সময় আমার সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন এবং সন্ধ্যার পর পর্যান্ত তাহা করিতেন। ছুটার সময়েও তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতেন। অতুলচন্দ্র ঘোষ নামে আর একজন যুবক রিসার্চ্চ স্থলাররূপে আমার কাজে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি পরে লাহোরে দয়ল সিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু অত্যন্ত তৃ:থের বিষয়, অতুলচন্দ্র অকালে পরলোকগমন করেন। অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর শিক্ষজ্ঞাল কেমিষ্ট্রীতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে অতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট তিনি রসায়নশাল্তে শিক্ষালাভ করেন। স্বতরাং প্রশিষ্য বলিয়া দাবী করেন। (১)

এইভাবে রাসায়নিক গবেষণার ফল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পত্তিকাসমূহের বিষয়স্চী এবং লেথকদের নাম দেখিলেই তাহা বৃঝিতে পারা যাইবে।

১৯০৪ সালে একজন আইরিশ যুবক (কানিংহাম) শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বাংলা দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রভৃত সহায়তা করেন। তিনি উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। এবং তাঁহার মনে কোন স্বর্ধা বা স্করীর্ণতা ছিল না। তিনি প্রায়ই বলিতেন মে তিনি 'জুনিয়র' হইয়াও 'ইগুয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের' লোক হিসাবে সিনিয়র বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহা খুবই অভুত কথা। যিনি তাঁহার 'জুনিয়র' বলিয়া গণ্য, তাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি (কানিংহাম)—শিক্ষালাভ করিতে পারেন। তিনি প্রকাশ্যে এবং কার্যাড়ঃ

<sup>(</sup>১) অধ্যাপক ভাটনগর তাঁহার অনমুকরণীয় সরস ভাষায় বলেন,---

<sup>&</sup>quot;আমি একটা গুরুত্ব অপরাধ করিয়াছি যে শুর পি, দি, রায়ের ছাত্র হইতে পাবি নাই। শুর পি, দি, রায় সেজক্ত নিশ্চরই আমাকে কমা করেন নাই! কিন্তু আত্মপক সমর্থনার্থ আমি বলিতে পারি যে আমি অনেক পরে এ পৃথিবীতে আসিয়াছি, স্থতরাং আমি তাঁহার রাসায়নিক "প্রশিষ্য" হইয়াছি। শুর পি, দি, রায়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র মি: অতুলচক্ত খোবের নিকট আমি রসায়নশাত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছি।" (১৯২৮ সনে জাম্বারীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়নশাথার প্রদন্ত সভাপতির অভিভাষণ)

ভারতবাসীদের আশা আকাজ্জার প্রতি সহাস্থভৃতি প্রদর্শন করিতেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন নিয়ম অস্পারে বি, এস-সি এবং এম, এস-সি
উপাধি তথন সবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তিনি কেবল প্রেসিডেন্সি
কলেজে নয়, বাংলার সমগ্র কলেজে লেবরেটরিতে ছাত্রদের শিক্ষাদান
প্রণালীর উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আশুডোর
ম্থোপাধ্যায়কে শিক্ষা বিষয়ে বছ পরামর্শ দিয়া সাহায়্য করেন এবং
বাংলার বছ শিক্ষক ও রাজনীতিকেব সঙ্গে তাঁহার বন্ধুও হয়। বেলল
কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের কারখান। তথন মানিকতলা
মেন রোডে স্থানাম্বরিত হইয়াছে এবং উহাব নির্মাণ কার্য্য তথনও
চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহার মতে
দেশীয়দের প্রতিভা ও কর্মোৎসাহেব ইহা জীবস্ত প্রতিমৃত্তি। তুর্ভাগ্যক্রমে
উৎসাহের আভিশ্য বশতঃ কথন কথন তাঁহার বৃদ্ধির ভূল হইত এবং
এই কারণে তিনি শেষে বিপদগ্রন্ত হইলেন।

একবার তিনি বিলাতে তাঁহাব বন্ধু জনৈক পার্লামেন্টের সদস্তকে ব্যক্তিগত ভাবে একথানি পত্র লিখেন। পত্রে পূর্ববঙ্গে, বিশেষ ভাবে গবর্ণর স্থার ব্যামফিল্ড ফুলারের শাসননীতির বিরুদ্ধে, সমালোচনা ছিল। উক্ত বন্ধু বৃদ্ধির ভূলে ভারতবাসীদের প্রতি সহাত্ত্তিসম্পন্ন অন্থ ক্ষেকজন পার্লামেন্টের সদস্তকে ঐ পত্র দেখান, এবং ঘ্রভাগক্রমে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের একজন সদস্ত (জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আগংলো ইণ্ডিয়ান) উহার একথানি নকল সংগ্রহ করিয়া ভারত-সচিবকে দেখান। ব্যাপারটি ধ্বা সময়ে বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্থার আর্কডেল আর্লের নিকট আসিল।

স্থার আর্কভেল কানিংহামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শাসনবিধি ভবের জন্ম তাঁহাকে যংপরোনান্তি তিরস্কার করিলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে অবিলম্বে তাঁহাকে কার্যচ্যত কর। উচিত এবং তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা লঘু শান্তি। কানিংহামকে অস্ক্রত প্রদেশ ছোটনাগপুরে স্থল ইন্স্পেক্টর রূপে বদলী করা হইল। ১৯১১ সালে রাঁচিতে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বে প্রাণত্যাগ করিলেন। বেকার লেবরেটরিতে তাঁহার বন্ধু ও গুণমুগ্ধগণ তাঁহার নামে একটি স্বভিফলক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রহ্ম ও অসুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি শ্বরণীয় অমুষ্ঠান হইল। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৮ সালে কলিকাতা, মাল্রাক্ত ও বোদাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সনন্দ দেন। ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশং বার্ষিক জুবিলী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানস্থানত উপাধি প্রদত্ত হইল; ইহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।

এই সময়ে আমার মনে হইল যে "হিন্দু রসায়নশান্তের ইতিহাসের" প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় থণ্ড প্রকাশ করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। তদম্পারে আমি তন্ত্র সহক্ষে কতকগুলি নৃতন সংগৃহীত পুঁথি পাঠ করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ডাঃ ব্রক্ষেত্রনাথ শীলের সহযোগিতা লাভেও আমি সমর্থ হইলাম। ডাঃ শীলের জ্ঞান সর্বতামুখী, তিনি প্রাচীন হিন্দুদের 'পরমাণু তত্ব' সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখিয়া দিলেন। এই অংশ পরে সংশোধিত ও পরিবন্ধিত করিয়া ডাঃ শীল তাঁহার "Positive Sciences of the Ancient Hindus নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

षिতীয় খণ্ডের ভূমিকা হইতে নিম্নেদ্ধত কয়েক পংক্তি পড়িলেই বুঝা যাইবে, আমার এই স্বেচ্ছাক্ত দায়িত্ব ভার হইতে মুক্ত হইয়া আমার মনোভাব কিন্ধপ হইয়াছিল। বলাবাছলা এই গুক্তর কর্ত্তব্য পালন করিতে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা আমার পক্ষে প্রীতি ও আনন্দপ্রদুই ছিল।

"গত ১৫ বংসরেরও অধিককাল ধরিয়া আমি যে কর্ত্ব্য পালনে নিযুক্ত ছিলাম, তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে আমার মনে যুগপং হর্য ও বিষাদ জাগ্রত হইতেছে। রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসকারের মনে যেরপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, ইহা অনেকটা সেইরপ। স্বতরাং যদি এছমগু গিবনের ভাষায় আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করি পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। 'এই কার্য্য হইতে অবশেষে মৃক্তিলাভ করিয়া আমার মনে যে আনন্দ হইতেছে, তাহা আমি গোপন করিতে চাই না। তিক এবং আমার গর্ব্ব শীঘ্রই থর্ব্ব হইল, যে কার্য্য আমার পুরাতন সদী ছিল এবং আমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া আনন্দ দান করিয়াছে, তাহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবনায় একটা শাস্ত বিষাদ আমাকে আফর করিল।'

"হিন্দুর অতীত গৌরবময়, তাহার অন্তরে বিরাট শক্তির বীজ নিহিত আছে, স্তরাং তাহার ভবিয়াৎ আরও গৌরবময় হইবে, আশা করা ষাইতে পারে, এবং যদি এই ইতিহাস পড়িয়া আমার স্বদেশবাসীদের মনে জগৎসভায় তাহাদের অতীত গৌরবের আসন লাভ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।"

অধ্যাপক সিল্ভা লেভি 'হিন্দু রসায়নশান্তের ইতিহাসের' বিভীয় থণ্ড সমালোচনা প্রসক্তেব নব্য রাসায়নিকগণের স্থাতিকা গৃহ। অধ্যাপক রায় সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী। ... পাশ্চাত্যের ভাষা সমূহেও তাঁহার দথল আছে,—ল্যাটিন, ইংরাজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।"

রসায়ন শান্তের চর্চ্চায় আমার সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করিবার অবসর আমি পুনর্কার লাভ করিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজ লেবরেটরি হইতে যে সমন্ত মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার স্চী পড়িলেই যে কেহ দেখিতে পাইবেন, ঐ সময় হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ আমার ও আমার সহক্ষী ছাত্রদের যুগ্ম নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে এই রীতিই প্রধান হইয়া উঠে। অন্ত কাহাকেও সহকর্মী করা হইলে তাঁহার উপবে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাই উচিত এবং কার্য্যের ফলভাগী হইবার স্থযোগও তাঁহাকে দেওয়া উচিত। সহকর্মী শীঘ্রই প্রধান কর্মীর সঙ্গে আপনার লক্ষ্যকে একীভূত করিতে শিথেন এবং কাজে সমন্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দেন। আরও ভাবিবার কথা আছে। विषयि नाना कि किया (क्था वाहरू शादा। विनि अत्मुद्र माहाया ना লইয়া একাকীই কাজ করেন, এবং অন্তের সক্ষে পরামর্শ করা বা অক্তের অভিমত গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন না, তিনি খামখেয়ামী হইয়া উঠিতে পারেন, কিম্বা কোন একটি বিশেষ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারে। যদি তিনি তাঁহার সহকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনেক অনের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। সহকর্মীও যদি ব্ঝিতে পারেন যে, প্রভূর তাঁহার প্রতি বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে কার্য্যে তাঁহার দায়িত্ব বোধ জয়ে। কেবল মাত্র উপরওয়ালার আদেশ পালন করাই যেথানে রীতি, সেধানে এই দায়িত্বোধ জ্বন্সিতে পারে না। বস্তুতঃ, সেরপ স্থলে প্রভূ ও সেবকের মধ্যে সম্বন্ধ প্রাণহীন হইয়া উঠে। আমি অবশ্য সাধারণ লোকের কথাই বলিতেছি, অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের কথা বলিতেছি না। বিরাট

প্রতিভা অথবা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সায়িধ্যে সাধারণ লোকের বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশ লাভ করিতে পারে না। উপমা দিতে বলা যায়, বছ শাখা বিশিষ্ট বিরাট বটরক্ষের ছায়াতলে অক্স কোন গাছপালা বড় হইতে পারে না, বৈষ্মিক জগতেও সেই একই নিয়ম খাটে। এবং যাহা বৈষ্মিক জগতে ঘটে, মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও অল্পবিস্তর তাহাই ঘটে। বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসিয়া কিরূপে বছ বৈজ্ঞানিকের স্বষ্টি হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা কিরূপে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধে অনেক কথা লেখা যাইতে পারে। মৎকৃত নিব্যরসায়নশাস্ত্রের প্রষ্টাগণ (Makers of Modern Chemistry) নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রসঙ্গে নিম্নলিধিত অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"গে-লুনাকের বন্ধু ও: সহকর্মী ছিলেন থেনার্ড। থেনার্ড (১৭৭৭—১৮৫৭) সাধারণ ক্বকের ছেলে। সতর বংসর বয়সে তিনি চিকিৎসা বিছা অধ্যয়ন করিতে পারিতে আসেন। ছাত্র হিসাবে কোন লেবরেটরিতে প্রবেশ কবিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না, স্তরাং ভকেলিনের নিকট কোন লেবরেটরির ভৃত্য হিসাবে থাকিবাব জ্বন্ত প্রার্থনা করিলেন। "থেনার্ডস্ ব্লু" নামক স্থপরিচিত মিশ্র পদার্থ আবিদ্ধার করিয়া থেনার্ড খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার আর একটি আবিদ্ধার হিইড্যোজেন পারক্সাইড'। আশী বংসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে তিনি ফ্রান্সের একজন 'পীয়ার' এবং পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেরর হইয়াছিলেন। ভকেলিনের দরিত্র ছাত্রনের মধ্যে মাইকেল ইউজেন শেভ্রেল (১৭৮৬—১৮৮২) একজন। তিনি এক শতান্ধীরও অধিক বাঁচিয়া ছিলেন এবং এই হেতু নব্যর্দায়নকারগণ এবং সেকালের ক্রের রসায়ন শাল্পের প্রতিষ্ঠাত্গণের মধ্যে তিনি যোগস্ত্র স্বরূপ ছিলেন। দিয়ার স্বারিও অর্থাৎ চর্ব্বি-সন্ত্ত আাদিড সন্তন্ধে তাঁহার গবেষণা বিজ্ঞান জগতে স্থবিদিত।

"অগাষ্ট লরঁ। (১৮০৭—৫৩) একজন সাধারণ ক্ষকের ছেলে। ১৮২৬ সালে তিনি ধনিবিভালয়ে 'বাহিরের ছাত্র' রূপে প্রবেশ লাভ করেন এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে Ecole Centrale des Arts et Me'tiers-এ সহকারীর পদ্দ লাভ করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানে ভুমা অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহারই লেবরেটরিতে লরাঁ তাঁহার প্রথম গবেষণা করেন; ১৮৩৮ সালে লরাঁ বোর্ডোতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন, ১৮৪৬ সালে তিনি পারিতে ফিরিয়া আসেন এবং টাকশালের ধাতৃ-পরীক্ষক বা আ্যাসেয়র হন। কিছা তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং কাজ করিবার স্থযোগ খুব সামান্ত ছিল এবং সর্ব্বনাই তিনি অর্থকিষ্ট ভোগ করিতেন। ১৮৫০ সালে তিনি ফ্লারোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনীকার গ্রিমো লিখিয়াছেন: "লরাঁ নিংস্বার্থ ভাবে সত্যেব সন্ধানে গবেষণা করিয়া প্রাণপাত্ত করিয়াছেন তব্ তিনি বিষেধান্ধ সমালোচকদের কুংসিত আক্রমণের হন্ত হইতে নিজ্তি পান নাই। স্থা, সৌভাগ্য, সন্মান কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না, যে সব তত্ত্ব আবিদ্ধারের জন্ম তিনি অক্লান্ত ভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেগুলির সাফল্যও তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।"

প্রতিভাশালী ব্যক্তি অথবা বিশেষজ্ঞের সংস্পর্শে আসিলেই অথবা তাঁহার অধীনে কাজ করিবার স্থ্যোগ পাইলেই যে বৈজ্ঞানিক গড়িয়া উঠে, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। বিদ্যার্থীর মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি চাই এবং সেই শক্তির বিকাশে সহায়তা করিতে হইবে। গ্রে'র Elegy (বিষাদ-সঙ্গীত) কবিতায় নিম্নলিখিত কয়েক ছত্তে মূল্যবান সত্য আছে: "সমুজ্বের অন্ধকার অতল গর্ভে বহু উজ্জ্বল রত্ন লুকাইয়া আছে। মক্তৃমির বৃক্বে বহু ফুল ফুটিয়া লোক-লোচনের অন্তরালে শুকাইয়া ঝারিয়া পড়ে।"

কিন্তু যে যন্ত্র শব্দ-ভবঙ্গ ধারণ করিবে তাহারও একই হ্বরে বাঁধা হওয়া চাই নতুবা সে সাড়া দিতে পারিবে না।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাসায়নিক গবেষণার ইতিহাসে একটি নৃতন অধ্যান্ধ
আরম্ভ হইল, ঐ বৎসর কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেন্দ্রে
প্রবেশ করেন। তাঁহারা সকলেই পবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেক্স চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেক্স নাথ মুখোপাধ্যান্ন
মাণিক লাল দে, সত্যেক্স নাথ বস্থ এবং পুলিন বিহারী সরকার আই, এস-সি,
ক্লাসে ভর্ত্তি হন, রিসক লাল দত্ত এবং নীলরতন ধর বি, এস-সি
উপাধির জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন। মেঘনাদ সাহাও ঢাকা কলেজ
ইইতে আই, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সময়ে ঘোষ,
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বি, এস-সি ক্লাসে ঘোগদান করেন। রিসক
লাল দত্ত, মাণিক লাল দে এবং সত্যেক্স নাথ বস্থ কলিকাতাভেই পৈতৃক

গৃহে লালিত পালিত। ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সরকার, সাহা এবং ধর
মক্ষক হইতে আসিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সংলগ্ন
ইডেন হিন্দুহোষ্টেলে থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব
হইয়াছিল, যাহা সচরাচর ত্রভি। তাঁহারা পরস্পরের স্থ্বত্বংথে আপদে
বিপদে সন্ধী ছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে
আমি তাঁহাদের প্রতি আক্তুর্ভ হইলাম। আমার সলে তাঁহাদের একটি
স্ক্রে যোগস্ত্র স্থাপিত হইল। আমি তাঁহাদের হোষ্টেলে প্রায়ই যাইতাম
এবং বিকালে তাঁহারা প্রায়ই আমার সলে ময়দানে বেডাইতেন।

ইংদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রিসকলাল রসায়নবিজ্ঞানে বিশেষ ক্বতিত্ব দেখাইলেন এবং যে সময়ে এম, এস-সি পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন তথন "নাইট্রাইট্র্ন্" সম্বন্ধে গবেষণায় আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি স্বতম্ব পথ বাছিয়া লইলেন এবং শেষ উপাধি পরীক্ষার জন্ম মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করিলেন। ঐ প্রবন্ধ ঘথাসময়ে লগুন কেমিক্যাল সোসাইটির জ্বাণালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১০ সাল হইতে পর পর কতকগুলি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিভালয় হইতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'তক্টর অব সায়েন্দা' (ডি, এস-সি) উপাধি লাভ করেন।

১৯১০ সালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এবং আমি একটি বন্ধ লাভ করি। জিতেজনাথ রক্ষিত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি, এস-সি পরীক্ষা দিয়া অক্তকার্য্য হন। তিনি প্রচলিত পরীক্ষাপ্রণালী এবং উপাধিলান্ডের অম্বাভাবিক স্পৃহার প্রতি বীতপ্রদ্ধ হন। তিনি প্রচলিত নিয়ম অফুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্ট কোন কলেজে ছাজরূপে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, স্মতরাং 'জ্বাতীয় শিক্ষা-পরিবদের' রাসায়নিক লেবরেটরিতে কিছুদিন কাজ করিতে লাগিলেন। ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ক্ষেকথণ্ড পরিত্যক্ত কাচের নল হইতে তিনি এমন সব যন্ত্র তৈরী করিতে পারিতেন যাহা এতদিন জার্মানি বা ইংলণ্ডের কোন ফার্ম্ম হইতে আনাইতে হইত। জনৈক বন্ধু তাঁহার কৃতিম্ব ও দক্ষতার কথা আমাকে জানান। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম এবং শীদ্ধই বুঝিতে পারিলাম তিনি একজন ফুর্লন্ড গুণসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক কর্ম্মী। 'জ্যামাইন নাইট্রাইট্সের' সংশ্লেষণ

কার্য্যে তিনি আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় একাদিক্রমে 
ম্বাটা পর্যান্ত কাজ করিতেন। শীতের দেশে ইহা সাধারণ হইলেও
এই অসহ গ্রীম্মের দেশে বড়ই কঠিন কাজ। তিনিও শীত্রই মৌলিক
গবেষণায় যোগ্যতার পরিচয় দিলেন এবং তাহার ফলে সরকারী আফ্রিম
বিভাগে বিশ্লেষক রূপে প্রবেশ করিলেন।

১৯১০-১১ সালে আমার একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়। বর্ষার সময়ে বাংলার নিয়াংশের অনেকথানি বস্তাব জলে প্লাবিত হয়। সাধারণতঃ এই বন্তাপ্লাবিত স্থানগুলি ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত থাকে। বস্তত:, এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যেস্থানে বেশী বক্তার প্লাবন হয়, সেই স্থানগুলিই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নিঙ্গতি পায়। কতকগুলি স্থানে বক্তা হয় না কিন্তু উপযুক্ত জলনিকাশের অভাবে থানা ডোবা থাল পুকুর প্রভৃতিতে ক্লম জল জমিয়া থাকে। বর্ষাব শেষে এই সমন্ত ক্লম জলাশয় ম্যালেরিয়াবাহী মশকের জন্মস্থান হইয়া দাঁড়ায়, পচা গাছপালা উদ্ভিচ্জ হইতে একরকম বিযাক্ত গ্যাসও বাহির হইতে থাকে। ববাবর আমার একটা নিয়ম এই ছিল যে, আমি গ্রীমাবকাশের কতকাংশ (মে মাসে) আমার স্বগ্রামে কাটাইতাম। ইহার দ্বারা আমি পল্লিজীবনের আনন্দ উপভোগ করিতে পাবিতাম এবং গ্রামবাদী ও কুষকদের দক্ষেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইত। ঐ বৎসর (১৯১০-১১) দৈবক্রমে বর্ষা একটু আগেই হইয়াছিল। আমাদের গ্রামের স্থলের পুরস্কাব-বিতরণী সভায় যোগদান করিবার জন্ম আমি ১৫ই জুন পর্যান্ত অপেকা করিলাম। পরদিনই আমি কলিকাতা যাত্রা করিলাম এবং কলিকাতা পৌছিয়াই ম্যালেরিয়ার পালাজ্ঞরে আক্রান্ত হইলাম। এক বংসর এইভাবে কাটিল। চিরকণ্ণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ । ম্যালেরিয়া জ্বের আক্রমণ বেশীদিন সহ করা কঠিন। বন্ধুগণ আমার খাস্থ্যের জন্ম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং ডা: নীলরতন তাঁহার দার্জিলিঙের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহ তিনবার করিয়া কুইনাইন দেবন করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে আমার শরীর ভাল হইল। এই ঘটনাটি আমি প্রায় বিশ্বত হইয়াছিলাম। কিন্তু বাংলা বৈজ্ঞানিক মাদিক পত্রিকা "প্রকৃতি"ডে: একথানি পুরাতন পত্র প্রকাশিত হওয়াতে এই ঘটনা আমার মনে পড়িয়াছে। পত্রথানি উদ্ধত করিতেছি।

দাৰ্জ্জিলিং, গ্লেন ইডেন ১৪/৬/১১

প্রিয় জিতেন,

তোমার ১২ই তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমিই তোমার কাজ সম্বন্ধে জানিবার জন্ম তোমাকে পত্র লিখিব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। হেমেক্সকে তুমি বলিতে পার যে, 'মেথিল ইথর' সম্বন্ধে তাহার গবেষণা যোগ্য সমাদর লাভ কবিবে।

আহত সেনাপতি দুর হইতে যেমন দেখেন ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে এবং তাঁহার বিজয়ী সৈল্পগণ অভিযান করিতেছে, আমার মনের ভাবও কতকটা সেইরূপ। ভগবানের রূপায় আমার রোগের বংসরে বছ অপ্রত্যাশিত এবং গৌরবময় সাফল্যলাভ হইয়াছে। তোমরা এইভাবে ভারতীয় প্রতিভার জীবস্ত শক্তির নিদর্শন জগতের নিকট প্রদর্শন করিতে থাকিবে।

রসিকের কার্যাও যে অগ্রসর হইতেছে, ইহা জানিয়া আমি স্থী হইলাম। আশা করি আমি শীঘ্রই তাহার নিকট হইতে তাহার গবেষণার ফলাফল জানিতে পারিব।

গত শুক্রবার ও শনিবার আবহাওয়া বেশ রৌব্রোজ্জন ছিল। কিন্তু তারপর তিন দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। গত কল্য হইতে আকাশ আবার পরিকার হইয়াছে।

আমি ভাল আছি। ধীবেক্স জার্দ্মানি হইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। সে পি-এইচ, ডি উপাধির জন্ম তাহার মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিবার অফুমতি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু আমি আশা করি, তুমি হেমেক্স ও রসিক কার্য্যতঃ প্রমাণ করিতে পারিবে যে, এদেশে থাকিয়াও অফুরুপ উচ্চাক্ষের গ্রেষণা করা যাইতে পারে।

ভবদীয় ( স্বাঃ ) পি, সি, রায়

জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত,

বেদ্দল কেমিক্যাল আগত ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কন্
১১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই পত্তে কি লিখিয়াছিলাম তাহা আমার আদৌ শারণ ছিল না। ভারতীয় রদায়ন গোষ্ঠী ধীরে ধীরে কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এই পত্ত হইতে তাহারও যোগস্ত্ত্তের সন্ধান পাইয়াছি।

এই সময়ে আর একজন যুবক আমার প্রতি আরুষ্ট হন। তিনি সিটি কলেজ হইতে বি, এ পাশ করেন, রসায়নবিছা তাঁহার অক্সভম পাঠাবিষয় ছিল। উহার প্রতি অফুরাগ বশত: তিনি প্রেসিডে<del>ছিন</del> কলেছে রদায়নশালে এম, এ পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বিমল বুদ্ধি ছিল এবং রদায়ন শান্তে শীঘ্রই প্রবেশলাভ করিলেন। তাঁহার আর একটি যোগাতা ছিল যাহা আমাদের বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বড় একটা (मथा यांग्र ना। वांश्वा ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার দখল ছিল এবং টেষ্ট টিউবের মত লেখনী ধারণেও তিনি স্থপটু ছিলেন। এই কারণে আমার সাহিত্য চর্চ্চায় তিনি অনেক সময়ে সহায়তা করিতে পাবিয়াছিলেন। ইনি হেমেন্দ্রকুমার সেন। Tetramethylammonium hyponitrite সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংস্কষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্যভার বিশেষ পরিচয় দেন। পূর্ব্বোক্ত পদার্থের বিশ্লেষণ করিবার জন্ম তিনি নিজে একটি প্রণালী উদ্ভাবন করেন। দেনের আর একটি ক্রতিত্বের পরিচয় এই যে, তিনি জীবিকার জন্ম ছাত্র পড়াইতেন এবং পরে সিটি কলেজে আংশিকভাবে অধ্যাপকের কাজও করিতেন। তাঁহার ছাত্রজীবন গৌরবময় ছিল। এম, এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রেমটাদ রায়টাদ রত্তিও পান। ইহার ফলে তিনি লগুনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে রুসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন শম্পূর্ণ করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হন। ঐ কলেজেও তিনি বিশেষ ক্বতিত্বের পরিচয় দেন এবং অধ্যাপকেরা তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করেন। লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধির জন্ম তিনি যে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করেন, তাহা খুব উচ্চান্দের। পরে উহা 'কেমিক্যাল সোদাইটি'র জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হেমেন্দ্র কুমারের সহপাঠী আর একজন যুবক বিশেষ কৃতিখের পরিচয় দেন। তিনি শঙ্কাভাষী, গন্ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। চলিত কথায় বলে, "স্থির জলের গন্ধীরতা বেশি"—তিনি তাহার দৃষ্টান্ত শ্বরূপ ছিলেন। ভিনি এম, এস-সি পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং সেনের সঙ্গে একষোগে কিছু গবেষণাও করেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় পরে পাওয়া যায়। ইহার নাম বিমানবিহারী দে। দে এবং সেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব দেখিয়া আমি মৃশ্ব হইতাম এবং অনেক সময় তাঁহাদিগকে রহস্ত করিয়া "হামলেট ও হোরাশিও" অথবা "ডেভিড ও জোনাথান" বলিতাম। দে সেনের তুই বংসর পূর্বেইংলণ্ডে গমন করেন এবং 'ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্দে ' জৈব রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যথা সময়ে 'ডক্টর 'উপাধি পান।

এই সময়ে নীলরতন ধর "ফিজিক্যাল কেমিট্রী" সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া এম, এস-সি ডিগ্রী পান। তিনি যে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাহা বলা বাছল্য।

যদিও অজৈব রসায়ন শান্তেই আমি অধ্যাপন। করিতাম, তথাপি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিবার পর হইতেই, আমি জৈব রসায়নে যে সব নৃতন নৃতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছিল, সেগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ১৯১০ সালের পর হইতে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীব ছাত্রদের আমি অধ্যাপনা করিভাম। বিশেষ ভাবে ইহার ঐতিহাসিক বিকাশই আমার আলোচ্য বিষয় ছিল। রসায়ন শান্তের এত ক্রুত উন্ধৃতি হইতেছিল এবং ইহার নানা বিভাগ এত জটিল হইয়া উঠিতেছিল যে, একজন লোকের পক্ষে তাহার তুই একটি বিভাগেও অধিকার লাভ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'স্পেক্টাম' বিশ্লেষণের কথাই ধরা যাক। বুনদেন এবং কার্চকের পর আংট্রম এবং থেলেন, ক্রুক্স্ এবং হার্টলী প্রভৃতি তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ জংশ এই কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। কুরী দম্পতি কর্ত্ত্বক রেভিয়ম আবিষ্ণারের পর হইতে রসায়নশাল্পের একটি ন্তন শাখার উংপত্তি হইল। বহু বৈজ্ঞানিক এই নৃতন বিষয়ের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি যখন এভিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, তখন ফিজিক্যাল কেমিদ্রীর জ্ঞাবস্থা বলিতে হইবে। কিন্তু অস্টোয়াল্ড, ভ্যাণ্ট হফ এবং আরেনিয়ানের অক্লান্ড পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে এই বিজ্ঞান বিরাট

আকার ধারণ করিয়াছে। এবং ইহারই এক প্রশাখা Colloid Chemistry—অষ্টোয়াল্ড, দিগমণ্ডি এবং জ্ঞানেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২) প্রভৃতির ক্যায় বৈজ্ঞানিকদের হাতে অভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

আমি যথন এডিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, তথন ফিজিক্যাল কেমিট্রা কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে এই বিজ্ঞানের অক্সতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা আরেনিয়াল ইকহলম সহরে গবেষণা করিতেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে যে, ঐ সময়ে এই স্থইডিশ বৈজ্ঞানিককে গোড়া প্রাচীন পদ্মী বৈজ্ঞানিকের। কিভাবে বিজ্ঞাপ ও উপহাস করিতেন। যথা সময়ে আরেনিয়াসের বৈজ্ঞানিক তথা জগতে স্বীকৃত ও গৃহীত হইল। তাঁহার বিজ্ঞাপ-কারীরাই তাঁহার প্রধান অমুরাগী হইয়া উঠিলেন। আমি তথন স্বপ্পেও ভাবি নাই যে ২৫ বংসব পরে আমারই প্রিয় ছাত্র জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এই বিজ্ঞানের বহুল উরভি করিবেন, এমন কি আরেনিয়াসের আবিদ্বৃত্ত নিয়মও কিয়ং পরিমাণে পরিবর্ত্তিত কবিবেন।

১৯১০ সালে 'ফিজিক্যাল কেমিষ্টা' বৈজ্ঞানিক জগতে স্থায়ী আসন লাভ করিল। কিন্তু ১৯০০ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডেও এই বিজ্ঞানের জন্ম কোন স্বতম্ব অধ্যাপক ছিল না। ভারতে এই বিজ্ঞানের অফুশীলন ও অধ্যাপনার প্রবর্ত্তক হিসাবে নীলরতন ধরই গৌরবের অধিকারী। তিনি কেবল নিজেই এই বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন নাই, জে, সি, ঘোষ, জে, এন, মুধার্জ্জী এবং আরও কয়েক জনকে তিনি ইহার জন্ম অফুপ্রাণিত করেন। নীলরতন সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া ইউরোপে যান এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েক্যেও সোরবোনে শিক্ষালাভ করেন। তিনি উচ্চাঙ্কের মৌলিক প্রবন্ধ লিথিয়া লগুন ও পারি এই উভয় বিশ্ববিত্যালয় হইতেই ভক্টর উপাধি লাভ করেন।

১৯১২ সালে লগুনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট আমাকে এবং দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি করেন।

<sup>(</sup>২) ১৯২০ সালের ৪ঠা নবেশ্বরের 'নেচার' (৩২৭—২৮ পৃ:) লিখিরাছেন—
'ফ্যারাডে এবং ফিজিক্যাল সোসাইটির যুক্ত অধিবেশনে কোলয়েড সম্বন্ধে যে সব
প্রবন্ধ পঠিত হইরাছিল, তাহার মধ্যে মি: জে, এন,মুখার্জ্জীর প্রবন্ধই প্রধান কেননা
ইহাতে বহু নৃতন তত্ত্বের উল্লেখ ছিল।'

শগুনে থাকিবার সময় আমি আ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সম্বন্ধ একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে রসায়নজগতে একটু চাঞ্লাের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডে আদিবার পূর্ব্বে কলিকাতায় থাকিতেই এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া আমি সাফল্যলাভ করি। সৌভাগ্যক্রমে নীলরতন ধর আমার সহযোগিতা করেন এবং তিনকড়ি দে নামক আর একটি যুবকও আমার সঙ্গে ছিলেন। এই গবেষণায় প্রায় তৃইমাস সময় লাগিয়াছিল, কোন কোন সময়ে একাদিক্রমে ১০৷১২ ঘন্টা পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্তু বিষয়টি এমনই কৌতৃহলপ্রদ্ধ যে কাজ করিতে করিতে আমাদের সময়ের জ্ঞান থাকিত না। প্রত্যাহ পরীক্ষাকার্য্যের পর নীলরতন ধর যথন ফলাফল হিসাব করিতেন, তথন আমি অধীর আনন্দেপ্রতীক্ষা করিতাম।

লণ্ডনে আমি কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় এই প্রবন্ধ পাঠ করি। সভায় বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধটি রাসায়নিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের স্বাষ্টি করিয়াছিল। স্থার উইলিয়াম র্যামঞ্জে আমাকে সানন্দে অভিনন্দন করেন। ডাঃ ভেলী তাঁহার বক্তৃতার উচ্চপ্রশংসা করেন।

"ভা: ভি, এইচ, ভেলী অধ্যাপক রায়কে সাদর অভ্যর্থনা করিয়। বলেন ভিনি (অধ্যাপক রায়) সেই আর্যাজাতির খ্যাতনামা প্রতিনিধি— যে জাতি সভ্যতার উচ্চন্তরে আরোহণ করত: এমন এক যুগে বছ রাসায়নিক সত্যের আবিদ্ধার করিয়াছিলেন, যখন এদেশ (ইংলগু) অস্কুঙার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অধ্যাপক রায় অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সম্বন্ধে যে সত্য প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী।' উপসংহারে ডা: ভেলী ডা: রায় এবং জাঁহার ছাত্রগণকে অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণার জন্ম ভূমুসী প্রশংসা করেন। সভাপতিও ডা: ভেলীর উক্তি সমর্থন করিয়া ডা: রায় এবং জাঁহার ছাত্রপণকে অভিনন্ধন জ্ঞাপন করেন।"—The Chemist and Druggist.

এই সময়ে রক্ষোর বয়স ৮০ বংসর হইয়াছিল, তিনি কোন সভা সমিতিতে যাইতেন না। কিন্তু তিনি যথন এই গবেষণার ফল তুনিলেন, তথন বলিলেন "বেশ হইয়াছে!"

বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস লর্ড রোজবেরী কর্ত্তৃক উল্লেখিত হয় এবং স্থার ঝোসেফ টমসন প্রথমদিনের আলোচনা আরম্ভ করেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ বক্তা তাহার পর আলোচনায় যোগদান করেন। সর্বাধিকারী আমার পার্থে বসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কিছু বলিবার জন্ম অমুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি ইতন্তত: করিতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে বৃহৎ সভায় বক্তৃতা বরিজে উঠিলে আমি সঙ্কৃতিত হইয়া পড়ি। তাঁহাব (সর্বাধিকারীব বাগিতা আছে, স্কৃত্যা তিনিই বক্তৃতা দিবার ভার গ্রহণ করুন, আমি নীয়ব হইয়াই থাকিব।

সর্বাধিকারী অটল-সহর। তিনি বলিলেন যে আলোচ্য বিষয়ে বক্তৃতা করিবার যোগ্যতা আমারই আছে এবং আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই তিনি একটুকরা কাগজে আমার নাম লিখিয়া সভাপতির নিকট দিলেন। আমাকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইলে, আমি সভাপতির আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলাম এবং যথাসাধ্য বক্তৃতা করিলাম। আমি মাত্র ৫ মিনিট বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং আমার সেই বক্তৃতা সভার কার্যাবিবরণী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

শ্মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপনিবেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণ অধ্যাপক এইচ, বি, আালেন (মেলবোর্ন) এবং অধ্যাপক ফ্র্যান্ক আালেন (মানিটোবা) যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা আমি সমর্থন করিতেছি।

"ভারতীয় গ্রান্ধ্রেট ও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালযে পোষ্ট-গ্রান্ধ্রেট অবস্থায় অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে আসিলে নানা অস্ক্রিবা ভোগ করিয়া থাকেন। ভারতীয় গ্রান্ধ্রেটের যোগ্যত। অধিকতর উদারতার সহিত স্থাকার করা হইবে, ইহাই আমি প্রার্থনা করি। আমার আশ্বাহ্য, কেবলমাত্র ভারতীয় ছাত্র বলিয়াই তাহাকে নিক্কাই বলিয়া গণ্য করা হয়। রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা বলিবার আমার কিছু অধিকার আছে। সম্প্রতি কলিকাতায় বছ প্রতিভাবান ছাত্র রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে পোষ্ট-গ্রান্ধ্রেট অধ্যয়ন অবস্থায় ও গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের লিখিত মৌলিক প্রবন্ধ ব্রিটিশ জানালসমূহে স্থান পাইয়া থাকে। স্কৃত্রাং তাঁহাদের কিছু যোগ্যতা আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অথচ আশ্বর্যের বিষয় এই যে, ঐ সমন্ত গবেষণাকারী ছাত্র যথন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও উপাধিলাভের জন্ম আদে, তথন তাহাদিগকৈ দেই পুরাতন রীতি অন্ধ্র্যারে প্রাথমিক পরীকা দিতে বাধ্য করা হয়। ইহার ফলে আমাদের যুবকদের মনে উৎসাহ হ্রাস্ব্রাধ্য করা হয়। ইহার ফলে আমাদের যুবকদের মনে উৎসাহ হ্রাস্ব্রাধ্য করা হয়। ইহার ফলে আমাদের যুবকদের মনে উৎসাহ হ্রাস্ব্রা

পায়। পূর্ববর্ত্তী জনৈক বক্তা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এইরূপ ছাত্রকে নিজের নির্বাচিত কোন অধ্যাপকের অধীনে শিক্ষানবিশ থাকিতে হইবে এবং উক্ত অধ্যাপক তাহার কার্য্যে সম্ভূষ্ট হইলে, তাহার মৌলিক প্রবন্ধ বিচার করিয়া তাহাকে সর্বোচ্চ উপাধি দেওয়া হইবে। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

"স্থার জোনেক টমসন বলিয়াছেন যে পোষ্ট-গ্রাজ্যেট ছাত্রকে উৎসাহ দিবার জন্ম যোগ্য বৃত্তি প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এইরপ কতকগুলি ইতিমধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন এবং ভবিষতে আরও কয়েকটি করিবেন, আশা করা যায়। কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাগত প্রতিনিধিদিগকে শারণ করাইয়া দিতে চাই যে, ভারতে আমরা শারণাতীত যুগ হইতে উচ্চ চিস্তা ও সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি এবং অপেক্ষাকৃত সামাশ্য বৃত্তি ও দানের সাহায়েই আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যথেষ্ট উন্নতির আশা করিতে পারি।

"মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ব্রিটশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যেরপ শিক্ষা দেওয়া হয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষাও সেইরপ উচ্চপ্রেণীর একথা আমি বলিতে চাই না, বস্ততঃ আমরা আপনাদের নিকট অনেক বিষয় শিথিতে পারি; কিন্ত যথেষ্ট ক্রটীবিচ্যুতি ও অভাব সংঘও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এমন অনেক লোককে গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহারা দেশের গৌরব ও অলহারশ্বরপ। কলিকাতার স্ক্রিধান আইনজ্ঞ,—মাহার আইনজ্ঞানের গভীরতা ভারতের স্ক্রি প্রসিদ্ধ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্ত্রেট। কলিকাতার তিনজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক—মাহারা ব্যবসায়ে আসামান্ত সাফল্য অর্জন করিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজ্যেট। এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলর—মিনি উপর্যুপরি বড়লাট কর্ত্বক ভাইস্-চ্যান্সেলর মনোনীত হইয়াছেন—সেই স্থার আন্তর্ভোষ মুখোপাধ্যায়ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজ্যেট।

"মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পুনর্কার আমাদের দেশের কলেজসমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, আপনাদিগকে ভাহার অধিকতর সমাদর করিতে অফুরোধ করিতেছি।"

আমার সংক্ষিপ্ত বক্তার স্ফল হইরাছিল, মনে হয়। অধিবেশন শেব হুইলে, মাষ্টার অব্ ট্রিনিটি ডাঃ বাটলার সর্বাধিকারী ও আমার সংল পরিচয় করিলেন এবং বলিলেন কেন্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সময় আমরা যেন তাঁহার অতিথি হই।

আমি প্রথমেই এই ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্ত্রিজ) দেখিতে গেলাম। সর্ব্বাধিকারী আমার একদিন পূর্ব্বে গিয়াছিলেন। আমি কেন্ত্রিজে পৌছিলে, সর্ব্বাধিকারীকে দক্ষে করিয়া মাষ্টার অব ট্রিনিটি ষ্টেশনে আদিলেন এবং আমাকে গাড়ীতে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কিছু জলযোগের পর তিনি আমাদিগকে ট্রিনিটি কলেজের একটি ছোট ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরটি একটি ছোট্থাট মিউজিয়মের মন্ত, বছ প্রাচীন ও মূল্যবান নিদর্শন সেধানে রক্ষিত আছে। আমার যতদ্ব মনে হয়, 'লালে গ্রো'র (L' Allegro) পাঙ্লিপির ক্ষেকপাতা আমি সেধানে দেখিয়াছি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন যে দমন্ত যন্ত্রপাতি লইয়া জ্যোতিব ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহাও একটি মানমন্দির বা গবেষণাগাবে রক্ষিত আছে।

ভা: বাটলার প্রাচীন সাহিত্যে স্থপণ্ডিত, মধুর প্রকৃতির লোক। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদের কথা আমার মনে পড়িল। তিনি গল্প করিলেন, সেকালে জজেরা যথন কেন্দ্রিজে আদালত বসাইতেন, তাঁহাদের দলবল ট্রিনিটি কলেজের রস্কইখানা ইত্যাদি দখল করিয়া লইত। আমার বিশ্বাস, এখনও ঐ প্রাচীন প্রথা আছে। ইংলণ্ডের রাজা এখনও প্রতি বংসর যখন কেন্দ্রিজে 'রিভিউ' দেখিতে আসেন, তখন তিনি ট্রিনিটি কলেজের অতিথি হন। মান্টার আমাদের থাকিবার জন্ম ঘর ঠিক করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে দেখাইলেন, পাশের একটি ঘর রাজার অভ্যর্থনার জন্ম সাজানো হইতেছে।

বাহির হইতে কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিগণ কয়েকটি বিশ্ববিভালয় পরিদর্শন করিবার জন্ম বাছিয়া লইতে পারেন এবং ঐ সমন্ত বিশ্ববিভালয়ে তাঁহারা অতিথিরূপে গণ্য হন। আমি উত্তর ইংলণ্ডের কয়েকটি বিশ্ববিভালয় দেখিব ঠিক করিলাম। উহার মধ্যে শেকিল্ড বিশ্ববিভালয় একটি। এই বিশ্ববিভালয়টি অপেকাক্কত নৃতন এবং অক্সফোর্ড, কেন্ত্রিজ্ব বা এভিনবার্গের মত ইহার তেমন প্রাচীনভার খ্যাভিও নাই। সেজ্ম ইহা দেখিবার জন্ম প্রতিনিধিই বাইতেন। আমার বাল্যকালে শেকিল্ড রজার্সের ছুরি, কাঁচি, ক্র প্রভৃতির কারখানার জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল, ঐশুলি বাংলাদেশে

সে সময়ে খুব ব্যবহৃত হইত। শেফিল্ড এখন খুব বড় সহর হইয়া উঠিয়াছে, অসংখ্য কলকারথানা এথানে গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বপ্রসিদ্ধ ভিকার্স ম্যাক্সিম এও কোম্পানির কারখানা এখানে। শেফিল্ড অতিথিগণের অভার্থনার জন্ম বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। হুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দিন সকাল বেলায় একমাত্র অতিথি গিয়াছিলাম আমি। একটা কৌতুককর ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। ষ্টেশনে নামিলে, পোর্টার আমার মালপত্ত একটা টানাগাড়ীতে তুলিয়া লইল এবং বলিল যে কোন ট্যাক্সি ভাড়া করিবার দরকার নাই, কেননা নিকটেই অনেকগুলি হোটেল আছে। আমি কোন হোটেলে যাইতে চাই, তাহাও দে জিজ্ঞাসা করিল। আমি কোন হোটেলের নাম করিতে পারিলাম না,—কেবল সম্মুথের ছোট ट्राटिन (नथारेश निनाम। (পार्टीत श्रष्ठीत ভाবে माथा नाष्ट्रिश विनन-"ও হোটেল আপনার যোগ্য নয়।" আমি তাহার উপরই ভার দিলাম এবং দে আমাকে নিকটবর্ত্তী একটি ফ্যাশনেবল হোটেলে লইয়া গেল। বিশ্ববিভালয়ের আফিসে আমার আগমন সংবাদ দিলে,—স্কলেই আমার অভার্থনার জ্বন্ত ব্যন্ত হইয়া উঠিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক হিক্স এবং সমস্ত অধ্যাপক আমাকে লইয়া গিয়া বিশ্ববিভালয়ের বিভিন্ন বিভাগ দেখাইলেন। যে হোটেলে আমি ছিলাম, সেথানেই তাঁহারা আমার সম্মানার্থ লাঞ্চের আয়োজন করিলেন। সন্ধ্যার পর একটি চমৎকার অফুর্গান হইল। টাউন হলে বিরাট ভোজের আয়োজন হইল এবং 'মাষ্টার কাটলার' আমার এবং কানাডার একজন প্রতিনিধির সম্ধ্রনার প্রস্তাব করিলেন। কানাভার প্রতিনিধিটি অপরাকের দিকে শেফিল্ডে পৌছিয়াছিলেন। স্থতরাং সমস্তদিন অতিধিরূপে একমাত্র আমিই রাজোচিত আদর অভার্থনা পাইয়াছিলাম। এই জন্মই বলিয়াছি যে 'ছুর্ভাগ্যক্রমে অভিথিরূপে একমাত্র আমি সকালবেলা শেফিল্ডে গিয়াছিলাম।' উৎসব অমুষ্ঠান প্রভৃতিতে যোগ দিতে আমার স্বভাবতই সংকাচ হয়।

লগুনেও "ওয়ারশিপফ্ল ফিসমকার্স কোম্পানি" (মংশ্র ব্যবসা রা) অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্ম একটি ভোক দিয়াছিলেন। এই ফিসমকার্স কোম্পানি এবং ভিন্টার্স কোম্পানী, মার্চেন্ট টেলার্স কোম্পানী প্রভৃতি প্রভৃত ঐশ্বর্যশালী এবং বহু পুরাতন। এই সব ভোক এত ব্যয়বহৃল যে, ভারতবালীদের নিক্ট ভাহা রূপকথার মত বোধ হয়। ফিসমকার্স কোম্পানির একটি ভোক

সভা প্রসঙ্গে মেকলে লিথিয়াছেন—"একবার তাহাদের ভোজে জ্বন প্রতি প্রায় দশ গিনি ( ১৫ • ্টাকা ) ব্যয় হইয়াছিল।" (মেকলের জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭ পঃ)। আর একস্থানে তিনি লিথিয়াছেন, "ভোজের সম্বন্ধে এই কোম্পানিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বভ্রেষ্ঠ।" (জীবনী, ৩৩৬ পঃ)। এই সব কোম্পানির সহরে এবং অক্যান্ত স্থানে ভূদপত্তি আছে, উহার মূল্য বর্ত্তমান-কালে প্রায় সহস্রগুন বাড়িয়া গিয়াছে। ভোজের থাক্সন্রবোধ তালিকায় এগারটি পদ ছিল, প্রথমে 'ফুপ' এবং প্রত্যেক পদের শেষে উৎকৃষ্ট মন্ত। এইসব মৃত্য প্রায় অর্ধশতান্দী বা তার বেশী মাটীর নীচে পাত্তে রক্ষিত এবং ভোজের সময়ে থোলা হইয়াছিল। এই সব অমুর্চানে বছ প্রাচীন প্রথা অমুষ্ঠিত হয় যথা, "কাপ অব লভের" অমুষ্ঠান। সেকালে এই অমুষ্ঠানের দময়, অভিথিরা অভিবিক্ত মহা পান করিয়া পরস্পারের সঙ্গে কলহ করিত। এমনকি পরস্পরকে অল্পদারা আহতও করিত। কাপটি বুহদাকার, ধাতুনির্বাত। ইহা মন্তপূর্ণ কবা হইত এবং প্রত্যেক অতিথি উহা হইতে একটু মহা আস্বাদ কবিয়া, তাহার পাশের লোকের হাতে দিত। ইহা শাস্তি ও সদিচ্ছাব প্রতীক স্বরপ। আমি মভাপান করিনা, স্বতরাং কেবল মুখের নিকট তুলিয়া ধরিয়া অন্সের হাতে দিলাম।

কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালে রয়েল সোসাইটির ২৫০তম বার্ধিক উৎসবও হইতেছিল। আমি এই উৎসবেও আমাদের বিশ্ববিত্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলাম। স্কৃতরাং ইহার কয়েকটি অমুষ্ঠানে আমি ধ্যোগ দিয়াছিলাম। লগুনের লর্ড মেয়র রয়্যাল সোসাইটির সদস্তগণ এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে গিল্ড হলে এই শ্বরণীয় ঘটনা উপলক্ষে একটি বিরাট ভোজ দিবার আয়োজন করিলেন। আমিও ঐ ভোজে লর্ড মেয়রের অতিথিরূপে ধ্যোগ দিলাম। রাজাও উইগুসর প্রাসাদে অতিথিদের সম্বর্জনা করিলেন। বহু-বিস্তৃত সব্জ তৃণমণ্ডিত মাঠ এবং বৃক্ষের সারি আমার নিকট বড় মনোরম বোধ হইল।

ডা: বিমানবিহারী প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এস-সি উপাধি
লাভ করিয়া এই সময়ে লগুনে 'ডক্টব' উপাধির জন্ম অধায়ন করিতেছিলেন।
আমার লগুন বাস কালে তিনি আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।
এইসময়ে পদ্মলোকগত আশুতোষ ম্থোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আমি
একথানি পত্র পাইলাম। এই পত্র ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিশ্বতের

পক্ষে বিপুল আশাস্চক, কেননা ইউনিভারসিটি কলেজ অব সারেজ (বিজ্ঞান কলেজ) প্রতিষ্ঠার পূর্ববাভাষ এই পত্রে ছিল। নিমে পত্রখানির জন্মবাদ উদ্ধৃত হইল:—

> সিনেট হাউস, কলিকাতা ২৫শে জুন, ১৯১২

প্রিয় ডাঃ রায়,

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে জান্নয়ারী তারিখে সিনেটের সম্মুখে ষ্থন বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক পদের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তথন আপনি তুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জ্ঞ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তথন আমি আপনাকে আখাস দিয়াছিলাম বে,—শীঘ্রই হয়ত বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্ম ব্যবস্থাও হইবে। আপনি ভনিয়া স্থা হইবেন যে, আমার ভবিষ্যং বাণী সফল হইয়াছে এবং আপনার ও আমার উচ্চাশা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা একটি পদার্থবিভার, ও আর একটি রসায়নশাল্কের—তুইটি অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। .আমরা অবিলম্বে বিশ্ববিত্যালয় সংস্ট একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের সম্বন্ধও করিয়াছি। মি: পালিতের মহৎ দান এবং ভাহার সকে বিশ্ববিভাল এব রিকার্ভ ফণ্ড হইতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া, আমরা এই সব বাবস্থা করিতে দক্ষম হইয়াছি। গত শনিবার আমি দিনেটের দমুখে যে বিবৃতি দিয়াছি, তাহাতে এইসব বিষয় পরিষাররূপে বলা হইয়াছে। উহার একথানি ৰকল আপনাকে পাঠাইলাম। বিশ্ববিভালয়ের প্রথম রুদায়নাধ্যাপকের পদ প্রহণ করিবার জন্ম আমি আপনাকে এখন মহান**ন্দে আহ্বা**ন করিতেছি। আমার বিশাস আছে যে আপনি এই পদ গ্রহণ করিবেন। বলা বাছলা, আমি এরপ ব্যবস্থা কবিব বাহাতে আর্থিক দিক হইতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। আপনি ফিরিয়া আসিলেই, আপনার সহায়তায় আমরা প্রস্তাবিত গবেষণাগারের পরিকল্পনা গঠন করিব এবং যতশীদ্র সম্ভব উহা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিব। আপনি যদি ফিরিবার পূর্বে গ্রেট-ত্রিটেন ও ইউরোপের কছকছাল উৎক্লষ্ট গবেষণাগার দেখিয়া আসেন, ভবে কাজের স্থবিধা হইবে।

আপনাকে "সি, আই, ই" উপাধি দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি স্থী হইয়াছি, কিন্তু আমি মনে করি যে, ইহা দশ বংসর পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল।

আশাকরি আপনি ভাল আছেন এবং ইংলগু স্রমণে আপনান উপকার ইইয়াছে।

### ভবদীয় আন্ততোষ মুখোপাধ্যায়

আমি বে উত্তর দিয়াছিলাম, তাহার নকল আমি রাখি নাই। কিছু যতদ্র অরণ হয় তাহাতে নিমলিখিত মর্মে আমি উত্তর দিয়াছিলাম:—
"প্রভাবিত বিজ্ঞান কলেজের দারা আমার জীবনেব স্বপ্ন সফল হইবে বলিয়া আমি মনে করি এবং এই কলেজে যোগ দেওয়া এবং ইহার সেবা করা আমার কেবল কর্ত্তব্য নয়, ইহাতে আমাব পর্ম আনন্দও হইবে।"

কলিকাতায় ফিরিয়া আমি আশুতোষ ম্থোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহাব বিজ্ঞান কলেজেব স্থীম সর্ববাস্তঃকরণে সমর্থন করিব, এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। কলেজ খোলা হইলেই আমি তাহাতে অধ্যাপকরূপে যোগদান করিব, ইহাও বলিলাম। ইতিমধ্যে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রকে ভারতেব অক্যান্ত স্থানে প্রধান প্রধান লেবরেটরি দেখিয়া একটি লেবরেটরির প্লান প্রস্তুত্ত করিবার জন্তু নিয়োগ করা হইল। তিনি আমার একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাজে সর্ব্বোচ্চ উপাধি লইয়া তিনি বালিন বিভালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। সেথানকার 'ডক্টর' উপাধি লইয়া তিনি সবে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

১৯১২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পর, আমার সহকর্মী ও ছাত্রেরা আমাকে একটি প্রীতি-সম্মেলনে সম্বর্জনা করেন। মিঃ জেমস সেই সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন:—

"বৈজ্ঞানিক হিসাবে ডাঃ রায়ের কার্য্যবলী বর্ণনার স্থল ও সময় এ নহে। তাঁহার কার্য্যাবলী সহজ্ঞেই চার ভাগে বিভক্ত করা ষাইতে পারে। প্রথমতঃ, ডাঃ রায়ের রাসায়নিক আবিষ্কার, যে সমন্ত মৌলিক গবেষণার দ্বারা তিনি জগতের রসায়নবিদ্দের মধ্যে সম্মানের আসন লাভ করিয়াছেন।

দিতীয়ত:, তাঁহার হিন্দু রসায়নশান্তের ইতিহাস। এবিষয়ে ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ, প্রাচীন ভারত রসায়ন বিষ্ণায় কতদুর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এই গ্রন্থ বিজ্ঞান-জগতের নিকট তাহার পরিচয় দিয়াছে। তাঁহার আর একটি বিশেষ ক্বতিত্ব, বেশ্বল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মানিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা, ইহা একটি প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে বাংলার তথা ভারতের একটা প্রয়োজনীয় বিষয় যে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, তাহা সকলেই স্বীকাব করেন। ডাঃ পি, সি, রায় ব্যবসায়ী নহেন, তিনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীরা যে ছলে বার্থকাম, সে ছলে ভিনি একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রাসায়নিক জ্ঞান ও প্রতিভা এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া তিনি ইহাকে ব্যবসায়ের দিক দিয়া সফল করিয়া তুলিয়াছেন এবং অংশীদার রূপে অন্ত লোকে এখন ইহার লভ্যাংশের ভোগ কবিতেছে। তাঁহার আর একদিকে ক্রতিছ-এবং আমার মতে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ক্বতিত্ব—ডা: রায় আমাদের এই লেবরেটরিতে একদল যুবক রসায়নবিদকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার আরন্ধ কার্যা এই সমন্ত শিষ্যপ্রশিষ্যেরাই চালাইবে। এই জ্ঞুই একজন বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক এই লেবরেটরি সম্বন্ধে বলিয়াছেন— ইহা বিজ্ঞানের স্থতিকাগার, এখান হইতে নব্য ভারতের রুদায়নবিদ্যা জন্মলাভ করিতেছে।" (প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন।)

এই সমস্ত উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ কথা শুনিয়া আমি সত্যই সংকোচ বোধ করিতেছিলাম। এই সমস্ত কথা আমি উদ্ধৃত করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্ম যে মিঃ জেমস সাহিত্যসেবী হইলেও বিজ্ঞান বিভাগে যে সমস্ত কাজ হইতেছিল, তাহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি সম্যক অমুভব করিতে পারিতেন।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### ভারতীয় রসায়ন গোষ্ঠী—প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ—অধ্যাপক ওয়াটসন এবং তাঁহার ছাত্রদের কার্য্যাবলী—গবেষণা বিভাগের ছাত্র—ভারতীয় রসায়ন সমিতি

আমি বথারীতি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কাজ কবিতে লাগিলাম।
জে, সি, ঘোষ, জে. এন, মুখুষ্যে এবং মেঘনাদ সাহা এই সময় উদীয়মান
বৈজ্ঞানিক, বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই সময়ে দত্ত ও ধবের আবিদ্ধার
সমূহের উল্লেখ করিতেছিলেন, পরবর্তীগণেব মনে যে তাহা উৎসাহ ও
অহ্নপ্রেরণা দান করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমশই অধিক
সংখ্যক কৃতবিদ্য ছাত্র এই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং গবেষণাব
প্রতি তাহাদের আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে মাণিক
লাল দে, এফ, ভি, ফার্ণাণ্ডেজ এবং রাজেক্স লাল দে-র নাম বিশেষভাবে
উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা কেহ কেহ স্বতম্ব ভাবে এবং কখনও বা যুক্তভাবে
যৌলকগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

১৯১৪ সালে ইউবোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাব প্রভাব আমাদেব লেবরেটরিতে শীদ্রই আমবা অফুভব কবিলাম, কেননা বাহির হইতে রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী বন্ধ হইয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে, আমাদের প্রবীণ ডেমনষ্ট্রের পরলোকগত চক্রভ্ষণ ভাত্ডী মহাশয়ের দ্রদৃষ্টি বশতঃ আমাদের ভাণ্ডাবে যথেষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য মজুত ছিল। আমরা তাহারই উপর নির্জর করিয়া কান্ধ চালাইতে লাগিলাম। আমাদিগকে অবশ্য বাধ্য হইয়া গবেষণা কার্য্যের জ্বন্ত কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য তৈরী করিয়া লইতে হইল। ইহা আমাদের পক্ষে আশীর্কাদ স্বর্পই হইল, কেননা ইহার ফলে অনেক নৃতন ছাত্র রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর রহুত্য অবগত হইবার স্থ্যোগ লাভ করিলেন।

১৯১১ সালে আর একজন উৎসাহী ও শক্তিমান যুবক আমার লেবরেটরিতে যোগদান করিলেন। ইহার নাম প্রস্কুর চক্র গুহ। তিনি সেই সময়ে ঢাকা কলেজ হইতে রসায়নে 'স-সম্মানে বি, এস-সি, পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে অধ্যাপক ওয়াটসনের অধানেই তাঁহার
গবেষণা করিবার কথা। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াটসন সেই সময় ছুটা লইয়া
বিলাত গিয়াছিলেন। হতাশ হইয়া প্রফুল্ল আমার নিকট করুণ আবেদন
করিয়া একথানি পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার ছাত্রজীবন অকালে শেষ
হইবার উপক্রম এবং তিনি আমার মধীনে গবেষণা করিতে চাহিলেন।
আমি তাঁহাকে আমার লেবরেটরিতে সাদরে আহ্বান করিলাম এবং
তিনি আমার সহক্ষীরূপে কাজ করিতে আবস্তু করিলেন। গুহু অক্লান্ত্র
পরিশ্রমী ছিলেন এবং রাসায়নিক গবেষণায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা
ছিল। যথাসময়ে তিনি বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষাতেও সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন।
এম, এস-সি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিলেন এবং তিন বংসর
পরে ডক্টর উপাধি লাভ করিলেন। তিনি 'প্রেমটাদ রায়্টাদ'
বৃত্তিও পাইলেন।

এই সময়ে আমার কর্মজীবনে একটি নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।
প্রেসিডেন্সি কলেজেই আমার কার্যাজীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত
হইয়াছিল। এখন আমাকে সেই কার্যাক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে
হইল। ঐ কলেজের প্রত্যেক স্থানেই আমার কর্মজীবনের অতীত
শ্বতি জড়িত। কিন্তু কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্বের,
ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিণাল এইচ, আর, জেমসের যোগ্যতার প্রতি শ্রন্ধা প্রদর্শন
করিতে আমি বিশ্বত হইব না। তিনি অক্সফোর্ডের ব্যালিওল কলেজের
ফেলো ছিলেন এবং বন্ধীয় শিক্ষাবিভাগের জন্মই বিশেষ ভাবে তিনি
আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য উচ্চান্দের এবং দৃষ্টিও উচ্চান্দের
ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেবল নামে নয়, কার্যাতঃ দেশের শ্রেষ্ঠ
কলেজরূপে পরিণত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গবেষণাবৃত্তি দ্বাপনের দলে মৌলিক গবেষণা কার্য্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তিরও দীমা আছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ছুই একজ্বন ব্যতীত আমার ছাত্রদের মধ্যে যাহারা ইউরোপে খ্যাতি আজ্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই উক্ত বৃত্তিধারী ছিলেন না। গবেষণামূলক প্রবিদ্ধ এম, এদ-দি, ডিগ্রী লাভ করিবার পর জাহার। কোন বৃত্তি বা

সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াই নিজেদের কর্তবো নিযুক্ত হইলেন। যাহার মনে মৌলিক গবেষণার আগ্রহ জন্মে এবং কোন বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা হয়, তিনি কোন বৃত্তি বা দাহায়া না পাইলেও, তাঁহার কর্ত্তব্য ত্যাণ করেন না। উইলিয়াম র্যামত্তে একবাব বলিয়াছিলেন যে, বুত্তি কভ চটা উৎকোচের মত। বুত্তিধারী তিন বংসবেব একটা স্থায়ী আয় লাভ করিয়া যেন তেন প্রকারে গবেষণা কার্যা কবিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার মন থাকে অন্য দিকে এবং অধিকত্ব অর্থকরী কার্যোব জন্ম তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। এইরূপ ব্যক্তি স্থয়োগ পাইলেই গবেষণাক্ষেত্র ত্যাপ করেন। এরপ বহু দৃষ্টাস্কেব সঙ্গে আমি পরিচিত। কিন্তু ধিনি মনের ভিতরে সত্যাহসন্ধানের প্রেরণা পাইয়াছেন, তিনি যেরপ অবস্থাতেই হউক না কেন, কর্ত্তব্যে দৃঢ় থাকেন। যদি তিনি দরিদ্র হন, তবে স্কাল সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন কবেন এবং অন্ত সমন্ত সময় গ্ৰেষণার জ্বল ব্যয় করেন। এমাস্নি যথার্থই বলেন, "তাহার (মামুষের) চরিত্তের মধ্যে কি কর্ত্তব্যের আহ্বান নাই? প্রত্যেকেরই নিজ কর্ত্তব্য আছে। প্রতিভাই কর্ত্তব্যের আহ্বান।" যাঁহার ভিতরে গবেষণা কার্য্যের কোন অভুপ্রেবণা জ্বাগে নাই, কেবল মাত্র বৃত্তির লোভে তাঁহার পক্ষে গবেষণার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

বসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ
ম্থোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্দি কলেজে গবেষণাবৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন না।
কিন্তু তৎসত্ত্বেও এম, এস-সি, পাশ করিবার পরও কলেজের লেবরেটরিতে
তাঁহাদিগকে গবেষণা করিবার অনুমতি দেওয়া ইইয়াছিল। প্রিন্সিপ্যাল
জেমস অনেক সময়ে বলিতেন,—এরপ কৃতী ছাত্রেরা যে কলেজের
সঙ্গে কিছুকালের জান্ত সংস্টে থাকিবেন, ইহা কলেজের পক্ষে সৌভাগ্যের
কথা। তিনি কলেজের এই সব কৃতী ছাত্রদের গবেষণা কার্য্যে

এই সময় প্রচার হইতে লাগিল, যে একটি স্থল অব কেমিট্রী বা 'রসায়ন গোটা' গড়িয়া উঠিতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দত্ত, রক্ষিত, এবং ধরের মৌলিক গবেষণা ইংলগু, জার্মানি ও আমেরিকার রাসায়নিক পত্র সমৃছে ঐ সব দেশের বিশেষজ্ঞদের ছারা উল্লিখিত হইতেছিল। ইহাতে মনে মনে আমি বেশ আনক্ষ অহুভব করিতাম। আমার ইংলগু হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে বিহারের শিক্ষাবিভাগের ভিরেক্টর
মি: জেনিংস আমাদের রসায়ন বিভাগ দেখিতে আসিলেন। নানাবিষয়ে
কথা বলিতে বলিতে তিনি প্রসন্ধত: বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনি
রসায়ন বিদ্যাগোটী প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।" এই প্রথম এই বিষয়টির
প্রতি আমার মনোযোগ আরুট হইল এবং এখন পর্যান্ত আমার শ্বতিপথ
হইতে উহা লুপ্ত হয় নাই।

বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্র "নেচার" এই বিষয়টি স্বীকার করেন; উক্ত পত্তের ২৩শে মার্চ্চ, ১৯১৬ তারিথের সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল—

"क निकाजा विश्वविष्णानम् मुम्पार्कः, विश्वविष्ठाः प्राप्ता विविध विषयः বক্ততা প্রদত্ত হইতেছে। গত ১০ই জামুমারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের 'ডীন' যে বক্তৃতা করেন, তাহা আমাদের হন্তগত इटेग्नाइ। १७ २ व व पाद वाश्लादिन त्रमायन मध्यक व मव योलिक গবেষণা করা হইয়াছে, এই বক্ততায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া পরিশিষ্টে ১২৬টি গবেষণার নাম দেওয়া হইয়াছে: কেমিক্যাল সোদাইটি, জার্ণাল অব দি আমেরিকান দোদাইটি প্রভৃতিতে मकन भोनिक গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই মধ্যে অনেকগুলি খুব মূল্যবান প্রবন্ধের নব প্রতিষ্ঠিত রুদায়নবিদ্যাগোষ্ঠীর কার্য্যাবলীর পরিচয় এইগুলিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রায়ের কার্য্য এবং দৃষ্টাস্তের, ফলেই এই 'বিদ্যাগোষ্ঠার' প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অধ্যাপকের প্রথম প্রকাশিত পুত্তক "হিন্দু রসায়নশান্তের ইতিহাস" ১৩ বংসর পূর্বে লেখা হইয়াছিল। উহাতে তিনি প্রমাণ करत्रन रय व्योगीन हिन्दुरनत मर्पा मध्येष्ठ পরিমাণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভাব ছিল। হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'তন্ত্র' প্রভৃতিতে ইহার পরিচয় আছে। অধ্যাপক রায়ের মত লোক-িযিনি প্রাচীন সংস্কৃত শাল্পে স্থপণ্ডিত এবং নব্য রসায়নী বিদ্যাতেও পারদর্শী— তিনিই কেবল এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে পারেন। এই গ্রন্থে অধ্যাপক রায় ত:খ করেন যে. ভারতে বৈজ্ঞানিক ভাবের অবনতি ঘটিয়াছে এবং যে জাতি অভাবতই দার্শনিকতা-প্রবণ তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অহুসন্ধান স্পৃহার অভাব হইয়াছে। এখন অধ্যাপক রায় বলিতেছেন, 'দশ বার বংসরের মধ্যেই আমাদের দেশবাসীর শক্তি সম্বন্ধে আমার

ধারণা যে পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং জ্বাতির জীবনে নৃতন অধ্যায়ের স্চনা হইবে, ইহা আমি স্থপ্নেও ভাবি নাই।' বাংলাদেশে বর্ত্তমানে যে স্ব মৌলিক রাসায়নিক গবেষণা হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বৃঝা যায় যে একটা নৃতন ভাব জাগ্রত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে এই ভাব ক্রমশঃ ভারতের অন্তান্ত অংশেও বিস্তৃত হইবে এবং বিজ্ঞানেক সম্ভান্ত বিভাগ সম্বন্ধেও এই মৌলিক গবেষণা-স্পৃহার উদ্ভব হইবে।"

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক এস, এস ভাটনগরও তাঁহার একটি বক্তৃতাম ভারতে ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রীর প্রবর্ত্তকগণের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এখন আমার অবসর গ্রহণ করিয়া নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করিবার সময় আসিল। সাধারণ নিয়মে আরও এক বংসর আমি প্রসিডেন্সি কলেজের কাজে থাকিতে পারিতাম, কেন না আমার বয়ক্তম তখনও ৫৫ বংসর পূর্ণ হয় নাই।

আমাব অবসর গ্রহণের সমন্ন ছাত্রেরা আমাকে বে সম্বর্জনা করিয়াছিলেন, এবং আমি তাহার বে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখযোগ্য। "মহাত্মন,

"প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আপনার অবসর গ্রহণের প্রাকালে আপনি আমাদের সকলের শ্রস্তা ও প্রীতির নিদর্শন গ্রহণ করুন।

"কলেক্তে আপনার যে স্থান ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। ভবিশ্বতে আরও অনেক অধ্যাপক আদিবেন; কিন্তু আপনার দেই মধুর প্রকৃতি, দেই সরলতা, অক্লান্ত সেবার ভাব, উদার বৃদ্ধি ও প্রজ্ঞা, তর্ক ও আলোচনায় দেই গভীর জ্ঞান, এই সমন্ত গুণ আমরা কোথায় পাইব ? গত ৩০ বংসর ধরিয়া এই সমন্ত তুর্ল ভি গুণেই আপনি ছাত্রদের প্রীতি অজ্ঞন করিয়াছেন।

"আপনার কৃতিত্ব অসামান্ত। আপনার সরল জীবন যাপন প্রণালী আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় মৃগকে অরণ করাইয়া দেয়। আপনি চিরদিনই আমাদের বন্ধু, গুরু ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। সকলেই আপানার কাছে প্রবেশ করিতে পারে। আপনার প্রকৃতি সর্বনাই মধুর। দরিত্র ছাত্রদিগকে কেবল সংপরামর্শ দিয়া নহে, অর্থ ঘারাও আপনি সহায়তা করিতে সর্বনাই প্রস্তত। কঠোর ব্রক্ষচর্য্যপূত

অনাড়ম্বর জীবন আপনার, আপনার দেশপ্রেমের বাহ্ আড়ম্বর বাই । কিন্ত উহা গভীর,—আপনার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতের গুরুর আদর্শেরই পুনরাবির্ভাব দেখিভেছি।

"যখন ভারতের বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানোয়ভির ইতিহাস লেখা হইবে, তখন ভারতে নব্য রসায়নী বিদ্যার প্রবর্ত্তক রূপে আপনার নাম সর্ব্বাগ্রে সগৌরবে উল্লিখিত হইবে। এদেশে মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার অন্দাতা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবের জ্বয়দাতারূপে যশ ও গৌরব আপনারই প্রাপ্য। আপনার 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থ ভারতীয় কীর্ভি-মালার এক নৃতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে ও অতীতের অন্ধকারের উপর আলোকের সেতু রচনা করিয়াছে, এবং তাহার ফলে নবীন বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন নাগার্জ্জ্ন ও চরকের সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যে নৈত্রী স্থাপনের স্থ্যোগ লাভ করিয়াছেন।

"আপনি এর চেয়েও বেশি করিয়াছেন। রাসায়নিক গবেষণাকে আপনি দেশের প্রাকৃতিক ঐশর্য্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প প্রচেষ্টা বাহিরের সাহায্য নিরপেক হইয়াও কিরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে, বেদল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

"জীবন সায়াহে লোকে সাধারণতঃ যখন অবসর অবেষণ করেন, তথনও আপনি কার্য্যক্রেরে থাকিতেই সমন্ত্র করিয়াছেন। এক যুগ পূর্বের আপনি বে বিজ্ঞানের আলোক প্রজ্ঞানিত করিয়াছিলেন, তাহা অনির্বাণ রাখিবার জক্ত আপনি আগ্রহায়িত। বিজ্ঞান কলেজ এবং রাসায়নিক গবেষণা যেন দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার অক্লান্ত সেবা ও উৎসাহে শক্তি লাভ করে। আপনার আশীর্বাদে আরও বহু বিজ্ঞান অহুসদ্ধিৎস্থ যেন এই পথে অগ্রসর হয় এবং আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ ও পরবর্ত্তীগণ যেন আপনার উদার স্বেহপ্রবণ হাদয়ের ভালবাসা হইছে বঞ্চিত না হই।"

এই বিদায় সম্বৰ্জনা সভাই বেদনাদায়ক! মাহুষ বধন আত্মীয় বজনের শোকাশ্রুর মধ্যে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে সেইদিনের ক্থা ইহাতে অরণ হয়। আবেগকম্পিতকঠে গড়ীর বাসাক্ষক ব্যরে আমি ইহার উত্তর দিলাম:—

"সভাপতি মহাশন্ধ, আমার সহকর্মীগণ এবং ভরুণ বন্ধুগণ,
"আপনারা যে ভাবে আমার প্রতি উচ্চপ্রশংসাস্ফুক বাকা প্রযোগ

করিয়াছেন, তাহাতে আমি কৃষ্ঠিত ও অভিভৃত হইয়া পড়িয়াছি। স্বতরা; ষদি মনের ক্ল ভাব আমি যথোচিত প্রকাশ না করিতে পারি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি জানি, এইরূপ বিদায় স্থর্জনার ক্রেয়া আপনারা আমার বছ ফেটা বিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন এবং আমার মধ্যে যদি কিছু ভাল দেখিয়া থাকেন, তাহারই উপর জোর দিবেন। यरहामग्रगन, आমि हेहा ভগবানের নির্দেশ বলিয়া মনে করি যে আমার বন্ধু ও সহকর্মী স্থার জগদীশচন্দ্র বস্থ ও আমি গত ত্রিশবৎসর ধরিয়া এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। আমরা প্রত্যেকে আমাদের স্বতম্ব বিভাগে কাজ করিয়াছি, পরস্পরকে উৎসাহ দান করিয়াছি, এবং আমি আশা করি যে আমরা যে অগ্নি মৃত্ভাবে প্রজ্ঞানিত করিয়াছি, তাহা ছাত্রপরস্পরাক্রমে অধিকতর উচ্ছল ও জ্যোতির্ময় হইতে থাকিবে এবং অবশেষে তাহা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আলোকিত করিবে। আপনাদেব কেহ কেহ হয়ত জ্বানেন যে যাহাকে পার্থিব বিষয় সম্পত্তি বলে, তাহার প্রতি আমি কোন দিন বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। যদি কেহ আমাকে জিজাসা করেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কার্য্যকাল শেষ হইবার সময় আমি কি মূল্যবান সম্পত্তি, সঞ্জ করিয়াছি, তাহা হইলে প্রাচীন কালের কর্ণেলিয়ার কথায় আমি উত্তর দিব। আপুনীরা সকলেই সেই আভিজাত্য-গৌরব-শালিনী রোমক মহিলার কাহিনী ভনিয়াছেন। জনৈক ধনী গৃহিণী একদিন তাঁহার দক্ষে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নিজের রত্ব অলঙার প্রভৃতি সগর্বে দেখাইলেন এবং কর্ণেলিয়াকে তাঁহার নিজের রত্নালম্বার দেখাইবার জন্ত অহুরোধ করিলেন। কর্ণেলিয়া বলিলেন—'আপনি একট অপেকা করুন, আমার মণি-মাণিক্য আমি দেখাইব।' কিছুক্রণ পরে কর্ণেলিয়ার তৃই পুত্র বিভালয় হইতে ফিরিলে ডিনি তাহাদিগকে দেখাইরা সগর্বে বলিলেন,—'এরাই আমার রত্নালবার।' আমিও কর্ণেলিয়ার মত, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেক্র চক্র ঘোষ, জ্ঞানেক্রনাথ মুধাক্ষী প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিতে পারি, 'এরাই আমার तप्र।' ভলমহোদয়গণ, আপনাদের কলে<del>ড</del> মাগাজিনের বর্তমান সংখ্যায় 'প্রেসিডেন্সি কলেন্তের শত্বার্ষিকী' নামক বে প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছি, তাহাতে আমি দেখাইতে চেটা করিয়াছি, আপনাদের এই কলেজ নব্য ভারত গঠনে কি মহানু অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আমি আশাকরি, भागनात्रा कर्रमहत्त्वय और भीत्रव वका केविरवन।

"ভ্রত্তমহোদয়গণ, প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে আমি সম্বন্ধ ছিন্ন করিতেছি, "এ চিন্তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার জীবনের সমস্ত গৌরবময় "মতি ইহার সঙ্গে জড়িত; এই রাসায়নিক গবেষণাগারের প্রত্যেক অংশ, ইহার ইট চ্ন-স্থরকী পর্যান্ত অতীতের মতিপূর্ণ। আরও ষণন মনে পড়ে যে আমার বাল্যজীবনের চার বংসর ইহারই শাখা হেয়ার স্কুলে আমি কাটাইয়াছি এবং পরে চার বংসর এই কলেজেই পড়িয়াছি, তখন দেখিতে পাই, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থানীর্য ৩৫ বংসর কালব্যাপী। এবং আমার মৃত্যুকালে এই ইচ্ছাই আমার মনে জাগরুক থাকিবে যে, আমার চিত্রাভ্রের এক কণা যেন এই পবিত্রভ্রমির কোথাও রক্ষিত্ত থাকে। ভদ্রমহোলয়গণ, আমার আশকা হইতেছে, বক্তৃতায় যেটুকু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম,—তাহার সীমা আমি অতিক্রম করিয়াছি। আপনাদের চিত্তাকর্ষক অভিনন্ধনের জন্ম হৃদয়ের অস্কঃস্থল হইতে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনাদের এই অমুষ্ঠানের শ্বতি জীবনের শেষদিন পর্যান্ত আমি বহন করিব।"

এথানে পরলোকগত ডাঃ ই, আর, ওয়াটসনের স্থৃতির প্রতি আমার শ্রেষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। ঢাকা বিশ্ববিভালয়ে রদায়নশাল্পের অধ্যাপক্রণে, তিনি একদল নবীন রাদায়নিক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁইাদের প্রাণে মহৎ অফুপ্রেরণা জাগাইয়াছিলেন।

"১০০৮ সালে ঢাকা কলেজ হইতে প্রথম একদল ছাত্র রসায়নশাল্তে
এম, এ, পরীক্ষায় পাশ করে। ডাঃ ওয়াটসন অন্তক্ চন্দ্র সরকার নামক
কতী ছাত্রকে বাছিয়া লন এবং তাঁহার সহযোগিতায় গবেষণা করিতে
থাকেন। পরে আরপ্ত তুইজন ছাত্র এই কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। ঢাকা
কলেজে রাসায়নিক গবেষণার ইহাই আরস্ত। তাহার পর হইতে
ডাঃ ওয়াটসনের কানপুর গমন পর্যন্ত, তিন চার জন ছাত্র বরাবর ডাঃ
ওয়াটসনের সঙ্গে, তাঁহার তত্বাবধানে কাজ করিয়াছিলেন। ডাঃ
ওয়াটসনের কয়েকজন ছাত্র পরবর্ত্তীকালে রাসায়নিক গবেষণা করিয়া যশ ও
থ্যাতি লাভ এবং জ্ঞানভাগ্যারের ঐশ্ব্য রৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহাদের
মধ্যে ডাঃ অন্তক্ল চন্দ্র সরকার, ডাঃ প্রক্ললচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ ব্রজ্ঞেরনাথ ঘোষ,
ডাঃ স্থাময় ঘোষ এবং ডাঃ শিথিভূষণ দজ্রের নাম বিশেষভাবে উরেধযোগ্য।
ভাঃ ওয়াটসন নিজে অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। তাঁহাকে কথনই কর্মে

পরিশ্রাম্ভ হইতে দেখা বায় নাই। সকাল হইতে সদ্ব্যা পর্যাম্ভ তিনি একাকী অথবা ছাত্রদের সক্ষে হাসিম্থে কাজ করিতেন। তাঁহার কার্য্য তালিকা এইরূপ ছিল:—সকাল ৭টা—৯ইটা, লেবরেটরিতে নিজের গবেষণা কার্য্য, ১০ইটা—১২ইটা, ক্লাসে অধ্যাপনা ও আফিসের কাজ। ১ইটা—৫ টা, আই, এস-সি, বি, এস-সি, এবং এম, এস-সি, ক্লাসের ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল কার্য্য পরিদর্শন। ৫ইটা—৭টা রিসার্চ্চ ছাত্রদের কার্য্য পরিদর্শন। তাহার পরেও, রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা পর্যাম্ভ তিনি নিজের গবেষণার কাজ করিতেন। ছুটার দিনে বা অবকাশকালে ডা: ওয়াটসনের সময় তাঁহার নিজের গবেষণায় ও রিসার্চ্চ ছাত্রদের কার্য্য কাজ দেখিবার জন্ম ব্যয় হইত।" (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯২৭, মার্চ্চ)

আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান কলেজে বোগদান করিলাম। এই দুসময়ে রসায়নের নৃতন ও পূর্বতন ক্বতী ছাজ আসিয়া বিজ্ঞান কলেজে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রিয়দারঞ্জন রায়, পুলিনবিহারী সরকার, জ্ঞানেজনাথ রায়, যোগেজ চক্র বর্দ্ধন, প্রফুল্লকুমার বন্ধ, গোপালচক্র চক্রবর্তী এবং মনোমোহন সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। "Complexes & Valency" এবং মাইক্রো-কেমিষ্ট্রী দম্বন্ধে তিনি একজন প্রামাণিক বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য। রদায়ন সমিতি দম্হের দম্থে আমার নিজের কোন মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিবার প্রের আমি উহা প্রিয়দারঞ্জনকে দেখিতে দেই এবং তাঁহার অভিমন্ত জিজাসা করি। ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে ভারতীয় রসায়ন সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করি, তাহা প্রধানতঃ প্রিয়দারঞ্জনের ভাব ও দিল্লাজ্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মত শাস্ত ও নীরব কর্মী বিরল। ইউরোপে গিয়া অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্ম অভিকট্টে তাঁহাকে সম্মৃত করা হয়। Inferiority Complex বা 'নিক্টই মনোবৃত্তি' তাঁহার মনের উপর কোন প্রভাব বিত্তার করে নাই।

'রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ বৃত্তি' তাঁহার উপর একরকম জোর করিয়াই চাপাইয়া দেওয়া হয়। বান সহরে অধ্যাপক ইক্রেমের গবেষণাগারে তিনি ৪ মাস কাল গবেষণা করেন। তাঁহার খ্যাতি পূর্ব্বেই বিস্তৃত হইয়াছিল, স্থতরাং বানে তিনি একজন অভিজ্ঞ সহকর্মী হিসাবেই সম্মান ও অভিনন্দন লাভ করেন। তিনি বছ মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাব যে কোন একটির জ্ঞ্ঞ পৃথিবীর ষে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর" উপাধি দিতে পারেন। কিছে এখনও তিনি এ বিষয়ে মনস্থির করেন নাই।

ঘটনা তুইরকমের—নীরব ও বাহাড়ম্বরপূর্ণ। প্রিয়দারশ্পনের কার্য্যাবলী প্রথম শ্রেণী ভূক্ত। তাঁহার অন্ত সমস্ত গবেষণার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সম্প্রতি তিনি "থায়োসালফিউরিক আাসিড" সম্বন্ধে যে নৃতন তত্ত্ব আবিদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশ যে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধন্তা।

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় কলিকাতায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া প্রায় তিনবৎসরকাল মানচেষ্টারে অধ্যাপক রবিন্সনের গবেষণাগারে কাজ করেন। তিনি মুক্ত ও অতম্ভাবে যে সমস্ত মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, 'অ্যালকালয়েড' ঘটিত রসায়ন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কন্ত গভীর। ঘোষ, মুখাজ্জী ও সাহার অক্যতম সহাধ্যায়ী পুলিনবিহারী সরকার এদেশে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পারিতে যান এবং সোরবোনে অধ্যাপক উরবেনের গবেষণাগারে তিনবৎসরকাল "Rare Earths" (তৃষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা) সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 'কেমিকাল হোমলজি' সম্বন্ধে তাঁহার নৃতনতম গবেষণা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

রাজেন্দ্রনাল দে ১৯১৩—১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার
শিক্ষাধীনে 'রিসার্চ স্থলার' ছিলেন। আমার সঙ্গে একষোগে
নাইট্রাইট ও হাইপো-নাইট্রাইট সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ
তিনি প্রকাশ করেন। তিনি নিজে স্বাধীনভাবেও 'ভ্যালেন্সি' সম্বন্ধে
কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সতম 'লেকচারার'।

আর একজন রুতী ছাত্র প্রফুরকুমার বস্থ। রসায়ন শাস্ত্রের উরতি ও বিকাশ সমকে সম্প্রতি যে বার্ষিক বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে বস্থর মৌলিক গবেষণার যথেষ্ট স্থ্যাতি করা হইয়াছে।

গোপালচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ত্তী ১৯২২—২৪ সাল পৰ্য্যন্ত আমার নিকট রিসার্চ ক্ষার ছিলেন এবং 'সালফার কম্পাউণ্ড' ও 'সিন্ধেটক ভাই' সম্বন্ধে বহ মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। গোপালচক্ত ১৯২৮ সালে 'ডি, এস-সি' উপাধি লাভ করেন। বর্ত্তমানে তিনি বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্দে লেক্চারার।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বর্জন অধ্যাপক প্রফুল্প চন্দ্র মিত্রের শিক্ষাধীনে কৈব রসায়ন সম্বন্ধে অক্লান্তকর্মী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ভক্টর' উপাধি লাভ করিবার পর তাঁহাকে "পালিত বৈদেশিক বৃত্তি" দেওয়া হয়। ইম্পিরিয়াল কলেন্দ্র অব সায়েন্দে অধ্যাপক ধর্শের নিকট তিনি তিন বংসরকাল গবেষণা করেন এবং লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভক্টর' উপাধি লাভ করেন। তারপব তিনি হল্যাণ্ডে গিয়া অধ্যাপক ক্ষেক্রকার নিকট কিছুকাল শিক্ষা করেন। 'Balbiano's Acid' সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা অভি মূল্যবান।

মনোমোহন দেনও অধ্যাপক প্রফুলচক্র মিত্রের শিক্ষাধীনে থাকিয়া একটি মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার জন্ত 'ডক্টব' উপাধি লাভ করেন।

বীরেশচন্দ্র শুহ সায়েশ কলেজের একজন ক্তী ছাত্র এবং আমার লেবরেটরিতে রিসার্চ্চ স্কলার ছিলেন। তিনি টাটা রুদ্ধি লাভ করিয়া ইয়োরোপ গমন করেন। লগুনের ইউনিভারসিটি কলেজে অধ্যাপক ডামণ্ডের শিক্ষাধীনে তিনি বাইওকেমিষ্ট্রী সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। পরে কেম্বিজে অধ্যাপক হণ্কিন্সের নিকটও তিনি ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। লগুনে পি-এইচ, ডি ও ডি, এস-সি, উপাধি লাভ করিয়া তিনি বাইওকেমিষ্ট্রী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্ম বার্লিন ও ভিয়েনায় যান। তিনি ইয়োরোপে বিশেষ ক্লতিত অর্জন করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন; বাইওকেমিষ্ট্রী সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

স্থানকুমার মিত্র আমার গবেষণাগারে রিসার্চ্চ স্থলার ছিলেন। তিনিও ক্ষেক্টি বিষয়ে বিশেষ মৌলিকভার পরিচয় দিয়াছেন।

আমার সহকর্মী অধ্যাপক জে, এন, মৃথাজ্জী এবং এইচ, কে, সেনের লেবরেটরিভে তাঁহাদের ক্বডী ছাত্রদের বারা কয়েকটি মৃল্যবান মৌলিক গবেষণা হইয়াছে।

এ পর্যান্ত ভারতীয় রুসায়নবিনেরা সাধারণতঃ ইংলও, জার্মানি এবং আমেরিকার পত্তিকাসমূহেই তাঁহাদের মৌলিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিবার জন্ম পাঠাইতেন। আমাদের এখন মনে হইল যে ভারতেই আমাদের একটি রাসায়নিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং তাহার একথানি মৃখপত্রও থাকা প্রয়োজন। অধ্যাপক ভাটনগরের যে বক্তৃতা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই এইরূপ প্রস্তাব প্রথম করা হয়। নিয়ে যে সমস্ত চিঠিপত্র উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানা যাইবে।

'কেমিক্যাল সোদাইটির প্রেসিডেণ্ট ও কর্ত্তাগণ নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কেমিক্যাল সোদাইটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন' (টেলিগ্রাম)। ইহার উত্তরে 'ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির' সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিয়লিথিত পত্র লিথেন:—

বিজ্ঞান কলেজ

>২, আপার সাকুলার রোড

কলিকাতা (ভারতবর্ষ)

২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪

#### "প্রিয় অধ্যাপক উইন,

আপনার ১৭ই অক্টোবরের (১৯২৪) টেলিগ্রামের জন্ম ধন্মবাদ। আপনার নিজের এবং কেমিক্যাল সোদাইটির কাউন্সিলের অভিনন্দন ও সদিচ্ছা আমরা কত মূল্যবান মনে করি, বলা নিশ্রপ্রাঞ্জন। লগুন কেমিক্যাল সোদাইটিকেই আমরা আমাদের সোদাইটির জনক মনে করি। এতদিন পর্যান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কেমিক্যাল সোদাইটির জার্নালই রাসায়নিকদের একমাত্র মূখণত্র ছিল। এই কারণে উক্ত পত্রিকাতে ক্রমবর্জ্বমান মৌলিক গবেবণামূলক প্রবন্ধাদি স্থানাভাবে প্রকাশ করা কঠিন হইত এবং তাহার কলে লেখকদিগকে প্রবন্ধগুলি যতদ্ব সম্ভব সংক্ষেপ করিবার জন্ম অন্থরোধ করিতে হইত। একথানি মুখণত্রসহ ভারতে স্বতন্ত্র কেমিক্যাল সোদাইটিপ্রতির প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা ঘাইবে।

"৪০ বংসর পূর্বেষ বধন আমি এডিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে আমি অপ্ন দেবিতাম,—ভগবানের ইচ্ছায় এমন দিন আসিবে বেদিন বর্ত্তমান ভারত জগতের বিজ্ঞান ভাণ্ডারে তাহার নিজস্ব বস্তু নান করিতে পারিবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে সে অপ্ন সফল হইয়াছে। মংকৃত ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থে আমি দেখাইয়াছি, প্রাচীন ভারতে

কিরপ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে এই বিজ্ঞানের অফুশীলন করা হইত।
বর্ত্তবানে আমি সানন্দে লক্ষ্য করিতেছি যে, ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে
"রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ, আমার ছাত্রেরাই অধিকার করিয়াছেন।
তাঁহারা সকলেই কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালের নিয়মিত লেখক।

"মূল দোনাইটির দক্ষে আমাদের দোনাইটির দোহার্দ্ধা রক্ষা করিবার জন্ম আমি দর্বনা চেষ্টা কবিব এবং তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা মূল্যবান সম্পদ রূপে গণ্য করিব। এই পত্র লিখিবার স্ময় আমার মনে ধে ভাবাবেগ হইতেছে তাহা আমি রোধ করিতে পারিতেছি না। স্বভাবতই সেই ২৩শে ফেব্রুয়ারীর (১৮৪১) কথা আমার মনে পড়িতেছে—যে দিন আদি দদস্তেরা মিলিত হইয়া লগুন কেমিক্যাল দোসাইটি প্রতিষ্ঠা দম্বদ্ধে পরামর্শ ও আলোচনা কবেন। আমি দানন্দচিত্তে আরও ম্মরণ করিতেছি যে, লগুন কেমিব্যাল দোসাইটির আদি দদস্তদের মধ্যে লর্ড প্লেফেয়ারকে (তিনি কিছুকাল এডিনবার্গ বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ও প্রতিনিধি ছিলেন) জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, আমার শ্রেক্ষান্দদ অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন লর্ড প্রেফেয়ারের দক্ষে আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন।

আপনার সদিচ্ছার জন্ম পুনর্বার বহু ধন্মবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবদীয়

(স্বা:) পি. সি. রাহ"

(কেমিক্যাল সোদাইটির কার্য্য-বিবরণী হইতে গৃহীত, তারিথ ২০শে নবেম্বর, ১৯২৪।)

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

#### বিজ্ঞান কলেজ

১৯১৬ সালে পূজার ছুটীর পর আমি বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করিলাম। তীক্ষ্ণৃষ্টি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেখিলেন, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জ্জী, মেঘনাদ সাহা, সভোন বস্থ প্রত্যেকেই যথাযোগ্য স্থযোগ পাইলে বিজ্ঞান জগতে খ্যাতিলাভ করিবেন। তাঁহাদিগকে নৃতন প্রতিষ্ঠানেব সহকারী অধ্যাপক রূপে আহ্বান করা হইল। কিছু প্রথমেই একটা শুক্লতর বাধা দেখা দিল।

বোষ ও পালিত বৃত্তির সর্প্ত অন্ধ্যারে বৃত্তির আসল টাকা বা মূলধন থরচ করিবার উপায় ছিল না। সর্প্তে স্পষ্ট লিখিত ছিল যে লেববেটবির ইমারত, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং উহার সংস্কার ও রক্ষা করিবার বায় বিশ্ববিভালয়কে দিতে হইবে। কিন্তু বিশ্ববিভালয়ের অর্থের স্বচ্চলতা ছিল না। রসায়নবিভাগে আমি অজৈব রসায়নের ভার লইয়াছিলাম এবং আমাব সহকর্মী অধ্যাপক প্রফুল চন্দ্র মিত্র জৈব রসায়নের ভার লইয়াছিলেন। যে সব যন্ত্রপাতি ছিল, তাহা দিয়াই আমরা কাজ চালাইডাম কিন্তু ফিজিকালে কেমিন্ত্রী ও ফিজিক্স বিভাগে কার্য্যতঃ কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। ওদিকে, ইউরোপে যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া সেথান হইতে কোন যন্ত্রপাতি আমদানী করাও অসম্ভব ছিল।

আশু:ভাষ ম্থোপাধ্যায় বিত্রত হইয়া পড়িলেন। পরীক্ষার্থিগণের নিকট 'ফি'-এর টাকার উদ্ধ্র অংশ গত ২৫ বংসর ধরিয়া জ্বমাইয়া একটা ফণ্ড করা হইয়াহিল। কিন্তু বিজ্ঞান কলেজের জন্ম গৃহনির্মাণ করিতেই ভাহা ব্যয় হইয়া গেল। এ থেন তাঁহার উপর মালমশলা ব্যতীত ইট তৈরী কুরিবার ভার পড়িল। কিন্তু আশু:ভাষ পশাংপদ হইবার পাত্র নহেন। তিনি জানিতে পারিলেন থে, কাশীমবাজারের মহারাজা ভার মণীক্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার বহ্বমপ্রস্থিত নিজের কলেজে পদার্থবিভায় 'অনাস' কোর্স' খুলিবার জন্ম কতকগুলি মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে ঐ প্রভাব পরিস্তান্ধ হইয়াছে। আশুভোবের অন্তরোধে মহারাজা তাঁহার স্বভাবসিদ

উদার্য্যের সহিত সমন্ত যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান কলেক্ষের জ্বন্ত দান করিয়াছিলেন।
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ক্রনও কিছু যন্ত্রপাতি ধার দিলেন।
স্মামি নিজে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে একটি "কন্ডাক্টিভিটি" যন্ত্রধার লইলাম।

এইরপে সামান্ত ষত্রপাতি লইয়া, ফিজিক্স ও ফিজিকালে কেমিষ্ট্রীর তুই বিভাগ থোলা হইল। কিন্তু অধ্যাপকগণ পদে পদে বাধা অফুভব করিতে লাগিলেন, নিজেদের কোন মৌলিক গবেষণা করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যেব ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে যদি বাহিরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরে নির্ভর কবিতে হয়, তবে জ্ঞানজগতে সম্পূর্ণ নৃতন জিনিষ দিবার সৌভাগ্য তাঁহাব ঘটে। জন ব্নিয়ানের কোন সাহিত্যিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল না। কিন্তু বেডফোর্ডের কারাগারে বিদয়া তিনি তাঁহার অমর গ্রন্থ The Pilgrim's Progress লিখিয়াছিলেন। নিউটনের বয়স যখন মাত্র ২০ বৎসর তখন লগুনে প্রেগ মহামারী হয় এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ট্রিনিট কলেজ ছাড়িয়া স্বগ্রাম উলস্থপি যাইতে হয়। সেইখানেই যয়পাতির সাহায্য ব্যতীত তিনি তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ তত্ব আবিষার করেন।

বৃহৎ জ্বিনিষের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জ্বিনিষের তুলনা করিলে বলা যায়, 'ঘোষের নিয়ম'-এর (Ghosh's Law) পশ্চাতেও এইরূপ একটা ইতিহাস আছে। ঘোষ যত্ত্বপাতির স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিজ্ঞান কলেকে তাঁহার নিজের ককে 'ফিজিক্যাল কেমিয়ী'র রাশীকৃত পুন্থক ও পত্তিকা লইয়া কাল কাটাইতেন। এইখানেই তিনি তাঁহার বিখ্যাও "ঘোষের নিয়ম" আবিদ্ধার করেন এবং তাহা শীজ্রই বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেঘনাদ সাহা গণিত এবং জ্যোতিষ সম্পর্কীয় পদার্থবিভায় (Astro-physics) অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও এই ফুর্দ্দশায় পড়িতে হইয়াছিল। উপয়ুক্ত যত্ত্বপাতির অভাবে পদার্থবিভা সম্বন্ধে গ্রেষণা করিতে না পারিয়া তিনিও খুব মনঃক্ষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি 'ফিলজ্ফফিক্যাল ম্যাগাজ্বন', 'জার্ম'ল অব ফিজিল্ক' (আমেরিকা), 'রয়েল সোসাইটির কার্য্য বিবরণী' প্রভৃত্তিত্তে বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন এবং অবশেষে বিধ্যাত

"Saha's Equation" আবিকার করেন। এদিকে আন্ততোষ গবর্ণমেন্টের निक्ट इट्टें विद्धान कलाएकत क्या गाश्या मां वर्ष श्रान्थन एहें। করিতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য স্থপ্রসন্ন ছিল না। ব্রিটিশ ভারতে বহুদিনের একটা প্রথা ছিল যে, ষথনই কোন লোকহিতাকাজ্জী মহাত্মভব ব্যক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্ম কোন মহৎ দান করেন, গবর্ণমেণ্টও সরকারী তহবিল হইতে অমুরূপ দান করিয়া দাতার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত কবিতে সহায়তা করেন। আমি এম্বলে চুইটি দৃষ্টাস্ক উল্লেখ করিব। প্রলোকগত জে. এন. টাটার মহৎ দানের ফলে বাঙ্গালোর "ইনষ্টিটিউট অব সায়ে<del>জা</del>" প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত গভর্ণমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা সাহাষ্য দিয়া থাকেন। কিন্তু ভাবত গ্বৰ্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি যাঁহারা পরিচালনা করিতেন তাঁহারা রাজনৈতিক কারণে বিজ্ঞান কলেজের প্রতি বিরূপ হইলেন। মি: শার্প (পরে স্থার হেনরী শার্প) ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। বন্ধবিচ্ছেদের পর নবগঠিত পূর্ববন্ধ ও আসাম প্রদেশে স্থার ব্যামফিল্ড ফুলারের আমলে ইনি শিকাবিভাগের ভিরেক্টর ছিলেন। সিরাজগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্রেবা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিয়া মি: শার্পের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। মি: শার্প এবং গ্রবর্গর স্থার ব্যামফিল্ড ফুলার সিরাক্ষগঞ্জ স্থূলের এই 'বিদ্রোহী' ছাত্রদিগকে শান্তি দিবার জন্ম বন্ধপরিকর হন। তাঁহাদের মতে উক্ত স্থল রা**ভ**দ্রো*হের* আড়া ছিল। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সিপ্তিকেট শার্প ও ফুলারের হাতের পুতৃল হইতে দমত হইলেন না। স্থার ব্যামফিল্ড ফুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তপকের এই ঔদ্ধতো ক্রোধে জ্ঞানহারা হইলেন। তিনি বডলাট লর্ড মিন্টোকে লিখিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাধ্য সিণ্ডিকেটকে যদি সামেন্তা করা না হয়, তবে তিনি (ফুলার) পদতাাগ করিবেন। লর্ড মিন্টো বদিও নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'রৌজদগ্ধ' ব্যুরোক্রাটদের মতে সায় দিতেন, তাহা হইলেও, ইংরাজ অভিনাত বংশের একটা সহজ উদারতার ভাব তাঁহার মধ্যে ছিল। তিনি সিগুকেটের কাজে হল্তকেণ করিতে অখীকৃত হইলেন এবং ফুলারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলেন।

মি: শার্প ও তাঁহার প্রভূ ফুলার যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা ভূলিভে পারেন নাই। লর্ড হার্ডিঞের আমলে মি: শার্প ভারত গ্রপ্তিঞ্জীয় শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। স্থভরাং এখন তিনি

তাঁহার পূর্ব্ব 'অপমানের' প্রতিশোধ লইবার স্থযোগ পাইলেন। মি: শার্প জানিতেন যে বন্ধভন্ন আন্দোলনের সময় আপ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ই বিশ্ববিষ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের কার্যানীতি পরিচালনা করিতেন। স্বতরাং মি: শার্প স্থার আশুতোষ ও তাঁহার প্রিয় বিজ্ঞান কলেন্দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, লর্ড হাডিছ প্রথমে বিজ্ঞান কলেজের পক্ষপাতী ছিলেন, তারকনাথ পালিতের মহৎ দানের षा ঠাহাকে 'সার' উপাধিও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ষেরপেই হোক মি: শার্প লর্ড হাডিঞ্কের উপর প্রভাব বিস্থাব কল্পিলেন এবং লর্ড হাডিঞ্কের মতের পরিবর্ত্তন হইল। সেই সময়ে ইহাও শোনা গিয়াছিল যে বিজ্ঞান কলেজের দানদর্ত্তের একটি ধারা পড়িয়া লর্ড হার্ডিঞ্চ জ্রকুঞ্চিত করিয়াছিলেন। ধারাটি এই:—"ভারতবাসী ব্যতীত কেহ অধ্যাপকের পদ পাইবে না।" (১) ১৯১৫ দালের মার্চ্চ মাদে লর্ড হাডিঞ্জ কলিকাতায় আদিলে, টাউন :হলে :বিশ্ববিত্যালয়ের কনভোকেশান সভা হইল। লর্ড হার্ডিঞ কনভোকেশানে যে বক্ততা দেন, তাহাতে তিনি এমন ভাব প্রদর্শন করেন ষেন বিজ্ঞান কলেজের জন্ম যে প্রাসাদোপম গৃহ নির্মিত হইয়াছে, তাহার কথা তিনি কিছুই জানেন না। যে রকমেই হোক ভারত গ্বর্ণমেণ্টের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞানের জন্ম গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কোন আশা ছিল না।

লর্ড হাডিঞ্জের আমলে আাদেশলীতে গোখেল তাঁহার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল উপস্থিত করেন, কিন্তু শিক্ষাসচিব ভার হারকোট বাটলার অর্থাভাবের অন্ত্হাতে উহার বিরোধিতা করেন এবং বিলটি অগ্রাহ্ম হয়। এই ব্যাপারে আমাদের শাসকদের 'উদার উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে অভাবতই সন্দেহ জন্মে। গোখেল তাঁহার শেষজীবনে এই বিলের জন্ম ভার স্বদ্ধ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে একরক্ম ভার স্বদ্ধ লইয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারত গ্রণমেণ্ট যে রাজনৈতিক প্রভাবে পড়িয়াই বিজ্ঞান কলেজে সাহায্য দান করেন নাই, ভাহার প্রমাণ দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারতে ছুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি গ্রণমেণ্টের অভিরিক্ত উদারতা হুইতেই বুঝা

<sup>(</sup>১) পাঠকদিগকে শ্বন্ধ করাইয়া দেওয়া নিশুরোজন বে, শিক্ষাবিভাগের উচ্চ স্তর ইইডে ভারক্তবাসীয়া একপ্রকার বহিষ্কৃত বলিরাই, এইরুণ সর্স্ত লিপিবছ হইরাছিল ৷

যায়। ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্ম বেশীদূর যাইতে হইবে না।
এই ত্ইটি প্রতিষ্ঠানই ব্রিটিশ অধ্যাপকে পূর্ণ এবং তাহাদের ছারাই উহা
নিয়ন্ধিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতীয়েরা ওথানে আছেন বটে,
কিন্ত নিয়তর কাজে এবং তাঁহাদের বেতন অতি সামান্ত। বালালারের
প্রতিষ্ঠানটির মূলধন প্রায় এক কোটী টাকা এবং উহার বার্ষিক আয় প্রায়
৬ লক্ষ টাকা, তর্মধ্যে গবর্ণমেন্ট বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া
থাকেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে নাই এবং ঘেভাবে
এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইতেছে, দেশের জনমত তাহার বিরোধী।
এতছারা ইহাও প্রমাণিত হয় বে বড় বড় পদগুলি ইয়োরোশীয়দের ছারা
পূর্ণ করিলেই কোন প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বাঙ্গালোর ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের "পঞ্বার্ষিক রিভিউ কমিটির" সদস্য হিসাবে উহাব কার্য্যাবলী পরিদর্শনের বিশেষ স্থযোগ পাইয়াছিলেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"পরলোকগত মিঃ টাট। এবং দেওয়ান স্থার শেষান্তি যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। তাহার অনেক কারণ আছে, কিন্তু প্রধান কারণ, শিল্প-বাণিজ্য কলকারথানার সংশ্রব হইতে দ্রে বাঙ্গালোরের মত সহরে ইহার অবস্থান। এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙ্গালোরে না হইয়া কোন শিল্পবাণিজ্যপ্রধান সহরের নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কেননা তাহা হইলেই, প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও কর্ম্মিণণের আবিষ্কৃত তর্বসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার স্থযোগ হইত। কিন্তু আমি জানি, বর্জ্বমানে যে সব ধ্বক এখানে শিক্ষালাভ করে, তাহার। কলিকাতা বা বোষাই সহরে কাজ্যের চেষ্টায় যাইতে বাধ্য হয়।

"দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদিও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান ও অতীত ডিরেক্টরগণকে এবং বিভাগী। কর্ত্তাদিগকে আশাতীত বেতন দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি বাহাদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে, অথব। বাহারা ইনষ্টিটিউটের কার্ব্যে প্রাণসঞ্চার ক্রিতে পারেন, ছই একজন ছাড়া এমন লোককে প্রতিষ্ঠানের কাজে পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কার্য্যের জন্ম ডিরেক্টরকে এত অতিরিক্ত বেতন দেওয়া কোন ক্রমেই সক্ষত নহে।

"তৃতীয়ত:, বেভাবে এই ইনষ্টিটউটের কাজে লোক নিযুক্ত করা হয়,

তাহাও ইহার ব্যর্থতার একটি কারণ। এই প্রণালীতে যথেষ্ট গ্লদ আছে এবং সহকারী অধ্যাপকগণকে অত্যম্ভ কম বেতন দেওয়া হয়।

\*\* \* আমি তুলনামূলক একটি দৃষ্টাস্থে এবং কতকশুলি তথোর উল্লেখ করিয়া এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব !

"লণ্ডনের নিকটবন্ত্রী টেডিংটনে অবস্থিত "ক্সাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরি"-র কথাই ধরা যাক। গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ইহা একটি স্থবৃহৎ এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। ইহার ডিরেক্টরের বেডন বার্ষিক ১২০০ শত পাউত্ত এবং অধিকাংশ সহকারী অধ্যাপকের প্রোয় সকলেই নুতন লোক) বেজন বার্ষিক ২৪০ পাউও। অর্থাৎ ডিরেক্টর এবং সহকারীগণের বেতনের অমুপাত ধরিলে ১: ৫ দাঁড়ায়। কিন্তু বাঙ্গালোরে ডিরেক্টরের বেতন মাসিক ৩৫০০ টাকা ( অর্থাৎ বিলাতী হিসাবে বার্ষিক প্রায় ৪০০০ পাউপ্ত ) (২) এবং তাঁহাব সহকারিগণ বা গবেষকগণ মাসিক বেতন পান ১৫০১ টাকা ( অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় ১২০ পাউণ্ড)। স্থতরাং এক্ষেত্রে ডিরেক্টর ও জাঁহার সহকারিগণের বেতনেব অনুপাত ১:৩০। দেখা যাইতেছে. প্রতিষ্ঠানের আয়ের অধিকাংশ ডিরেক্টর এবং অধ্যাপকগণের বেতনেই বায় হয়। গবেষণাকারী তরুণ কন্মীদের জন্ম প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমার মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি গবেষণাকারী কর্মী থাকার দরকার এবং তাঁহাদিগকে এখনকার চেয়ে বেশী বেতন বা বুভি দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে তাঁহাবা একনিষ্ঠভাবে তাঁহাদেব কাজ করিতে পারেন। উচ্চতর পদগুলির বেতন হাস করিয়। বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতনের সমান করা উচিত।"

স্থার সি, ভি, রামন পোপ কমিটির সদস্থ ছিলেন, তিনি ইনষ্টিটিউটের কাউন্সিলেরও সদস্থ। তিনিও ইনষ্টিটিউটের কার্য্যপ্রণালীর অধিকতর তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন।

"বান্ধালোরের ইনষ্টিটিউ অব সায়েন্স তথা দেরাছনের ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিউটের জন্ম যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তদমুপাতে ঐগুলির

<sup>(</sup>২) অধ্যাপক সাহা বলিতে ভূলিরা গিরাছিলেন যে বর্ত্তমান ডিরেক্টর মাসিক ২০০০ টাকার অভিরিক্ত ভাতা পাইতেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মোট মাসিক ৫০০০ টাকা পাইতেন। পাঁচ বৎসরের জন্ম তাঁহার কাজের চুক্তি ছিল। উহার পর হইতে তিনি মাসিক ৩০০০ টাকা বেতন ও ৫০০ টাকা ভাতা পাইতেছেন।

খারা কোনই কাজ হয় নাই। এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা আমাদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্থগণকে নিশ্চয়ই ভবিয়তের জন্ম সতর্ক করিয়া দিবে।"

বোষাইয়ের রয়েল ইনষ্টিটিউট অব সায়েয়৸ও সহরবাসীদের দানের দারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গবর্গমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানের জ্বন্ধ ষথেষ্ট অর্থ সাহাষ্য করেন। সাধারণের দানের পরিমাণ ২৪°৭৫ লক্ষ টাকা এবং গবর্গমেন্টের সাহাষ্য ৫ লক্ষ টাকা। ২২ লক্ষ টাকা মূলধনরূপে ব্যয় হয় এবং এক লক্ষ্য টাকা ছাত্রবৃত্তির জ্বন্ধ পূথক রাথিয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত বাদ দিয়া, সরকারের নিকট ৬০৭৫ লক্ষ্য টাকা গচ্ছিত আছে। শতকরা ৩২ টাকা হারে উহার স্থদ বাধিক ২৫০০০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ব্যয় ১০৫ লক্ষ্য টাকা। স্থতরাং প্রাকা পরিমাণ রার্ষিক ব্যয় ১০৫ লক্ষ্য টাকা দিয়া থাকেন। স্থতরাং ইহার জ্বন্থ গ্রবর্গমেন্ট ৫ লক্ষ্য টাকা মূলধন যোগাইয়াছেন এবং য়থেই পরিমাণে বার্ষিক সাহায্যও করিজেছেন। ইহার তুলনায় কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের প্রতি গবর্ণমেন্টের ব্যবহার অত্যন্ত কার্পনাস্টেক। বোষাইয়ের শিক্ষিত সমান্ধ কিন্ধ উক্ত রয়েল ইনষ্টিটিউটকে ব্যর্থ মনে কবেন। সম্প্রতি বোমাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে এ সম্বন্ধ যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"ডাঃ ভিগাসের প্রস্তাব এবং তাহার উপর মিঃ গোখেলের সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনায় যে সব তথ্য প্রকাশ পায়, তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

" ের য়ের ইনষ্টিটিউট অব সায়ে বের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্পক্ষের ক্ষমতা এত কম যে, ইনষ্টিটিউটেব পবিচালকগণকে স্বেচ্ছাচারী বলিলেও অত্যক্তি হয় না। দেশবাসী এই ইন্ষ্টিটিউটের কার্যাবলী সম্পর্কে যে নৈরাশ্রেব ভাব পোষণ করে, গবর্ণমেন্টের তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। ইংহারা এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এরপ অভিপ্রায় ছিল না যে, প্রতিষ্ঠানটি একটা সেকেও গ্রেড কলেক্সে পরিণত হইবে।" — বোল্বে ক্রনিক্ল, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৩০।

প্রতিষ্ঠানটিতে শুধু সেকেও গ্রেড কলেজের কাজ হয়, এ কথা বলা অবশ্য ঠিক নয়। কিয়ৎ পরিমাণে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাও ইহাতে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা হইয়াছে, তাহা মোটের উপর শ্লায়সকত। একথা বলা হইতেছে না ধে, ভারতীয়েরা ইয়োরোপীয়দের চেয়ে বৃদ্ধি ও মেধায় শ্রেষ্ঠ। ব্যর্থতার কারণ অন্ত দিকে অন্তেষণ করিতে হইবে। পরলোকগত মি: জি, কে, গোখেল বলিতেন—"তৃতীয় শ্রেণীর ইয়োরোপীয় এবং প্রথম শ্রেণীর ভারতীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।"

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞান কলেজকে কেন প্রীতির চক্ষে দেখেন না, এমন কি অপ্রসন্ন দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন, তাহার আর একটি কারণ এই ধে, এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদের দারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা গবর্ণমেন্টের কার্যানীতির সঙ্গে মিলে না। তাহাদের ধারণা এই ধে, এদেশের জন্ম যাহা কিছু ভাল তাহা সমন্তই 'মা বাপ'-রূপী আমলাভন্ত গবর্ণমেন্টের দ্য়াতেই হইবে।

আশুতোষকে এইরপে নিজের চেষ্টার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফি বাবদ প্রাপ্ত টাকা হইতে যাহা কিছু সামান্ত বাঁচানো যাইত, তাহা বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরির যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্ত দেওয়া হইত। পালিত এবং ঘোষ বৃত্তির বাবদ উদ্বৃত্ত অর্থপ্ত কিয়ৎপরিমাণে এই কার্য্যে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এই সমন্ত উপায়েলর মোট প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা বিজ্ঞান কলেজের জন্ত ব্যয় হইয়াছে।

বিজ্ঞান কলেক্সে সর্ব্ধপ্রকার আধুনিকতম বাবস্থা করিবার জন্ম কয়েকটি নৃতন বিভাগ খুলিবার প্রয়োজন ছিল। রাসবিহারী ঘোষের দিতীয় দান এবং ধ্যরা রাজার দানে এই প্রয়োজন কিয়ৎপবিমাণে সিদ্ধ হইল। ঐ তুই দানের অর্থে, ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান, ফিজিক্যাল কেমিট্রী এবং বেতার টেলিগ্রাফী বিদ্যার অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজ্ঞান কলেজের গৃহ নির্মাণ করিবার সময় এই সমন্ত পরিকল্পনা ছিল না, স্তরাং আমাদের স্থানাভাব হইতেছিল। অর্থাভাবে সমন্ত বিভাগে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতিও পাওয়া যাইতেছিল না, স্ক্তরাং আশাহরূপ কাজ হইতেছিল না।

১৯২৬ সালে লর্ড বালফুরের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিভালয় কংগ্রেসের বে অধিবেশন হয়, তাহাতে আমি প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলাম। প্রথম দিনের আলোচনার বিষয় ছিল—'রাষ্ট্র ও বিশ্ববিভালয়'। আমি এই প্রসক্ষে বলিয়াছিলাম—

"আমি এই বিষয়ে কিছু বলিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া আসি নাই।

কিছ আমি দেখিতেছি বে, আমাদের হাই কমিশনার (তিনি আমার ভূতপূর্ব ছাত্র) অস্কৃতার জন্ম আসিতে পারেন নাই, আরও কয়েকজন সদস্য অমুপস্থিত আছেন। সেই কারণে আমি আপনাদের সম্মুথে বক্তৃতা করিতে উপস্থিত হইয়াছি। এথানে বক্তৃতা করিবার স্থ্যোগ লাভ করা আমি সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

"১৯১২ সালে প্রথম সাম্রাজ্য বিশ্ববিভালয় কংগ্রেসে আমি বক্তৃতা করিবার জন্ম আহুত হইয়াছিলাম। স্থতরাং এথানে আমি নৃতন নহি। আমার যতদ্র মনে পডে, আমাদের চেয়ারম্যান মহাশয়ও সেই সময়ে কোন এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

"আজ আমার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য, বাংল। দেশে শিক্ষার অবস্থা কিরপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাই ব্যক্ত করা। আমাদের সমানিত সভাপতি মহাশয় অক্সফোর্ড ও এডিনবার্গ তৃইটি বিশ্ববিভালয়ের চ্যান্সের। আমি আশা করি, তিনি যে সব সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা ভারত গ্বর্ণমেন্ট ও বাংলা গ্বর্ণমেন্ট বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

"আপনারা জানেন, ১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্থার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অবস্থা কি ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। উহার বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বথন আ্মরা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাহারা আমাদিপকে বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট যাইতে বলেন; অন্তদিকে বাংলা গবর্ণমেণ্ট মেইনী ব্যবস্থার দোহাই দেন। স্থতরাং আমরা উভয় সহটে পড়িয়াছি। গবেষণা কার্য্যের জন্ম ব্যক্তিগত দানের উজ্জন দৃহান্ত বান্ধালোর ইনষ্টিটিউট অব সায়েক। প্রথানতঃ বোঘাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী পরলোকগত মিং জে, এন, টাটার বিরাট দানেই উহার প্রতিষ্ঠা। বোঘাই বহু লক্ষণতির আবাসস্থল। যদিও বাংলাদেশ বহু ধনীসন্তানের গর্ম্ব করিতে পারে না, তব্ও দে বিষয়ে আমর। একেবারে দরিন্ত নহি। আমাদের বিজ্ঞান কলেজ ত্ইজন মহাস্থত্ব ধনীর দানে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ স্থার তারকনাথ পালিত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এজন্ত ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। উহা প্রায় একলক্ষ পাউণ্ডের সমান। তিনি আইনজীবী এবং এই

দানের দারা তিনি তাঁহার সম্ভানদিগকে তাহাদের প্রাপা অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, কেন না বলিতে গেলে তাঁহার সর্ববিহুই তিনি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ম দান করেন।

"ভারতের অক্স একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী তাঁহার দৃষ্টাম্ভ অম্পরণ করেন। তাঁহার নাম স্থাব রাসবিহারী ঘোষ। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ম প্রায় দেড়লক্ষ পাউও দান করিয়া যান। ভারতীয়দের নিকট হইতে আমরা যতদ্র সম্ভব সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের দানের পরিমাণ মোট প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা।

'কিন্তু যথনই আমরা ভারত গবর্ণমেণ্ট বা বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট অগ্রসর হই, তাঁহারা অর্থাভাবের অন্তুহাত দেখান,—অথচ বড় বড় ইম্পিরিয়াল স্বীমের জন্ম জলের মত অর্থব্যয় করিতে তাঁহাদের বাধে না। গবর্ণমেণ্টের এই কার্পণ্যের সমালোচনা বছবার আমাকে করিতে হইয়াছে। আমাদের সক্রে উপন্যাসের 'অলিভার টুইট্রের' মত ব্যবহার করা হয়। আমি আশা করি সভাপতি মহাশয় যে সাবগর্জ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা বেতার যোগে প্রচারিত হইবে এবং রয়টার উহা ভারতে প্রেরণ করিবেন; তাহা হইলে ঐ বক্তৃতা সমস্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবে এবং উহা ভারতের সর্ব্বরে পঠিত হইবে। ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অংশ। স্ক্তরাং উচ্চতর বিজ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে একই নীজি সাম্রাজ্যের অন্যান্ত অংশ ও ভারতে কেন অন্থস্থত হইবে না, তাহা আমি ব্রিতে অক্ষম।

"আমি বিশেষভাবে একটি তথ্যের প্রতি দভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই ভারতীয় জাতি অতীতে গৌরবের উচ্চ শিথরে আরোহণ করিয়াছে। ম্যাক্সমূলার এক হলে বলিয়াছেন যে, হিন্দুরা যদি আর কিছু না করিয়াইয়োরোপকে শুধু দশমিক পদ্ধতি দান করিত—উহা আরবীয় নহে, আরবেরা কেবল মধ্যস্থরূপে ইয়োরোপে ঐ বিদ্যা প্রচার করিয়াছেন,—তাহা হইলেও, ভারতের নিকট ইয়োরোপের ঋণ অসীম হইত। হিন্দুদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি যে অসাধারণ অতীতের স্থতিমণ্ডিত এই স্প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাহা অজ্ঞাত নহে। হিন্দু প্রতিভাষ্যোগ ও উৎসাহ লাভ করিলে কি করিতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আপনারা পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, পারাঞ্জপে, রামাছ্য এবং জগদীশচক্র

বস্থর নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা সকলেই এই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

"আমি মনে করি, তুইটি কারণে এখানে বক্তৃতা করিবার আমার অধিকার আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সম্মানিত সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে আমি ইতিপূর্ব্বে আর একবার বক্তৃতা করিয়াছি। ছিতীয়তঃ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে, উত্তরাঞ্চলের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এডিনবার্গে) আমি ছয় বৎসর ছাত্র রূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্দেলর। স্কৃতরাং রাসায়নিকের ভাবায় বলিতে পারি, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিবিধ বন্ধনে আবন্ধ।

"আমি আশাকরি ভারত গবর্ণমেণ্ট অথবা বাংলা গবর্ণমেণ্ট এখন বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, যে বিজ্ঞান কলেজের জন্ম আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শতকরা ছই ভাগ মাত্র সাহায্য পাইয়াছি। অবশিষ্ট—শতকরা ১৮ ভাগ সাহায্য আসিয়াছে আমাদের দেশবাসীর নিকট হইতে।"

ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া আমি যদি কান্ত হই, তবে অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। আমার অদেশবাসীরও এ বিষয়ে যথেষ্ট দোষ। তাঁহাদের নিকট পুন: পুন: অর্থ সাহায্য চাহিয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। পালিত ও ঘোষ তাঁহাদের সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অর্থ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ত দান করিয়া যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আর কেহ বড় একটা তাহার অম্পরণ করেন নাই। বড় বড় ব্যবসায়ী, বণিক প্রভৃতির সহাম্পৃতি সাধারণের হিতার্থ আরুষ্ট করা যায় নাই—বাংলাদেশের এই ত্র্ভাগ্যের কথা আমি অন্তত্র আলোচনা করিয়াছি। কিন্ত বাংলার শিক্ষিত সমাজও আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। শ্রেষ্ঠ আইনজীবিগণ, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্ণগাত করেন নাই। শ্রেষ্ঠ আইনজীবিগণ, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্মচারিগণ, একাউন্টান্ট জেনারেল, পেকেটারিয়েটের বড় বড় কর্মচারী, মন্ত্রী, শাসন পরিষদের সদস্ত, বাহারা নিম্নজ্ঞ ভাবে বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করেন,—নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বাহার। বিশ্বেষ ঝণী—এ পর্যন্ত তাঁহারা কোন সাড়াই দেন নাই। তাঁহারা কেবল

নজেদের সোণার সিদ্ধুক বোঝাই করিয়াছেন মাত্র। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র পর জীবনে ক্বতিত্ব লাভ করেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির গ্নাঃবৃত্তি, দান প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন, এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়।

আমি বিজ্ঞান কলেজের কথা আর বেশী কিছু বলিব না। ইহার শৈশব উত্তর্গী হইয়াছে। এখন সে কৈশোরে পদার্পণ কবিয়াছে। আমার যুবক সহকর্মী অধ্যাপক রামন একাই একশ (৩); এই বিজ্ঞান কলেজ যদি কেবলমাত্র একজন রামনকেই স্পষ্টী কবিত, তাহা হইলেও ইহা সার্থক হইত এবং প্রতিষ্ঠাতাব আশা পূর্ণ হইত। (প্রতিষ্ঠাতা খবন আর ইহলোকে নাই!) অধ্যাপক রামনের সহকর্মী ভি, এম, রেই, পি, এন, পোষ, এস, কে, মিত্র, বি, বি, রায়, এবং আরও জনেকে ঠাহাদের নিজ নিজ আলোচ্য বিদ্যার ভাগুবে বহু মৌলিক তত্ত্ব দান কবিয়াছেন। ফলিত গণিতে ভাং গণেশপ্রসাদ, এবং তাহার পরবর্ত্ত্বী এস, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, এন, আর, সেন, এবং ভাং বি, বি, দত্ত, জ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসরের মধ্যেই, নানা ক্রটী ও অভাব সত্ত্বেও, ইহার অন্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই জাতীয় অক্যান্ত প্রতিষ্ঠানের তুলনাম্ব ইহার ছতিছ ও গৌরব কম নহে।

এই প্রফ সংশোধন কালে (২৫শে মে ১৯৩৭) Chemical Society Annual Reports অর্থাৎ বার্ষিক বিবরণী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই বিজ্ঞান কলেজে রদায়নশান্তবিভাগে ক্রমান্তরে যে সব অধ্যাপক ও ছাত্র ক্রভিত্তের সহিত গবেষণা করিতেছেন তাঁহাদের গবেষণার বিষয় বিশেষ প্রসংসিত হইয়াছে দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণের নাম পর্যায়ক্রমে উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, য়ণা—বোগেক্রচক্র বর্দ্ধন (ইহার নাম সাত জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে) এবং প্রফুল্লকুমার বন্ধ, প্লিনবিহারী সরকার, বীরেশচক্র গুছ, নির্ম্বলেশ্রায়, নৃপেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচক্র সেন, হরিশ্চক্র গোলামী, ভবেশচক্র রায়, জগরাথ গুপ্ত ইত্যাদি।

<sup>(</sup>७) वागानक वायन त्नात्वन आहेक भाषवाव भूत्स हेश ताथा।

## বোড়েশ পরিচ্ছেদ ক্রিক্রিক্রিক্র সময়ের সন্থ্যবহার ও অপব্যবহার

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল, কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, আমি আমার প্রিয় বিজ্ঞান ও গবেষণাগার ত্যাগ করিয়ছি কিনা, কিংবা উভয়কেই উপেক্ষা করিতেছি কি না? লোকের পক্ষে এই কিলা করা অসকত নহে। ১৯২১ সাল হইতে খদর প্রচার ও জাতীয় শিক্ষা বিস্তাবে আমি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং কিয়ং পরিমাণে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংশ্রবেও আসিয়াছি। আমি কয়েকটি জেলা সম্মেলনের সভাপতিত্ব কবিয়াছি। তথাকথিত "অবনত সম্প্রদার" কর্ত্বক আহত কয়েকটি সম্মেলনেও সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছি। এতয়্যতীত, ১৯২১ সালের খুলনা ছভিক্ষ এবং ১৯২২ সালের উত্তর্বক বল্ঞা সম্পর্কে সেবাকার্যের নেতৃত্বও কয়েকবার আমাকে করিতে ইইয়াছে। গত দশ বৎসরে আমি ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অল্প প্রান্ত অমণ করিয়াছি এবং আমার অমণের পরিমাণ ছই লক্ষ মাইলের কম ছইবে না। ১৯২০ সালে এবং ১৯২৬ সালে বথাক্রমে চতুর্ব ও পঞ্চম বাব বিলাভ ভ্রমণ্ড করিয়া আসিয়াছি।

সম্প্রতি একদল যুবকের নিকট আমি সময়ের ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। উহাতে আমি কতকটা আমার নিজের জীবন্যাঞাও প্রণালীরই যেন সমর্থন করি। বক্তৃতায় কবি কাউপারের সেই প্রাসিদ্ধ কবিতা (১) উদ্ধৃত করিয়া আমি ব্যাইয়াছিলাম, যদি কেহ নিজেব নিদিট্ট সময় তালিকা অসুসারে কাজ করে, তবে কত বেশী কাজ করিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশাস যে, মাহুর যদি ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে, তবে দশ গুণ বেশী কাজ করিতে পারে। ইংলগু ও ইয়োরোপে করেক্বার

<sup>(3)</sup> The lapse of time and rivers is the same:

Both speed their journey with a restless stream;

But time that should enrich the nobler mind

Neglected, leaves a dreary waste behind.

ভ্রমণকালে আমি যাহাতে ঠিক সকাল সাতটার মধ্যে প্রাতর্জোজন শেষ করিতে পারি, দেদিকে সভর্ক দৃষ্টি রাখিতাম। তাহার ফলে বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বের আমি ছু একঘন্টা অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইডাম। পূর্বের রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় ঝাঁকানির জন্ম আমি পড়িতে পারিতাম না। কিন্তু সম্প্রতি এইভাবে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বে, আমি গাড়ীতে একঘটাকাল অনামানে পড়িতে পারি। আমার ভ্রমণ তালিকা প্রস্তুত করিবাব সময় আমি প্রথমেই বড় হরফে ছাপা কতকগুলি ভাল বুই বাছিয়া লই। আমি ধখন কলিকাতার বাহিরে মফ:স্বলে যাই, তথন বভাবতই বহু লোক আমার সঙ্গে দেখা দাক্ষাৎ করিতে আদেন এবং তাঁহাদের দক্ষে আলাপ পরিচয় করিতে इय। किन्क विश्वहत इटेट दिना जी भग्ने , व्यर्था थून भन्नरमन मम्म, কেহ বড় একটা আদেনা এবং সেই সময়ে আমি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বই পড়ি। উহাই আমার পক্ষে বিশ্রামের কান্ধ করে। কার্লাইলের ন্তায় আমিও বলিতে পারি, অধ্যয়নই আমার প্রধান বিশ্রাম। কালাইল লণ্ডনে গিয়া এমন স্থানে বাড়ী লইবার জন্ম উৎকটিত হইয়াছিলেন— যেখানে কেই তাঁহাকে বিরক্ত করিতে না পারে। তাঁহার মনোভাবের প্রতি আমার সহামুভৃতি আছে। কার্লাইন যে এত বেশী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—বিভিন্ন ভাষায় এমন পাণ্ডিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, তিনি 'মেনহিলের' নির্জ্জন গ্রহে বাস করিবার স্বােগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিতকারের ভাষায়, লগুনে যাইবার পূর্বের, "ইংলগু ও স্কটলতে তাঁহার সমবয়ন্ধ এমন কেহ ছিল না, বে তাঁহার মত এত বেশী পড়াশুনা করিয়াছে অথচ বহির্জগতের সঙ্গে যাহার এত কম পরিচয় ছিল। ইতিহাস, কাব্য, দর্শনশাস্ত্র তিনি প্রগাঢ়রণে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফরাসী, জার্মান ও ইংরাজী সাহিত্য তথা সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে তাঁহার বেমন গভীর জ্ঞান ছিল, তাঁহার সমবয়ন্ত আর কোন ব্যক্তিরই তেমন ছিল না।"

আমি আমার অধ্যয়ন কার্যাকে পবিত্র বলিয়া মনে করি। কিন্ত ইহার পবিত্রতা রক্ষা করা অনেকসমর কঠিন হইরা পড়ে। যখন কেহ অধ্যয়ননিময় আছেন, অথবা কোন সমস্তা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন— তথন তাঁহার কালে ব্যাঘাত জ্যাইতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও বিধা করেন না। মেকলের প্রগাঢ় অধ্যয়নস্পৃহার কথাও এখানে উল্লেখ করা বাইতে পারে। "সাহিত্য আমার জীবন ও বিচারবৃদ্ধিকে রক্ষা করিয়াছে। সকাল পাঁচটা হইতে নয়টা পর্যন্ত (তাঁহার কলিকাতা বাস কালে) এই সময়টা আমার নিজন্ম—এখনও আমি ঐ সময়ে প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিয়া থাকি।" কিন্তু এইরূপ কঠোর সাধনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ইচ্ছা থাকিলেও এরূপ করিবার শক্তি আমার নাই। আমাব ভাল ঘুম হয় না, স্কৃতরাং সকালবেলা একসকে সওয়া ঘণ্টার বেশী আমি পড়িতে পারি না।

মাধাাকর্ষণ তত্ত আবিষ্কার করিবার সময়ে নিউটন প্রায় ভাবোন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। যদি লোকে সেই সময়ে তাঁহাকে ক্রমাগত বিরক্ত করিত, তবে অবস্থা কিরপ হইত, কল্পনা করাও কঠিন। কোলরিছ এ বিষয়ে তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একসময়ে তিনি ভাবমুগ্ধ অবস্থায় "কুবলা থাঁ অথবা একটি স্বপ্লদুশু" নামক প্রসিদ্ধ কবিতার ছুই তিন্পত ছুত্র মনে মনে রচনা করেন। তন্ত্রা হুইতে জাগিয়া তিনি কাগজে সেই চত্তগুলি লিপিবদা করিতেছিলেন, এমন সময় অন্ত কাজে তাঁহার ডাক পডিল এবং দেজন্ম তাঁহাকে একঘণ্টারও অধিক সময় বায় করিতে হইল। ফিরিবার সময় লিখিতে বদিয়া তিনি দেখেন যে, স্বপ্নের কথা তাঁহার মাত্র অস্পষ্টভাবে মনে আছে। এমার্সন গভীর ক্লোভেব সংক বলিয়াছেন—"সময় সময় সমন্ত পৃথিবী ংষন ষড়যন্ত্ৰ করিয়া তোমাকে তৃচ্ছ তৃচ্ছ বিষয়ে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়। ... এই সব প্রবঞ্চিত এবং প্রবঞ্চনাকারী লোকের মন যোগাইয়া চলিও না। তাহাদিগকে বল-ছে পিতা, হে মাতা, হে পত্নী, হে ভ্রাতা, হে বন্ধু, আমি তোমাদের সঙ্গে এতদিন মিথা মায়াময় জীবন যাপন করিয়াছি। এখন হইতে আমি কেবল গভাকেই অনুসরণ করিব।" (২)

<sup>(</sup>২) ম্সোলিনী যথন লিখেন, তথন কেই তাঁহাকে বিবক্ত করিবে, এ তিনি ইচ্ছা করেন না। তাঁহার বে উছাতে কিরপ কুছ হন, তাহা রসাটোর একটি বর্ণনার ব্বা যার। তাঁহার (ম্সোলিনীর) লিখিবার টেবেলের উপর ২০ রাউণ্ডের একটি বড় রিভলভার এবং একথানি চকচকে ধারালো বড় ছুরি থাকে। কালির আধারের উপর একটি ছোট রিভলভার থাকে। \* • 'কেইই এবানে আসিতে পারিবে না, ষদি কেই আসে তাহাকে গুলি করিয়া যারিব।'

লোকে বেরপ অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহারই সঙ্গে সামগ্রস্থ করিয়া লাইতে হয়, বৃথা উত্তেজিত বা বিরক্ত হইয়া লাভ নাই। বছলোক আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক। তাঁহারা আমার নিকট নানা বিষয়ের সংবাদ ও পরামর্শ চান। কিরপে জীবিকা সংগ্রহ করিবেন, সেজ্বস্থ উপদেশ চাহেন। ইহার উপর ভারতের সমস্ত অঞ্চল হইতে আমার নিকট বহু চিঠিপত্র আসে এবং পত্রলেখকেরা অনেক সময় উত্তর আদায় না করিয়া ছাড়েন না। আমি ইহার জ্ব্য অভিযোগ করি না, কেননা আমি জানি, নানাদিকে আমি যে সব কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহার ফলেই এইভাবে আমাকে কিছু সময় ব্যয় করিতে হয়। আমি ষথাসাধ্য প্রসন্ধভাবেই এ সব সন্থ করি এবং আমার আদর্শ মার্কাস অরেলিয়াসের নীতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি। চিত্তের সমতা বা প্রশাস্তিই ছিল মার্কাস অবেলিয়াসের জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি সৈক্যশিবিরের কোলাহলের মধ্যে সমাহিত চিত্তে বসিয়া যে সব চিস্তা লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে।

আমি আমার যুবক বন্ধুদিগকে বেঞ্জামিন ফ্রান্থলিনেব 'ভাত্মচরিত' পাঠ করিতে অমুরোধ কবি। ফ্রাঙ্কলিন গরীবেব ছেলে ছিলেন, তাঁহাকে ছাপাধানায় শিক্ষানবিশরপে কঠোর পরিশ্রম কবিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইত। তিনি বিজ্ঞালয়ে অতি সামাত লেখাপডার স্থােগই পাইয়াছিলেন, কেন না দশ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে পিতার কাজে সাহাযা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা দাবান ও মোমবাতিব কাজ করিভেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিথিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ঘরে বসিয়া রাত্রির অধিকাংশ সময়ই পড়িয়া কাটাইতেন, কেন না অনেক সময় তিনি সন্ধাবেলা বই ধার করিয়া আনিতেন এবং সকালবেলা তাহা ফেরৎ দিতেন। ছাপাথানার কাজ শেষ করিয়া ষেটুকু অবসর পাইতেন, ক্লাঙ্কলিন সে সময় পড়িতেন। ক্রমে ক্রমে ক্রাঙ্কলিন মুত্রাকররূপে সাফলালাভ করিলেন। জনৈক বন্ধু বলিয়াছেন— "ফ্রাঙ্কলিনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসাধারণ ছিল। আমি যথন ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিয়া বাইতাম, দেখিতাম ফ্রাকনিন কাজ করিতেছেন; স্কালে ভাঁহার প্রতিবাসীরা শ্ব্যাত্যাগ করিবার পূর্বেই আবার তিনি कांक चांत्रष्ठ कतिराज्य।" क्वांक्रान्य निरावत राष्ट्रीय शरत विष्टार मशरक গবেষণা ও পরীক্ষা করেন এবং বিত্যুৎ-পরিচালকের (Lightning conductor) আবিদ্ধর্তারূপে তিনি ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। পেনসিলভেনিয়ার এই প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞেব জীবনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এথানে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিক কৌশল ও বৃদ্ধি বলেই আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে শেষ হইয়াছিল।

ফাছলিন কিরপে জীবনের বিবিধ কার্যাক্ষেত্রে এমন সাফল্য লাভ করেন, তাহার মূলমন্ত্র তাঁহার নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। "আমার প্রত্যেকটি কাজের জন্ত সময় নির্দিষ্ট থাকিত এবং সেই শৃঙ্খলা অনুসারে আমি কাজ করিতাম।"

### क्षाक्र नित्तर रेमनियन कार्या-व्यवानी

ঘুম হইতে ওঠা, হাত মুখ ধোওয়া,

৫টা

**সকালে** 

| প্ৰশ্ন—আজ আমি কি | ৬টা            | পোষাক পরা। (Powerful             |
|------------------|----------------|----------------------------------|
| ভাল কাজ করিব ?   | ৭টা            | goodness!) দিবসের কার্য্য        |
|                  |                | সম্বন্ধে চিস্তা করা এবং স্কর     |
|                  |                | স্থির করা। বর্ত্তমানের কার্য্য ও |
|                  |                | প্রাতর্ভোজন                      |
|                  | <b>৮</b> টা    |                                  |
|                  | <b>२</b> हें 1 | <b>,</b>                         |
|                  | । বি ০ ১       | कार्या                           |
|                  | ১১টা           |                                  |
|                  | ১২টা           | অধ্যয়ন, হিসাব পরীকা এবং         |
| <b>দি</b> প্রহর  | <b>।</b> চি    | মধ্ <del>যাহ</del> ভোজন          |
|                  | ২টা            |                                  |
| অপরাহ্ন          | <b>৩টা</b>     | কাৰ্য্য                          |
|                  | 8हें।          |                                  |
|                  | <b>ে</b> টা    |                                  |
| नका              | ৬টা            | किनियभव यथाश्रात दाया।           |
|                  |                | সাদ্যভোজন। সদীত ও বিশ্রাম        |

|        |            | অথবা কথাবার্ত্তা, দিনের কার্য্যাবলী |
|--------|------------|-------------------------------------|
|        | চিত        | সম্বন্ধে চিস্তা করা                 |
|        | ১•টা       |                                     |
|        | १ वे ८ ८   |                                     |
|        | ১২টা       |                                     |
| রাত্তি | विंद       | নিদ্রা                              |
|        | ২টা        |                                     |
|        | <b>৩টা</b> |                                     |
|        | গুটা       | <b>,</b>                            |
|        |            |                                     |

আমার নিজের কথা বলি। আমাব ভায়েরীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কিরপে আমি আমার কাজগুলি করি।

### १९ई खून, १२२०

সকাল ৭—৮

টা—কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল পাঠ; ৯—১২টা—
লেবরেটরিতে গমন; ১

করিয়া পটারী কারথানায় য়াই, ৪

টায় ফিরিয়া আসি। পুনরায় লেবরেটরি
দেখি ৫—৬টা—জোলা লিখিত গ্রন্থ মানি' (Money)। ৬-১৫—৭

টা—
সিটি কলেজ কাউজিল সভা। ৮—১

টা—ময়দান ক্লাব।

#### ১२ই नर्वश्वत, ১२२১

সকাল—টেইন লিখিত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ। ১টা—লেবরেটরি। ষ্টাম ক্যাভিগেশান কোম্পানির এজেন্টের সজে সাক্ষাৎ। একটু পরে বেন্দল কেমিক্যালের ম্যানেজারের সঙ্গে গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ। একটি ঋণের বন্দোবস্ত করা। পটারী ওয়ার্কসের ম্যানেজারের সজে সাক্ষাৎ, অপরাক্তে লেবরেটরি। বেন্দল কেমিক্যালের ডিরেক্টরদের সভা—খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা।

### 8ठी खून, २२२२

বছবিষয়ে মনোধোগ দিবার ক্ষমতাই আমার একটা দৌর্বলাবশেষ।
স্কালবেলা—ক্ষেক্যাল নোসাইটির জাননিল (এপ্রিল সংখ্যা) পাঠ, তারপর
'মডার্প রিডিউ'-এ লাহিড়ীর 'ফিস্ক্যাল পলিসি' এবং কালিদাস নালের 'মলিয়েরের জ্লিশ্ভবার্ষিকী' প্রবন্ধ। শেষোক্ত প্রবন্ধ পড়িয়া মৃগ্ধ হইলাম।

२०८७ जून, ১৯२२

খুলনা তুর্ভিক্ষ সংক্রাস্ত দেবাকার্য্যে এবং চরকা প্রচারে গত বৎসর হইতে আমার পরিশ্রম বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু মনের মত কাজ পাইলে, পরিশ্রমেও আনন্দ হয়।

৩১শে আগষ্ট, ১৯২২

কিভাবে জীবন যাপন করিতেছি! আমার স্কালবেলার স্ময়ের উপরও লোকে আক্রমণ করে। অজস্র দর্শক ও ছাত্তেব দল আমার নিকটে নানা কাজে আসে। বলা বাছলা, আমি কোন আপত্তি করিতে পারি না। খদ্দর প্রচারেব কাজে পরিশ্রম বাড়িয়া গিয়াছে। তারপর পটারী কারখানা এবং বঙ্গলন্ধী মিলের সভা।

७३ षाक्रीवत, ३२२२

বাংলাদেশ পুনর্ব্বার ভীষণ তুর্গতির কবলে—উত্তরবঙ্গে প্লাবন; আমাকে আবার সেবাকার্যোর ব্যবস্থা করিতে হইবে, যদিও এ কার্য্য আমার সাধ্যের অতিরিক্ত। তৎসত্ত্বেও গবেষণাকার্য্য বেশ চলিতেছে, বোধ হয় এরূপ স্থুফল পূর্বেও কখন লাভ করি নাই।

शृष्ठेजग्रामिन, ১৯२१

প্লাটিনাম সম্বন্ধ গবেষণা—লেবরেটরির কাজ প্রাদমে চলিতেছে।
তুইটি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রস্তুত। আরও তুইটির উপকরণ
সংগৃহীত হইতেছে। বক্তা-দেবাকার্য্যের ভার, কিছু হ্লাস হইয়াছে;
সেইজন্ম লেবরেটরির কাজ খুব চলিতেছে। উৎসাহ পুরামাত্রায় আছে।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২২

ক্ষেক্দিন হইল অনিদ্রারোগে ভূগিতেছি। অভিযোগ করিয়া লাভ নাই, সন্থ করিতেই হইবে। হাস্থালির Controverted Essays পড়িতেছি— চিন্তাকর্ষক ও আনন্দ্রায়ক।

8ठा मार्क, ১२२०

নানা কাজের গোলমালে রসায়নশান্তের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি নাই। স্কালবেলা কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল পড়িলাম; বুজের পর ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ধাতে আসিতেছে। অস্তু পক্ষে আমাদের জাতির নিশ্চেষ্টতা ও অবসাদ গভীর চিস্তা ও উর্থেগের কারণ।

8ठी এक्रिन, ১৯২৩

"Progress of Chemistry"-র বার্ষিক বিবরণীতে (১৯২২) 'ঘোবের নিয়মের' আলোচনা পিতৃত্বেহসিক্ত মন লইয়াই পড়িয়াছি।

२৮८म जानहे, ১৯৩১

সকাল ৬-৪৫ হইতে ৯টা— অণ্যয়ন
৯টা—৯:টা— সংবাদপত্ত
৯: — হইতে ১০টা— স্তাকাটা
১০টা—১১-৪৫—্ দেবরেটরি, সঙ্গে সঙ্গে

বস্তা-সেবাকার্য্যে মনোযোগদান। অসংখা পত্র, টেলিগ্রাম, দলে দলে স্থলের ছাত্র এবং অক্তান্ত বহু দাতা সাহায্য করিতেছেন।

আহার ও বিশ্রাম—১২টা—১২টা। ১২টার সমন্ব ভবানীপুরে গেলাম।
পদ্মপুকুর ও সাউথ স্থবার্কন স্থ্রেব ক্লাসে ঘ্রিয়া ছাত্রদিগকে তাহাদের
সাহায্যের জন্ম ধন্মবান দিলাম এবং আরও সাহায্য সংগ্রহ করিবার জন্ম
উৎসাহিত করিলাম। আশুতোষ কলেজে গিয়া ৩-১৫ মিনিটের সমন্ব খোলা
প্রাক্ষণে একটি সভায় বক্তৃতা করিলাম। ৩-৪৫ মিনিটের সমন্ব ফিরিনা
আসিলাম। ৪টা—৫টা—বিশ্রাম অর্থাৎ 'ক্রমপ্রয়েল'এর জীবনী পড়িলাম।
৫-৩০টার মহাস্মাজীর নিকট তাঁহার সাফল্য কামনা করিয়া তার করিলাম।
তার পরেই "শিক্ষা-মন্দিরে" গিয়া উল্লোধন কার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

পটায় ময়দানে যাই এবং রাজি সাড়ে আটটা পর্যস্ত থাকি। দেখা গিয়াছে, বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি (৩) এবং গ্রন্থকার ১০।১৫ ঘণ্টা অক্লাস্কভাবে কাজ করেন, তারপব আবার কিছুকাল নিজ্ঞিয় হইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ সাময়িক উত্তেজনাবশে কাজ করা আমার পক্ষে কোনদিনই প্রীতিপ্রদ নহে। আমি যাহা কিছু করিয়াছি,—ধীরে ধীরে নিয়মিত পরিশ্রুমের ঘারাই করিয়াছি। গল্পেব কচ্চপ তাহার অক্লাস্ক ধীর গতির ঘারাই ধরগোসকে পরাত্ত করিতে পারিয়াছিল। কোন গভীর বিষয়ে

<sup>(</sup>৩) কবি মাইকেল মধুসুদন দস্ত মাদ্রাজ থাকিবার সময় (১৮৪৮—৫৬) তাঁচার দৈনিক কার্য্যালিকা এইরপে লিপিবছ করিয়াছেন:—ছুলের ছাত্রের চেরেও আমার জীবন পরিশ্রমপূর্ণ। আমার কার্য্যতালিকা ৬—৮ হিক্রা; ৮—১২ স্কুল; ১২—২ গ্রীক; ২—৫ ভেলেও ও সংস্কৃত; ৫—৭ লাটিন; ৭—১০ ইংরাজী। মাতৃভাবার উন্নতি সাধনের মহৎ উদ্ধেশ্রের জন্ম আমি কি প্রস্কৃত হউতেছি না ? (বোগীক্র বস্তু জীবনী, ১৬৪ পুঃ)।

অধ্যয়ন বা রচনা, অনেকদিন আমি খুব সকালেই শেষ করিয়াছি— যে সময়ে যুবকেরা হৃতপ্ত শয়া ত্যাগ করিয়া উঠিবার মত শক্তি সঞ্চ করিতে পারেন না। আমি সাধারণত: ৫টার সময় উঠি—তারপর ক্ষতপদে একটু ভ্রমণ এবং কিছু লঘু জলযোগের পর ৬টার সময় পড়িতে বসি।

গ্রন্থ নির্বাচন সম্বন্ধে তুই একটি কথা এখানে বলিলে অপ্রাস্থিক হইবে না। অল্প লোকই কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া পড়েন। তাঁহারা হাতের কাছে ধে-কোন বই পান, টানিয়া লইয়া পড়েন। এইরূপ অধ্যয়নের দ্বারা মানসিক উন্নতি হয় না।

বেলঘাত্রীরা প্রায়ই টেশনের বুক্টলে ঘাইয়া একখানা বাজে নভেল কিনিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন—বইয়ের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী পড়িয়াই প্রধানতঃ তাঁহারা আনন্দ লাভ করেন। স্কট, ডিকেন্দ্র, থ্যাকারে, ভিক্টর হুগো, টুর্গেনিভ, টলষ্টয়, প্রভৃতি প্রিসিদ্ধ লেখকদের উপন্যাদ পড়িলে, গভীর বিষয় অধ্যয়ন করিবার শক্তি হ্রাদ পায়। বিশ্রামের সময়েই লঘু দাহিত্য পাঠ করা উচিত। গভ পাঁচ বংসরে ভাল উপন্যাদ অপেকা ইতিহাদ, ও জীবনচরিতই আমি বেশী পড়িয়াছি এবং ভাহার ফলে উপন্যাদ পাঠের উপর আমার এখন কভকটা বিরাগ জিয়য়াছে। কোন নৃতন পুত্তক আমি গভীরভাবেই পাঠ করিতে আরম্ভ করি। যাঁহাকে দ্র হইডে সদম্বমে দেখিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়্ম করিতে হইলে মনে যেমন উত্তেজনার ভাব আদে, নৃতন গ্রন্থ পড়িবার সময়ে আমারও মনের ভাব দেইরূপ হয়। উদ্দেশ্রহীনভাবে পড়িতে আমি ভালবাদি না, বস্ততঃ আমার অধ্যয়ন অল্প দীমার মধ্যে আবন্ধ। অনেক দময় আমার প্রিয় গ্রন্থ প্রিন আমি পুনঃ পুনঃ পাঠ করি।

হাল্ভেন বলেন,—"আমি শিধিয়াছি বে, কোন বই বদি পড়ার বোগ্য হয়, তবে উহা ভাল করিয়া পড়িয়া উহার মডামত আয়ন্ত করিতে হইবে। তাহাতে আর একটি লাভ হয়, পড়িবার বইয়ের সংখ্যাও হ্লাস হয়।" (আত্মচরিত, ১৯পৃ:)।

স্পেনসারের প্রসঙ্গে মর্লিও এই কথা অল্পের মধ্যে স্থন্দরভাবে বলিয়াছেন,— পএকটা প্রচলিত অভ্যাস তিনি কোনদিনই মানিতেন না, তিনি কোন বই পড়িতেন না। যিনি কোন নৃতন মত প্রচার করিতে চান, তাঁহার পক্ষে ইহার কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে, সন্দেহ নাই। অনেক লোক বই পড়িয়া পড়িয়া নিজেদের স্বাভদ্র্য হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা দেখেন যে সব কথাই বলা হইয়াছে, নৃতন কিছু বলিবার নাই। প্যান্ধাল, ডেকার্ট, ফুনো প্রভৃতির মত 'অজ্ঞ লোক' যাঁহারা খুব কম বই-ই পড়িয়াছেন, কিন্তু চিন্তা করিয়াছেন বেশী, নৃতন কথা বলিবার বাহাদের সাহস ছিল বেশী, তাঁহারাই জগতকে পরিচালিত করিয়াছেন।" (মর্লির স্বৃতিকথা)।

গোল্ডস্মিথের 'ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড'-এর প্রতি আমার আকর্ষণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার চরিত্রগুলি কি মানবিকভার পূর্ণ! উনবিশেশ শতাব্দীর ত্ইজন প্রসিদ্ধ লেখক এই বইয়ের ভ্রমী প্রশংসা করিয়ছেন। স্কট বলেন,—"ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড আমার যৌবনে ও পরিণত বয়সেপড়ি, পুন: ইহার শরণ লই এবং বে লেখক মানব প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের এমন সহাত্রভূতিসম্পন্ন করিয়া ভোলেন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি ভভাবতই শ্রদ্ধা হয়।" গ্যেটে বলেন,—"তরুণ বয়সে আমার মন বখন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন এই বই আমার মনের উপর কি অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা য়ায় না। ইহার মাজ্জিতরুচি-প্রস্ত স্লেষ ও বিজ্ঞাপ, মানবচরিত্রের ক্রেটী ও ত্র্বালভার প্রতি উদার সহাত্রভূতি, সর্ব্বপ্রকার বিপদের মধ্যে শাস্কভাব, সমন্ত বৈচিত্র্যে ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে চিত্তের সমতা এবং উহার আফ্রয়কিক গুণাবলী হইতে আমি যথেই শিক্ষা পাইয়াছিলাম।"

অনেক পুস্তককীট আছেন, মেকলে তাঁহাদের বলেন—'মন্তিছ-বিলাসীর দল'। ইহারা একটির পর একটি করিয়া পুস্তক পাঠ শেষ করেন, কিছু গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কথনও চিন্তা বা আলোচনা করেন না। ফলে এই সব গ্রন্থকীট শীজ্ঞই তাঁহাদের চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলেন। তাঁহাদের কেবল লক্ষ্য, কতকগুলি বই পড়িবেন, আর কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় তাঁহাদের নাই।

এইখানে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিব। ১৯২০ সালে লণ্ডনে থাকিবার সময়ে আমি J.:M. Keynes প্রণীত The Economic Censequences of the Peace বা 'সন্ধির অর্থনৈতিক পরিণাম' নামক সম্ভ্রেকাশিত গ্রন্থ পাঠ করি। সন্ধি-সর্থের ফলে

কার্মানির নিকট কঠোরভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা হ্রাস না করিলে, কেবল মধ্য ইয়োরোপ নয়, সজে সঙ্গে ইংলগু ও আমেরিকার: যে অসীম আর্থিক ছুর্গতি ঘটিবে, গ্রন্থকার ভবিশ্বংদশী ঋষির দৃষ্টিতেই তাহা দেখিয়াছিলেন। পুস্তকের এই অংশের শ্রুফ ষথন আমি সংশোধন করিতেছি (এপ্রিল, ১৯৩২), আমি দেখিতেছি কেন্দের ভবিশ্বদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। পরে আমি পুনর্বার ঐ পুস্তক মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি।

त्करन नमग्र कांगेरियात व्यक्त नग्र, क्योपत्मत्र व्यानन तृषि कतियात অক্সও প্রত্যেকের রুচি অমুযায়ী একটা আমুয়ঙ্গিক কাজ বা 'বাতিক' (hobby) থাকা চাই। যাঁহারা অবসর বিনোদনের উপায় রূপে বিজ্ঞানচর্চা করিয়া জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করিয়াছেন, এমন কতকগুলি लांक्त नाम कता वाटेट भारत, यथा—नगार वातिष्ठात, श्रिष्टरन, नीरन, এবং ক্যাভেন্ডিশ। ভায়োক্রিশিয়ান এবং ওয়াশিংটন কার্যাময় জীবন হইতে অবদর লইয়া বৃদ্ধবয়দে পলিজীবনের নির্জ্জনতায় কৃষিকার্য্য করিয়া সময় কাটাইতেন। গ্যারিবল্ডিও ঐরপ করিতেন। অন্ত অনেকে, बानव-हिट्छ, ऋध ও प्रतिष्मुत इःश्राहित, এবং অञ्चान नानाक्रभ न्याक् . সেবায় আনন্দ অমুভব করিয়াছেন। কেহ কেহ বা শিল্পকলা—যথা সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির চর্চায় সময় কাটাইয়াছেন। এ-বিষয়ে কোন वैाधाधत्रा निषम नारे, लात्कत कठित छेपत हेरा निर्धत करत। कथाय বলে—অলস মন, শহতানের আড্ডা। যে সব কালের কথা উল্লেখ করিলাম, তরল আমোদ প্রমোদ হইতে আত্মরকা করিবার উহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। 'আত্মত্তেব চ সম্ভষ্ট:'—অর্থাৎ নিজের মধ্যে নিজেই সর্বাদ। সম্ভই থাকা উচিত।

অন্তের উপর যতই নির্ভন্ন করা যায়, তুংথ ততই বৃদ্ধি পায়।
অধিকাংশ লোক দিনের কাজকর্ম শেষ হইলে, ক্লাবের জক্ত ব্যস্ত হইরা
উঠে, অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডায় গল্প করিয়া সময় কাটায়। তাহারা
সময়কে বধ করে বলিলেই ঠিক হয়। সর্ব্বোপরি, সম্ভোষ অভ্যাস
করিতে হইবে। বাল্যকালে এডিসনের প্রবদ্ধে পড়িরাছিলাম—"আমোদ
অপেকা আনন্দই আমি চিরদিন বেশী পছন্দ করি।" আনন্দ জীবনের
চক্তেরে বেন তৈলের ক্যার কাজ করে। এমন সব লোক আছে, সামাক্ত

কারণেই যাহাদের মেজাজ চটিয়া যায়। তৃচ্ছ কারণে বিরক্ত ও জুদ্ধ হইয়া উঠে। এই সমস্ত লোক সর্বাদাই তৃঃখ পায়। যাহারা অপ্রিয় ব্যাপার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাদের সৌভাগ্য আমি কামনা করি, অত্যের মনোভাব সম্বন্ধে সব সময়ে ভাল দিকটাই দেখিতে হয়। ঈর্বাকে পরিহার করিতে হইবে, ঈয়া লোকের জাবনাশক্তি নয় করে। যাহাকে ঈয়া করা যায়, তাহার কোন ক্ষতি হয় না, কিছু য়ে ঈয়াকরে, তাহার ফারম দয় হয়। হিংসা ও বিজেষ মনের সক্তোষ নয় করে। আর মনের সঙ্গে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে অক্যের প্রতি হিংসা করে, সে ভূলিয়া য়ায় যে তাহারে নিজের মনের শান্তিও দূর হয়।

"মিল বলেন, বৈষয়িক কার্য্যের অভ্যাস সাহিত্য-চর্চ্চার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, ইহাতে শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁহার (মিলের) তরুণ বয়সের অভিজ্ঞতা এই যে, সমস্ত নিনের কাল্কের পর ছই ঘণ্টায় অনেক বেশী সাহিত্যসেবা করিতে পারিতেন; যথন তিনি প্রচুর অবসর লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিতে বসিতেন, তথন তেমন বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। বৈষয়িক কার্য্যের সঙ্গেদ সাহিত্যচর্চ্চার সমন্বয়ের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বেজহটের জীবন। গিবন বলিতেন যে, শীতকালে লণ্ডনসমাজ ও পার্লামেন্টের কর্মচঞ্চল জীবনের মধ্যে তিনি অধিক মানসিক শক্তি অন্তব করিতেন, রচনাকার্য্য তাঁহার পক্ষে বেশী সহজ্ব হইত। গ্রোট প্রতিদিন তাঁহার 'গ্রীসের ইতিহাস' লিখিবার জন্ম আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতেন, তুই খণ্ড গ্রন্থ বাহির হইবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের কাল্কে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদের সমসাময়িক জনৈক লোকপ্রিয় ঔপন্থাসিক ভাকঘরের কর্মচারী ছিলেন। প্রতাহ সকাল বেলা বিটা-৬টার সময় তিনি ভাকঘরের কাল্কের মতই সময় নিন্দিষ্ট করিয়া উপন্থাস লিখিতে বিসতেন।" (ম্লির শ্বতি কথা, প্রথম খণ্ড, ১২৫ প্রঃ।

বৈষয়িক কার্য্যে কঠোর পরিপ্রম করিয়াও, কিরুপে সাহিত্য সেবা এবং বিদ্যাস্থালন করা যায়, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, গ্রীসের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জ্বজ্ব গ্রোটের জীবন। দশ বংশর বয়সে তিনি 'চার্টার হাউদে' ভর্ত্তি হন এবং ১৬ বংশর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যাহে শিক্ষানবিশ নিষ্কু করেন। গ্রোটের বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁহার পিতার একটা অবজ্ঞার ভাবই ছিল। তিনি ব্যাহে ৩২ বংশর কাজ করেন এবং ১৮৩০ সালে উহার প্রধান কর্মকর্ত্তা হন। কিন্তু এই কার্য্যস্ততার মধ্যেও তিনি অবসর সময়ে নিয়মিত ভাবে সাহিত্য-সেবা ও রাজনীতি আলোচনা করিতেন। ১৮৪৩ সালে ব্যাক্ষ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁহার গ্রীসের ইতিহাস (১২ খণ্ড) শেষ করেন বটে; কিন্তু ১৮২২ সালেই তিনি ঐ গ্রন্থ লিখিবার সকল্প করেন এবং বরাবর উহার জন্ম অধ্যয়ন ও মালমশলা সংগ্রহ কার্য্যে লিগু ছিলেন। গ্রোট নৃতন লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি কয়েক বংসর পার্লামেণ্টের সদক্ষও ছিলেন।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানি, যে, যাহারা কাজের লোক, তাহাদের সময়ের অভাব হয় না। যাহারা অলস, যাহাদের কাজে শৃঙ্খলা নাই, তাহারাই কেবল দৈনন্দিন কাজে বা কোন জরুরী কাজের জ্ঞা, সময়ের অভাবের কথা বলে।

ক্রমন্তরেল ১৬৫০ থা থেপেট্রর ভানবারের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া ও পলাতক শত্রুর পশ্চাং ধাবন করিয়া কাটে। "পরদিন ৪ঠা সেপ্টেরর সকালে লর্ড ক্রেনারেল (ক্রমন্তরেল) বসিয়া পর পর সাতথানি পত্র লেথেন। তাহার মধ্যে একথানি স্পীকার লেন্পলের নিকট আট পৃষ্ঠাব্যাপী ডেসপ্যাচ। আর একথানি 'তাহার 'প্রিয়তমা পত্নী' এলিজাবেথের নিকট এবং তৃতীয়্থানি 'প্রিয় জ্রাতা' রিচার্ড মেয়রের নিকট। রিচার্ড মেয়র ক্রমন্তরেলের পুজ্রের শশুর বা বৈবাহিক ছিলেন। (ক্রমন্তরেল, দ্বিতীয় থণ্ড, ২১৯—২৫ পৃ:)

১৬৫১ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর ওরটারের যুদ্ধ হয়। ক্রমওয়েল ম্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সম্বন্ধ দিন স্কচেরা ভীষণ যুদ্ধ করে। ক্রমওয়েল রণক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সৈশ্র চালনা করেন। ৪।৫ ঘণ্টা তুমুল সংগ্রাম হয়।

ঐ দিন রাত্রি ১০টার সময় হঠাৎ মুদ্ধ-বিরতির পরই ক্রমগুরেল স্পীকার লেনথলকে যুদ্ধের একটি বর্ণনা প্রেমণ করেন। "আমি ক্লান্ত, লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে না, তবু আপনাকে এই বিষয়ণ প্রেমণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।" (৩২৫—৩২৯ পৃঃ।)

আমি উপরোক্ত দৃষ্টাক্তগুলির বারা ইহাই দেখাইতে ক্লেষ্ট্রা করিরছি বে মহৎ ব্যক্তিদের সংবম-শক্তি ও আত্মসমাহিত ভার অসাধারণ; তাঁহাদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে নিষম ও শৃষ্টলা আছে, এবং সেই অস্তই তাঁহারা বছ বিষয়ে মন দিতে পারেন ও সব কাজই স্থাপার করিতে পারেন। কার্লাইল বীর-উপাসক ছিলেন। তিনি ক্রমণ্ডয়েলকে বলিয়াছেন, 'ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ চরিত্র।' এ বিষয়ে অবস্তামতভেদ ধাকিতে পারে। জানৈক প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, "ক্রমণ্ডয়েল তাঁহার দেশবাদীর রক্তপাতের কলক হইতে মুক্ত ছিলেন না।"

আর একটি দৃষ্টান্ত দেই! মৃন্তাফা কামাল পাশার স্থানেশবাসিগণ তাঁহাকে নব্য ত্রন্ধের রক্ষাকর্তা বলিয়া পূজা করেন। কামাল পাশা একাধারে যোজা, রাজনীতিক, সমাজ-সংশ্বারক। তিনি আলোরা সম্পর্কে সমস্ত কাজই করিবার সময় পান, মন্ত্রীদের সঙ্গে সমস্ত গুরুতার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহাদিগকে কার্য্যে অফুপ্রাণিত করেন। তাঁহার বহুম্খী কার্যাশক্তির গুপু রহস্ত কি? মিস গ্রেস এলিসন সেই কথাটি সংক্ষেপে বলিয়াছেন:—"মোন্তাফা কামাল পাশার মনঃসংযোগ শক্তি অসাধারণ। তিনি মৃহুর্ত্তের মধ্যে যে কোন বিষয়ে মন দিতে পারেন এবং সেই সময়ে পূর্ব মৃহুর্ত্তের সমগ্র চিন্তা ভূলিয়া যান।"—বর্ত্তমান ত্রক্ষ, ১৮ পৃঃ।

আর একটি জীবস্ত দৃষ্টাস্ত দিতেছি, তিনি প্রেম ও অহিংস সংগ্রামের মুর্ত্ত বিগ্রহ। মহাত্মা গান্ধীর কর্মণুঞ্জলা ও সময়াত্মবৃত্তিতা অসাধারণ, তিনি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে বড়লাট ও স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছেন, পত্র লিখিতেছেন, প্রতাহ তাঁহার নিকট দেশদেশাম্বর হইতে শত শত পত্র টেলিগ্রাম আদিতেছে। বছলোক বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁহার দক্ষে সাক্ষাৎ করিতেছে; তিনি তাহাদের কথা ভনিতেছেন, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র জন্ম প্রবন্ধ লিখিতেছেন্ এবং আরও বহু কাজ করিতেছেন,— কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর কাঞ্চের মধ্যেও, তাঁহার অসংখ্য বন্ধু ও সহকর্মীদের নিকট নিজে উদ্যোগী হইয়া পত্র লিখিবার সময় তিনি পান। আমি চিরদিনই তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছি। গভ ছুই বৎসব্বের মধ্যে তাঁহাকে কোন পত্র লিখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিছ তৎসত্ত্বেও সংযাদ পত্তে, বোখাই সহরবাসীদের প্রতি বাংলার বক্সাপীড়িজনের সাহায্যের আমার নিবেদনপত্র দেখিয়া, জন্ম षामात्क अवः । यद्या त्याकार्या षामात श्रथान महकातीत्क, মহামাজী তৃইখানি দীর্ঘ পত্র লিখেন। অদ্য—১৯৩১ সালের ৩•শে আগষ্ট সকালে, এই কয়েক ছত্র লিখিবার সময় আমি সংবাদপত্রে দেখিতেছি, তিনি বোদাই প্রদেশের অধিবাসীদের নিকট একটি বিদায়বাণী দিয়াছেন:—

### ইংলগু যাত্রার পূর্বের

বন্থা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্ম গান্ধীজীর আবেদন

"আমি আশা করি, বোষাই প্রদেশের লোকেরা বাংলার বত্যাপীড়িতদের সাহাষ্যের জন্ত অগ্রসর হইবে এবং ডাঃ পি, সি, রায়ের নিকট তাহাদের দান প্রেরণ করিবে।" জ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, বোম্বে, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৩১।

মনকে এইভাবে চিস্তাম্ক করিয়া বিষয়াস্তরে অভিনিবেশ করিবার ক্ষতা, আমাকেও কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতি দান করিয়াছেন এবং এই শক্তিবলে আমি সময়ে সময়ে একাদিক্রমে ৬।৭টি বিভিন্ন কাজে মনঃসংযোগ করিয়াছি।

আমাকে যদি কেই জিজ্ঞানা করেন, আমার জীবনের কোন অংশ সর্বাপেকা কর্মব্যন্ত ?-- আমি বিনা ছিধায় উত্তর দিব-- যাট বৎসরের পর। এই সময়ের মধ্যে আমি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত, প্রায় তুই লক্ষ মাইল অমণ করিয়া খাদেশী শিল্প-প্রদর্শনী, জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্বোধন করিয়াছি, খদেশীর কথা প্রচার করিয়াছি। ছইবার ইউরোপেও গিয়াছি। কিছ আমার দৈনন্দিন কার্যাতালিকা হইতে দেখা ৰাইবে যে, এইরূপ বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকিলেও বিজ্ঞানাগারে আমার श्रद्धवाकार्या जाग कति नारे,--धिष्ठ अत्मर्भत अत्नरकत्रे धात्रणा स्व ব্ছপূর্বেই আমি গবেষণাকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকিব। একথা সত্য ৰে. কাহারও কর্মক্ষেত্র যদি বছবিস্কৃত হয়, তবে নির্জ্জনতাপ্রিয় ধ্যানমগ্র ভপৰীর মত দে গবেষণাকার্ব্যে তত বেশী মনোযোগ দিতে পারে না। এই ক্তি পুরণ করিবার জন্ত আমি আমার অবকাশের সময় সংকেপ য়িতে বাধ্য হইয়াছি। পুর্বের গরমের ছুটীর পুরা একমাস আমি স্বগ্রামে কাটাইতাম, এখন কখন কখন খুলনা ও অক্তান্ত স্থানে বেড়াইয়াই সভট পাকিতে হয়। গ্রীন্মের দীর্ঘ ছুটাতে (১২।১৪ দিন ব্যতীত) এবং পূলা, বভূদিন ও ইষ্টারের ছুটাতে আমি লেবরেটরিতে কাব্দ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ,

বোষাই, নাগপুর, মান্তাব্ধ, বাজালোর #, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বাতায়াত এখন
আমার নিকট ছুটা বলিয়া গণ্য। স্থতরাং দেখা ঘাইবে যে আমি
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সময়ের ক্ষতিপুরণ করিতে চেটা করিয়াছি।
গত ২১ বংসর যাবং আমি প্রত্যাহ চুই ঘণ্টা ময়দানে কাটাইয়া আসিতেছি।
ইহার ফলে স্বাস্থ্যলাভের জন্ম শৈলবিহারে গমন করা আমার পক্ষে
নিশ্রয়োজন। এতঘ্যতীত, যে কাব্দে দীর্ঘকালব্যাপী অবিরাম মানসিক
শ্রমের প্রয়োজন, এমন কাব্দে আমি কখনও হাত দিই নাই। একরপ
অবিরত শ্রমেই স্বাস্থ্য ভক হইতে পারে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম সেই কারণে
দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্রামেরও প্রয়োজন।

গত অর্দ্ধশতান্দী কাল, স্বাস্থ্যের জন্ম, অপরাহ্ন ৫টা, লাড়ে ৫টার পর
আমি কোনপ্রকার মানসিক শ্রম করি নাই। শীতপ্রধান দেশে এই
নিয়ম কিঞ্চিং ভঙ্গ করিয়াছি, যথা,—শুইতে যাইবার পূর্ব্বে ত্' এক ঘণ্টা
কোন লঘু সাহিত্য পাঠ করিয়াছি। বছ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সন্দে আমার
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্ম আমাকে বহু সময় দিনে পরিশ্রম করিতে
হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এমনভাবে আমি সে সমন্ত ব্যবস্থা করিয়াছি
যে, আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোন ব্যাঘাত হয় না,—দৈনন্দিন
কার্য্যতালিকা অন্নারে যথায়থ কাজ করিবার ফলেই,—বৈজ্ঞানিক গবেষণা
করিবার যথেষ্ট অবসর আমি পাইয়াছি। গ্যেটে সত্যই বলিয়াছেন,—
"সময় স্থদীর্ঘ, যদি আমরা ইহার সন্থাবহার করি, তবে অধিকাংশ কাজই
এই সময়ের মধ্যেই করা যাইতে পারে।"

বস্তুতঃ, মানুষের প্রতি ভগবানের এই মহৎ দান সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বিৎ লুই আগাসিজ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম আমি বেশ উপলব্ধি করিতে পারি।

"দশ বংসর বয়সে আগাসিক্ষ বিভালয়ে ভর্ত্তি হন। তৎপুর্বে গৃহেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর বিয়েন সহরের একটি বালকদের বিভালয়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা অগাষ্ট চার বংসর পড়েন। কিন্তু লুইয়ের সত্যকার জ্ঞানপিপাসা ছিল এবং দীর্ঘ অবকাশের স্থযোগ তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেন। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া এই সময়ে

গত চারি বৎসর হইল, সারেক ইনষ্টিটিউটের কাউলিল সভার আমি বৎসরে ৩৪ বার যোগদান করিয়া আসিতেছি।

জিনি আনন্দলাভ করিতেন।" বাঙালী ছেলের। কবে এরূপ প্রকৃতিপ্রিয়ত। লাভ করিবে ?

আগাসিজ বলিয়াছেন—"লোকে কেন অলস হয়, আমি বৃঝিতে পারি না; সময় কাটাইবার উপায় খুঁজিয়া পায় না, লোকের এরপ অবস্থা কিরপে হইতে পারে, তাহা বৃঝা আমার পক্ষে আরও শক্ত। নিদ্রার সময় ব্যতীত, এমন এক মূহুর্ত্তও নাই, যখন আমি কর্মের আনন্দের মধ্যে ছ্বিয়া না থাকি। তোমার নিকট যে সময় বিরক্তিকর বা ক্লান্তিজনক মনে হয়, সেই সময়টা আমাকে লাও, আমি উহা মূল্যবান উপহাব বলিয়া মনে করিব। দিন যেন কখন শেষ হয় না, ইহাই আমি ইচছা করি।"

পরলোকগত রুদায়নাচার্য্য স্থাব এডোয়ার্ড থপ আমাব Essays and Discourses নামক গ্রন্থ স্মালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

### "হিন্দু রাসায়নিকের জীবন-ত্রড"

তিনি ধদি আৰু বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন ধে, ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। গত জ্বয়োদশবর্ষকাল আমি আমার জীবনে পূর্বের চেয়ে আরও বেশী পরিশ্রম ক্রিয়াছি।

যদি কেহ আমার দৈনিক কার্যক্রম পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন বে, আমার অন্তরক বন্ধুদের সক্ষেও আলাপ পরিচয় করিবাব সময় আমার হয় নাই। ২৫ বৎসর পূর্বে, জগদীশচন্দ্র বন্ধ, নীলরতন সরকার, পরেশনাথ সেন (বেথুন কলেজের ভূতপূর্বে অধ্যাপক), হৈরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রাণক্রক আচার্য্য প্রভৃতি বন্ধুগণের বাড়ীতে তু এক ঘণ্টা কাটাইতে পারিতাম, তাঁহাদের বাড়ী আমার নিজগৃহতুলাই ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের এত বেশী কাজের সক্ষে জড়িত হওয়াতে. আমার সামাজিক

আনন্দের অবসর লোপ পাইয়াছে। সন্ধ্যাবেলাই সাধারণতঃ বন্ধুবান্ধবদের সন্ধে আলাপ পরিচয়ের সময়, কিন্তু এই সময়টাতে আমি 'ময়দান ক্লাবে' কাটাই। অবস্থাচক্রে বাধ্য হইয়া, নিকটতম আত্মীয়দের কাছেও আমি অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। লেবরেটরি ও অন্তান্ত স্থানে আমার প্রিয়তম ছাত্রগণের সাহচর্ঘ্যে আমি অন্ত সমন্ত জিনিষ, এমনকি বার্দ্ধকার আক্রমণও ভূলিয়া গিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধ্যক্ষতার কাষ্য আমি চিরদিন পরিহার করিয়াছি, কেননা ইহাতে অত্যস্ত সময় ব্যয় করিতে হয়। গত ২৫ বংসরকাল আমি পরীক্ষকের কান্ধ গ্রহণ করি নাই। মাঝে মাঝে কেবল চুই একটি থেসিস (মৌলিক রচনা) দেখিয়াছি বা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়াছি। আমার ক্ষনৈক ইংরাজ সহকর্মী বলিতেন, পরীক্ষকের কান্ধে কিঞ্ছিৎ অর্থাগম হয়,—কিন্তু একঘেয়ে পবিশ্রমসাধ্য কান্ধে সময়ের ষ্থেষ্ট অপব্যয় হয় এবং স্নায়ু পীড়িত হয়।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

#### রাজনীতি-সংস্থ কার্য্যকলাপ

আমার আলোচিত বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কান্ধ, বা শিল্পে তাহার প্রয়োগ, অথবা দেশের অর্থনৈতিক হর্দ্দশা মোচন, এই সব কান্ধেই প্রধানতঃ আমি মন দিয়াছি। নানা বিভিন্ন কান্ধে জড়িত থাকিলেও, রসায়ন বিজ্ঞানেব প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ আমাব জীবনের শাস্তিম্বরূপ ছিল। যে বিজ্ঞানদেবীর নিকট প্রথম জীবনে আমি আত্মনিবেদন করিয়াছিলাম, তাঁহাকে কথনও আমি পরিত্যাগ করি নাই। সবকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর কচিৎ কখনও আমি রাজ্ঞনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিবার জন্ম আহুত হইয়াছি।

আমি কখনও মনে করি নাই যে, আমার স্বভাব ও প্রবৃত্তিতে রাজনীতিক হইবার যোগ্যতা আছে। যে ব্যক্তির জীবনের অধিকাংশ সময় লেবরেটরি ও লাইব্রেরীতে কাটিয়াছে, এই বিশাল মহাদেশের সর্ব্বত্র ঘূরিয়া সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ানো তাহার পক্ষে তৃ:সাধ্য। ইহাতে যে শারীরিক শক্তি ব্যয় করিতে হয়, তাহাই করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বস্তুতঃ, আমার কীণ দেহ, ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং বার্দ্ধক্য রাজনীতিতে যেগ্র দেওয়ার পক্ষে প্রধান বাধাস্বরূপ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, গত অর্দ্ধশতানী কাল ধরিয়া আমি অনিদ্রারোগ তুলিয়াছি, উহা আমার কাজের পক্ষে প্রবল বাধা স্ষ্টি করিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন কাজে শক্তি ও সময় ব্যয় করিলে, আমার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। লর্ড রোজবেরী মাডটোনের পর, কিছুদিন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শীত্রই তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, যদিও তাঁহার স্বদেশবাসীরা পুন: পুন: তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্ম অন্থরোধ করিয়াছেন। লর্ড ক্রু কর্ত্বক লিখিত লর্ড রোজবেরীর জীবনীতে আমরা জানিতে পারি,—"লর্ড রোজবেরী অশেষ প্রাক্তিভা ও বোল্যারার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনিস্রা রোগও ছিল।" ১৯১৬ সালে লর্ড রোজবেরী লিখেন,—"আমার দৃঢ় বিশাস, যদি আমি পুনর্বার প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করি, তবে আবার আমার অনিক্রারোগ হইবে।"

আমার স্বাস্থ্যের এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও, ১৯২১—২৬ এই কয় বৎসয়ে আমি দেশের সর্বত ঘুরিয়া জাতীয় বিভালয় রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ঋদর প্রচলন এবং অস্পৃষ্ঠতা বর্জ্জনের জন্ম প্রচার কার্য্য করিয়াছি। দিনাব্রপুর কটক প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি জেলা সম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করিতেও হইয়াছে, কেননা ঐ সময়ে প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতাই কারাগাবে অবক্তম ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের যথন পূর্ণ বেগ, সেই সময়ে আমি বলি—বিজ্ঞান অপেকা করিতে পাবে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করিতে পারে না। 'এই কথার ব্যাখ্যা করা নিপ্রয়োজন। প্রাসন্ধ ক্যানিজারো—যথন রাসায়নিক রূপে কার্যক্ষেতে **প্রবেশ** করিতে উত্তত, সেই সময় ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইল, ক্যানিজারো তাঁহার পথ বাছিয়া লইতে কিছুমাত্র ছিধা করিলেন না। তিনি তাঁহার গবেষণাগাব বন্ধ করিয়া স্বেচ্ছাদৈনিক হইয়া বন্দুক ঘাডে করিলেন। জন হাম্পডেনের ত্যায় যুদ্ধের প্রথম অবস্থাতেই গুলিতে তাঁহাব মৃত্যু হইতে পারিত। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক দেশের প্রতি कर्छत्वात जाड्यात जाडातमत जीवन जेप्पर्ग कतियाद्या । जाडातमत मत्या প্রসিদ্ধ ইংরাজ পদার্থ-বিভাবিৎ মোজলে অন্তম। শিকাগো বিশ্ববিভালয়ের প্রসিদ্ধ পদার্থবিভাবিৎ মিলিক্যান তাঁহার সম্বন্ধে বলেন:---"২৬ বৎসর বয়স্ক এই তরুণ বৈজ্ঞানিক আণবিক জগত সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অপুর্ব, আমাদের চক্ষের সমুথে ইহা বছতর রহস্তের নৃতন দার খুলিয়া দিয়াছে। ইউরোপীয় যুদ্ধে যদি এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু ভিন্ন আর কোন অনর্থ না ঘটিত, তাহা হইলেও সভাতার ইতিহাসে ইহা একটি বীভংস এবং অমাৰ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত।"

১৯১৫ সালের ১০ই আগষ্ট প্রসিদ্ধ ফরাদী রদায়নবিং হেনরী ময়দানের একমাত্র পুত্র লুই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। যুদ্ধের পূর্বে তিনি কলেকে তাঁহার পিতার সহকারী ছিলেন।

ভারতে বর্ত্তমানে আমরা বেরূপ সফটময় সময়ে বাস করিতেছি, তাহাতে বিখ্যাত মুন্নীয়ী ছারত ল্যাস্থির নিম্নলিখিত সারগর্ত মন্তব্য আমাদের প্রাণিধান করা কর্ম্ববা:—

"একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে নিশ্চেষ্টতা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির অভাবে পর্যবসিত হয়।

যাহারা বলে যে, কোন একটা অবিচারের প্রতিকার করিবার দায়িত্ব ভাহাদের নহে, তাহার৷ শীদ্রই অবিচার মাত্রই রোধ করিতে ব্দক্ষ হইয়া উঠে। লোকের নিশ্চেষ্টতা ও ক্ষড়তার উপরেই অত্যাচারের স্মাসন। স্মবিচারের বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রতিবাদ করিবে না, বাধা मिर्ट ना, **এই धार्र**भार यथन रुष्टि इष्ठ, उथनटे श्विष्टां होती अञ्च अवस् **इहेशा** উঠে। 'यে রাষ্ট্রের অধীনে কোন ব্যক্তিকে কারাক্ত করা হয়, সেখানে প্রত্যেক খাঁটি ও সংলোকের স্থানও কারাগারে'— খোরোর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটির মর্ম ইহাই, কেন না সে যদি অক্তায়ের ক্রমার্গত প্রতিবাদ না করে, তবে মনে করিতে হইবে যে সে অক্সায় ও অবিচারকে প্রশ্রয় দিতেছে। তাহার নীরবতার ফলে সে-ই 'জেলার' বা কারাধ্যক হইয়া দাঁড়ায়। শাসকগণ তাহার উপর নির্ভর করে, মনে করে সে অতীতে যে নিশ্চেষ্টতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ, তাহার বিবেক বৃদ্ধি লোপ হইয়াছে। অত্যাচারী প্রভু, নিষ্ঠুর বিচারক এবং ফুচরিত্র রাজনীতিক-ইহাদের কাজে কেহ অতীতে বাধা দেয় নাই বলিয়াই, ইহারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছে। ভাহাদের অত্যাচার ও অবিচারকে একবার বাধা দেওয়া হোক, একজন সাহসের সাহিত দণ্ডায়মান হোক, দেখিবে সহত্র লোক তাহার অফুসরণ করিতে প্রস্তুত। এবং যেখানে দহস্র লোক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে প্রস্তুত্ত, সেখানে অক্তায়কারীকে কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে গাঁচবার ভাবিতে হয়।"— (The Dangers of Obedience—pp. 19-20.)

ইংলণ্ড ও আমেরিক। প্রভৃতির স্থায় উন্নত দেশে গণশক্তি জাগ্রত, সেধানে বহু কর্মী সাধারণের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। সেধানেও লোকে এই অভিযোগ করে যে, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক রাষ্ট্রনীতি হইতে দ্রে থাকিয়া দেশের ক্ষতি করে। একজন চিস্তানীল লেখক, এই সম্পর্কে বলিয়াছেন:—

"অনেক দিন হইতেই একটা কথা প্রচলিত আছে যে, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের পক্ষে জনারণা হইতে দুরে নির্জনে বাস করা শ্রেয়:। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বর্ত্তমান মুগের জনসাধারণ চিস্তাও ভাবে সাজা দিতে জানে, তবে তাহার। নিজেদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যে সেগুলি বুঝিতে চায়। দৈনক্ষিন কার্য্য-প্রবাহের মধ্যে উহাকে দেখিতে চায়। চিন্তা ও ভাবের আদর্শ যে জনসাধারণের বৃদ্ধির তারে নামাইতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার। যে সব সমস্রায় পীড়িত, সেগুলির সমাধান করিতে হইবে। যাহাদের চিন্তার মৌলিকতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা আছে, এমন সব বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যদি ঐ সব সমস্রার সমাধানে প্রবৃদ্ধ না হন, তাহা হইলে কোন যশের কাঙাল, জনমতের ক্রীতদাস, নিম্নজ্ঞেণীর সাংবাদিক বা তৃষ্টপ্রকৃতির রাজনীতিক সেই ভার গ্রহণ করিবে ? (Lucien Romier,—"Who will be Master,—Europe or America ?")

সেটো এই কথাটি অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—সং নাগরিকেরা ষদি রাষ্ট্রীয় ও পৌর কার্য্যের অংশ গ্রহণ না করে, তবে ভাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অসং লোকদের বারা ভাহাদের শাসিত হইতে হয়।

ষ্টিও আমি প্রকাশভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেই নাই, তথাপি আমি একেবারে উহার সংশ্রব ত্যাগ করিতেও পারি নাই। আমাকে অনেক সময়ই রাজনৈতিক বক্ততামঞে দাভাইতে হইয়াছে। কোকনদ কংগ্রেদে (১৯২৫), আমি দর্শক ও প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলাম। প্রেসিডেণ্ট মহমদ আলির নিকটেই আমার বসিবার আসন इरेग्नाहिन। विजीय ेमित्नत अधिरवनत्न, देवकानिक প্রেসিডেন্টের স্থলে অক্ত একজ্বনের সভাপতির আসন অধিকার করিবার প্রয়োজন হইল। সাধারণত: অভার্থনা সমিতির সভাপতিরই এরপ কেতে প্রেসিডেণ্টের আসন গ্রহণ করিবার কথা। কিন্তু মহম্মদ আলি আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং এ বিষয়ে প্রতিনিধিবর্গের মত জিজাসা করিলেন। সকলে সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্বতি দিলেন এবং আমি দশ মিনিটের জ্বন্ত সভাপতি হইলাম। ইহার অফুরূপ আর একটি দৃষ্টাম্বও আমার শ্বরণ হইতেছে, যদিও উহা কতকটা হাস্তকর। नर्फ शानएफन वार्निन इटेएफ कितिरन, ১२०१ मारन ताजा मश्चम এएफायार्फ জার্মান সমাটকে উইগুদর প্রাদাদে রাজকীয়ভাবে নিমন্ত্রণ করিলেন। জার্মান সমাটের সঙ্গে তাঁহার কয়েকজন সন্ধীও আসিলেন, কেন রাজনৈতিক ব্যাপার আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল। লর্ড হ্যালডেন আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন—"এক সময় মন্ত্ৰীদের মধ্যে মতভেদ হইল এবং তুমুল তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। আমি জার্মান সমাটিকে বলিলাম যে আমি একজন বিদেশী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার

সদক্ত নহি, স্থতরাং আমার সেধানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু সমাটের' রসবোধ ছিল এবং আমার সমর্থন লাভ করিবারও ইচ্ছা ছিল। তিনি বলিলেন,—'আজ রাত্রির জক্ত আপনি আমার মন্ত্রিসভার সদক্ত হউন, আমি আপনাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিব। আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। আমার বিখাস, আমিই একমাত্র ইংরাজ যে জার্মান মন্ত্রিসভার সদক্ত হইতে পারিয়াছি, যদিও অল্প কয়েক ঘণ্টার জক্ত মাত্র।" (হালভেন—আযুক্তীবনী)

ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতবাদীরা আশা করিয়াছিল ব্রিটেন তাহাদিগকে ক্বতজ্ঞতাব চিহ্ন স্বরূপ একটা বড় রকমের শাসন সংস্কার দিবে। কেন না ত্রিটেনের সঙ্কট সময়ে ভারত অর্থ ও সৈত দিয়া বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবাসীরা সশত্ব চিত্তে দেখিল যে তাহাদের রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ 'রাউলাট আইন' পাইয়াছে! এই আইন অহসারে পুলিশ যে কোন রাষ্ট্রককে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্ম বন্দী করিয়া রাখিতে পারে। ইহার ফলে খভাবতই दिगवानी जात्मानन जात्रछ इटेन। ठाउनहत्न এकि मे इटेन, जाहात প্রধান বক্তা ছিলেন সি, আর, দাশ,—তিনি তথন সবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছেন। আমার বন্ধু সজ্ঞানন্দ বন্ধু একদিন আমাকে विशासन दि वामि यनि এक है बाल भग्नात त्वज़ाहेर्छ गाहे, ज्य সভায় যোগদান করিতে পারিব। স্থতরাং ক্তক্টা ঘটনাচক্রেই আমি সভায় উপস্থিত হইলাম। টাউনহলের নীচের তলায় সভাস্থলে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। হলের দকিণ দিকের সিঁড়ির উপরে এবং রাস্তাতেও বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। লোকে যাহাতে তাঁহার বক্তৃতা ওনিতে পারে, এই জন্ম শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সম্মুখের সিঁ ড়ির উপরে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি জনতার পশ্চাতে ছিলাম। এই সময়ে কেহ কেহ আমাকে দেখিতে পাইয়া সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল এবং চিত্তরঞ্জনের পার্ষেই আমি স্থান গ্রহণ করিলাম। আমি যাহাতে কিছু বলি, সেজ্ঞ नकरनतरे चाग्रर हिन। जारात भन्न कि रहेन, এकथानि चानीन रिनिक পত্তে বৰ্ণিত হইয়াছে :---

"মি: সি, আর, দাশ ডা: স্থার পি, সি, রায়কে আলোচ্য প্রস্তাক সমকে বক্তৃতা করিবার জন্ম আহ্বান করিলেন। ডা: রায় বক্তৃতা করিবার জন্ম উঠিলেন। সেই সময়ে এমন একটি দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, যাহা ভূলিতে পারা যায় না। কয়েক মিনিট পর্যান্ত ডা: রায় কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কেন না তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া চারিদিকে ঘন ঘন আনন্দোচ্ছ্বাস ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি হইতে লাগিল। ডাক্লার রায় আরম্ভে বলিলেন যে তাঁহাকে যে সভায় বক্তৃতা কবিতে হইবে, ইহা তিনি পূর্বেক কল্পনা করিতে পাবেন নাই। তিনি মাত্র দর্শক হিসাবে আসিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারেই তাঁহার কাজ। কিছ এমন সময় আসে, যখন বৈজ্ঞানিককেও—তাঁহার অবশিষ্ট কথাগুলি শ্রোত্বর্গের আনন্দধ্বনির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ডা: রায় পূন্রায় বলিলেন—'এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও গবেষণা ছাড়িয়া দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়।' আমাদের জাতীয় জীবনেব উপর এমন বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে যে ডা: পি, দি, রায় তাঁহার গবেষণাগার ছাড়িয়া এই ঘোর অনিষ্টকর আইনেব প্রতিবাদ করিবার জন্ম সভায় যোগ দিয়াছিলেন।" (অয়তবাজার পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯)।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে ভারত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনকে বিশেষ ভাবে সাহায়্য করিয়াছিল। নিম্নে ঐ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

সহকারী ভারতস্চিব লর্ড ইসলিংটন 'ইণ্ডিয়া ডে' বা 'ভারত দিবস' ( ৫ই অক্টোবর, ১৯১৮) উপলক্ষে একটি বিবৃতি পত্র প্রস্তুত করেন। উহাতে, ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতের দান তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। (ক) সৈক্ত, (থ) যুদ্ধের উপকরণ, (গ) অর্থ; তন্মধ্যে প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করা হইতেছে।

- (ক) দৈশ্য—ভারত হইতে যে সব ভারতীয় ও ব্রিটিশ দৈশ্য ৪ঠা আগষ্ট ১৯১৪ হইতে ৩১শে জুন ১৯১৮ পর্যান্ত প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ১, ১১৫,১৮৯।
- (খ) যুদ্ধের উপকরণ—ইহা বলিলে অত্যক্তি হইবে না যে, যদি ভারতের প্রদত্ত মালমশলা উপকরণ প্রভৃতি ব্রিটেন না পাইত, তবে বিপদ আরও শতগুণে বৃদ্ধি পাইত এবং এরপ ভাবে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হইত। মিশর, মেসপটেমিয়। এবং অক্যান্ত স্থানের ভারতীয় সৈন্তের রসদ প্রভৃতি যোগাইবার অক্ত তথন ব্রিটেনকে যুদ্ধের মালমশলা সরবরাহ করার অক্ত ভারতে বিশেষভাবে একটি মিউনিশান বোর্ড স্থাপন করতে হইয়াছিল।

(গ) অর্থ—১৯১৭ সালের জাহুয়ারী মাসে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ব্রিটিশ গ্রন্থমেণ্টকে ১০ কোটী পাউণ্ড সাহাধ্য করেন। ব্রিটিশ গ্রন্থমেণ্ট তাহা সৃক্ষতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেন।

ি ভারত গ্বর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময়ে সামরিক ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতের আর্থিক দায়িত্ব শোধ হইয়া নায় নাই,— যুদ্ধের জ্বন্ত নানা প্রকারে তাহার আর্থিক দায়িত্ব ভার বাড়িয়াছিল। বস্তুতঃ ভারত আর্থিক ব্যাপারে ব্রিটিশ সামাজ্যের প্রধান শুভস্বরূপ।

বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের প্রাণস্থরণ চিত্তরঞ্জন দাশের কারাদণ্ডের সময়, আমি তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বাসস্তী দেবীকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়ছিলাম। উহা তৎকালে ভারতের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।
শিপ্রেয় ভবি.

"আমার মনে যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষা। আপনার স্বামী যথন সেই ইতিহাস-শ্বরণীয় মোকদমায় শ্রীঅরবিন্দের পক সমর্থন করেন, সেই দিন হইতেই তিনি প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অশেষ বদান্যতা, তীত্র স্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাদ, দীনদ্রিত্তের পক সমর্থনের জন্ম তাঁহার অসীম আগ্রহ, সর্বনাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার মতের পার্থকা আছে, তবুও চিরদিনই উাহার প্রতি আমি আকর্ষণ অফুডব করিয়াছি। তিনি বাংলা দেশ বা তরুণ ভারতের চিত্ত অধিকার করিবেন, ইহা কিছুই আশুর্বোর বিষয় নহে। রাজনীতিতে জাঁহার পলে বাহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারাও তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) অপুর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোংসর্গের প্রশংদা ন। করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীষুত দাশের এই অগ্নি পরীকার দিনে, তাঁহার প্রতি স্বতই আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে। আমি জানি আমার মত বৈজ্ঞানিক 🕮 যুত দাশের জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবে না, কেন না লোকসমাজ ও ঘটনার স্রোত হইতে সর্বলাই আমি দুরে বাস করি। একাস্কভাবে বিজ্ঞান অফুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি দীমাবদ্ধ, মনের প্রদার বোধ হয় সঙ্চিত হইয়াছে। কিন্তু প্ৰিয় ভয়ি, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে ৰবিজ্ঞ শারি, যে, যখন আমি বিজ্ঞান চর্চ্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য

দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জ্ঞানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

"আপনি আপনার হৃঃখ, অপূর্ব্ব সাহস ও আনন্দেব সঙ্গে বহন করিতেছেন। বাংলার সন্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি মনেপ্রাণে আশা করি, যে রুষ্ণ মেঘ আমাদের মাতৃভ্নির ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসাবিত হইবে এবং আপনার স্থামীকে আমরা ফিরিয়া পাইব।

18-12-21

ভবদীয়

শীপ্রফুলচক্র বায়।"

# অফাদশ পরিচ্ছেদ

া বাংলায় বক্যা—খুলনা ত্রভিক্ষ—উত্তরবঙ্গে প্রবল বক্যা— অল্পদিন পূর্কেকার বক্যা—ভারতে অসুস্ত শাসনপ্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিচয়—খেতজাতির দায়িত্বের বোঝা

১৯২১ সালে আমি ষ্থন চতুর্থবার ইংলও ভ্রমণ করিয়া আসিলাম দেই সময়, খুলনা জেলায় স্থলরবন অঞ্লে তুভিক্ষ দেখা দিল। কলিকাতায় থাকিয়া আমি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারি নাই। মে মাসে গ্রীম্মের ছুটীর সময় আমি যথন গ্রামে গেলাম, তথন আমার চোথের সম্মুপেই ছভিক্ষের ভীষণতা দেখিতে পাইলাম। পর পর ছই বৎসর অজনার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। জনসাধারণের 'মা বাপ' ম্যাজিষ্টেট কালেক্টর এ অবস্থা দেখিয়াও অবিচলিত ছিলেন। সংবাদপত্তে ইহা লইয়া খুব আন্দোলন হইতেছিল। গ্ৰণ্মেটের চক্কর্ণ-चक्रभ मााबिर्छेट এ नव विषय कृष्ट मत्न कतिराक्तिनन, ठातिनिक. इटेरक অন্নকষ্টের যে হাহাকার উঠিতেছিল, তাহা গ্রাহ্ম করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই, তিনি তাঁহার সদর আফিসে বসিয়া নিশ্চিস্তমনে যে বিরুতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা লোকে কথনও ভূলিতে পারিবে না। উহা হইতে কয়েক ছত্ত্ৰ উদ্ধত করিতেছি:—"প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অপর্বাপ্ত ফল জ্বনে, খাল হইতে ছোট ছোট ছেলেরাও মাছ ধরিতে পারে এবং চাহিলেই একরূপ বিনামূল্যে হুধ পাওয়া যায়।" ভারতের ছভিক্ষের সঙ্গে বাঁহাদের কিছু পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, তুধ অসম্ভবরূপে সন্তা হওয়া—হর্ভিক্ষের ভীষণতার লক্ষণ। পিতামাতা তাহাদের শিশু সম্ভানকে বঞ্চিত করিয়া হুধ বিক্রম করে, যদি তাহার পরিবর্তে কিছু চাল পাওয়া যায়। কিন্তু হুধ কিনিবে কে? কেন না ভারতে এখন তুর্ভিক্ষের অর্থ-টাকার তুর্ভিক্ষ। পাঠককে এ কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিস্প্রোজন যে, স্থলরবন অঞ্লে ফলের গাছ হয় না এবং ফলের গাছ रमित्क नाहे। এथान वना बाहै एक भारत एव, छात्र एक वर्षनहे कान श्वात्न वक्का ७ एडिंग्स इव, भवर्गरमण्डे छाँशास्त्र निमना वा मार्सिनिएडेव

শৈলবিহার হইতে, প্রথম প্রথম হুর্গতদের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করেন না। ক্রমে ধ্বন সংবাদপত্তে ও সভাস্মিতিতে আন্দোলন হইতে থাকে এবং তাহা উপেকা করা কঠিন হইয়া উঠে, আমলাতল্পের প্রভুরা তথন কিঞ্চিৎ অম্বন্তি অমূভব করেন। কিন্তু তথনও 'সরকারী বিবরণ' না পাইলে তাঁহারা কিছু করিতে চাহেন না। সেক্রেটারিয়েট এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের উপর নির্ভর করেন, কেন না তিনিই সংবাদ আদানপ্রদানের ভাকঘৰ বিশেষ। কমিশনার জেলা ম্যাজিট্রেটের নিকট, জেলা ম্যাজিট্রেট আবার পুলিশের দারোগার নিকট হইতে রিপোর্ট তল্পর করেন। দারোগা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর এবং পঞ্চায়েত গ্রাম্য চৌকীদারের উপর সংবাদ সংগ্রহের ভার দেন। এই সব চতুর অধন্তন কর্মচারীর দল জ্ঞানে যে কিরূপ রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের মনোমত হইবে এবং সেই অমুসারেই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। গেলেটে যে সরকারী ইন্ডাহার বাহির হয়, তাহা এইরূপ 'প্রত্যক্ষ সংবাদের' উপব নির্ভর করিয়া লিখিত। কোন স্বাধীন দেশ হইলে খুলনাব ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা বন্থার জন্ম রেলওয়ে এক্ষেণ্টই যে কেবল কঠিন শান্তি পাইত, তাহা নহে, মন্ত্রিসভাও বিতাড়িত হইত। কিন্তু ভারতে বন্তা ত্রভিক্ষ সম্পর্কে এই সব ব্যাপার নিতাই ঘটিতেছে।

বন্ধ্বর্গের অন্থরোধে তুর্গতদের সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা এবং দেশবাসীর
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম। দেশবাসী
সর্ব্বাস্তঃকরণে সাড়া দিল—যদিও গ্রব্দেন্ট সরকারীভাবে খ্লনার এই
তুর্ভিক্ষকে স্বীকার করেন নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষ্ঠন্দ্র
ঘোষ, কুঞ্জলাল ঘোষ প্রভৃতি খুলনার জননায়কগণ আমাকে এই কার্য্যে
বিশেষভাবে সহায়তা করেন, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলা হইতে বহু
স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াও আমার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

১৯২২ সালের উত্তরবন্ধ বন্ধা সম্বন্ধে বন্ধা ঘাইতে পারে, যে যদি গ্রামবাসীর প্রার্থনা গ্রাহ্ম করা হইত, তাহা হইলে এই বন্ধা নিবারিত হইতে পারিত, অস্কতপক্ষে ইহার প্রকোপ খুবই হ্রাস পাইত। কিন্তু হর্তাগ্যক্রমে ভারতে এই সমস্ত আবেদন নিবেদন সরকারী কর্মচারীরা গ্রাহ্মও করেন না। যে কোন নিরপেক্ষ পাঠকই ব্বিতে পারিবেন যে গবর্ণমেন্ট এই বন্ধার জন্ত সম্পূর্ণরূপে দায়ী। বন্ধা হইবার এক বৎসর প্রেকি গ্রামবাসীরা রেলওয়ে বীধ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিকট দরখান্ত

করিয়াছিল। দরখান্তকারিগণ অজ্ঞ গ্রামবাসী, কিন্তু একথা তাহারা বেশ ব্বিতে পারিয়াছিল বে, ধনি রেলওয়ে বাঁধের সকীর্ণ কালভার্ট'গুলির পরিবর্ত্তে চওড়া সেতৃ করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহাদিগকে সর্ব্বনাই বস্থার বিপত্তি সহু করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল। আসল কথা এই বে, বিদেশী অংশীদারদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রেলওয়ে রান্তা ও বাঁধ গুলি তৈরী করা হয়। খরচা যত কম হইবে, অংশীদারদের লাভের অক্কও তত বেশী হইবে। এই কারণে রেলপথ নির্মাণ করিবার সময় বছ স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ মাটা দিয়া বন্ধ করিয়া ফেলা হয়, অথবা তাহাদের পরিসর এত কম করা হয় যাহাতে সকীর্ণ কালভার্ট' বারাই কাজ চলিতে পারে। (১) আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯২২ সালের ২১শে নবেম্বর তারিথে রেলওয়ে বাঁধই যে দেশের সর্ব্বনাশের কারণ এই প্রসঙ্গের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিথিয়াছিলেন:—

"রেলওয়ে লাইনই যে উত্তরবঙ্কের লোকদের অশেষ ছৃঃখ ছুর্দ্ধশার কারণ 
এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি। আদমদীঘি এবং 
নসরতপুর অঞ্চলের (সাস্তাহারের উত্তরে ছুইটি রেলওয়ে ট্রেশন) 
গ্রামবাসীরা, বগুড়ার জেলা ম্যাজিট্রেটের মারফৎ রেলওয়ে এজেন্টের নিকট 
দর্পান্ত করে যে, পূর্ব্বোক্ত ছুইটি টেশনের মধ্যে রেলওয়ে লাইনে সঙ্কীর্ণ 
কালভাটের পরিবর্ব্বে চওড়া সেতু করা হোক, তাহা হইলে প্রবন বর্ধার 
পর উচ্চ ভূমি হইতে যে জলপ্রবাহ আসে, তাহা বাহির হই মার 
পথ পাইবে। ইহার উত্তরে রেলওয়ে এজেন্ট জেলা ম্যাজিট্রেটকে 
নিম্নলিখিত পত্র লিখেন:—

नः ১७८७— डि. ডवनि উ

ই. বি. রেলওয়ের এজেন্ট লেঃ কর্ণেল এইচ. এ. ক্যামেরন সি. আই. ই বগুড়ার ম্যাজিট্রেটের বরাবর কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর, ১৯২১

মহাশয়,

আপনার ১৯২১ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখের পত্র পাইলাম ≀ উহার সলে উমিক্ষদীন জোদার এবং আদমদীযি ও তরিকটবর্তী

<sup>(</sup>১) বভার অব্যবহিত পরেই রাণীনগর টেশন হইতে নসরতপুর টেশন পর্যস্থ রেলওরে লাইনটি আমি দেখি এবং তাহার ফলে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়।

গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের যে দরধান্ত (২) আপনি পাঠাইয়াছেন, ভাহাতে এই আবেদন করা হইয়াছে যে আদমদীঘি ও নসরতপুর টেশনের মধ্যে একটি সেতৃ নির্মাণ করা হউক। তত্ত্তরে আমি জানাইতেছি যে, যথাযোগ্য তদন্তের পর আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি বে, উক্ত স্থানে সেতৃ নির্মাণের কোন প্রয়োজন নাই।

(ঝাঃ) অস্পষ্ট এজেণ্টের পক্ষে

মেমো নং ১৭৭৩—জে

বগুড়া ম্যাজিট্রেটের আফিস ৩রা নভেম্বর, ১৯২১

উমিকদীন জোদার এবং অক্তান্সের অবগতির জন্ম, ম্যাজিট্রেটের পক্ষ হইতে এই পত্রের নকল প্রেবিত হইল।

(স্বাঃ) অপ্পষ্ট

ডাঃ বেণ্টলী স্বাভাবিক জ্বলনিকাশের পথরোধ সম্পর্কে লিথিয়াছেন :--

"সমন্ত জলনিকাশের পথেবই গতি নদীর দিকে। ঐ সমন্ত ক্ত ক্ত ক্র ক্র নদী আবার জলরাশিকে পদ্মা ও যম্নার গর্ভে ঢালে। দেশের অবনমন ঢালুতা বা 'গড়ান' ৬ ই: হইতে ৯ ই: পর্যন্তঃ। তুর্ভাগ্যক্রমে, যে সমন্তঃ ইঞ্জিনিয়ার এই অঞ্চলে জেলাবোর্ড ও রেলওয়ের রান্তাগুলি তৈরী করিবার জন্ম দামী, তাঁহারা দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশের পথের কথা লইয়া মাথা ঘামান নাই। কাজেই, রান্তা ও রেলওয়ে বাঁধগুলিতে যে সব কালভার্ট বা পয়োনালীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা যথেই নহে। জ্বলপ্রবাহ অনিষ্টকর নহে, কিন্তু উহার জ্বুত নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বল্লা যে প্রায়্ব বাংসরিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কারণই এই যে, রেলওয়ে লাইন তৈরী করিবার ক্রটীর দক্ষণ, বাংলার নদীগুলির স্বাভাবিক কার্য্যে বিল্প সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমাদের সৃষ্থের প্রধান সমস্যা এই—স্বাভাবিক জলনিকাশের পথের পুনক্ষরার—যাহাতে প্রত্যেক

<sup>(</sup>২) প্রীযুক্ত স্থভাবচন্দ্র বস্থ সাস্তাহার হইতে এই দরখাস্তথানি আমার নিকট পাঠান। ইহার একটি নকল সংবাদপত্তে পাঠানে। হয় এবং আনন্দরাক্সার পত্রিকা ইহার বাংলা অম্বাদ প্রকাশ করেন ও এই সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। মূল পত্রের সন্ধান পাওরা গেল না।

বর্ণার পর জল ফ্রন্ডগতিতে বাহির হইয়া ঘাইতে পারে। বাংলার নদী
ব্যবস্থাকে সার্ভে করিয়া দেখিতে হইবে, রেলওয়ে বাঁধের ফলে প্রত্যেক
নদীর গর্জ কি ভাবে এবং কতদ্র পর্যান্ত বন্ধ হইয়াছে। যেথানেই
প্রয়োজন, মথেট সংখ্যক নৃতন ধরণের কালভার্ট বসাইতে হইবে।
এই ব্যবস্থা অহুসারে কার্য্য করিলে বাংলা দেশ ভাহার রান্তা ও
রেলওয়েগুলি ঠিকমত রক্ষা করিতে পারিবে, ম্যালেরিয়াকে বহুল পরিমাণে
দূর করিতে পারিবে, জ্লসরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে
এবং সলে সঙ্গে ভীষণ বত্যার প্রকোপও নিবারণ করিতে পারিবে। রান্তা
ও রেলওয়ের ঘার। দেশের জ্লপ্রবাহের স্বাভাবিক ব্যবস্থা নট করাতেই
যত কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে।

অবং কলেওয়ের বাঁধ এবং জ্লোবোর্ডের
রাস্তাপ্তলিই অনেকাংশে বত্যার জন্ত দায়ী।

গবর্ণমেণ্টের একজন ডিচ্চপদস্থ কর্মচারীর দ্বারাই সরকারী উক্তির স্থাপাষ্ট প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এরপ দৃষ্টান্ত অতীতে বড় একটা দেখা মায় নাই, ভবিশ্বতেও দেখা মাইবে কিনা সন্দেহ।

১৯২২ সালের ২২শে দেপ্টেম্বর তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রবল বুষ্টির ফলে আত্রাই নদীর গর্ভ প্লাবিত হয়, তাহাই বন্তার কারণ। এই আত্রাই নদী ব্রহ্মপুত্তের (বা যমুনার) শাখা এবং ঐ অঞ্চলের সমন্ত জ্লপপ্রবাহ আত্রাই নদীতে ষাইয়াই পড়ে। এই ভীষণ বিপত্তির সংবাদ কলিক'তা সহরে এক অভ্তত উপায়ে পৌছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে মেল ট্রেন দাৰ্জিনিং হইতে ছাড়িয়া পরদিন পার্বতীপুরে পৌছে। কিছু ট্রেণখানি পার্বতীপুর ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারে না, কেননা পার্বতীপুরের দক্ষিণে करबक मारेन अर्थास नारेन जनमा रहेगा नियाहिन এবং রেলওয়ে কর্মচারীর। সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, আকেলপুরে লাইন ভাবিয়া গিয়াছে। যাত্রীগণ এইভাবে ৪ দিন পার্ব্বতীপুরে থাকিতে বাধ্য হন এবং পরে একটা রাজা দিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতার পাঠান হয়। বিপন্ন যাত্রীদের মধ্যে ষ্টেটসম্যানের একজন সম্পাদক ছিলেন। তিনিই প্রথম কলিকাতায় আসিয়া এই ভীষণ সংবাদ মর্শ্বস্পর্ণী ভাষায় প্রকাশ করেন। রেলওয়ে বাঁধ ভালিয়া চারিদিকে কিরণে একটা সমূত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল,—এ সম্ভ দুক্তের ফটোগ্রাফও তিনি প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে, অন্ত স্ত্তে সংবাদ পাইয়া এবুক্ত হভাষ্চক্র বন্ধু, ঘটনা ছলে অবস্থা পরিদর্শন করিতে গমন

করেন। সেখান হইতে তিনি আমার নিকট, কংগ্রেস আফিসে এবং বদীয় যুবকসজ্ঞের আফিসে তার করেন। হুভাষ বাবু বদীয় যুবকসজ্ঞের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সংবাদপত্রের মারফং সাধারণের নিকট এই মর্দ্দে আবেদন করা হইল যে ইণ্ডিয়ান এসোসিমেশান হঙ্গে জনসভা করিয়া বন্তাসাহায্য কমিটি গঠন এবং ভবিশ্বং কার্য্যপ্রশালী আলোচনা করা হইবে। সকল সম্প্রদায়ের লোক এই সভায় অপুর্ব্ব আগ্রহ সহকাষে যোগ দিয়াছিল। বক্তা সাহায্য সমিতি গঠন হইল এবং আমি তাহায় সভাপতি নির্বাচিত হইলাম। আমি প্রথমতঃ এই গুরু দায়িজভার গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলাম না, কেন না তথন স্বেমাত্র আমি খুলনা ছভিক্ষের জন্ম করিবা সমাপন করিয়াছি। কিন্তু লোকে আমার আপত্তি গ্রাহ্থ করিল না এবং বাধ্য হইয়া সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইল।

বক্সায় কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্ম 'ষ্টেটস্ম্যান' হইতে নিম্নলিথিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। ঐ সংবাদপত্র ভারতবাসীদের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতিবশতঃ অতিরঞ্জন করিয়াছে, এমন কথা কেহই বলিবেন না।

"বন্তার ফলে লোকের যে সম্পত্তি নাশ হইয়াছে, যে ক্ষতি হইয়াছে, গবর্ণমেন্টের হিদাবে তাহার পরিমাণ থুব কমই ধরা হইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ভিরেক্টরের হিদাবে বগুড়া জেলার ক্ষতির পরিমাণ এক কোটী টাকার উপরে। তালোরা গ্রামে প্রায় ২০০ শত বাড়ার মধ্যে সাত্থানি মাত্র চালাঘর অবশিষ্ট আছে।

"নওগাঁ মহকুমার অবস্থা পরিদর্শন করিবার ফলে আমি বলিতে পারি,— সরকারী হিসাবে যাহা বলা হইয়াছে, গো-মহিষাদি পশু ও অন্তান্ত সম্পত্তি নাশের দরুণ ক্ষতির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশী। নওগাঁ মহকুমার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ এবং এই মহকুমার এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার গৃহ ধ্বংস হইয়াছে।

"প্রায় সমন্ত গাঁজার ফদল নষ্ট হইয়াছে এবং ধান্ত ফদল অতি সামান্তই রক্ষা পাইবে।" (টেটস্ম্যান, ১৫ই অক্টোবর, ১৯২২)।

সরকারী ইন্তাহারেই স্বীকৃত হইয়াছে যে বগুড়ার বক্তাবিধ্বন্ত অঞ্চল আপেক্ষা রাজসাহীর বক্তাবিধ্বন্ত অঞ্চলের আয়তন প্রায় তিনগুণ বেশী এবং সেখানে গৃহ ও সম্পত্তি ধ্বংস বাবদ ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশী। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী ভিরেক্টরের হিসাবকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিলে

পাবনা ও রাজসাহী জেলায় মোট ক্ষতির পরিমাণ ৫ কোটা টাকার কম হইবে না এবং সমগ্র বন্তাবিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণ ৬ কোটা টাকার ন্যুন হইবে না।

বিজ্ঞান কলেজের প্রশন্ত গৃহে বন্ধা সাহায্য সমিতির অফিস করা হইল এবং অপূর্ব উৎসাহের চাঞ্চল্যে ঐ বিভামন্দিরের নীরবতা যেন ভক্ক ইইল। দলে দলে নরনারী ঐ স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রায় সত্তর জন স্মেছাসেবক—তাহার মধ্যে কলিকাতার কলেজ সমূহ ও বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন—প্রত্যহ সকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যস্ত অনবরত কার্য্য করিতেন। সাধারণ কার্য্যালয়, কোষাগার, দ্রব্যভাণ্ডার, টাকাকড়ি জিনিষপত্র পাঠাইবার আফিস, এবং ঐ সমন্ত গ্রহণ করিবার আফিস এক একটি ঘরে। এই সমন্ত বিভিন্ন বিভাগের জন্ম পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট হইল। কলিকাতা আফিসের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রচার বিভাগ। জনসাধারণকে ঐ বিভাগ হইতে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করা হইত। ভারতের সর্বত্য—এমন কি ইংলণ্ড ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও সাহাযোর জন্ম আবেদন করা হইল। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য ঠিক ঘড়িব কাঁটার মত নিয়মিত ভাবে চলিত। প্রতিষ্ঠানটি নানা শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকল কন্মীর প্রাণেই বন্ধাপীড়িতদের জন্ম সমবেদনা ও সেবার আগ্রহ ছিল—কাজেই সকলে ঐক্যবন্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিত।

বেলল রিলিফ কমিটির সাফলোর কারণ এই যে প্রথম হইতেই সমবায় এবং সহযোগিতার নীতি অনুসারে ইহার কার্যা পরিচালিত হইয়াছিল। বন্ধার ভীষণ ত্ঃসংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র দেশের চারিদিকে অসংখ্য সাহায্য সমিতি গড়িয়া উঠিয়ছিল। বেলল রিলিফ কমিটি এই গুলির কার্যাকে একারন্ধ ও স্থনিয়ন্ধিত না করিলে নান। বিশৃদ্ধলার স্পষ্টি হইত এবং বছ শক্তির অপবায় হইত। বেলল রিলিফ কমিটি পূর্বর হইতেই অবস্থা ব্রিয়া, কংগ্রেস কমিটি, বেলল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, বেলল সোম্ভাল সার্ভিস লাগ, বলীয় য়ুবকসক্ত্র এবং অন্থাপ্র প্রিয়ারিক সমিতিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, য়াহাতে পরস্পর পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া কার্যাের শৃদ্ধলা বিধান করা ষাইতে পারে। এই আহ্বানে সকলেই সাড়া দিলেন এবং বিভিন্ন প্রতিচানের হত্তে বিভিন্ন অঞ্চলের ভার অর্ণিত হইল।

এইরপে এমন একটি কার্য্যসক্ষ গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহার মধ্যে প্রত্যেক শাথা সক্ষের স্বাডয়্রা ও কার্য্যশক্তি অব্যাহত ছিল—অথচ সকলে মিলিয়া একটা বিরাট কার্য্য পরিচালনা সম্ভবপর হইয়াছিল।

শ্রীমান স্থভাষচক্র বস্থর স্থাবর ঘার্ত্তর ঘৃংথে স্বভাবতই বিগলিত হয়।
তিনিই স্বেচ্ছায় প্রথমে বক্সাবিধবন্ত স্থানে গিয়া অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। ডাঃ জে, এম, দাসগুপ্তও বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া, বক্সাবিধবন্ত অঞ্চলে কিছুকাল থাকিয়া সেবাসমিতি গঠন করেন। বগুড়ার নিঃস্বার্থ কর্মী শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ রায়, নৌকার অভাবে কেরোসিন টিনের তৈরী নৌকায় চড়িয়া কয়েক মণ চাউল লইয়া বক্সাপীড়িতদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। বেকল কেমিক্যালের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র দাশগুপ্তও তাঁহার কারখানা হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া বক্সাবিধবন্ত অঞ্চলে গমন করেন।

প্রায় তৃইমাস পরে শ্রীযুত স্থভাষচন্দ্র বস্থা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দিবার জন্ম গেলে, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তা, তাঁহার কার্যাভাব গ্রহণ করেন। ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণের মত নিঃ স্বার্থ কর্মী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। কিন্তু সেবাকার্য্যের প্রধান চাপ পডিয়াছিল শ্রীযুত্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের উপর। তাঁহার অসাধারণ কর্মশক্তি এবং সংগঠনী শক্তি সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। শ্রীযুত সতীশ বাবু বেকল রিলিফ কমিটির গোড়া হইতেই ছিলেন এবং সাধারণ পরিচালনা ভার তাঁহার উপরই ক্রস্ত ছিল। শেষকালে তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কাজের ভার পডিয়াছিল। বেকল কেমিক্যালের কাজে তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব সত্ত্বেও তিনি মাসে একবার বা তৃইবার—আত্রাই কেন্দ্রে গমন করিতেন। তিনি একনিষ্ঠ ভাবে সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন এবং রিলিফ কমিটির কাজ শেষ না হওয়া পর্যান্ত স্থীয় দায়িত্ব ত্যাগ করেন নাই।

এই ব্যাপারে আমার নাম যে সমধিক প্রচারিত হইয়াছে, একত আমি কৃতিত। প্রকৃত পক্ষে, আমি নামমাত্র কর্মকর্তা ছিলাম। বত্তাসেবাকার্য্যের সাফল্যের জ্বত্ত দায়ী আমার বিজ্ঞান কলেজের সহক্ষিগণ, বিশেষভাবে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, মেঘনাদ সাহা এবং শ্রীষ্ত নীরেন্দ্র চৌধুরীর (বঙ্গবাসী কলেজ) মত নিঃস্বার্থ ক্ষিগণ।

"মানচেষ্টার গার্ডিয়ানের" বিশেষ সংবাদদাতা ১১ই নবেম্বর তারিখে বক্সাবিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে এক পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করেন:—

## भवर्गस्य विद्यापा क्रांज

"আমি উত্তর বঞ্চের বক্তাবিধ্বন্ত অঞ্চলে কয়েক দিন হইল আছি এবং যে সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ও শুনিতেছি, তাহা বেশ শিক্ষাপ্রদ।

"উত্তর বন্ধ গন্ধার বন্ধীপে, এই নিয়ভূমিতে প্রধান ফদল ধান; ইহার মধ্য দিয়া বছ নদী প্রবাহিত এবং সেই সমস্ত স্বাভাবিক জ্বল-নিকাশের পথ রোধ করিয়া আড়াআড়িভাবে রেলওয়ে লাইন চলিয়া গিয়াছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যান্ত এই অঞ্চলে প্রবল বর্ষা হয় এবং জ্বলের উচ্চতা অভ্তপূর্ব্ব রূপে বাড়ে। তাহার ফলে সমস্ত চাষের জমী জলমগ্র হয় এবং রেল লাইন পর্যান্ত জল উঠে। বক্তাবিধ্বন্ত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ছই হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক। ভগবানের রূপায় লোকের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। জ্বলে ড্রিয়া প্রায় ৬০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঘন বস্তিপূর্ণ প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল পরিমিত ছানে অর্জ্বেকের বেশী গৃহই ধ্বংস হইয়াছে। গ্রবাদি পশুর ব্যান্থ সমন্তই নই হইয়াছে এবং অন্ততপক্ষে ১২ হাজার গ্রবাদি পশুর মৃত্যু হইয়াছে। এতজ্বাতীত প্রায় ৫০০ শত বর্গ মাইল স্থানে, প্রধান ফসল (ধান্ত) প্রায় সম্পূর্ণরূপে নই হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বন্ধাবিধ্বন্ত অঞ্চলে ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী না হইলেও, উপেক্ষার যোগ্য নহে।

## গবর্ণমেন্টকে দোষ দেওয়া হইতেছে কেন ?

"এই বিপত্তি যথন ঘটে, তথন গ্রন্মেণ্টের সদক্ষণণ ব্যাবিধ্বন্ত অঞ্ল হুইতে বহুদ্রে দার্জিলিঙের শৈলশিথরে ছিলেন। তাঁহারা এথনও সেখানে আছেন। এই বিপত্তির যে প্রাথমিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা অবছার গুরুত্ব ব্ঝিতে পারেন নাই। ছর্দ্দশার প্রতিকারকক্ষে কোন রূপ কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া গেল। যেটুকু তাঁহারা করিলেন তাহাও যথেষ্ট নহে, এবং লোক্মতের চাপে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন সেটুকু তাঁহাদের করিতে হইল—অভ্যতপক্ষে বাংলার জনসাধারণের যনে এই ধারণা বছমূল হইল।

## স্থার পি, সি, রায়

"এইরপ অবস্থায় একজন রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক,—স্থাব পি, দি, রায় কার্যাক্রেরে অগ্রসর হইলেন এবং গবর্ণমেন্ট থে দায়িত্ব পালনে উদাসীক্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, দেশবাসীকে তাহাই করিবার জক্ত আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে সকলে সোৎসাহে সাড়া দিল। বাংলার জনসাধারণ একমাসের মধ্যেই তিন লক্ষ টাকা সাহায্য করিল। ধনী দ্বীলোকেরা তাঁহাদের রেশমের শাড়ী এবং গহনা দান করিলেন, গরীবেরা তাঁহাদের উদ্ভ পরিধেয় বন্ধাদি দান করিলেন। শত শত যুবক বন্ধাপীড়িত স্থানে সোকার্য্যের জক্ত অগ্রসর হইল। কাজটি কঠোর পবিশ্রমসাধ্য এবং ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে স্বাস্থ্যভবের আশ্বাভ আছে।

"গবর্ণমেন্টের প্রতি লোকের অসস্থোষ বৃদ্ধির আবও কারণ এই ধে, ভাহাদের বিশাস রেললাইন নির্মাণের ক্রটীই এই বক্সার কারণ,—বক্সার জল নিকাশের জন্ম উপযুক্ত ব্যবস্থা রেলপথ নির্মাণের সময় করা হয় নাই। এই অভিমত সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু বন্ধার প্রায় বেদ্ডু মাস পরে গ্রন্থিট এ সম্বন্ধে তদস্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

### শক্তিশালী ব্যক্তি

"স্থার পি, সি, রায়ের আহ্বানে সাড়া দিবার একটা কারণ,—বৈদেশিক সবর্ণমেন্টকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা, আর একটা কারণ তুর্গতদের দেবা করিবার প্রবৃত্তি। কিন্তু স্থার পি, সি, রায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার প্রভাবই ইহার প্রধান কারণ। স্থার পি, সি, রায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁহাকে গোঁড়া অসহযোগী বলা ষাইতে পারে না, কিন্তু তিনি একজন প্রবল জ্বাতীয়তাবাদী এবং গবর্ণমেন্টের কার্ব্যের তীত্র সমালোচক। শিক্ষক এবং সংগঠন কর্ত্তা হিসাবেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। একজন ইউরোপীয়কে আমি বলিতে শুনিয়াছি—'মিং গান্ধী বদি আর তুইজন স্থাব পি, সি, রায় তৈরী করিতে পারিতেন, তবে একবংসরের মধ্যেই তিনি স্বরাজ লাভে সক্ষম হইতেন'। একজন বাঙালী ছাত্র আমাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি কোন সরকারী কর্মচারী অথবা কোন অসহযোগী রাজনীতিক সাধারণের কাছে সাহাষ্য চাহিতেন,—তবে লোকে এক পয়সাও দিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু যথন স্থার পি, সি, রায় সাহাষ্য

চাহিলেন, তখন লোকে জানে যে অর্থের সন্থায় হইবে এবং এক পয়সাও অপব্যয় হইবে না।' কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজে স্থার পি, সি, রায়কে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে এবং আমি বুঝিতে পারিয়াছি কেন তাঁহার স্বদেশবাসিগণের তাঁহার উপর এমন প্রগাঢ় আস্থা। একদিন **एमियाम, वजानी** फ़िजरमत क्रम एमनामीत প्रमुख रह मर नुजन ७ भूताजन বস্ত্র স্থৃপীকৃত হইয়াছে, সেইগুলি তিনি সানন্দে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। **বেচ্ছানে**বকরা **তাঁহার সমু**থে সেইগুলি গুছাইতেছেন এবং বিভি**ষ** সাহায্যকেক্সে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পরদিন দেখিলাম, তিনি তুইজন তরুণ ছাত্রকে রাদায়নিক পরীক্ষায় দাহাঘ্য করিতেছেন,—আমার বোধ হইল শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতির সম্বন্ধ বর্ত্তমান। গবর্ণমেন্টের কথা যথন তিনি বলিলেন, তখন আমার মনে হইল যে, তাঁহার সমালোচনার বিষয়ীভূত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অধীনে কাব্রু করা বছগুণে শ্রেয়:। তিনি এমন আবেগময় ও উৎসাহী প্রকৃতির লোক যে. তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক সমালোচক হওয়া কঠিন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনায় যদি কাহারও মনে আঘাত লাগে, তবে তিনি এই ভাবিয়া ভৃপ্তিলাভ করিতে পারেন যে, সাধারণ সমালোচকদের ক্রায় তিনি দায়িত্ব এড়াইবেন না, বরং স্থযোগ পাইলে, নিজে দেই কর্দ্তব্যভার গ্রহণ করিবেন এবং শেষ পর্যান্ত তাহা স্থলস্পন্ন করিবেন। বন্যার প্রায় দেড্মান পরে আমি विश्वष श्रामश्रीन प्रिथिष्ठ श्रिनाम। वजात कन उथन नामिया शियाहि, কিছ ক্ষতির চিহ্ন স্থল্পট্ট বর্ত্তমান। বিভিন্ন স্বো-সমিতিগুলি অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছে। স্থার পি, সি, রায়ের 'বেঙ্গল রিলিফ সমিতি' তন্মধ্যে দর্বাপেকা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং ইহারা খুব শৃঞ্লার দহিত কাজও क्तिएडिइएनन । देश दाखरेनिक श्रिकान नरह, किन्त देशद हिमूत्रानी কর্মীদের মধ্যে দেখিলাম সকলেই অসহযোগী।

### সাহায্য সমিতির কর্মিগণ

"দাহাষ্য সমিতির কর্ম পরিচালনার ভার গ্রন্থ হইয়াছিল, একজন বাঙালী 
ব্বকের উপর (শ্রীযুত স্থভাষচক্র বস্থ)। ইনি প্রায় ছই বংসর পূর্ব্বে
দিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু পরে অসহযোগ আন্দোলনে
যোগ দিয়া সিভিল সাভিস ত্যাগ করেন। সেই অবধি ইনি রাজনৈতিক

আন্দোলনে সংস্ট আছেন। তাহার অধীনে প্রায় তৃই শত স্বেচ্ছাসেবক দাহাষ্যকেন্দ্রে কাজ করিতেছেন, ইহাদের বয়স ১৭ হইতে ২৫ বংসরের মধ্যে। সওদাগর আফিসের ক্ষেকজন কেরাণী তাঁহাদের প্রভূদের অফুমতি দইয়া এই সাহাষ্যকেন্দ্রে কর্মীরূপে যোগদান করিয়াছেন। চিকিৎসা বিভাগে কাজ করিবার জন্ম ক্ষেকজন ভাক্তারও ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবকই কংগ্রেস কর্মী। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গান্ধিজীর আহ্বানে সরকারী স্থল কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাদেব মধ্যে আমি একজন 'অসহ্যোগী' ভারতীয় খুষ্টান যুবককে দেখিলাম,—আর একজন হিন্দু যুবককে দেখিলাম, তিনি যুদ্ধের পূর্বের বিপ্লব আন্দোলনে জড়িত সন্দেহে অস্তরীণ হইয়াছিলেন।

"মোটের উপর প্রতিষ্ঠানটি ভাল বলিয়া বোধ হইল, স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মের আদর্শন্ত খুব উচ্চ বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা বিধ্বন্ত গ্রামগুলিতে স্বয়ং যান, নিজেরা সমন্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং গ্রামবাসীদের নিকট হইতে তাহাদের তংগত্র্দশা ও ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে তদন্ত করেন। তাবপর, তাঁহারা গ্রামবাসাদের যাহা প্রয়োজন তাহা নিজেরা গিয়া দিয়া আসেন অথবা গ্রামবাসীদের নিকটবর্ত্তী সাহায্যকেন্দ্র হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিবার জন্ম অহমতিপত্র দেন। এইভাবে গ্রামবাসীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে খাত্ম, ঔষধ ও বল্পাদি বিতরণ করা। হইয়াছে এবং গৃহনির্মাণের উপকরণ ও গোমহিষাদি পশুর খাত্ম বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্থ সমিতিও কাজ করিতেছে এবং গবর্ণমেন্টও অনেক কাজ করিয়াছেন ও কবিতেছেন। কিন্তু আমি অনুসন্ধানের ফলে ব্রিলাম যে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লোকের অভিযোগের কারণ আছে। তাহারা স্পিটই বলিল যে, এই সমন্ত ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের ষ্পেট মর্য্যাদা হাস হইয়াছে এবং অসহযোগীদের মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। স্থার পি, সি, রায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের উৎকৃষ্ট কার্য্যই ইহার প্রধান কারণ।

"আমি সকল রকমের লোকের দক্ষেই দেখা করিয়াছি এবং এ বিষয়ে কথাবার্ত্ত। বলিয়াছি। নিম্নপদক্ষ সরকারী কর্মচারী, লোকাল বোর্ডের কর্মচারী, উকীল, জ্বমিদার, রেল কর্মচারী, অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবক এবং গ্রামবাদী সকলেই নিম্নলিধিতরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। ছয় বংসর প্রেক ছোট রেল লাইনকে বড় লাইনে পরিণত করা হয়। ইহার ফলে জল নিকাশের পথ স্থানে স্থায় শতকরা ৫০ ভাগ সৃষ্টিত হয়।

ইহারই পরিণাম স্থরণ, ১৯১৮ সালে প্রবল বস্তা হয়, ১৯২০ সালে আরু একবার সামান্ত আকারে একটা বন্তা হয় এবং তাহার পর বর্ত্তমান বিপত্তি। স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ পুন: পুন: সতর্ক করিয়া দিলেও, গবর্ণমেন্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এখন গবর্ণমেন্টের রেলওয়ে বিশেষজ্ঞগণ, রেলওয়ে বাঁধই যে বন্তার জন্ত দায়ী এবং তাহার জন্ত বিষম কতি ইইয়াছে, তাহা স্থাকার করিতে চাহিতেছেন না। গবর্ণমেন্ট ছে স্থোগ হারাইয়াছেন, অসহযোগীর। সেই স্থায়াগ গ্রহণ করিয়া গ্রামবাদীদের ক্ষম করিয়া লইয়াছে। বেকল রিলিফ কমিটি খুব তৎপরতা ও সক্ষমতার সহিত কান্ধ করিয়াছে। বেলওয়ে বিভাগ ও তাহার কর্মচারিগণও খুব তৎপরতার কর্মচারিগণও শুব তৎপরতার কর্মচারিগণ পুব তৎপরতার কর্মচারিগণ পুব তৎপরতার কর্মচারিগণ পুব তৎপরতার সহিত সাহায় করিয়াছেন এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ পুবই পরিশ্রমসহকারে গ্রামবাদীদের ত্বংগ লাঘ্য করিয়াছেন, যদিও কোন কোন সরকারী কর্মচারিগ প্রতি ইর্ধার ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন।

"কিন্ত বেকল রিলিফ কমিটির ব্যবস্থার তুলনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির' ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। চারিটি সরকারী জিলা এবং চারিটি সরকারী বিভাগ বল্পা সাহায্যকার্য্যের সলে অভিত। কিন্তু তথাপি গবর্গমেন্ট কেবলমাত্র বাল্পা সাহায্য কার্য্যের জল্প কোন কর্মচারী নিযুক্ত করেন নাই; এ বিষম্প বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে শৃঞ্জা। বিধান করিতে পারেন, স্মেল্ডানেবকদের স্থপরিচালিত করিতে পারেন, এমন কোন দায়িত্বসম্পন্ন লোকও নাই। কোনকোন বিভাগ লোক পাঠান বটে, কিন্তু উহাদের কোন কাজ থাকে না। আবার, অল্প কোন কোন বিভাগের লোকও নাই, টাকাও নাই। জনরব শুনিলাম বে, ২০ হাজার টাকা মূল্যের বীক্ষ বিতরণ করিতে, কর্মচারীদের মাহিনা ও ভাতা বাবদ গ্রবর্গমেন্টের ২০ হাজার টাকা বায় হইয়াছে। এটা আহ্মানিক হিসাব মাত্র, পরীক্ষিত হিসাব নহে সত্য, কিন্তু আমি স্থচকে দেখিয়াছি, একজন ক্রমিবিশেষজ্ঞ অল্প ত্ইজন ক্রমিবিশেষজ্ঞের কাজ পরীক্ষা করিতেছিল, শেষোক্ত তুইজন বস্তুতঃ কোনকাজই করে নাই। স্কুতরাং পূর্ব্বোক্ত আহ্মানিক হিসাবের চেন্নে বেশী ধরচ হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নহে। (৩)

<sup>(</sup>७) शब्दश्रवस्त्र উक्ति व्यष्ट्रमानयाव नहर । উक्रश्रव वर्षातीय। बत्नर्क

## ষ্টেশন মাষ্টারের অভিজ্ঞতা

"একজন টেশন মাষ্টারের দকে আমার দাক্ষাং হয়, তিনি তাঁহার ছী ও ন্বজাত শিশুসহ একটি গ্রাম্য ষ্টেশনে ছিলেন। বক্তার জল বাড়িতে আরম্ভ করিলে তাঁহার স্ত্রী নিজেদের বাসা তাাগ করিয়া টেশনের টিকিট ঘরে আশ্রম লইতে বাধ্য হন। চারটি সাপও এই ঘরে আশ্রম লইমাছিল। ষ্টেশন মাষ্টার বলেন, তাঁহার ঘরের জানালার বাহিরে প্লাটফরমের উপরে একটা ছোট গাছ ছিল। সেই গাছের উপবে-২০টি সাপকে তিনি আল্লয लहेट (मरथन। अ अकत्न यक मान हिन, वनात कत्न मकतनहे বিবরচ্যুত হইয়া মাহুষের মতই উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভাল আরও বাড়িলে টেশন মান্তার আরও উচু জায়গার সন্ধানে বাহির হইলেন। লাইনের অপর দিকে গুদাম ঘর। সেখানে গিয়া সন্ত্রীক তিনি আশ্রয় লইলেন। ধানের বন্তার উপর তামাকের বন্তা ফেলিয়া যতদূর সম্ভব উচু করিয়া তাহার উপর জাহারা উঠিলেন। তথন বেলা ১টা। প্রদিন রাজি ৮টার সময় দেখা গেল জল আরও বাড়িয়াছে এবং তাঁহাদের আশ্রম স্থান পর্যান্ত পৌছিয়াছে। তাঁহারা জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। রাত্রি দশটাথ শিশুটির মৃত্যু হইল। তারপর জল কমিতে লাগিল। পাকা টেশনঘরে থাকিয়া টেশন মাটারেরই যদি এই অবস্থা হয়, তবে দরিত্র গ্রামবাদীদের কি অবস্থা হইয়াছিল, অনুমানেই বুঝা যাইতে পারে। তাহাদের কুঁড়ে ঘর ও মাটীর দেওয়াল বক্তার প্রথম আঘাতেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অনেকে গাছের উপর আশ্রয় লইয়াছিল এবং অনাহারে ছুই তিন দিন কাটাইবার পর কন্মীরা নৌকা লইয়া গিয়া তাহাদের নামাইয়া আনিয়াছিল। আমি স্থানীয় একজন স্কৃত্র জমিদারের কথা ভনিয়াছি। তিনি নিজের নৌকা লইয়া উদ্ধাব কার্য্য করিতেছিলেন। বক্সার বিতীয় দিনে তিনি দেখেন, একটি ঘর তথনও টিকিয়া আছে। আর তাহার মধ্যে ছুইটি মুরগী, একটি শিয়াল, একটি শশক, হুইজন মানুষ এবং কতকগুলি সাপ আশ্রম লইয়াছে।

বলিয়াছেন বে গবর্ণমেণ্ট বখন কোন সাহায্য কার্য্যে অর্থব্যর করেন, তখন ভাহার প্রায় অর্থাংশই অপব্যয় হয়। (এফ, এইচ জ্ঞাইন, কলিকাতা রিভিউ, ১৯২৮, আগষ্ট, ১৪১—৪৭ পু: ক্রষ্টব্য।)

"গবর্ণমেন্টের জানৈক সদস্য সেদিন বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট দাতব্য প্রতিষ্ঠান নহে। তিনি যদি বক্সাবিধ্বস্ত স্থানগুলি দেখিতেন এবং গ্রামবাদীদের অসীম তুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতেন, তবে তিনি এই সময়ে এরূপ কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন।

# গবর্ণমেন্টের কোথায় কর্ত্তব্যচ্যুতি হইয়াছে

"প্রকৃত কথা এই যে, ষথন গ্রব্মেণ্টের উদার ও মুক্তহন্ত হওয়া উচিত ছিল তথনই তাঁহারা অতি সাবধানত! অবলম্বন করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীদের कीवत्नाभाग नहे इरेग्रा निग्नाहिल, তাহাদের মূলধন সামান্য याश किছু हिल, ধ্বংদ হইয়াছিল এবং ভয়ে তাহারা বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে এমন লোকের প্রয়োজন ছিল, যিনি তাঁহাদের প্রাণে সাহস স্ঞার এবং তাহাদের সঙ্গে সহাত্তভৃতি প্রকাশ করিতে পারেন এবং যথাসাধ্য তাহাদের বিপদে সাহাঘ্য করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে পারেন। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের সাধ্যাত্মসারে এই কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রবর্ণমেন্ট তাঁহাদের প্রয়োজনামুরূপ অর্থ দেন নাই, গ্রামবাদীকে বিশেষ কোন ভরদাও তাঁহারা দিতে পারেন নাই। স্থতরাং 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটির' উপরেই এই কাজ করিবার ভার পড়িয়াছিল এবং স্থার পি, দি, রায় যে বীক্ষ বপন করিয়াছেন, তাহার স্থান্দ অসহযোগীরাই ভোগ করিবে, ভোগ করিবার যোগ্যতাও তাহাদের আছে वर्षि। ज्ञानीय मयन्त्र मत्रकाती कर्यकातीहे ज्ञामारक वनिरमन रह. খেচ্ছাদেবকেরা গ্রামবাদীদের কতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে এবং আগামী নির্বাচনে তাহারা স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ পালন করিবে। জনৈক সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে একটি কুলু সাহায়া কেন্দ্র विश्वाहिनाम। त्रथात्न धामवामौता न्याहेर जामानिगत्क वनिन, त्व गास्ती মহারাজ (এখন আর 'মহাত্মা গান্ধী' নহেন, 'গান্ধী মহারাজ') এবং ভাহার শিশুগণ গ্রামবাদীদিগকে বকা করিয়াছেন, আগামী নির্বাচনে তাহারা গান্ধী মহারাজের পক্ষে ভোট দিবে। ইউরোপীয় কর্মচারীদের পরিবর্ত্তে তাহারা ভারতীয় কর্মচারীদের চাহে, কেন না তাহারা গান্ধী মহারাজের স্বেচ্ছাদেবকদের মত তাহাদের অভাব অভিযোগ বুঝিতে পারিবে এবং দহাত্ত্তি প্রকাশ করিবে। তাহার। বলিল যে বরাজ যত

শীত্র সম্ভব আহক, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা, কেন না স্বরাজের জামলে তাহারা স্থা হইবে। আমি আরও ত্ইদিন গ্রামে কটাইরাছিলাম, প্রথম দিন জনৈক অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে, দিতীয় দিন জনৈক অভিজ্ঞ ভারতীয় কর্মচারীর সঙ্গে। প্রত্যেক স্থানেই আমি ঐরূপ কথা শুনিতে পাই। গ্রামবাসীদের মনে পূর্বেষ ধদি বা কিছু সংশয় থাকিয়া থাকে, এখন আর তাহা নাই। তাহারা বিখাস করে যে অসহযোগীরাই তাহাদের প্রকৃত বন্ধু, সরকারী কর্মচারীরা নহে। সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাও তৃঃথের সঙ্গে স্বীকার করিলেন যে, বাংলার গ্রামে ইহাই এখন প্রচলিত ধারণা।

"আমার মনে এই ভাব আরও দৃঢ় হইল, কেন না যে সব গ্রামের কথা বলিতেছি সেঞ্জলি মোটেই রাজনৈতিক হিসাবে উন্নত নহে। এই অঞ্চল সাধারণত: অন্তর্নত, গ্রামবাদীরা দরিত্র, অশিক্ষিত, সরল-প্রকৃতি, এবং ভীকা। ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান।

"আমি বলিয়াছি যে পাঞ্জাবে গুরু-কা-বাগের ব্যাপাবে অসহযোগ জয়লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশেও এই বন্ধা সেবাকার্য্যের ভিতর অসহযোগ আন্দোলন আরও একবার জয়লাভ করিল।"

মি: সি, এফ, অ্যানভূজ একাধিকবার বক্তাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তিনি সংবাদপত্তে এই বিষয়ে ৪টি প্রবন্ধ লিখেন। তাহ। হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইল।

"আমরা স্থার্থ ভ্রমণপথে কয়েকটি গ্রামের মধ্য দিয়া গেলাম এবং দহজেই দেখিতে পাইলাম—বেলল রিলিফ কমিটির কর্মীরা কিরপ প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছে। তাহারা গ্রামবাসীদের গৃহ পুনর্নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে তাহাদের সাহায্যেই এই গৃহনির্মাণ কার্য্য হইয়াছে। এই ভ্রমণকালে, তাহাদের প্রচেষ্টা যে কতদ্র পর্যন্ত বিভাত হইয়াছে, তাহাই দেখিয়া আমি বিন্মিত হইয়াছি। রেলওয়ে লাইন হইতে দ্রেনিভ্ত গ্রামেও আমেও আমি গিয়াছি এবং সেখানেও তাহাদের সেবার হক্ত প্রারিত হইতে দেখিয়াছি। কর্মীরা যেন সর্বজ্ঞগামী, এবং তাহাদের কাজ যেমন স্বল্প ব্যয়ে নির্বাহিত হইয়াছে, তেমন ফলপ্রদও হইয়াছে। যতই ঐ সব কাজ আমি দেখিয়াছি, ততই আমার মনে উচ্চ ধারণা অলিয়াছে। বস্ততঃ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না বে, ডাঃ পি, সি, রায় এবং তাঁহার

সহকারিবৃন্দ শ্রীষ্ত দাশগুপ্ত, ডা: সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক এস, এন, সেনগুপ্তের উৎসাহ ও প্রেরণায় যে কাজ হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান ভারতে মানবের তুঃখত্দিশা দূর করিবার জন্ম একটি সুমহৎ প্রচেষ্টা।

"স্বেচ্ছাদেবকদের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাও অপূর্ব। তাহাদের আনেকে আমাকে বলিয়াছে যে, মানবের ত্র্দশা ও সহিষ্ণৃতাশক্তির যে জ্ঞান তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাদের জাবনের আদর্শই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। গভীর বিপদের মধ্যেও গ্রামবাদীরা যে সম্ভোষ ও সহিষ্ণৃতার পরিচয় দিয়াছে, স্বেচ্ছাদেবকরা আমার নিকট শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছে।

"সাস্ভাহারে বেকল রিলিফ কমিটির প্রধান কর্মকেন্দ্রে তাঁহাদের কার্যাপদ্ধতি আমি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং তাহা যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি চমৎকৃত ইইয়াছি। ইহা ঠিক যেন কোন ব্যবসায়ী ফার্ম্মের প্রধান আফিস। কাগজপত্র যথারীতি রাথা হয় এবং হিসাব নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমি সাধারণকে নিশ্চিতরূপে জানাইতে পারি য়ে, সাহায়্য কার্যের জক্ত বে অর্থ দান করা হইয়াছে, তাহার একটি পয়সাও অপব্যয় হয় নাই। সাহায়্য বিতরণ ও পরিদর্শন প্রভৃতির জক্তও য়তদ্র সম্ভব কম ব্যয় করা হইয়াছে। যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইয়ার আশহা নাই। শেশ্রেই বিশাস য়ে, এই নৃতন রেলওয়ে বাঁধের জক্ত দেশের শাভাবিক জল-নিকাশের পথ কর্ম হইয়াছে। ইহা শ্ররণ রাথা প্রয়োজন ষে রাজসাহী জেলার আত্রাই-পাতিসার অঞ্চলে প্রায়্য একমাসকাল জল দাড়াইয়াছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের সমস্ত ফ্সল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

"এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বের, কলিকাতান্থিত বেকল রিলিফ কমিটির গঠনকর্ত্তাগণ এবং বহাাবিধবন্ত অঞ্চলের কর্মিগণ সকলকেই আমি প্রশংসা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাদের মধ্যে অনেকে বস্থার প্রথম হইতে এই অক্টোবর মাস পর্যান্ত ক্রমান্ত ক্ষরান্তভাবে কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের পরিশ্রম কাজের বিস্তৃতির সঙ্গে ক্রমেই বাড়িতেছে। গ্রামে গ্রামে খ্রিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং উপযুক্ত আহার্য ও বিশ্রামের

অভাবে অনেক কর্মী অস্কুই ইইয়া পড়িয়াছেন। সাহায্যকেক্সের হাঁসপাতালে এই সব কর্মীদের চিকিংসা করা হইয়াছে এবং স্কুই হইয়াই প্রশংসনীয় সাহসের সহিত তাঁহারা পুনরায় কর্মে যোগ দিয়াছেন।"

বর্ত্তমানকালে ষতদ্ব স্মরণ হয়, এরণ ভীষণ বক্তা ইতিপূর্ব্বে স্মার হয় নাই। ছয় সাত বংসর পূর্বেই হাব বিববণ লিপিবছ হইয়াছে। এই বংসরের (১৯০১) সেপ্টেম্বর মাসেও স্থার একটি প্রবল বক্তা উদ্ভর ও পূর্বে বঙ্গোংশ বিধ্বন্ত করিয়াছে। ইহা ভীষণতা, ধ্বংসের পরিমাণ এবং বিস্তৃতিতে পূর্বের সমন্ত বক্তাকে স্মতিক্রম করিয়াছে। হিমশিলার মত ইহা সমূবে যাহা পাইয়াছে, সমন্তই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ১৯২২ সালেব বন্থা সাহায্য কার্য্যে একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। "বাংলায় বন্থা ও তাহা নিবারণের উপায়" নামক একটি প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি বলিয়াছেন:—

"কয়েক বংসর পূর্বে বাংলাদেশে প্রবল বক্তা হইয়া গিয়াছে। গভ বংসরেও আর একটি বক্তা হইয়াছে।

"সংবাদপত্রেব বিবরণে দেখা যায়, ব্রহ্মপুত্র নদীব গর্ভে প্রায় ২৫ হাজার বর্গ মাইল স্থান গত বংসর (১৯৩১) ভীষণ বলায় বিধনন্ত হইয়াছিল। স্বরণীয় কালের মধ্যে এরপ বলা এদেশে আর হয় নাই। এই অঞ্চলে লোকবসতির পরিমাণ প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ৮ শত। স্থতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বলায় প্রায় বিশ লক্ষ লোক ক্ষতিপ্রন্ত হইয়াছে এবং প্রায় ৪ লক্ষ গৃহ বিধনন্ত হইয়াছে। লেখকের বল্পা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আছে (তাঁহার বাড়ী বল্পাণীড়িত অঞ্চলে) এবং সংবাদপত্রে যে বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে এই বলায় বাংলাদেশের ৮ কোটী হইতে ১০ কোটী পর্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক বাড়ীর মূল্য গড়ে ২০০ শত ইইতে ২৫০ শত টাকা ধরিয়া এই হিসাব করা হইতেছে। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ এর চেয়ে বেশী হইবারই সম্ভাবনা।" (মডার্প রিভিউ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২)।

আমি পুনর্বার বতাপীড়িতদের সাহায্য কার্য্যের জত্য আহত হইলাম এবং সক্ষতীতাণ সমিতি ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ক্যায় এবারও আমাদের সাহায্যের আবেদনে লোকে সাড়া দিল। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা এবং অর্থাভাবের জতা, লোকের সন্তুদয়তা সত্ত্বেও পূর্ব্বের মত অর্থ পাওয়া গেল না। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাইডেছি বে, খুলনা ত্তিক্ষ, উত্তরবন্ধের বন্ধা, এবং বর্ত্তমান বন্ধা সকল সময়েই ইউরোপীয় মিশনারীদের নিকট হইতে আমি অর্থসাহায় ও সহামুজ্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়াছেন। কেছ কেহ অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করিবার জ্বন্ধ বন্ধাপিত অঞ্চলে গিয়াছেন এবং সংবাদপত্রে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দিধা করেন নাই।

এবারও বিজ্ঞান কলেজের গৃহে সফট্রাণ সমিতির কার্য্যালয় থোলা হইয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে শ্রীয়ৃত সভীশচন্দ্র লাশগুপ্ত, পঞ্চানন বস্ত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতির মত কন্মীদের সাহায্য আমি পাইয়াছিলাম। ইহারা নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিয়াও প্রভাত হইতে বাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যাপ্ত কার্য্য করিতেন। প্রধানতঃ কাঁথি ও তমলুক হইতে আগত একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের কার্য্যে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। বল্লাব প্রথম অবস্থায় বিশ্বস্ত অঞ্চলে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রাপ্তর্তাব হইয়াছিল ক্ষিপ্ত এইসমন্ত ত্যাগী কন্মীরা "অজ্ঞাত যোদ্ধার" মতই সে সব বিপদ গ্রাহ্য করেন নাই। মানবসেবার আহ্বানে সাড়া দিয়া য়্লল কলেজের ছাত্রগণ এবং জনসাধারণও অর্থসংগ্রহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কয়েকমাস পর্যান্ত একটা অপূর্ব্ব দৃষ্য দেখা গিয়াছিল—ছোট ছোট বালক বালিকারা পর্যান্ত বিজ্ঞান কলেজে তাহাদের সংগৃহীত অর্থ দান কদ্বিবার জন্ম আসিত।

গবর্গনেন্ট তাঁহাদের অভ্যাসমত তুর্দ্ণাগ্রন্ত লোকদের কাতর চীংকারে কর্ণপাত করিলেন না। দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের স্তন্তে বক্সাবিধ্বন্ত অঞ্চলের তুঃধর্ত্দশার কথা সবিস্তারে প্রকাশিত হইতেছিল। স্থতরাং তৃতিক্ষ, বক্সা প্রভৃতির প্রতিকারের ভার শাসন-পরিষদের যে সদস্থের উপর, তিনি স্পোলাল সেলুন গাড়ীতে এবং ষ্টামলঞ্চে চড়িয়া বক্সাপীড়িত অঞ্চল দেখিতে গেলেন। কিন্তু সদস্য মহাশয়ের নিজের চোধকাণ রুদ্ধ, অধন্তন কর্মচারীদের চোধকাণ দিয়াই তিনি দেখাশোনা করেন। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিট্রেট, নিজের সিভিলিয়ান সেক্রেটারী—ইহারাই তাঁহার বার্দ্ধাবহ ও মন্ত্রণাদাতা। তৃর্ভাগ্যের বিষয় এবারে মিঃ গাইনের মত সংবাদপত্রের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না, যিনি বক্সাবিধ্বন্ত অঞ্চলের ছব্ছ বর্ণনা করিতে পারেন। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বক্সাপীড়িত অঞ্চলে

পূর্ব্ব বৎসর হইতেই ছডিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই অঞ্চলের প্রধান ক্ষসক পাটের দর কমিয়া যাওয়াতেই ছডিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের জ্বনৈক সদস্য পূর্বেই বলিয়াছিলেন, যে গবর্ণমেন্ট দাতবা প্রতিষ্ঠান, নয় এবং দান করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। স্বতরাং বত্যায় লোকের যে অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা লঘু করিয়া দেখাইবার চেটা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাভাবিক। রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাঁহার ইন্ডাহারে বলেন,—

"বর্ত্তমানে কোন ত্র্ভিক্ষ নাই, যদিও কিছু সাহায্য করিবার প্রয়োজন আছে। গবর্ণমেণ্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সকলেই সে সাহায্য করিতেছেন।"

অনাহারের দৃষ্টাস্কও তাঁহার চোথে পড়ে নাই !

"সংবাদপত্ত্বের সংবাদদাতারা যে সমস্ত আশকাজনক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা যে অতিরঞ্জিত, বক্সাণীড়িত স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পাবা গেল। যদিও এখনও কতকগুলি লোককে সাহায্য করিবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে।"

জনৈক ইংরাজ ধর্মযাজক কিন্তু বক্তাপীড়িত অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে
নিমলিথিতরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

"ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু (১৯৩১, ২৯শে সেপ্টেম্বর)—

"আপনার ২৩ শে সেপ্টেম্বর (১৯৩১) বুধবারের সংখ্যায় বাংলার বঞার অবস্থা সম্পর্কে যে সরকারী ইন্ডাহার প্রকাশিত হইয়াছে, ভাহা আমি খুব মনোযোগের সহিত পড়িলাম। ইন্ডাহার পড়িয়া বোধ হইল যে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মহাশয় পাবনা, বগুড়া, এবং রংপুর জেলায় সাতদিন জ্বতগতিতে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' হইতে তিনি সরকাবী ইন্ডাহারে বঞার বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিশ্বৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

"তাঁহার সাহস প্রশংসনীয় হইলেও বিচারবৃদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। পাবনা জেলা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বেড়া এবং বনওয়ারী নগরের বিল অঞ্চল সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক। আমি এই অঞ্চলে সম্প্রতি তিন সপ্তাহ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি এবং নিজের সামর্থ্যামুসারে সাহায়্য কার্মণ্ড করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, অনেক স্থলেই, বিশেষতঃ

বিল অঞ্চলে ও ইচ্ছামতী ও চিকনাই নদীর নিকটে, আউস ও আমন ধান
বস্তায় ড্বিয়া গিয়াছে এবং দরিক্র গ্রামবাসীরা কাঁচাধান বেটুকু পারে রকা
করিবার চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য উহা গরুর খাদ্য ছাড়া আর কোন
প্রাক্তনে লাগিবে না। মাননীয় সদক্ত মহাশয় বলেন, 'ঐ অঞ্চল
আনাহারের কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পান নাই।' তিনি ও ওাঁহার দলবল
বেখানে লঞ্চে ছিলেন, সেখানে হয়ত অনাহারের দৃষ্টান্ত ছিল না। বদি
ভিনি তুই একদিনও থাকিতেন এবং আমার মত গ্রামের ভিতরে বাইতেন,
ভাহা ছইলে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন বে শত শত লোক অনশনে,
আর্কাশনে আছে। অনেক স্থলে আমি দেখিয়াছি যে, তিনদিনের মধ্যে
একবার আহার, সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য। আমি যে সমন্ত গ্রামে গিয়াছি এবং
যে সব লোককে সাহায্য করিয়াছি, তাহাদের নামের তালিকা দিতে পারি।
ঐ সব স্থান অসীম ত্র্দশাগ্রন্ত।

… "বক্সা সাহায্যের জক্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আপাততঃ

জমা করিয়া রাথার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত তৃঃপিত

হইলাম। তৃর্দ্দণাগ্রন্তদের মধ্যে খাত্য-সাহায্য বিতরণ করিবার এই সময়

এবং যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তন্মতীত আরও অর্থ এই উদ্দেশ্যে এবং বৃদ্ধ ও

বৈধের জক্ত প্রয়োজন; গ্রন্দেন্টকে সেই কারণে আমি পরামর্শ দিই য়ে,

তাহারা বীজ্ঞশন্ত এবং চাষের বলদ প্রভৃতির জক্ত ঋণদান কার্য্য চালাইতে

খাকুন। বক্তার অধিকাংশ গো-মহিষাদি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সাধারণের

নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে তুর্গতদের সাহায়্যের

জক্ত বিতরণ করা হউক।"

পাবনা, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১ (রেভা:) অ্যালান, জে, গ্রেস

মি: এইচ, এস, স্থাবদী বক্তাপীড়িত অঞ্চল পরিশ্রমণ করিয়া 'ষ্টেটস্ম্যানে' একখানি স্থার্ঘ পত্র লেখেন (২২ শে অক্টোবর, ১৯৩১)। তাহাতে তিনি বলেন যে,—"শ্বরণীয় কালের মধ্যে বাংলায় এরপ ভীষণ বক্তা আর হয় নাই।"

"জ্বনৈক ভারতীয় পত্রলেথক" রেভা: গ্রেসের উক্ত পত্রের উপর নিয়ুলিবিত মন্তব্য প্রকাশ করেন (৩০ শে সেপ্টেম্বর, ষ্টেট্সম্যান):—

"পত মকলবারের টেটসম্যানে বক্তাপীড়িত অঞ্চলর অবস্থা সম্বন্ধে পাবনার ব্রেক্তাঃ অ্যালান গ্রেসের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাংলা গর্শমেন্টের রাজন্ম বিভাগের সদক্ত মহাশয়কে বিত্রত করিয়া তুলিবে। মিশনারী মহাশ্বর রেভেনিউ সদক্তের উক্তির তীত্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন ধে, অনাহারের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই—সরকারী ইন্তাহারের এই বর্ণনা সভ্যানহে। মিঃ গ্রেসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, কোন কোন স্থানে লোকে তিন দিনে একবার আহার করাটা সৌভাগোব বিষয় ধালীয়া মনে করে। সরকারী ইন্তাহারের এইরূপ প্রতিবাদ যদি কোন ভারতবাসী করিতেন তবে তাহা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মিখ্যা প্রচায় কার্য্য বলিয়া অগ্রাছ হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বা অপর কেহ মিঃ গ্রেসকে সেই দলে ফেলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। তাহার সময়োচিত ও সাহসিকতাপূর্ণ উক্তি দেখাইয়া দিয়াছে যে, সরকারী ইন্তাহারে মাঝে মাঝে যে সব বিবৃত্তি করা হয়, তাহা একরূপ অসার। এবং আরও তঃধের বিষয় এই বে, এই ইন্ডাহার একজন বাঙালী সদক্ষের তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। এই বাঙালী সদস্যে মহাশয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ দেশের সর্বের্যাচ বিচারালয়ে বিচারপতির কার্য্যে যাপন করিয়াছেন।…… "

আমার মতে লেখক আসল প্রশ্নটাই এডাইয়াছেন। রেভেনিউ সদস্তের পদে ঘটনাচক্রে একজন বাঙালী ছিলেন। আসলে বর্তমান শাসনপ্রণালীই যে শোচনীয় অবস্থার জ্বলু দায়ী, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আর অধিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করিয়া আমি শুধু এখানে শ্রীযুত সতীশ চক্র দাশ গুপ্তের বর্ণনা উদ্ধৃত করিব। তিনি নিক্ষে বক্তা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন, শারীরিক অস্কৃতা সত্ত্বেও পদত্রজে শ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দেখেন।

"একটি গ্রামে, একটি পবিবার ব্যতীত সমন্ত লোককে আমি কুমুদ ফুলের মূল থাইয়া জীবন ধারণ করিতে দেখিয়াছি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহারা আরু কাহাকে বলে জানিতে পারে নাই। গ্রামে অনাহারেও লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মেয়েরা ছির বল্ধ পবিয়াছিল, পুরুষেরা তুর্বল ও নৈরাশ্রপ্তার, বালক বালিকাদের স্বাস্থ্য শোচনীয়। আমি যখন গিয়াছিলাম, দেখিতেও পাইলাম যে, কতকগুলি বালক বালিকা কুমুদ ফুলের মূলের সন্ধান করিতেছে। এবং মেয়েরা গৃহে উহাই থাত্যের জ্বন্ত সিদ্ধ করিতেছে। টালাইলের বাসাইল থানার অন্তর্গত চাকদা গ্রামের এই অবস্থা। বন্ধা বিধ্বন্ত অঞ্চলে এমন শত শত গ্রাম আছে, যাহার অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। যেখানে

কুমুদ ফুল হয় না, অথবা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, সেখানে লোকে কলা পাতার আঁশ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।"

শীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্তও বক্যাপীড়িত অঞ্চলে লোকের অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি লোকের বাড়ীতে রন্ধনশালার ভিতরে গিয়া, তাহারা কি খাইয়া বাঁচিয়া আছে অমুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন।

"একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া ক্ষিতীশ বাবু এককোণে ছইখানি ইক্ষ্থত দেখিলেন। গৃহস্বামী ক্ষিতীশ বাবুকে তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিলেন যে উহা ইক্ষ্থত নহে, কদলীর ডগা মাত্র। এগুলি চাঁচা হইয়াছে, সেজত ইক্ষ্র মত দেখাইতেছে। সোজা কথায় ওগুলি 'নকল ইক্ষ্ণত'। ছোট ছেলে মেয়েরা যথন কাঁদে এবং তাহাদের খাইতে দিবার কিছু থাকে না, তথন উহা ইক্ষ্থত্তের মত ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহাদের দেওয়া হয়। তাহারা সেগুলি চিবাইয়া রস পান করে। এই ভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং আর কাঁদে না। শিশুরা চিবাইয়া যে ছোবড়া ফেলিয়া দিয়াছে, তাহাও ক্ষিতীশ বাবুকে দেখানো হইল। ক্ষিতীশ বাবু প্রশুলি লইয়া আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞান কলেজে উহা দেখানো হইতেছে।

"তার পর ক্ষিতীশ বাব্ আর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। রেখানে রামাঘরে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তুইটি ছোট ছেলে এক কোণে বসিয়া গোপনে কি যেন খাইতেছে। ক্ষিতীশ বাব্ জিনিষটা কি জানিতে চাহিলেন এবং থালাখানা বাহিরে লইয়া আসিলেন। দেখিলেন, ছেলেরা কি একটা আটার মত জিনিষ খাইতেছিল। ছেলেদের বাপ ব্যাইয়া দিল, উহা কচ্ সিদ্ধ মাত্র। উহার সব্দে লবণও ছিল না। বাপ যখন কথা বলিতেছিল, সেই সময় একটা ছয় বংসরের মেয়ে আসিয়া থালা হইতে তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। ছোট ছেলেদের জ্বন্ত খানিকটা রাখিবার জ্বন্ত মেয়েটিকে বলা হইল, কিন্তু কথা শেষ হইবার পুর্বেই সে বাকীটুকু এক গ্রাসে খাইয়া ফেলিল। ছোট ছেলে তুইটি হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ওইটুকুই ছিল শেষ সন্থল। বাপ বেচারা রামা ঘর হইতে পাত্র আনিয়া দেখিল, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।"

দৈনিক সংবাদ পত্র হইতে উদ্ধৃত ঐ সমন্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, দেশের শাসন প্রণালী কি ভাবে চলিতেছে। ঐ সমন্ত বর্ণনাই প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন ক্রিতেছে, উহার উপর কোনরূপ টীকা নিম্প্রয়োজন। কিন্ত তথাপি সাম্রাজ্যবাদের কবি তাঁহার 'ভারতীয় অভিজ্ঞতা' লইয়া নিম্নোক্ষত অর্থহীন বাজে কবিতা লিখিতে কুন্তিত হন না। ঐশুনি বোধ হয় স্বদেশবাসী এবং বিশ্ববাসীদের মনকে প্রতারিত করিবার জন্তু।

শ্বেতাব্দের দায়িত্ব ভার মাথায় তুলিয়া লও ; (ক)

ফুর্ডিক্ষ পীড়িতদের ত্মন্ন দাও,
রোগ পীড়া দ্র কর ;

শ্বেতাক্দের দায়িত্ব ভার মাধায় তুলিয়া লও,
রাজাদের তুচ্ছ শাসনের প্রয়োজন নাই।

(ইংরাজী কবিতার অফুবাদ)।

১৯২২ সালের উত্তর বন্ধ বন্ধা সন্ধন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া আমি বলিয়াছি,—"প্রজাদের আবেদন গ্রাহ্ম করিয়া যদি রেলওয়ের সন্ধীর্ণ কালভাটগুলি বড় সেতৃতে পরিণত করা হইত, তবে এই বন্ধা নিবারণ করা যাইত, অন্ততপক্ষে ইহার প্রকোপ বছল পরিমাণে হ্রাস করা যাইত।" বর্ত্তমান বৎসবের বন্ধাও এমন ভীষণ হইত না যদি পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া জল নিকাশের পথ করা হইত। সম্প্রতি এই বিষয়ে একখানি সময়োপযোগী পৃত্তিকা আমার হত্তগত হইয়াছে। লেখক বিষয়টি খুব যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, স্বতরাং এবিষয়ে তাঁহার কথা বলিবার অধিকার আছে। আমি এ পৃত্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৯২২ সালের উত্তর বঙ্গের প্রবল বন্তা অনেকের চোখ খুলিয়া

দিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার বেণ্টলী তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বলে

আবিষ্কার করেন যে ই, বি, রেল পথ (বিশেষতঃ নৃতন সারা-সিরাজগঞ্জ
রেল পথ) নির্মাণের গুরুতর ক্রটীই ইহার কারণ। এই সমন্ত রেল পথে
সকীর্ণ কালভার্ট এবং ক্ষুদ্র অপরিসর সেতৃ থাকাতেই জল জমিয়া বল্তার
পথ প্রশন্ত করে। এই বল্তারই আহ্যক্তিক ফল ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং
অক্তান্ত মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ। কিন্তু এই বল্তা ও মহামারীর ফল
ভোগ করে দরিদ্র মৃক কৃষককুল, এই আত্মপ্রচার ও বড়মাহ্যীর যুগে

<sup>(</sup>ক) আমি যথন এই অংশের প্রফ দেখিতে ছিলাম, তথন (১১।৬।৩২) স্থার স্থামুয়েল হোর ভারতীয় সিভিল সার্ভিদের, যে গুণগান করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কৌতৃক বোধ করিলাম। প্রত্যুত্তর স্বরূপে আমার বহির এই অংশ তাঁহাকে উপহার দিতে ইছে। হইতেছে। এই আস্থারিমা কীর্ত্তনের প্রহদন কবে শেব হইবে ?

ষাহাদের অন্তিম বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ জলশক্তি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ভার উইলিয়াম উইলকক্স্ যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মারা বাঁধ নির্মাণ করিবার নীতির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে। তব্, এই সমন্ত অপকার্য্য নিবারণ করিবে কে? কত দিনেই বা তাহা নিবারিত হইবে? পক্ষাস্তবে, 'ভবিশ্বং ব্যার বিশ্বন্দে সতর্কতার ব্যবস্থা স্থরূপ' আরও বেশী বাঁধ নির্মিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।" (খ)

উত্তর ও পূর্ব বন্ধের সাহসী কৃষককুলই গবর্ণমেন্টের প্রধান সহায় ও শক্তি শব্দপ,—কেননা ইহারাই পাট চাষের দ্বারা ঐশ্ব্য উৎপাদন করে এবং ইহারাই আমদানী ব্রিটিশ বস্ত্রজাত ও অক্সাত্র পণ্য দ্রব্যের প্রধান ক্রেডা। গবর্ণমেন্ট এই দরিদ্র ও অসহায়দের মশা মাছির মত ধ্বংস হইতে দিতেছেন।

দরিত্র মৃক রাষতের। যে ক্ষতি সহ্ করিয়াছে, তাহা অপরিমেয়।
আনেক স্থলে তাহাদের গোমহিষাদি পশু এবং বাজী ঘর বন্তায় ভাসিয়া
গিয়াছে। ভারতগবর্ণমেন্ট সমস্ত পাট শুক্ষই নিজের। গ্রহণ করেন এবং
গত কয়েক বৎসরে তাঁহারা প্রায় ৪০।৫০ কোটী টাকা এই বাবদ লইয়াছেন।
যদি এই বিপুল অর্থের শতকরা এক ভাগও তুর্গতদের সাহায়্যার্থে ব্যয় করা
হইত, তবে তাহারা হয়ত বাঁচিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে অন্ত দিকে যে
সব অমিতব্যয়িতা অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা সম্ভবপর হইত না।

বাংলা দেশে প্রায়ই যে সব বক্সা ও ছুর্ভিক্ষ দেখা দ্যে, তাহা হইতে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। আমাদের জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ কি এবং জাতীয় জীবনের বিকাশের পথে এই বাধা বিপত্তির বিক্তমে আমরা কিরূপে সংগ্রাম করিতে পারি, তাহা এই সব বক্সা ও ছ্রিক্তের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা গবর্ণমেন্ট বক্সার ধ্বংসলীলা ও জচ্জনিত অপরিমেয় ক্ষতি লঘু করিয়া দেখাইবার জন্ম ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট বক্সা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতি সম্বন্ধে হাস্থকর বিবরণ প্রকাশ করেন এবং একটি নিখিল বন্ধ সাহাষ্য ভাণ্ডার খোলাও প্রয়োজন মনে করেন না।

<sup>(4)</sup> The Bengal flood. 1931,—by Sailendra Nath Banerjee, Member, Board of Directors, Central Co-operative Anti-Malaria Society Ltd, pp. 3-4.

গবর্ণমেন্ট যদি তাঁহাদের সরকারী দস্তর মাফিক সাহায্য কার্য্যের বন্দোবন্ত করিতেন, তাহা হইলে সাহায্য কার্য্যের জন্ম প্রদন্ত অর্থের কতটা অংশ বড বড় কর্মচারীদের মোটা মাহিনা ও গাড়ীখরচা বাবদ ব্যয় হইত ? খুব সম্ভব আসল কাজ অপেক্ষা পরিদর্শনের কাজেই বেশী টাকা লাগিত। বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজই অধিকতর স্বল্প ব্যয়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়, কেননা সেখানে সরকারী লাল ফিতার দৌরাস্ম্যা নাই!

বক্সা বাংলার যুবকদিগকে নিয়মান্থবর্ত্তিতা ও দৃঢ়সঙ্গল্পের শিক্ষা দিয়াছে। ইহা হাতেকলমে আমাদিগকে স্বায়ন্তশাসনের কাজ শিথাইয়াছে। পূর্বের বক্সার সময়, সাহায্য কার্য্য তিন সপ্তাহ ব। একমাসের বেশী স্থায়ী হইত না, উহা কতকটা প্রাথমিক সাহায্য স্বরূপ ছিল। বক্সার ভীষণতা একটু কমিলেই সাহায্য কার্য্য বন্ধ কবা হইত এবং হতভাগ্য অধিবাসীদের নিজেদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর কবিতে হইত। যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা হইত না।

কিন্তু বক্সার সম্বন্ধে একটা খুব বড় কথা এই যে—হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যা এই বক্সা সেবাকার্য্যের মধ্য দিয়া আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা এই মিলন সম্ভবপর মনে করেন না, তাঁহাদিগকে আমি জানাইতে চাই যে, বক্সাপীড়িতদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জনই ছিল মুসলমান এবং যাহারা সাহায্য কার্য্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ জনই ছিল হিন্দু এবং আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, কোন হিন্দুই, মুসলমান ভাতাদের সাহায্যের জন্ম যে সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি করে নাই। রাজনৈতিক প্যাক্ট ও আপোষ সফল হইতে না পারে, কিন্তু এই আন্তরিক সেবা ও সহাত্মভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে, তাহার কয় নাই।

এই বন্থার মধ্য দিয়া আমরা ভবিশুং যুক্ত ভারতের স্থপ্প দেখিয়াছি।
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু, বিভিন্ন ভাষা, বিচিত্র রকমের
বেশভ্ষা, বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন রকমের মতামত থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ
বে একটি অথগু দেশ তাহা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার
কোন অংশে কোন বিপদ বা বিপদ্ধি ঘটিলেই সমন্ত অকই গভীর
আন্তরিকতা ও সমবেদনার সক্ষে তাহাতে সাড়া দেয়।

# দ্বিতীয় খণ্ড

শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্য, অর্থনীতি, ও সমাজ সম্বন্ধীয় কথা

# উনবিংশ পরিচেছদ ত্রুলির বিশ্বনির বিশ্বনির কিন্তুর আকাওকা। ত্রুলির বিশ্বনিদ্ধানরের শিক্ষার জন্ম উন্মন্ত আকাওকা।

#### (১) मत्न मत्न शास्त्रप्रे रुष्टि

"আমি একমাত্র বৃহৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি, একমাত্র শিক্ষকে বিকট পঢ়িরাছি। সেই বৃহৎ গ্রন্থ জীবন, সেই শিক্ষক দৈনিক অভিজ্ঞভা"—মুসোলিনী।

''আমার বিখাস বিখবিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইষ্ট অপেক্ষ। অনিষ্ঠই বেশী করে।"— র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড

বিশ্ববিষ্ঠালযের উপাধি লাভের জন্ম অঙ্ক বাাকুলতা আমাদের যুবকদের একটা ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়েব 'মার্কা' পাইবার জন্ম ব্যাকুলতা—ইহার মূলে আছে একটা অন্ধ বিশ্বাস। আমাদের ছাত্রগণ এবং তাহাদের অভিভাবকেরা সকলেই মনে করে যে বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাধি সরকারী চাকুরী লাভের একমাত্র উপায়,—আইন, ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবারও ঐ একমাত্র পথ। উপাধিধারীদের অবশেষে যে শোচনীয় তুর্দ্দণা হইয়াছে, তাহা এন্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, অসংখ্য বেকারদের কথা বিবেচনা করিলে, একজন গ্রাজুয়েটের বাজার দর গড়ে মাসিক ২৫ টাকার বেশী নহে। তাহাদের মধ্যে শন্তকরা একজন বোধহয় জীবনে সাফল্য লাভ করে, বাকী সকলে চিন্তাহীনভাবে ধ্বংসেব দিকে অগ্রসর হয়। বান্তবে জীবনেব সমুখীন হইয়া অনেক শিক্ষিত যুবক আত্মহত্যা করে—বিশেষতঃ যদি তাহাদের ঘাড়ে সংসারের ভার পড়ে। (১)

এইরপ ঘটনা আজকাল প্রারই ঘটিতেছে।

<sup>(</sup>১) "মৃত্যুপ্তর শীল নামক ৩০ বংসর বরস্ক যুবক আত্মহত্যা করে। এই সম্পর্কে করোনারের আদালতে তদন্তের সময় নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। শীল অনেকদিন পর্যান্ত বেকার ছিল। সম্প্রতি একদিন সে তাহার মাকে বলে যে, সে একটি কাজ পাইরাছে। ১৪ই মার্চ্চ সকালে দেখা গেল সে গুরুত্বরূপে পীড়িত,—জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে সে বিব খাইরাছে। হাসপাতালে স্থানাস্তবিত করিলে সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পরেটে একখানি পত্র পাওয়া যায়। এ পত্রে লেখা ছিল বে, তাহার মা ও স্ত্রী অনাহারে আছে, ইহা সে আর সম্থ করিছে পারে না। সে তাহার মাকে কিঞ্চিৎ সান্তনা দিবার জক্ত মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল সে কাজ পাইরাছে।"—দৈনিক সংবাদপত্র, ২৮শে মার্চ্চ, ১৯২৮।

বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার শ্বারা আমরা একাল পর্যন্ত জ্বাতির শক্তি ও মেধার যে অপরিমেয় অপবায় হইতে দিয়াছি, তাহার প্রতি দেশবাদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মাল্রাজ বিশ্ব-বিভালয়ে ১৯২০ সালে ভাইস চ্যান্সেলররূপে বক্তৃতা করিতে গিয়া শ্রীষ্ত্র শ্রীনিবাস আয়েন্সার যে হাদয়বিদারক বর্ণনা করেন, এই প্রসক্ষে তাহা উদ্ধৃত করিব।

"মাজ্রাজ বিশ্ববিভালয়ে ১৮,৫০০ হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস
অন্থ্যকান করিয়া দেখা গিয়াছে য়ে, প্রায় ৩৭,০০ জন সরকারী কাজে
নিযুক্ত ছিল; প্রায় ঐ সংখ্যক গ্রাজুয়েট শিক্ষকরূপে কাজ করিতেছিল।
৬০০০ হাজার আইন ব্যবসায়ে য়োগ দিয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে ৭৬৫
জন, বাণিজ্যে ১০০ এবং বিজ্ঞান চর্চ্চায় মাত্র ৫৬ জন য়োগ দিয়াছে।
এই ১৮
ই হাজার লোকের মধ্যে মানবজ্ঞানভাণ্ডারে কিছু দান করিতে
পারিয়াছে, এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া য়ায় না।"

আাসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিতেছেন (১৯২৬)—

"এই বংসর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪৫০ হইয়াছে। এই সংখ্যাধিক্যের জন্ম এবার স্থিব হইয়াছে যে, আগামী বৃহস্পতিবার ছুইবার কনভোকেশান হইবে। প্রথমবার ২টার সময়, ভাইস-চ্যান্সেলর উহাতে সভাপতিত্ব করিবেন, বিতীয়বার ৪:টাব সময়, চ্যান্সেলর উহার সভাপতি হইবেন।"

কলিকাতা ও মান্তাজের তুই বিশ্ববিভালয় অজন্ম গ্রান্ধুরেট প্রসবেব কারথানা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাও যেন পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় নাই, তাই পর পর কতকগুলি নৃতন বিশ্ববিভালয়ের স্থাই হইয়াছে। এক যুক্তপ্রদেশেই বারাণদী, আলিগড়, লক্ষ্ণে এবং আগ্রাতে ৪টি বিশ্ববিভালয় হইয়াছে। মান্তাজ প্রদেশও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহে, সেধানেও অন্ধ্যালাই ও অন্ধ — আরও তুইটি বিশ্ববিভালয় হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের একটি বিশ্ববিভালয়, ঢাকা বিশ্ববিভালয় এবং দিল্লী বিশ্ববিভালয়ও অক্স গ্রান্ধুরেটে স্থাই করিয়া জাতির যুবক শক্তির ক্ষয়ে সহায়তা করিতেছে। ডিগ্রী লাভের জন্ম এই অস্বাভাবিক আকাজ্যা ব্যাধিব্রিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘোর অনিষ্ট করিতেছে। জাতির মানসিক উন্নতি ও সংস্কৃতির মূলে ইহা বিষের স্থায় কার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমানে মেরূপ প্রান্ধ প্রণালীতে

বিশ্ববিভালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার ফলে এমন এক
শিক্ষিত যুবকের সৃষ্টি হইতেছে, যাহাদের কোন কর্মপ্রেরণা, উৎসাহ ও
শক্তি নাই এবং জীবনসংগ্রামে তাহারা নিজেদের অসহায় বলিয়াই বোধ
করে। সংখ্যার দিক দিয়া এই শিক্ষায় কিছু লাভ হইতেছে বটে, কিছু
উৎকর্ষের দিক দিয়া ইহা অধংশতনের স্চনাই করিতেছে। সাধাবণ গ্রাজুয়েইরা
মার্কাধারী মূর্থ বলিলেও হয়। আমার কয়েকটি প্রকাশ বক্তৃতায় আমি
স্পাইভাবেই বলিয়াছি য়ে, বিশ্ববিভালয়ের উপাধি অজ্ঞতা ঢাকিবার ছল্মবেশ
নাত্র। বিশ্ববিভালয়ের উপাধিবারীর অতি সামাগ্র জ্ঞানই আছে এবং
পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্ম যেটুকু না হইলে চলে না, সেই টুকুই
সে শিথে। (২)

বিশ্ববিভালয়ের উপাধিধারীর। অনেক সময় অভিযোগ করেন, আমি তাঁহাদের প্রতি অবিচার করিতেছি। তাঁহারা বলেন, "আপনি কি আমাদের মাড়োয়ারী হইতে বলেন " আমি স্পষ্ট ভাবেই তাঁহাদিগকে বলি যে আমি মোটেই তাহা চাই না। আমি যদি এই শেষ বয়সে 'মাড়োয়ারীগিরি' প্রচাব করি, তবে আমি নিজেকে এবং সমস্ত জীবনের কার্য্যকেই ছোট করিয়া ফেলিব। প্রত্যেক যুবকই যে, বিশ্ববিভালয়ের উপাধি লাভকেই জীবনের চরম আকাজ্জা বলিয়া মনে কবিবে, ইহারই আমি তীব্র নিন্দা করি। এ সম্বদ্ধে বিস্তৃত ব্যাধ্যার প্রয়োজন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০।২৫ হাজার এবং ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের অধীনে আরপ্ত প্রায় ছই হাজার ছাত্র ডিগ্রী লাভের জক্ম প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৷০ জন সরকারী চাকরী, এবং ডাকারী, ওকালতী প্রভৃতি ব্যবসায়ে স্থান পাইতে পারেন, এই অপ্রিয় সত্য সকলেই ভূলিয়া যান। অবশিষ্ট শতকরা ৯৭ জনের কি হইবে গ তাঁহাদের যে নিতান্ত অক্ষম অবস্থায় জীবন সংগ্রামের সমুখীন হইতে

<sup>(</sup>২) "যত কম মূলো সম্ভব, বিশ্ববিভালয়ের ডিগ্রীধারীকে ক্রম করাই যেন প্রথা হইমা দাঁড়াইয়াছে। ২৫ টাকায় একজন বি, এ-কে পাওয়া যায় (সম্ভবতঃ তাহায়া আরও অক্ত কাজ করে বা আইন পড়ে)। সব সময়ের জন্ম একজন বি, এ-কে ৪০ টাকায় পাওয়া যায়। ইহায়া সব চেয়ে তুর্বল, হতাশ প্রকৃতির লোক। ইহাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে। কাজ যেমনভাবে ইচ্ছা চলুক, ইহাই তাহাদের মনের ভাব। যদি কোন ছাত্র পড়ে ভাল,—না পড়িয়া হুটামি ক্রিয়া বেড়ায়, ভায়াতেও ক্ষতি নাই।"—মাইকেল ওয়েই, এড়ুকেশন, ১৭৮ পৃঃ।

হইবে! যদি এই বিপুল সংখ্যা হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিন হাজার ছাজকে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ প্রেরণ করা যায়, তবে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ প্রভৃতির ফলে যে সমস্ত চাকরী থালি হয় তাহার জন্ম যথেষ্ট লোক পাওয়া যাইবে, নানা বিদ্যায় গবেষণা করিবার জন্ম ছাত্রের অভাব হইবে না এবং ভবিশ্বং শাসক, ডেপ্টা ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্বেক্ষ এবং উচ্চশ্রেণীর কেরাণী পদের জন্মও লোক ছুটিবে।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের রিপোর্ট (সেপ্টেম্বর, ১৯২৯)
[Interim Report—Review of the Growth of Education in British India] হইতে নিমে যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে ব্যাপারটা আরও স্পান্ত ইইবে।

"অন্তান্ত দেশের ন্তায় ভারতেও আইন ব্যবসায়ে তুই চারিজ্বনের ভাগেই মাত্র পুরস্কার মিলে, আর অধিকাংশের ভাগে পড়ে শৃন্ত। একজন সাধারণ উকীলেব পক্ষে জীবিকার্জন করাও কঠিন হইয়া পড়ে। (৩) চিকিৎসা ব্যবসায় ও ইঞ্জিনিয়াবিং অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকই অবলম্বন করিতে পারে—ডাক্তারা বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাদিক্ষা ব্যয়সাধ্যও বটে। যে সমন্ত লোকের বিদ্যাচর্চচার প্রতি কোন আকর্ষণ নাই, তাহা অমুশীলন করিবার যোগ্যতাও নাই, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার একটি প্রধান করেণ, এই বে, গবর্ণমেন্ট সরকারী কাজেব ক্ষন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রা একান্ত আবেশুক্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বে সমন্ত কাজের জন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রা কার্য প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নাই তাহাতে গবর্ণমেন্ট যদি ডিগ্রার দাবা না করিতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির উপর চাপ বোধ হয় কম পড়িত। আমরা

<sup>(</sup>৩) আলিপুর বাবে প্রায় ৯৫০ জন বি, এল ও এম. এ, বি, এল উকীল আছেন । করেকজন কৃতী উকীলের মুখে আমি শুনিরাছি যে এ সমস্ত উকীলদের মধ্যে শতকরা ১০ জনও ভালরপে জীবিকার্জ্জন করিতে পাবেনা। এই সব "ব্রিফগীন' উকীলের কথা প্রবাদবাক্যের মত হুইয়া পডিয়াছে। মকেলের চেয়ে উকীলের সংখ্যাই বেশী। কোন কোন দায়িত্জানসম্পর লোকের নিকট শুনিয়াছি, বরিশালে একজন উকীলের আয় গড়ে মাদে ২৫ টাকার বেশী নচে। অবস্তু 'ব্রিফহীন' উকীলদের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এই হিসাব ধরা হইয়ছে। কিছু তংসভ্তেও কলিকাতা ও ঢাকার আইন কলেকে দলে দলে ছাত্র বোগদান করিতেছে।

প্রভাব করি থে, কতকগুলি সরকারী কেরাণী পদের জন্ম বিলাতে যেমন সিভিল সার্ভিদের পরীক্ষা আছে, ঐ ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা হউক। কেরাণীগিরির জন্ম যে সব বিষয় জানা প্রয়োজন, উক্ত পরীক্ষা তদপ্ররপ হইবে এবং উহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর দরকার হইবে না। আমরা তথু কেরাণীগিরি কাজের কথাই বলিতেছি, উচ্চশ্রেণীর সাভিসের কথা বলিতেছি না। কেন না এই সব উচ্চশ্রেণীর কাজে কম লোকেরই প্রয়োজন হয় এবং উহাব ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার বিশেষ কিছু হালবৃত্তি হইবাব সন্তাবনা নাই।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব ছাত্রেব ভীড়ই বেশী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কলে যাহাদের মানসিক বা আথিক কোন উন্নতি হয় না। শত শত ছাত্রের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষা অর্থ ও শক্তির অপব্যয় মাত্র। আর ইহাতে কেবল ব্যক্তিগত অর্থেরই অপব্যয় হয় না। সকল দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের প্রত্যেক ছাত্রের জন্ম তাহাব প্রদন্ত ছাত্রবেতন অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হয়, কোন কোন স্থলে পাঁচ ছয়গুল বেশী অর্থ ব্যয় হয়। (৪) ভারতবর্ধে এই অতিরিক্ত অর্থ লোকের প্রদন্ত বৃত্তি হইতে এবং অনেকাংশে সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হয়। বর্ত্তমানে যে সব ছাত্র উচ্চশিক্ষার যোগাতা না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে যায় তাহাদের মধ্যে অনেককে যদি অন্ধ ব্যয়েই তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের মন্তর্মন নানা বৃত্তি শিক্ষার জন্ম নিযুক্ত করা যায়, তবে তাহার ফল ভালই হইবে। একদিকে যেমন এ অতিরিক্ত অর্থ অধিকতর কার্য্যকরী শিক্ষার জন্ম ব্যয় করা যাইবে, অন্মদিকে তেমনই মেধাবী ছাত্রগণের জন্ম ভাল শিক্ষাব ব্যবস্থা করা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে যে সব ছাত্র দলে দলে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকের শিক্ষা ব্যর্থ হয়; দেশ ও সমাজের

<sup>(</sup>৪) ১৯২৭—২৮ সালে বিভিন্ন কলেজে প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার জন্ত নিম্নলিখিতরপ ব্যর হইরাছে:—প্রেসিডেন্সি কলেজে ৭৫৫, টাকা, তন্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ৩০১.৫ টাকা; ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ৪৩১.৯ টাকা, তন্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ৩৪৩.৪ টাকা, হগলী কলেজে ৫১৫.৫ টাকা, সরকারী তহবিল হইতে ৪২৭.২ টাকা, সংস্কৃত কলেজে ৫৫৬.৩ টাকা, সরকারী তহবিল হইতে ৫০৯ টাকা; কৃষ্ণনগর কলেজে ৫৩৫.৩ টাকা, সরকারী তহবিল হইতে ৪৩৫.৬ টাকা এবং রাজসাহী কলেজে ২৮৫.৩ টাকা, তন্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ১৯২.৬ টাকা।

দিক হইতেও তাহাদের কোন চাহিদা নাই এবং ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের । শিক্ষার অবনতি ঘটতেছে।"

## (२) विश्वविद्यानदात वाष्ट्रदारे वनाम व्यापादहोत मिक्कि वाकि

'একজন ক্ষীণ-স্বাস্থ্য ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানাভ না করিয়াও, সাহিত্য জগতে কিরপ ক্বতিছ লাভ করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টাস্কস্বরূপ 'সভ্যতার ইতিহাস' প্রণেতা হেনরি টমাস বাক্লের (১৮২১—১৮৬২) নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার স্বাস্থ্য বাল্যকাল হইতেই ভাল ছিল না এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁহার পিতামাতা 'তাঁহার মন্তিষ্ক ভারাক্রাস্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই।' আট বংসর ব্যবস্ত তাঁহার অক্ষর পরিচয় হয় নাই এবং আঠারো বংসর ব্যবস্থান্ত তিনি 'সেক্সপীয়র', 'পিলগ্রিম্ন্ প্রোগ্রেস' এবং 'আরেবিয়ান নাইটন্' ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েন নাই। তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, কিন্তু দেখান হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনা হয়।

সতের বংসর বয়সে বাক্লের স্বাস্থ্য কিছু ভাল হয়। ১৮৫০ খুট্টান্ধে তিনি ১৯টি ভাষা বেশ সহজে পড়িতে পারিতেন। তাঁহার স্বরায় জীবনে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ভয় সর্বাদা তাঁহার মনে ছিল, এবং একানিক্রমে তিনি বেশী পড়াশুনা কথনই করিতেন না। তংসত্তেও নিয়মিত অভ্যাসের ফলে তিনি প্রায় বাইশ হাজার বই পড়িয়াছিলেন। "সভ্যতার ইতিহাস" পড়িলে তাঁহার পরিণত চিস্তা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাওয়া ধার।

প্রসিদ্ধ মহিলা ঔপত্যাসিক কর্জ ইলিয়ট ৫ বংসর হইতে ১৬ বংসর বয়স পর্যান্ত ক্লে শিক্ষা লাভ করেন, কলেজী শিক্ষা তাঁহার হয় নাই। কিছু তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষা জানিতেন।

মহিলা কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (১৮০৬—৬১) নিজের চেষ্টাতেই শিকালাভ করেন। বিদ্যাশিকার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। আট বংসর বয়সের সময় তাঁহার একজন গৃহশিক্ষক ছিল। সেই সময় তিনি একছাতে হোমারের মূল গ্রীক কাব্য পড়িতেন, অন্ত হাতে পুতুল লইয়া খেলা করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বরাবরই খারাণ ছিল।

মেকলে ভারতে পাশ্চাত্য বিছা প্রবর্তনের একজন প্রধান সহায়। তিনি এই প্রচলিত মতের প্রধান প্রচারকর্তা ছিলেন—"বাহারা বিছালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হয়, তাহারাই উত্তরকালে জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভ করে।" মেকলে বলেন—"বিশ্বিজ্ঞালয়ের র্যাংলারদের এবং জুনিয়র ওপটিমদের তালিকা তুলনা করিয়া আমি বলিতে চাই যে, পরবর্তী জীবনে যেখানে একজন জুনিয়র ওপটিম সাফল্য লাভ করিয়াছে, সেখানে বিশ জ্বন র্যাংলার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। (৫)

"কিন্তু সাধারণ নিয়ম নিশ্চয়ই এই যে যাহার। বিভালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে, তাহারাই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে।"

মেকলে অক্সান্ত দৃষ্টাস্কের মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নাম করিয়াছেন।
কিন্তু যেরপেই হউক, রবার্ট ক্লাইভের কথা তাঁহাব একবারও মনে পড়ে
নাই। রবার্ট ক্লাইভের পিতামাতা তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া গিয়াছিলেন,
সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে 'গর্দভ' বলিত। "তাঁহাকে (মেকলের
ভাষাতেই) জাহাজে করিয়া মাদ্রাজ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—উদ্দেশ্ত ছিল, হয় তিনি সেধানে এখায় লাভ করিবেন অথবা জ্বরে ভূগিয়া
মবিবেন।" পূর্কে হেষ্টিংসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি দারিদ্রাবশতঃ
বিশ্ববিদ্যালয়ে চুকিতে পারেন নাই।

মেকলের নিজের কথা হইতেই আমি তাঁহার মতের প্রতিবাদ আর একবার করিব। তাঁহার প্রিয় নায়ক উইলিয়ম অব অরেঞ্জ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ইতিমধ্যে তিনি তৎকালীন 'ফ্যাশন' কেতাবী বিভায় অতি সামান্ত দক্ষতাই লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য বিজ্ঞান কোন বিষয়েই তাঁহার উৎসাহ ছিল না। নিউটন ও লিবনিজের আবিষ্কার অথবা ভাইডেন এবং বোয়ালোর কবিতা—সমস্তই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল।"

ব্লেনহিম সমরক্ষেত্রের বীর জন চার্চিল (পরে ডিউক অব মার্লবরো)
সগদ্ধে আমরা মেকলের বইডেই (৬) পড়ি,—"তাঁহার শিক্ষা সম্বদ্ধে এত
বেশী ঔদাসীত প্রদর্শন করা হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার নিজের ভাষার
অতি সাধাবণ শব্দ পর্যন্ত বানান করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার
তীক্ষ ও জোরাল বৃদ্ধি এই কেতাবী বিভার অভাব পূর্ণ করিয়াছিল।"
তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বংশের একজন বংশধর উইনইন চার্চিল
বিভালয়ে ছাত্রাবস্থায় বিভাবৃদ্ধির বিশেষ কোন পরিচয় দেন নাই।

<sup>(</sup>e) Trevelyan-Life and Letters of Macaulay, Vol. II

<sup>(9)</sup> Macaulay-History of England.

উত্তরকালে তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন, তাহার কোন আভাষই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পিতা লর্ড র্যান্ডলফ তাঁহার সম্বে হতাশ হইয়া কেপ কলোনি গবর্ণমেন্টের অধীনে তাঁহার জ্বল্য একটি সামান্ত কাজের জোগাড় করিবার চেষ্টায় ছিলেন। একথা সত্য যে, গ্লাডষ্টোনের সময় পর্যাম্ভ অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের 'বিছা' পার্লামেন্টারী গ্বর্ণমেন্টের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল। "১৮৫> সালে পামারটোন যথন তাঁহার গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন, তথন তাঁহার মন্ত্রিসভায় অক্সফোর্ডেব ছয়জন প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ছিলেন (তাঁহাদের মধ্যে তিনজন আবার ডবল-ফার্ষ্ট) এবং মন্ত্রিসভার বাহিরে তাঁহার দলে চার জন প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ছিলেন ১৮৫০—১৮৬০ পর্যাস্ত আমি অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলাম। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যাপার ধর্মঘাজ্বকদের মৃষ্টির মধ্যেই ছিল ; কিন্তু তাঁহাদের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল।" (মর্লির শ্বতিকথা—প্রথম থণ্ড, ১২ পৃঃ)। কিন্তু গ্ল্যাডটোনের সময়েও ইহার ব্যতিক্রম ছিল। জন ব্রাইট স্থুল কলেজের বিলার ধার ধারিতেন না। জোসেফ চেম্বাবলেন নিজেকে 'ব্যবসায়ী' বলিয়া গর্ব করিয়াছেন। তাঁর ক্লুর কারথানা ছিল। ডবলিউ, এইচ, স্মিধ উত্তরকালে পার্লামেণ্টে রক্ষণশীলদলের নেতা হইয়াছিলেন। "তিনি তাঁহার প্রথম যৌবনে ও মধ্যবয়সে নিজের চেষ্টায় এবং সাধু উপায়ে একটা বৃহৎ ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার প্রচুর আয় হইত।" (१)

বার্ট ও ব্রডহার্ট শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে পার্লামেন্টে প্রভাব বিস্থার করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পরে গ্র্যাড়টোন মন্ত্রিসভার সদস্থও হইয়াছিলেন। শ্রমিক নেতা জন বার্নস ও ১৯১৪ সালে মন্ত্রিসভার সদস্থ ছিলেন।

স্তার ছারি পার্কস কৃট রাজনীতিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "তিনি অনাথ বালক রূপে মেকাওতে তাঁহার এক আত্মীয় পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫ বংসর বয়সে ব্রিটিশ রাজদ্তের অফিসে চাকরী পান। ক্যান্টন দখলের সময় তিনি খ্ব নাম করেন এবং বৈদেশিক অধিকারের সময় ঐ নগরের শাসন্কর্ত্তা হন। আয়াংলো-ফ্রাসী সৈক্তাদলের অভিযানের সময় তিনি পিকিন সহরে চীনাদের

<sup>(1)</sup> Oxford and Asquith—Fifty Years of Parliament.

হত্তে নির্যাতিত হন। ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি জাপানে ব্রিটিশ মন্ত্রী রূপে বদলী হইরাছিলেন।"(৮) আরও ছুইটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাক্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"লয়েড জর্জের গৌরবময় জীবনকাহিনীর সঙ্গে ডিজ্রোলর তুলনা করা হয়। এই ছই চবিত্রের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পূর্ববামী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীদের মত তাঁহাদেব কোন বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষা ছিল না। পক্ষাস্তরে নিজেদের চেষ্টায় তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন এবং জীবনসংগ্রামে আত্মশক্তির উপরই নির্ভর করিতেন।"(৯) বাঁহারা সমাজের নিয়ন্তর হইতে আসিয়াছেন—ক্রমণ ও শ্রেমিকের ছেলে—বিশ্ববিভালয়ের কোন শিক্ষা পান নাই—তাঁহাদের মধ্যেও অসাধারণ বাগ্মিতার শক্তি দেখা গিয়াছে এবং রাজনীতিক হিসাবেও তাঁহারা প্রাসদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লর্ড কার্জন তাঁহার রীড বক্তৃতায় (১৯১০) এই বিষয়টি নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতাগ্রন্থের নাম Modern Parliamentary Eloquence.

"আমি আশা করি ভবিয়তে দেশে অন্ত এক শ্রেণীর বক্তৃতার উদ্ভব হইবে, যাহা অধিকতব সময়োপযোগী ও লোকপ্রিয়। জজ্জিয়ান যুগের বক্তৃতা ছিল অভিজাতধর্মী। মধ্য ভিক্টোরিয়ান যুগের বক্তৃতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্ত দেখা যাইত। আমার মনে হয় ভবিয়তে গণতাম্লিক যুগের উপযোগী বাগ্মিতার আবির্ভাব হইবে। আমেরিকার আবাহাম লিকনের মত যদি কেই সমাজের সাধারণ লোকদের ভিতর ইইতে উদ্ভূত হন এবং তাঁহার যদি অসামান্ত প্রতিভা ও বাগ্মিতা থাকে, তবে তিনি ইংলণ্ডে পুনরায় চ্যাথাম বা গ্র্যাটানেব গৌরবময় যুগ স্প্রতি করিতে পারেন। জনসভা অপেক্ষা সেনেটে তাঁহার সাফল্য কম হইতে পারে, তাঁহার বক্তৃতাভঙ্গী অতীত যুগের বিখ্যাত বক্তাদের মত না ইইতে পারে, কিছ্ক তিনি নিক্ত শক্তির বলে সর্ব্বোচ্চ ন্তরে আরোহণ করিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনা ও তাহার ভাগ্য নির্ণম্ব করিতে পারেন। লয়েড জর্জের মধ্যে এইরূপ শক্তির লক্ষণ দেখা যায়।… হাউস অব কমন্দে শ্রমিক সদস্তদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর বক্তা আছেন—যথা মিঃ ফিলিপ স্থোডন এবং মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনান্ড।" কার্জনের এই বাণী ভবিষ্যৎ বাণীতে পরিণত ইইয়াছে, ইহা বলা বাহল্য।

<sup>(</sup>b) J. W. Hall-Eminent Asians, p. 161.

<sup>(</sup>a) Edwards-Life of Lloyd George.

বে তিনটি বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা এবং ইংরাজী ভাষাভাষী জাতির সম্পদরূপে গণ্য হয়, তাহার মধ্যে তুইটিই 'বুনো' আবাহাম লিঙ্কনের। ১৮৬৩ খৃষ্টান্দের ৯ই নভেম্বর, গেটিসবার্গ সমাধিভূমিতে আবাহাম লিঙ্কন যে বক্তৃতা করেন, তাহা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

বিগত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময়, আমেরিকায় বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা অনেক সময়ে কাজের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইত না, সহজ্বুদ্ধি সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে ডাকিয়া কাজ চালাইতে হইত।

যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনার জ্বন্ত আমেরিকা এডিসনের নীতি অমুসরণ করিয়া 'কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগকেই' নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস যে তাহারা শ্রেষ্ঠ লোকদেরই বাছিয়া লইয়াছিল। মি: ভ্যানিয়েল উইলিয়ার্ড সৈত্ত ও রসদ চালান বিভাগের (ট্রান্সপোর্টেশান) কর্তা ছিলেন। ইনি এখন আমেরিকার অক্ততম বৃহৎ রেলওয়ে, বালটিমোর এবং ওহিও রেলওয়ের প্রেসিডেন্ট। তিনি বেলওয়ে শ্রমিক রূপে জীবন আরম্ভ করেন। পরে এঞ্জিনচালক হন এবং ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান পদ লাভ করিয়াছেন। ব্যাকার মি: ভ্যান্ডারলিপ আমেরিকায় 'বুটিশযুদ্ধ-ঋণ-কমিটির' চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে তিনি ট্রেজাবী-সেক্রেটারীর সহকারী নিষুক্ত হন। জগতের মধ্যে ষষ্ঠ বৃহৎ ব্যাঙ্কের তিনি প্রধান কর্ত্তা। তিনি সংবাদপত্ত্বের রিপোর্টার রূপে প্রথম জীবনে কাজ আরম্ভ করেন। মি: রোজেন-ওয়াল্ড যুদ্ধের জন্ম প্রয়োজনীয় জব্যক্রয় বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে সংবাদবাহক বালক ভূতা ছিলেন। তিনি এখন শিকাগোর একটি বড় মাল সরবরাহকারী ব্যবসায়ী ফার্ম্মের কর্ম্বা এবং তাঁহার আয় বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ ডলার। এইচ, পি, ডেভিদন যুদ্ধের কাজে সহায়তা করিবার জন্ম ব্যাস্কারদের একটি কমিটি গঠন করেন। তাঁহার বিশ বংসর বয়সেই তিনি ২ লক পাউও উপার্জ্জন করেন, স্থতরাং বিভালয়ে শিক্ষালাভের সময় পান নাই! ( Hankin: The Mental Limitations of the Expertpp. 55—56.)

লর্ড রণ্ডা এবং স্থার এরিক গেডিস্ ব্যবসায়ীরূপে গত যুদ্ধের সময় অনেক কাজ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভাতেই ইহার 'চূড়াম্ব দেখা গিয়াছে। "গতকলা আমরা নৃতন শ্রমিক মন্ত্রিকভার সদস্থগণের একথানি ফটোগ্রাফ প্রকাশ করিয়াছি। ১৯ জন সদস্তের মধ্যে মাজ পাঁচ জন কোন সাধারণ বিভালয় বা বিশ্ববিভালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ঘুইজন পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিভালয়ের উপাধি লাভ করেন। ষে য়ুগে ইটন ও হারো ফুল হইতে মন্ত্রিসভার সদস্ত লওয়া হইত, মনে হয়, সে য়ুগ অতীত হইয়ছে। ইংলণ্ডের ৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে কেবল একজন ছুলে ও বিশ্ববিভালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং বর্জমান ব্রিটশ মন্ত্রিসভার সদস্তাণের মধ্যে ঘুই তৃতীয়াংশেরই কোন কলিকাতা সামাজিক ক্লাবের সদস্ত হইবারও যোগ্যতা নাই। ইংলণ্ডে এখন আর কেবলমাত্র পুরাতন পশ্বায় উচ্চ পদ লাভ হয় না। মিঃ জোসেফ চেঘারলেন, মিঃ লয়েড জর্জ, মিঃ বোনার ল এবং মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড পুরাতন রীতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন। বিশ্ববিভালয় হইতে এখন আর উচ্চতম যোগ্যতা বিশিষ্ট লোক বাহির হইতেছে না, লোকের মনে যাহাতে এই বিশ্বাস না জ্বেম, বিশ্ববিভালয়গুলিকে তিরিয়ে অবহিত হওয়া আবশ্রক।" (ইেটসম্যান, ২০শে জুন, ১৯২৯)

মি: র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার প্রথম জীবনের কিছু বিবরণ
দিয়াছেন। তিনি বলেন—"সাইক্লিষ্টদেব ভ্রমণ ক্লাবে আমি প্রথমে একটা
কাজ পাই। সেথানে থামের উপরে নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইত,
সপ্তাহে দশ শিলিং করিয়া বেতন পাইতাম। কিন্তু ঐ কাজ মাত্র কিছুদিনের
জন্ত ছিল। মাধায় ঋণের বোঝা লইয়া কপর্দ্ধক শৃষ্ম বেকার অবস্থায়
লগুনের রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানোর অভিজ্ঞতাও আমার আছে।"

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা ছিল এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্ম তিনি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু দারিদ্রোর জন্ম তাঁহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি বলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারি নাই বলিয়া আমি তৃঃখিত।নহি। বস্তুতঃ আমার বিশাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইট্ট অপেকা অনিষ্ট বেশী করে।"

আরও কয়েকটি দৃষ্টাস্ক দেওয়া যাইতে পারে। শুর জোসিয়া চাইল্ড্ উইলিয়ম অব অরেঞ্জের সময়ে (১৬৯১) ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংস্ট প্রধান ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। "তিনি ঐশ্ব্যা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে তাঁহার সময়ের বড় বড় অভিজাতদের সমকক ছিলেন।" সামান্ত শিক্ষানবিশরণে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন। সহরের একটি ব্যাঙ্কের বাড়ী তাঁহাকে ঝাড় দিতে হইত। "কিন্তু এই নিয়তম অবস্থা হইতে স্বীয় যোগ্যতার বলে তিনি ঐশ্বৰ্য্য, প্ৰভাব প্ৰতিপত্তি, যশ ও মান লাভ করেন।" (মেকলে)

সম্প্রতি মি: উইল আরউইন তাঁহার সহপাঠী প্রেসিডেণ্ট ছভারের প্রথম জীবন সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিয়াছেন, তিনি বলেন—"১১ বৎসর বয়সে ছভার তাঁহার প্রভুর ঘোড়ার পরিচর্য্যা করিতেন, গাভী দোহন করিতেন, হাপর জালাইতে সাহায্য করিতেন এবং এই সব কাজ করিয়া স্থলেও পড়িতে যাইতেন। সালেমে একটি অফিসে বালকভ্তা রূপে কাজ কবিবার সময়, ইঞ্জিনিয়াবিং বিদ্যা শিখিবার জন্ম তাঁহার আগ্রহ হয় এবং নৃতন লেল্যাও ষ্ট্যানফোর্ড জুনিয়র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। সঙ্গে তিনি নিজের জীবিকাও অর্জ্জন করিতেন।"

"দরিত্রেব কুটীর হইতে প্রেসিডেন্টের রাজপ্রাসাদ"—আমেরিকায় ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বিশেষ।

ইংরাজী সাহিত্যের কয়েক জন বিখ্যাত লেখকেব ভাগ্যে স্থুল কলেজের শিক্ষালাভ হয় নাই। জন্সন, গিবন ও কার্লাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব তাঁহারা নিন্দাই করিয়াছেন। ইংলওের বর্ত্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বার্নাড শ বলেন যে, তিনি ১৫ বৎসর বয়সে কেরাণীগিরি কাঞ্চ করিতে বাধ্য হন। স্থুতরাং তিনি কলেজী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। স্পেনার সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাজে যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করেন। যথন তিনি Social Statics নামক গ্রন্থ লিখেন তথন তিনি কোন স্থুল কলেজের শিক্ষা পান নাই। তিনি নিজে বিলিয়াছেন,—"আমার পিতৃব্যের সহিত থাকার সময়, ১৩ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্যান্ত, আমার শিক্ষা ইউক্লিড, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, মেকানিক্স এবং নিউটনেব প্রিজ্বাপিয়ার প্রথম ভাগে নিবদ্ধ ছিল। এয় চেয়ে বেশী শিক্ষা আমি কখনও লাভ করি নাই।" (জীবনী, ৪১৭ প্র:)

"অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েব নিকট আমি কোন ঋণ স্বীকার করি না এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ও সানন্দে আমার ছাত্রত্ব অস্বীকার করিবেন। আমি ১৪ মাস ম্যাগডালেন কলেজে ছিলাম; আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে ঐ ১৪ মাস অলস ও কর্মহীন বলিয়া আমি মনে করি।

"अञ्चरकार्छ विश्वविद्यानस्त्र, ऋषिकाःन अधानक करमक वश्यक दश्यक इहेर्ड

শিক্ষাদানের ছলনা পর্যান্ত ত্যাগ করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান শাস্ত্র ব্যতীত আর সমন্ত বিদ্যাই পুরাতন প্রধায় অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকেও নানা মূল্যবান পুন্তিকা পাঠেই অধিগত করা যায়।

"মাাগডালেন কলেজে অথবা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অন্য কোন কলেজে আমি যদি অফ্রপ অফ্সন্ধান কয়িতাম, তবে প্রত্যুত্তরে অধাাপকরা হয়ত একটু লজ্জিত হইতেন অথবা বিদ্রূপভরে ক্রকুঞ্চিত করিতেন।

"কমনার (Commoner) হিসাবে আমি 'ফেলো' নির্বাচিত হইয়াছিলাম। আমি আশা করিয়াছিলাম যে—সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন শিক্ষা ও আনন্দপ্রাদ বিষয় লইয়াই বৃঝি আমাদের আলোচনা হইবে। কিন্তু দেখিলাম, আমাদের কথাবার্দ্ধ। কলেজেব ব্যাপার, টোবী রাজনীতি, ব্যক্তিগত কাহিনী এবং কুৎসা প্রভৃতিতেই সীমাবন্ধ।

"ভা:—এর বেতনের বিষয়টা বেশ মনে খাকে, কেবলমাত্র কর্ত্তব্য কবিতেই তিনি ভূলিয়া যান !"—গিবন, আত্মচবিত।

# (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—ব্যবসায়ে সাফল্যের পথে বাধাম্বরূপ

"বাবসায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক—ইংলণ্ডে তাহাদের অবস্থা কিরূপ ?"—শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মিঃ গিলবার্ট ব্র্যাণ্ডন এই অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি জীবনে সাফল্য লাভের পক্ষে বাধাস্বরূপ। বড় বড় ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রবর্তকদের কথা চিস্তা করিলে স্বীকার করিতে হয়, যে তাঁহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পান নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনার বারা নিম্নতম তার হইতে সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আর একটি বিশেষ শক্তি ছিল—যাহাব নাম দেওয়া যাইতে পারে, অর্থোপার্জ্জনের বৃদ্ধি বা কৌশল।

# পাবলিক স্কুলের ছাত্রগণের নিয়োগ

"একজন ভদ্রলোক জোরের সঙ্গে বলেন যে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, অধিকাংশকেত্তে

সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রের। স্থদক ব্যবসায়ী হইতে পারে না। ইংলিশ পাবলিক স্থলের প্রচলিত ধারণা এই যে সেধানে 'ভদ্রলোক' তৈরী করা হয়। পাঠ্যাদিও সেই আদর্শ অহুসারেই স্থির হয়। থেলা-ধূলার উপরে বিশেষ জ্বোর দেওয়া হয়। আমি ব্যবসায়ক্ষেত্রে বহু সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়াছি, কাজ অপেক্ষা থেলার দিকেই তাহাদের মন বেশী। তাহারা সর্বনাই ঘড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, কথন কাজ ছাড়িয়া তাহারা গল্ফ বা টেনিস থেলায় ষাইতে পারিবে।

"সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবক কাজের 'অর্ডারে'র জন্য দালালি করিয়া বেড়াইতে চাহে না। কাজ করিতে তাহার আত্মসমানে বাধে। দে মনে করে, তাহার কাজ হইতেছে চেয়ার টেবিলে ঘণ্টা বাজাইয়া অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে ডাকা এবং চিঠিতে নাম দন্তথত করা।

## অক্সফোর্ডের ক্রুটি

"আমি 'ক্লাসিক' বা প্রাচীন সাহিত্যে শিক্ষিত বছ যুবককে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে মৌলিকতা ও কর্ম-প্রেরণা নাই। তাহাদেব মন যেন থাটি 'ক্লাসিক্যাল'। যথন কোন গুক্লতব সমস্তা উপস্থিত হয়, 'তথন তাহারা সক্রেটদের উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারে, কিন্তু সক্রেটদের উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই অথবা নিজে বৃদ্ধি করিয়াও তাহারা কিছু একটা করিতে পারে না।"

মি: অ্যানভু কানে গী তাঁহার "Empire of Business" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের তালিকায় বিশ্ববিতালয়ের গ্রাজ্যেটের অভাব বিশেষভাবে চিম্ভা করিবার বিষয়। আমি সর্ব্বের অফুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, কর্মক্ষেত্রে যাহার। নেতা বা পরিচালক তাহাদের মধ্যে গ্রাজ্যেটদের নাম পাই নাই। বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাহার। অবশু বিশ্বত্ত কর্মচারীরূপে নিযুক্ত আছে। ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ব্যবসাধে বাহারা সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা গ্রাজ্যেটদের অনেক পূর্বেই কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ১৪ বৎসর হইতে ২০ বংসর বর্ষসের মধ্যে কাজে চুকিয়াছেন, আর এই সময়টাই শিক্ষার সময়। অপরপক্ষে কলেজের যুবকেরা এই সময়ে অতীতের তুচ্ছ কাহিনী অথবা মৃত ভাষা আয়ন্ত করিবার অশুই ব্যন্থ ছিল। এই সব বিভা ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন কাজে

লাগে না, এ ষেন অন্ত কোন পৃথিবীর উপযোগী বিহা। যিনি ভবিশ্বতে ব্যবসায়কেত্রে নেতৃত্ব করিয়াছেন, তিনি তথন হাতেকলমে কাজ শিখিয়া ভবিশ্বৎ জীবনসংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন।" (১০) জনৈক আমেরিকান লেথক বলিয়াছেন—"ব্যবসায় শিক্ষার বেলায়, একথা ভূলিলে চলিবে না যে ব্যবসায়ীর ভবিশ্বৎ জীবন কাজের জীবন হইবে, অধ্যয়নের জীবন হইবে না। অকেজো উপাধিলাভেব প্রচেষ্টায় তাহার স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় এবং বাজে বিষয় চিন্তা করিয়া সে যাহাতে বেশী ভাবপ্রবণ না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

# আমি যদি পুনর্কার যুবক হইভাম!

যুবকদের স্থযোগ

ব্যবসায়ী, ক্রোরপতি এবং থেলোয়াড স্থার টমাস লিপ্টন দারিদ্রোর নিম্ন শুর হইতে অভ্যুখান করিয়াছেন। "জীবনে কে সাফল্য লাভ করে ?"— এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার নিজম্ব ভঙ্গীতে জোরাল ভাষায় নিম্নলিধিত কথাগুলি বলিয়াছেন:—

"ষাট বংসবেরও অধিক হইল, আমি গ্লাসগোর একটি গুলাম ঘরে শ্রমিকের কাজ কবিতাম, পারিশ্রমিক ছিল সপ্তাতে আন্ধি ক্রাউন (২২ শিলিং)। সেই সময় আমি মনে করিতাম, আমার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মগর্কা। তার পর বহু বংসর অতীত হইয়াছে, আমি এখন ব্রিতে পারিয়াছি মানুষের জীবনে স্কাপেকা বড় সম্পদ তাহার আত্মবিশাস।

"আমার সেই প্রথম জীবনে যথন আমার আয় দৈনিক ৬ পেন্সের কম ছিল,—আমি আমার মাতাকে প্রতিশ্রতি দিয়াছিলাম, শীঘ্রই তাঁহার

<sup>(</sup>১০) প্রলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ ষথন বিলাতে 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের' সদস্ত ছিলেন, তথন তাঁহার জনৈক সহক্ষীকে (ইনি কোন বড ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংস্ট ছিলেন), একটা বাঙালী যুবককে থাঙ্কের কাজে শিক্ষানবিশ লইতে অন্থরোধ করেন। সহক্ষী যথন জানিতে পারিলেন যে যুবকটি প্রাজুয়েট এবং ভাহার বয়স ২২ বৎসর, তথন মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তরুণ বন্ধু, তুমি ভোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অপব্যর করিয়াছ এবং আমার আশকা হয়, ব্যাঙ্কের কাজ শেখা ভোমার পক্ষে অসম্ভব। আমার প্রামার ক্র্লের পাশকরা ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেদের ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিশ সইয়া থাকি। ভাহারা ঘরে ঝাড়ু দের, টেবিল চেয়ার পরিকার কবে, সংবাদবাহকের কাজ করে, সেই সঙ্গে হিসাব রাখিতে ও থাতাপত্র লিখিতে শিথে এবং এইয়পে ভাহারা ক্রমে ব্যাঙ্কের কাজে ক্রমে ব্যাঙ্কের কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চর করিয়া দারিজপূর্ণ পদ পার।"

জুড়ীগাড়ী হইবে। ইহা ফাঁকা প্রতি≌তি নয়, আমার মাতার মৃত্যুর বহু বংসর পূর্বেই তিনি প্রায় এক ডজন জুড়ীগাড়ীর অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

#### আমার মা আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন

"আমি যদি পুনরায় যুবক হইতাম! আমি যদি অতীতকে অতিক্রম করিয়া পুনর্কার জীবন আবস্ত করিতে পাবিতাম, তাহা হইলে পুর্কের মতই জীবনপথে অগ্রসর হইতাম।

"কিন্তু আমার চরিত্রে তুইটি অম্লা গুণ থাকার প্রয়োজন হইত—
আমাব মাতাব প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা এবং নিজের যোগ্যতার প্রতি
বিশাস। যে যুবক জীবনযুদ্ধে সাফল্যলাভ করিবেন, তাঁহার মধ্যে এই
তুইটি গুণ দেখিতে চাই। আমি এখন বৃঝিতে পারিতেছি, আমার সমস্ত
সাফল্যের জন্ম মায়েব নিকটই আমি ঋণী, তিনি আমাকে প্রত্যেক কাজে
উৎসাহ দিতেন। (১১)

"যে যুবক ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিবে, তাহাব পক্ষে সাধারণ বিভালয় বা বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষাব কি প্রয়োজন আছে, আমি বৃঝিতে পারি না। এ শিক্ষার ফলে এমন সব বিভা সে অধিগত কবে যাহা তাহার কোন কাজে লাগে না। এবং উহাতে অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় হয়, যাহা সে উপার্জনে ব্যয় কবিতে পাবিত।

"একজন যুবক ২১।২২ বৎসব বয়স প্যান্ত স্থ্লে থাকিবে কেন? সেই সময় মধ্যে কাজ করিয়া সে জীবনে সম্মান ও ঐশ্বর্যা লাভ করিতে পারিত।

<sup>(</sup>১১) কার্নে গীও তাঁহার মাতার প্রতি এই শ্রদ্ধা প্রদর্শন কয়িয়াছেন।

সাধাবণত: ইয়োরোপীয় পিতামাতাব কিছু বৃদ্ধি বিদ্যা আছে। রবাট বার্ন সি. আয়ানড্র কার্নেগী, মুসোলিনী এবং লয়েও জর্জের পিতামাতার দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা বাইতে পারে।

<sup>&</sup>quot;সক্তরিত্র দরিক্র পিতামাতার ছেলেমেরের ধনীদের ছেলেমেরের অপেক্ষা এই বিধরে অনেক বেশী স্বিধা আছে। মা, ধাত্রী, রাধ্নী, গবর্নেস, শিক্ষক, ধর্মের আদর্শ সবই একজন: অপরপক্ষে, পিতা একাধারে আদর্শ চরিত্র, পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা ও বন্ধু। আমি ও আমার ভ্রাতা এইভাবেই মানুষ হইরাছিলাম। একজন লক্ষপতি বা অভিজ্ঞাত বংশের ছেলের ইহার তুলনার কি বেশী সম্পদ আছে ?" কার্নেসী, আত্মচরিত।

বর্ত্তমানে, বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষিত যুবক ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না, আফিসের একজন উচ্চশ্রেণীর বালকভূত্য হইতে পারে মাত্র।

"আমাকে যদি পুনর্কার জীবন আরম্ভ করিতে হইত, তবে আমি একজন শ্রমিকের ছেলের চেম্বে বেশী শিক্ষা চাহিতাম না। আমি সর্কানা চেষ্টা করিতাম,—কিসে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিব।

"আমি ষাট বংসর পূর্বের মতই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতাম, আমি সেইভাবেই দেশবাসীকে খাজ ধোগাইবার ভাব লইতাম, কেননা খাজের চাহিলা কখনও কম হয় না। আমাব ব্যবসা লোকেব খেয়ালের উপব নির্ভর করিত না। আমি এমন জিনিষের ব্যবসা করিতাম, যাহা চিরদিনই লোকপ্রিয় হইতে বাধ্য।

"ব্যবসা আরম্ভ করিয়া আমি আমার সম্মুখে কয়েকটি আদর্শ বাখিতাম।
আমি পুরাতন কোন থবিদার কথনও ত্যাগ করিব না, পরস্ক সর্বাদা
নৃতন থরিদার সংগ্রহ করিব। আমি থরিদারদের "সেনা" কবিব, স্থতরাং
কেহই আমার প্রতি অসস্কুট হইবে না। আমি সর্বাদা এই গর্ব করিব
যে, আমি সর্বাপেক্ষা কম দামে, বেশী ও ভাল জিনিষ দিই, আমার
ব্যবসা অন্তের আদর্শস্করপ। আমি প্রত্যেক থবিদাবকে আমাব বদ্ধু করিতে
চেটা করিব, প্রত্যেকে এইকথা ভাবিবে যে তাহাব জ্বন্ত আমি সর্বাদা অবহিত।

# চোখে ঠুলি দেওয়া যুবকগণ

"সংক্ষেপে, আমি আমার অভিজ্ঞতালন্ধ পবীক্ষিত ও বিশ্বস্ত নীতিশুলি অবলম্বন করিব। এবং সর্কোপবি আমাব মাতার প্রভাব আমাকে সর্কাদ মহত্তর ও বৃহত্তর কাজের প্রেরণা দিবে।

"এ একটা মহৎ প্রচেষ্টা হইবে। বর্ত্তমানে জীবনসংগ্রাম বড় কঠোব, স্বতবাং অধিকতর উৎসাহ ও আনন্দপূর্ণ।

"যে ব্যক্তি একক জীবনসংগ্রামে প্রবেশ করে, সে শীদ্রই বড বড প্রতিযোগীদের সম্মুখীন হয়, তাহারা তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করে।

"কিছু বর্ত্তমানে সে তাহার ক্ষমতা ও ষোগ্যতা প্রমাণ করিবার বহু ফ্ষোগ পাইবে। যে যুবক সাফল্য লাভ করিতে চায়, বাধাবিপত্তি তাহার কাছে কিছুই নয়।"—পিয়াসনিস্ উইকলি।

লর্ড কেব্ল (১২) এবং লর্ড ইঞ্কেপ (মি: ম্যাকে) নিম্নতম স্থর হইতে জীবন আরম্ভ করেন। লর্ড কেব্ল মাসিক একশত টাকা বেতনের শিক্ষানবিশ ছিলেন। একজন ইংরাজের পক্ষে এই বেতন অতি সামান্ত।

"যুবকরা গোড়া হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং অধন্তন পদে কাজ করিবে, ইহাই ভাল ব্যবস্থা। পিট্সবার্গের বহু প্রধান ব্যবসায়ীকে কর্মজীবনের আরম্ভেই গুরুতর দায়িত্ব বহুন করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে প্রথম অবস্থায় আফিল ঘর ঝাড় দিতে পর্যন্ত হইত। তৃতাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে আমাদের যুবকগণ ঐ ভাবে ব্যবসায় শিক্ষার স্থযোগ পায় না। ঘটনাক্রমে যদি কোন দিন সকালবেলা ঝাড় দার অহুপস্থিত হয়, তবে যে যুবক ভবিষ্যৎ মালিক হইবার যোগ্যতা রাখে দে কথনও ঘর ঝাড়ু দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আমি ঐরপ একজন ঝাড়ু দার ছিলাম।" আ্যান্ড্রু কার্নেগী, The Empire of Business.

"৪৫ বংসর পূর্ব্বে একজন নির্মালকান্তি, প্রিয়দর্শন ল্যাকাশায়ার যুবক এক মৃদীর দোকানে কাজ করিত। তাহার তৃইটি চোথ ভিন্ন বিশেষ ভাবে আকর্ষণের বস্তু আর কিছু ছিল না। যাহার এরপ চোথ, দে কখন সাধারণ লোক হইতে পারে না। কোন শিল্পীই সেই চোথের বিচিত্র বর্ণ ধরিতে পারিত না। এই বালকই ভবিগুতে লর্ড লেভারহিউল্ম্ হইয়াছিলেন। বিশ বংসর পূর্বের জনৈক বোল্টনবাসীর মৃথে আমি এই বর্ণনা শুনি। সে উইলিয়াম লেভার ও তাঁহার, পিতাকে চিনিত। বালক এখন একজন প্রধান ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ধনী।

"পঞ্চাশ বংসর পূর্ব্বেকার কথা আমার মনে পড়িতেছে। যুবক লেভার অল্পকালই শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তার পরই তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ

<sup>(</sup>১২) "বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানীর লক্ত কেব্লের জীবন এই শিক্ষা দের যে দৃঢ় সঙ্কর ও যোগ্যতা থার। নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও সাফল্য লাভ করা যার। লর্জ কেব্ল ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অল্ল বরুসে কলিকাতার আসেন এবং এথানেই যাহা কিছু শিক্ষালাভ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ব্যবসারক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চতম স্থান অধিকার করেন এবং বহু ঐশব্য সঞ্চর করেন। একসমরে বেঙ্গল চেথার অব ক্যার্সের সভাপতির পদেও তিনি নির্বাচিত ইইলাছিলেন"—প্রেটসম্যান, ৩১শে মার্চ্চ ১৯২৭। লর্জ কেব্ল মাসিক একশত টাকা বেডনে শিক্ষানবিশ্রপে কাল আর্ব্রুকরেন।

করেন।" (লর্ড বার্কেনহেড, Contemporary Personalities, ২৭৭ পৃষ্ঠা।)

লোহা ও ইম্পাতের ব্যবসায়ে তুইজন প্রধান অগ্রণী হেনবী বেসেমার বিবেশার এবং অ্যানজু কার্নেগা। বেসেমার ইম্পাত তৈরী প্রক্রিয়ায় যুগান্তর আনম্বন করেন। "তিনি ধাতুবিভার কিছুই জানিতেন না, কিন্তু ভাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। এ বিষয়ে যাহা কিছু পাঠ্য পাইয়াছিলেন, সমন্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। বহু-কোটিপতি এবং লোকহিতত্রতী অ্যানজু, কার্নেগীটেলিগ্রাফের পিওন রূপে কাজ আরম্ভ করেন। তাহার জীবনেও এই একই দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক কথায় তিনি সম্পূর্ণ স্বীয় চেটায় শিক্ষালাভ করেন। কার্নেগী আবিদ্ধারক কিন্তা বৈজ্ঞানিক নহেন। কিন্তু একটা মহৎ বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধারকে সময়োপযোগী করিয়া কিরূপে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। আন্যানজু কার্নেগী বেসেমার প্রক্রিয়াকে' গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় তথা জগতের শিল্পে যুগান্তর আনম্বন করেন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, অথবা শিল্পপ্রবর্ত্তক হইতে হইলে, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের জ্ঞান তেমন প্রয়োজনীয় নহে, সেজ্ল চাই সক্রবন্ধভাবে কার্য্য কবিবার শক্তি, উৎসাহ ও প্রেরণা। ডাঃ হান্কিন যথার্থই বলিয়াছেন:—

"ব্যবসায়ীর নিকট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অকেজো বলিয়াই মনে হয়। ব্যবসায়ীর মতে সহজ বৃদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞানই আসল জিনিস, ইহার ছারাই অর্থোপার্জ্জন করা যায়। বিশেষজ্ঞের মধ্যে ইহার একাস্ত অভাব।

"জনৈক বিশেষজ্ঞ কোন ব্যবসায়ীর জ্ঞানের স্থযোগ লইয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে অধিকতর সাফলা লাভ করেন। ব্যবসায়ীটি এক্ষন্ত হৃঃখ করিয়া বলেন,—
'আমি ভাবিয়াছিলাম, সে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক।'

"পরলোকগত আমেরিকান ব্যান্ধার মরগ্যান একবার বলিয়াছিলেন, 'আমি ২৫০ ডলার দিয়া যে কোন বিশেষজ্ঞকে ভাড়া করিতে পারি, এবং তাহার প্রদত্ত তথ্যের ধারা আরও ২৫০ হাজার ডলার উপার্জ্জন করিতে পারি। কিন্তু সে আমাকে ঐভাবে কাজে ধাটাইতে পারে না।' একজন সাধারণ বিশেষজ্ঞের ব্যবসায়ক্ষেত্রে উপযোগিতা কতটুকু, তাহা এই কয়টি কথার ধারাই প্রকাশ পাইতেছে।"

আর একটি উজ্জল দৃষ্টাম্ভ দিতেছি।

#### মিঃ বাটার কর্মজীবন

"মোরেভিয়ার জিলিন সহরনিবাসী মি: টমাস বাটা দশ বৎসরে এক কোটী পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। ইনি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেকা বড় পাত্রকা ব্যবসায়ী। কিছুদিন পূর্ব্বে বিমানবোগে ইনি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

"ব্যবসায়ক্ষেত্রে মি: বাটার সাফল্যের কাহিনী উপত্যাসেব মতই চিন্তাকর্ষক। তিনি একজন গ্রাম্য মৃচির ছেলে, বাল্যকালে লোকের বাড়ী জুতা বিক্রম্ন করিয়া বেড়াইতেন। বর্ত্তমানে ৫৫ বংসর বয়সে তিনি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জুতার কারখানার অধিকারী। তাঁহার কারখানায় প্রত্যহ ১ লক্ষ্ণ হাজার জোডা জুতা তৈরী হয় এবং ১৭ হাজার লোক কাজ করে।" (দৈনিক সংবাদপত্র, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩২)

আমি বহুবার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, স্থার রাজেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশের পক্ষে ত্র্ভাগ্য হইত। যদি তিনি বি, ই, ডিগ্রীধারী হইতেন, তবে তাঁহার কর্মজীবন ব্যর্থ হইত। (১৩)

বাংলার কথা বলিতে গেলে, দেখিতে পাই,—"সরকারী লবণগোলার ভ্তপূর্ব দেওয়ান বিশ্বনাথ মতিলাল মাসিক আট টাকা বেতনে প্রথম জীবনে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং দেওয়ানী কার্য্য হইতে অবসর লাইবাব পূর্বে তিনি ১০।১২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের পিতা একজন দেশীয় মালিকের অধীনে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। তৎপরে তিনি ফেয়ারলি, ফার্গুসন আ্যাপ্ত কোম্পানীর ফার্মে কেরাণীর কাজ্ব পান। আমেরিকান জাহাজ ব্যবসায়ীদের অধীনেও তিনি কার্য্য করেন। শেষোক্ত ব্যবসায়ীরা তাঁহার নামে তাঁহাদের একথানি জাহাজের নাম 'রামছ্লাল দেব' রাথিয়াছিলেন।

<sup>(</sup>১৩) "সরকারী কাজ পাইবার সম্ভাবনাই, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভা শিক্ষার প্রধান আকর্ষণ। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দশজন ছাত্রের মধ্যে গড়ে ৮ জন মাত্র সরকারী কাজ পার এবং কেবলমাত্র একজন বে-সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মি: হিটন বলেন বে, বালোয় শিয়ের উন্নতি বে কত কম হইতেছে, এই ঘটনাই তাহার অবস্থ প্রমাণ।" T. G. Cumming: Technical and Industrial Instruction in Bengal, 1888—1908 part 1, p. 12.

এই তুই বিদেশীয় ফার্শ্বের অধীনে কার্য্য করিয়া তিনি প্রভৃত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেন। কলিকাতার রথচাইল্ড, টাকার বাজারের সর্ব্বেসর্কা মতিলাল শীল প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মাসিক দশ টাকা বেতনে কর্ম আরম্ভ করেন।" (ইণ্ডিয়ান মিরর, ১৪ই আগষ্ট, ১৯১০)

পরলোকগত খ্যামাচরণ বল্পত তাঁহার সময়ে একজন প্রধান পাটব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সামান্ত অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করেন। প্রচলিত মত অমুসারে তিনি "শিক্ষিত" ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়বৃদ্ধি ও কর্মপট্টা উচ্চশ্রেণীর ছিল।

শ্রীযুত ঘনতামদান বিজ্লার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নাই। যদি তাঁহাকে তরুণ বয়সে বই মৃথস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করিতে হইত, তবে তাঁহার একটুও ব্যবসায়বৃদ্ধি বা কর্মপ্রেরণা হইত না। শিল্প-বাশিক্ষ্য, মুদ্রানীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহাব অভিমত লোকে শ্রন্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে।

বোষাইয়ের 'টাটা কনষ্ট্রাকশন ওয়ার্কসের' মিঃ এস, পি, ব্যানাজ্জি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আফিসে নিয়তম কেরাণী রূপে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষাও পাশ করেন নাই, কিন্তু তিনি আশ্চর্য্য কর্মশক্তি ও প্রতিভার পবিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ফার্ম্ম সাধারণ ইমারতাদি তৈয়ারীর বড় বড় কন্ট্রাক্টই যে গ্রহণ করে, তাহা নহে, রেলরান্তা প্রভৃতি নির্মাণের কন্ট্রাক্টও লয়। অপর পক্ষে, যাহাবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভার শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহারা কেবল চাকবী খুঁজিয়া বেড়ায়।

শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।
তিনি মাত্র ম্যাট্রিকুলেশান পাশ। কিছুকাল হইল বিবিধ অর্থনৈতিক
সমস্তার আলোচনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার
বক্তৃতা ও পুত্তিকাদি স্থচিস্থিত তথ্যে পূর্ণ।

আমি যখন এই কয় ছত্র লিখিতেছিলাম, তখন ঘটনাচক্রে সংবাদপত্রে
মিঃ মরিসের একটি বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আরুষ্ট হইল। মিঃ মরিসকে
"ইংলগুর ফোর্ড" বলা হয়। মরিস বলিয়াছেন—"ব্যবসায়ের দিক দিয়া,
বিশ্ববিত্যালয়ের শিক্ষা সময়ের অপব্যয় মাত্র। ত্-একটি ক্ষেত্রে বাতিক্রম
থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ আমার ব্যবসায়ে দেখিয়াছি, বিশ্ববিত্যালয়ের
শিক্ষা কোন কালে লাগে না। বাণিজ্যাক্ষেত্রে যে সব গুণের প্রয়োজন,
বিশ্ববিত্যালয় তাহা দিতে পারে না, বরং ঐরপ কোন গুণ থাকিলে তাহা

নষ্ট করে। আগুরগ্রাজুয়েটদের ধারণা জন্মে যে জীবন অতি সহজ ব্যাপার, তাহারা খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদের প্রতিই বেশী মনোযোগ দের।"

গত ৪০ বংসর ধরিয়া আমি বাংলার কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি। এই সব ক্ষেত্রে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষিত যুবকদের অযোগ্যতা দেখিয়া আমি মনে গভীর আঘাত পাইয়াছি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারীদের যদি একটা হিসাব লওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বিশ্ববিচ্ছালয়ের শিক্ষা নাই, অথবা কোন রূপ শিক্ষাই তাঁহারা লাভ করেন নাই।

শ্বরণ রাখিতে হইবে যে, অ্যানড়ু কার্নে গী, হেনরী ফোর্ড, টমাস এভিসন লর্ড কেব্ল, র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, টমাস লিপ্টন প্রভৃতির মত লোক যদিও কলেজে শিক্ষিত হন নাই, তব্ও তাঁহাদের 'কালচার' বা সংস্কৃতির অভাব ছিল না। কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া যথন তাঁহারা ভবিয়থ সাফল্যের গোড়া পত্তন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞান উপার্জ্জনের স্কুযোগ্ও তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই।

যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রনীতিবিং রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অথচ সমাজের নিম্নন্তরে বাঁহাদের জন্ম অথবা সামান্ত শ্রমিকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এরূপ বহু লোকেব দৃষ্টান্ত আমি প্রায়ই উল্লেখ করিয়া থাকি। এই সমন্ত লোক সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ক্বভিত্বলাভ করেন।

আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে গারে।
ইহারা ব্যবসায় বৃদ্ধির সহিত রাজনীতি জ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক প্রতিভাব
সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। গোসেন এবং লাবক (লর্ড আভেবেরী)
ব্যাহার ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোসেন ছিলেন রাজনীতিক এবং
লাবক রাজনীতিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ই ছিলেন। একই ব্যক্তির মধ্যে বহ
শুণের এরপ সমন্বয় হল্পভি এবং উহা রাষ্ট্রের মন্দলের জন্ম একান্ত প্রয়োজনীয়ও
নহে। বর্তুমান সমাজ শুমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বরাবর বলিয়া
আসিয়াছি যে বাংলার আর্থিক হুর্গতির একটা প্রধান কারণ এই যে,
প্রত্যেক যুবক এবং তাহার অভিভাবক মনে করে, যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের
মার্কানা পায়, তবে তাহার জীবন ব্যর্থ ইইবে। (১৪) যদি কেবলমাত্র

<sup>(</sup>১৪) সা-আদত কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাদের কলেজ ম্যাগালিনে "নতুবা আমার জীবন ব্যর্থ হইবে" এই শীর্বক একটি নিবন্ধে বিষয়টি স্থক্ষরপ্লপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী এবং বিদ্যাম্বরাগী ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার জ্বন্ত পাঠানো হইত এবং অক্ত ছেলেরা স্থলের পড়া শেষ করিবার পরই ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিত, তবে বাংলায় এই আর্থিক হুর্গতি নিবারণ করা যাইতে পারিত।

"যাহাদের প্রতিভা আছে, রাষ্ট্র কেবল তাহাদের জন্মই শিক্ষার ব্যয় বহন করিয়া থাকে। যাহাদের সে যোগ্যতা নাই তাহাদের জন্ম জন্ম নানা পথ আছে।

"গণতজ্ঞের আদর্শ অমুসারে রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয় সকলের জন্মই; একই আধারে মণিমাণিকা ও জঞ্জাল উভয়ই এক সঙ্গে থাকিতে পারে। কিছ আমি এই নীতির বিরুদ্ধবাদী। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মনে করিত ছুল তাহাদেরই জন্ম। স্বতরাং ইহার প্রতি তাহাদের কোন সম্মান বোধ ছিল না। তাহারা বিদ্যালয়েব নিকট হইতে যতদূর সম্ভব প্রশ্রেই চাহিত। উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি কোন উপাধিলাভ অথবা যে কোন প্রকারে উচ্চশ্রেণীতে প্রমোশন।"—মুসোলিনী, আত্মচরিত।

#### (৪) শ্রের প্রতি অবজ্ঞা—জাতীয় সঙ্কটের লক্ষণ

স্থার এডওয়ার্ড ক্লার্ক সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"কিংস কলেজ, লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং সমস্ত দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এমন বহু ছাত্র আছে, যাহারা জীবিকার জন্ম দৈনন্দিন কার্য্য করিবার পর, অতিরিক্ত সময়ে পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করে।" এই শ্রেণীর ছাত্র হইতেই শ্রমিক মন্ত্রিস্তা গঠিত হইয়াছে এবং উচ্চাকাজ্জাসম্পন্ন এই সব ব্রিটিশ যুবকদের প্রতি জাতি নির্ভর কবিতে পারে। বস্ততঃ, কোন উদ্দেশ্য লইয়া অধ্যয়ন করাতেই ফল হয়।

যাহার। এইরপ উদ্দেশ্য লইয়া পড়াশুনা করে, তাহারা সেই সব ছাত্রদের চেয়ে বেশী যোগ্যতা প্রদর্শন করিবে, যাহারা কেবলমাত্র অভিভাবকদের তাড়নায় পড়িতে বাধ্য হয়; সেরপ ছাত্রদের প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই নাই।

#### বিভালয়ে সাফল্যের উপর বাহিরের কাজের প্রভাব

যাহারা জীবিকার জন্ম নিজে উপার্জন করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বিদ্যালয়ে বেশী ক্লডিছ প্রদর্শন করে। কেবল মাত্র কাজ করিলেই সফলতা

লাভ করা যায় না। তাহার উদ্দেশ্য থাকা চাই। The Vocational Guidance Magazine-এ ক্রান্সিন টি ম্যাকেব (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়) কর্ত্বক প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে এই তথ্য অবগত হওয়া যায়। রিঞ্জ টেক্নিক্যাল স্থলে (কেম্ব্রিজ, মাসাচ্সেট্স) এ সম্বন্ধে একটি পরীক্ষা করা হয়। ঐ বিদ্যালয়ে ১৩ বংসর হইতে ২০ বংসর বয়স্ক প্রায় এক হাজার ছাত্র আছে।

"৭৫৮ জ্বন ছাত্র লইয়া এই পরীক্ষা করা হয়, ঐ সমস্ত ছাত্রের প্রকৃতি অথবা যোগ্যতা পূর্ব হইতে জ্বানা ছিল না। বিদ্যালয়ের পরে কে কি কাজ করে প্রত্যেক ছাত্রকে তাহা জিজ্ঞানা করা হয়; এই ভাবে ছাত্রদিগকে ছই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—যাহার। বিদ্যালয়ের পরে কাজ করে এবং যাহার। সেরপ কোন কাজ করে না।

"ইহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মিলাইয়া দেখা গেল, যাহার। জীবিকার জন্ম কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বেশী দায়িত্জান লইয়া পড়াশোনা ও পরিশ্রম করে।

"উপরোক্ত তুই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে, ধাহারা কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বিদ্যালয়ে পরীকায় ভাল নম্বর পায়।

"যাহারা কাব্দ করে না অথবা সাময়িক ভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্ম কাব্দ করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নিয়মিত ভাবে কাব্দ করিতে বাধ্য হয়, ভাহারাই বিদ্যালয়ে বেশী ক্বতিত্ব প্রদর্শন করে।

"ষাহারা কলেজে পড়ার সঙ্গে সজে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব ছাত্র প্রায়ই দেখা যায়। আমেরিকার প্রেন্ড্যেক ষ্টেটে কৃষি এবং শিল্প শিকা দিবার জন্ত সরকারী বিদ্যালয় (Land-Grant Colleges) আছে। ষ্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল হইতে এই সব বিদ্যালয়ে সাহায্য করা হইয়া থাকে। একপ ৪৮টি কলেজ লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রদের মধ্যে প্রায় অর্জেক এবং ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ জীবিকার জন্ত কার্য্য করে।

"এই সব কলেকে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র এবং ও হাজার ছাত্রী কলেকে থাকিবার সময় বোপার্ক্তিত অর্থে ব্যয় নির্বাহ করে। সাধারণতঃ আগুার-প্রাক্ত্রেটরা আংশিক সময়ে কাজ করিয়া এক এক টামে<sup>প</sup> ৩০ পাউও হইতে ৭০ পাউগু এবং গ্রীমাবকাশে ৪০ পাউগু হইতে ৫০ পাউগু পর্যাম্ভ উপার্জন করে।"

ট্রিবিউন পত্রিকার চীনস্থিত একজন সাংবাদিকের কথাপ্রসঙ্গে কণরপ নিলসেন বলিয়াছেন—"অন্ত অনেক আমেরিকান সাংবাদিকের ন্যায় তিনি জীবনে নানা কাজ করিয়াছেন, তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া সংবাদপত্রসেবী হইয়াছেন। এক সময়ে তিনি রেলওয়ে লাইনে শ্রমিকের কাজও করিয়াছিলেন।"—The Dragon Awakes p.77.

ইহার দ্বারা বুঝা যায় না যে, আমেরিকার প্রত্যেক কলেজের ছাত্র দ্বাবলম্বী এবং পরিশ্রমী। বহু বৎসর পূর্বের, এমার্সন সহবেব পুত্তলিকাবং অকশ্মণ্য ছাত্র (ইহারা অনেকটা আমাদেরই সহরবাসী ছাত্রদের মৃত) এবং দৃঢ়-প্রকৃতি দ্বাবলম্বী যুবকের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন:

"আমাদের যুবকরা যদি প্রথম চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয়, তবে তাহারা ভয়ন্ত্রদয়
হইয়া পড়ে। যদি কোন নবীন ব্যবসায়ী সাফল্য লাভ করিতে না পারে, লোকে
বলে যে সে একেবারে ধ্বংসের মুথে গিয়াছে। যদি কোন বৃদ্ধিমান ছাত্র
কলেজ হইতে বাহির হইয়া এক বৎসরের মধ্যে বোষ্টন বা নিউইয়র্কে কোন
আফিসে কাজ না পায় তবে সে এবং তাহার বদ্ধুগণ মনে করে তাহার নিরাশ
হইবার ও সারাজীবন বিলাপ করিবার য়থেই কারণ আছে। পক্ষান্তরে, নিউ
হাম্পায়ায়ার বা ভারমণ্ট হইতে আগত দৃঢ় প্রকৃতি যুবক একে একে সমন্ত কাজে
হন্ত দেয়, সে ফার্ম্মে শ্রমিকের কাজ করে, ফেরী করে, ছুলে পড়ায়, বক্তৃতা
করে, সংবাদপত্র সম্পাদন করে, কংগ্রেসে মায়, নাগরিকের অধিকার ক্রম্ম
করে। বৎসরের পর বৎসর এইরূপ বিভিন্ন কাজ করিয়াও তাহার চিডের
হৈর্য্য নিষ্ট হন্ত না। সে একাই, সহরবাসী এক শত অকর্মণ্য পুত্তলিকার
সমকক্ষ, সে জীবনের পথে বুক ফুলাইয়া চলে, কোন উচ্চতর বৃদ্ধি শিক্ষা
করে নাই বলিয়া লক্ষা বোধ করে না,—কেননা সে কথনও তাহার
জীবনের গতি বন্ধ করে নাই, সর্ক্রাই সে জীবন্ধ। তাহার জীবনে
মাত্র একবার স্থ্যোগ আসে না, শতে শত স্থ্যোগ তাহার সম্মুথে বর্ত্তমান।"

মিষ্টার সি, জে, শ্মিথ গত ৪০ বংসর ধরিরা অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি (১৯৩১) ৬৯ বংসর বয়সে 'ক্যানাডিয়ান ন্যাশস্থান রেলওয়ের' ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ড অভিমত পর পুঠার উদ্ধৃত হইন। "কানাডাতে গ্রীম্মের ছুটীর সময় বালকদিগকে, ভবিশ্বতে যে বৃত্তি সে অবলম্বন করিবে, তাহা হাতে কলমে শিক্ষা করিবার স্থাোগ দেওয়া হয়। আমার মতে এই রীতি ভাল। ইহার ফলে সে সব দিক হইতে বিষয়টি শিথিতে পারে।

"আমি যথন যুবক ছিলাম, তথন গল্ফ বা বিলিয়ার্ড খেলা ছিল না। এবং ৩০ বংসর বয়সে আমি যথন 'সভ্যতার' সংস্পর্শে আসিলাম, তথন আমি পুল বা গল্ফ খেলা জানিতাম না।"

খাহারা সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় চেষ্টায় জীবনেব নানা বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, এরূপ বহু ব্যক্তিব দৃষ্টাস্থ ইতিপূর্ব্বে আমি দিয়াছি। চারজন প্রসিদ্ধ জননায়কের প্রথম জীবনের সংক্ষিপ্ত বিববণ দিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ করিব।

মি: র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এইভাবে তাঁহার প্রথম জীবনের বর্ণনা করিয়াছেন (২৬শে নবেম্বর, ১৯৩১ তাবিথে প্রদত্ত বক্তৃতা):—"অতীত জীবনের ঘটনা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কয়েক বৎসর পূর্বের লসিমাউথের জনৈক বৃদ্ধা ধীবররমণী আমাকে দেখিয়া তাহার সরল সহামুভূতি-পূর্ণ স্বরে বলিয়াছিল—'জিমি, পৃথিবাতে এমনই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে!'"

"জীবনের সহজ স্থাম সদর রাস্তা দিয়া না গিয়া যদি হুর্গম কর্দ্দমাক্ত স্কীর্ণ পথে চলা যায়, তবে মানব জীবনের স্থ্য হুঃখ, উন্নতি অবনতি, ত্যাগ ও আনন্দ, সব অবস্থারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়।"

মি: ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বাল্য শ্বৃতি হইতে তুইটি ঘটনার উল্লেখ করেন। "শীতের প্রভাত, তুষার পাত হইতেছে। অন্ধরার থাকিতে আমরা উঠিয়াছি এবং তুষারারত পথে প্রায় এক মাইল পদক্রজে গিয়াছি। আমরা একটি আলুর কেতে গেলাম। দেখানে যন্ত্রবোগে মাটীর নীচ হইতে আলু তোলা হইতেছে, আমি একটি ঝুড়িতে আলু সংগ্রহ করিতেছি। তুই হাত তুষার-হিম হইয়া গিয়াছে, চোথের জল রোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সকলের উপরে বে সর্কার সে আমার কাছে আসিল, আমার তুষার-হিম কর্ণমূলে চপেটাঘাত করিল। সেই কথা শরণ করিতেই এখনও যেন আমি শরীরে বেদনা বোধ করি। অনেক সময় পার্লামেন্টে গ্রন্মেন্টের পক্ষীর সন্মূথের আসনে বসিয়া ঐ অতীত কাহিনী এখনও আমার মনে ভাসিয়া আদে।"

মিঃ ম্যাকভোনান্ড তাঁহার বাল্যস্থতিতে একজন সেকেলে লোকের কথা বলিয়াছেন। তিনি লসিমাউথের রাস্তায় ঠেলাগাড়ীতে ফেরী করিয়া বেড়াইতেন। "তাঁহার গাড়ীর সম্ব্ধ এক খণ্ড ট্যাসিটাসের বই থাকি: । তিনি লাটিন ও গ্রীক বই পড়িতেন আর সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের নাম হাঁকিতেন। একদিন তিনি আমার হাতে একখানি বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি এ সব পড়িতে ভালবাস?' এবং আমাব হাতে একখানি হেরোভোটাসের ইতিহাস দিলেন। পরে কয়েকমাস যাবং তিনি আমাকে আরও কতকগুলি বই দিয়াছিলেন।"

আর একজন শ্রমিক নেতা জর্জ্জ ল্যান্সবেরী সম্প্রতি (ভিনেম্বর, ১৯৩১) তাঁহার বাল্যজীবনের কথা এবং কিভাবে তাঁহাকে কঠোর জীবনসংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমার জীবনের সর্বাপেকা গুরুতর ঘটনা ( রাজনৈতিক ব্যাপার ব্যক্তীত ) ১৮৮৪-৮৫ সালে ঘটে। সেই সময়ে আমি স্ত্রী, ৪ বংসরের কম বয়স্ক তিনটি শিশু এবং ১১ বংসরের কম বয়স্ক একটি ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া দেশ ছাড়িয়া অট্রেলিয়াতে যাত্রা করি।

"অবশেষে একটা পাথর ভালাব কাজ আমি পাইলাম; একরকম নীল রিঙের গ্র্যানাইট পাথর—উহাতে যখন হাতৃড়ী পিটাইতাম, তখন মনে হইড আমার হাতের সলে সলে হলয়ও বুঝি ভালিয়া পড়িতেছে।

"পরে পার্সেল বিলি করিবার জন্ম পিয়নের কাজ পাইলাম। তারপর

যত দিন আমি অট্টেলিয়ায় ছিলাম, ঐ কাজই করিতাম, আমার বেতন

ছিল সপ্তাহে পাঁচ শিলিং, ব্রিসবেন হইতে পাঁচমাইল দূরে টুজং নামক

স্থানে থাকিবার জন্ম একটি বাড়ীও পাইলাম।

## প্রবল বর্ষার ধারা

"আমার প্রথম রাত্রির কাজ, খুব উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছিল। পার্সে লের গাড়ী খোলা ছিল এবং প্রবল বেগে বর্বা আসিল। আমাকে বিভিন্ন বাড়ীতে ২০০টি পার্সেল বিলি করিতে হইবে, অথচ আমি একটি বাড়ীরও ঠিকানা জানি না। আমি সন্ধ্যা ৬টার সমর রওনা হইলাম এবং ভোর গটার সময় শেষ পাসেল বিলি করিয়া ফিরিলাম। সকলেই ভাবিয়াছিল, আমি নৃতনলোক, স্তরাং এ কাজ করিতে পারিব না। কিন্তু এই ভাবে কাজ স্বসম্পন্ন করাতে কার্য্যে আমার বেশ স্থনাম হইল এবং আমি ছয় মাস সেখানে কাজ করিলাম।

"কাজের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। তবে পরিশ্রম একটু বেশী হইত। প্রায়ই সকাল বেলা ৮টা হইতে পরদিন বেলা ১২টা কি ১টা পর্যাস্ত কাজ করিতে হইত।"

मूरमानिनीत जीवनीरा जामता পि :---

"রাজমিন্ত্রীর মজুরের কাজে তিনি দেশময় ঘ্রিয়া বেড়াইতেন।
স্ইজারল্যাণ্ডে বেশী শীত পড়াতে বাড়ী তৈরীর কাজ বন্ধ হইয়া যায়।
মুশোলিনী সেই অবসর সময়ে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এবং সাদ্ধ্য বিষ্ঠালয়ে পড়িতে
লাগিলেন। স্ইজারল্যাণ্ডের ন্যায় স্টল্যাণ্ডেও বাড়ী তৈরীর কাজে
নিষ্কু যুবকদের শীতকালে কোন কাজ থাকে না। সেই সময়ে
তাহারা মুসোলিনীর মতই স্থলে ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যয়ন করে।
আমি যথন এডিনবরা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ছিলাম তখন এইরূপ ছাত্রকে সেখানে
দেখি। কিন্তু মুসোলিনী আমার স্থানেশ্বাসীর চেয়ে অধিকতর ক্রতিত্ব
প্রদর্শন করেন, কেন না তিনি শ্রমের কাজ একেবারে ত্যাগ করেন নাই,
তিনি কখনও কখনও দোকানদারদের দারোয়ান বা সংবাদবাহকরূপে ক'জ
করিতেন। তাহাদের মালপত্র ক্রেভাদের বাড়ীজে ঘাড়ে করিয়া বা বাজে
ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেন। জিনিষ বেশী ভারী হইলে কিংবা ক্রেভাদের
বাড়ী একটু দূর হইলে ঠেলাগাড়ীতেও লইয়া যাইতেন। এইভাবে যাহা
উপার্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিষ্ঠালয়ের বেতন এবং ছাত্রাবাসের
ব্যয় নির্বাহ হইত।"—Robertson, Mussolini, pp. 49—50.

ম্যাসারিক সম্বন্ধে তাহার জীবনীকার মি: খ্রীট লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে (১৮৬৮—৬৯) তাঁহার বাল্য জীবনে তাঁহাকে নিজের এবং তাঁহার এক ভাতার ভবণপোষণের জন্ম অর্থোপার্জ্জন করিতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে পড়াগুনাও করিতে হইত। তাঁহার মাতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে হয়ত কয়েক ফ্লোরিন (মৃত্রা) পাঠাইতেন। কিছু অন্তের নিকট হইতে তাঁহার আর কোন সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল না। তাঁহাকে নিজের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইত।

"তিনি প্রথমত: নোভা ইউলিদের একজন মৃচির বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে আরও ক্ষেকজন তাঁহারই মত দবিত্র ছাত্র থাকিত। তাহাদের থাকা, খাওয়া, জলখাবার এবং কাণড কাচার জন্ম প্রত্বোক ছাত্র মাসে তিন শিলিং করিয়া দিত। মৃচির বাড়ীতে কিরপ অবস্থায় বাস করিডে হইত, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতে পাবে, কিন্তু ম্যাসারিক ও অন্যান্ত বালকেরা উহারই মধ্যে সানন্দে কাল্যাপন করিতেন।"

আর একটি দৃষ্টান্ত লর্ড রিডিংএর জ্বীবন। তিনি প্রথমবার জাহাজের ছোকরা বা 'ক্যাবিন বয়' রূপে কলিকাতায় আসেন, দ্বিতীয় বার আসিয়াছিলেন ভারতের বড়লাটরূপে।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে শ্রমের মর্যাদা এইরপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের দিনিষ, কিন্তু ভারতে তাহার বিপরীত ভাব। বিশেষতঃ ষে সব বালক ও যুবক স্থল কলেকে পড়ে, তাহারা শ্রমকে হেয় জ্ঞান করে। ভৃতপূর্ব স্থল সম্হের ইনস্পেক্টর মৌলবী আবহল করিম এ সম্পর্কে ব্যথিত চিত্তে লিখিয়াছেন:—

"মফ:স্বল ভ্রমণের সময় বাধরগঞ্জ জেলার একটি স্থল পরিদর্শন করিতে গিয়া আমি দেখি অর্থ ও ছাত্রাভাবে ঐ স্কৃলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম। আমি স্থানীয় মাতব্বর লোকদের অনুরোধ করিলাম তাঁহার যেন আমার সঙ্গে আমার নৌকায় গিয়া দেখা করেন। তাঁহারা গেলে, আমি তাঁহাদিগকে ব্ঝাইয়া বলিলাম যে স্কুলটি রক্ষার জব্য তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে এবং ছেলেদের স্কুলে ভত্তি করিয়া দিতে হইবে। এই সময়ে আমি ভনিলাম একজন নিম্নস্বরে বলিতেছেন, স্থলটি উঠিয়া গেলে তিনি হরিল্ট দিবেন। ভদ্রলোকেরা চলিয়া গেলে, আমি স্থানীয় পুলিশের দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা স্কুলের উপর এমন বিরক্ত কেন? দারোগা যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, গ্রামের লোকদের ম্বুলের উপর বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্থানটিতে অনেক ছোট ছোট দোকানদাবের বাস। তাহারা চায়, তাহাদের ছেলেরা দোকানের জিনিষ বিক্রয় ও হিসাবপত্র রাধার কাজে সাহায্য করুক। কিন্তু যেই ছেলেরা স্কুলে ভর্ত্তি হয়, অমনি তাহাদের 'চাল' বাড়িয়া যায় এবং এই ভাব দেখায় যে লেখা পড়া জানা লোকের পক্ষে দোকানদারী ছোট কাজ। এই ঘটনা হইতে এবং পরে আরও অফুসন্ধান করিয়া ব্ঝিতে

পারিলাম যে, গ্রামে স্থল থাকায় অনেক স্থলে ক্লমকদের পক্ষে বিরক্তি ও অস্থবিধার কারণ হইয়াছে। 'গুরুর' অস্থরোধে ও বালকদের আগ্রহে অনেক সময় অন্দিছাসত্ত্বও ক্লমকরা ছেলেদের স্থলে পাঠাইতে বাধ্য হয়। কিছু স্থলে চুকিয়াই ছেলের। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেকৃতির হইয়া যায়। তাহাদের ধরণ ধারণ, অভ্যাস, ক্লচি সব বদলাইয়া যায়, এমন কি অনেক সময় নাম পর্যাপ্ত বদলাইয়া ফেলে।

"তাহাদের পিতামাতা কেবল যে তাহাদের নিকট হইতে গরু চরানো, চাষের কাজ ইত্যাদির সাহায্য হইতেই বঞ্চিত হয়, তাহা নহে, তাহাদের জ্বন্ত ভাল কাপড় চোপড়, ছাতা, বহি, থাতাপত্র ইত্যাদি যোগাইতে বাধ্য হয়। এই সব ব্যয় করা অনেক সময় তাহার সাধ্যাতীত। ফলে ছেলে পরিবারের বোঝা এবং সমাজের অভিশাপ স্বরূপ হয়। কেন না সে দলদালি স্পষ্ট করে, মামলা মোকদমা পাকাইয়া তোলে, এমন কি অনেক সময় জালজুয়াচুরীও শিথায়।" (Some Political, Economical & Educational Questions pp. 5—6)। এরূপ অবস্থা প্রত্যেক দেশহিতকামী ব্যক্তিকে হতাশ করিয়া তুলিবে। আমাদের বৃষ্ণিবার সময় আদিয়াছে যে, যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলে গ্রামের উপর অবজ্ঞা জয়ে, সেগুলি দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে, বরং জাতীয় উয়তির ঘোর শক্ষ স্বরূপ।

# (৫) আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রুটী—বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়াতে বিরাট শক্তির অপব্যয়

বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিরাট শক্তির অপব্যয় হয়, তাহার কথা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বালকের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ।৬ বংসর কাল একটি ছুরুহ বিদেশী ভাষা আয়ন্ত করিতেই ব্যয় করিতে হয়, কেন না ঐ ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাকে অক্যান্ত বিষয় শিথিতে হইবে। পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে এরপ অস্থাভাবিক ও ঘোর অনিষ্টকর ব্যবস্থা নাই। মান্তভাষাই সব সময়ে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এই স্থতঃসিদ্ধ সহজ সত্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। একজন ইংরাজ বা স্কচ বালক ভিকেন্সের Child's History of England, স্কটের Tales of a Grand-father, Gulliver's Travels অথবা Alice in Wonderland গভীর

মনোযোগের সংক্র পড়ে। তাহার পিতামাতার নিকট হইতেও সে অনেক বিষয় শিথে। সে শ্রমণ বৃত্তান্ত, উত্তর মেরুর অভিযানের বিবরণ, কিলিমানজারো, আণ্ডিস অথবা হিমালয় পর্বত শিথরে আরোহণের কাহিনী সাগ্রহে পড়ে, তাহার নির্দিষ্ট পাঠ্য পুতকে এ সব নাই, একথা তাহাকে বিলয়া দিতে হয় না। একজন ইংরাজ বালককে প্রথমে পারসী, চীনা. জার্মান অথবা রুশীয় ভাষা শিথিয়া, তাহার মধ্য দিয়া অক্যান্ত বিষয় শিথিতে হইতেছে, এরূপ ব্যাপার কেহ কল্পনা করিতে পারেন কি? কাহারও নান! বিষয়ে জানা শোনা আছে, এরূপ বলিলে বোঝা যায় না, কোন্ ভাষার সাহায্যে দে ঐ সব বিষয় শিথিয়াছে। আমরা অন্ধ ভাবে একটা অনিষ্টকব বাবস্থা অনুসরণ কবিতেছি, এবং ইহার ফলে আমাদের ছেলেদের যথার্থ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভে প্রবল অন্তরায় স্বষ্ট হইতেছে। (১৫)

প্রেটো, হেগেল, ও কাণ্ট; কনফিউসিয়াস্ ও মেনসিয়া, বাইবেল ও কোরান, রামায়ণ ও মহাভারত—এখনও প্রায়ই লোকে অহুবাদের সাহায়ে পড়ে। ভাষাতত্ববিং পণ্ডিত ব্যতীত কেহ মূল ভাষায় গ্রন্থ পড়িবার জন্ত গ্রীক, জার্মান, চীনা, হিক্র, আরবী বা সংস্কৃত শিথে না। এমন কি

<sup>(</sup>১৫) বছির এই অংশ ছাপিতে দিবার সময় Report of the Matriculation Regulations Committee (June, 1932) আমার হাতে পড়ে। উহাতে নেথিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ম্যাট্রিকুলেশনে ইংরাজী ব্যতীত অভাজ সমস্ত বিষয় মাতৃভাবার সাহাব্যেই শিখাইতে হইবে, স্মভবাং এই অধারে আমার বিবৃত যুক্তিগুলি মাত্র ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আমি দেখিয়া হতাৰ হইলাম যে নৃতন নিয়মাবলীতে, একদিক হইতে যে স্থবিধা দেওয়া হইরাছে, অক্তদিক চইতে তাচা কাড়িরা লওরা হইরাছে। ছক্কছ বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিবার কঠোর পবিশ্রম ছেলেদের মন্তিক এখনও ভারাক্রান্ত করিতে থাকিবে। বস্তত: ই'বাজীকে এত বেশী প্রাধান দেওৱা হইবাছে যে তাহার জন্ম তিনটি প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট হইরাছে। অথচ ইতিহাস ও ভ্গোলের আর প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্ম মাত্র একটি করিয়া প্রদ্রপত্র থাকিবে। গণিতের জক্ত একটি এবং মাতৃভাষার জক্ত গুইটি ক্রিয়া প্রশ্নপত্র থাকিবে। স্মত্রাং ইংরাজীর জন্ত ষেরূপ মনোবোগ দেওয়া হইবে, তাহার মাত্র ষষ্ঠ অংশ ইতিহাস বা ভূগোলের জন্ম নেওয়া হইবে এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের ক্ষতি ক্রিয়া ইংরাজীর **জন্মই ছেলেদের অভি**রিক্ত পরিশ্রম ক্রিতে হইবে। তা ছাড়া, এইভাবে শিক্ষিত হইবা ছাত্রেরা জীবন সংগ্রামে গাঁড়াইতে পারিবে না, কেন না সেজ্ঞ প্রয়েজন সাধারণ ও সহজ জ্ঞান, কোন বিশেব ভাবার পারদর্শিত। নহে। মোটের উপর, বর্তুমান শিক্ষাপ্রণালীর যে সব দোব ও ক্রটী তাহা বরং কোন কোন দিকে বেৰী হইবে। মি: মোনাহানের ভাবার এই বিপোর্ট সাম্রাজ্যবাদের ভাবের দারা অত্যধিক প্রভাবাদিত হইরাছে।

হিন্দুরাও সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারত তুলসীদাস, ক্বন্তিবাস ও কাশীরামের অফ্বাদের মধ্য দিয়া পড়ে। কিন্তু ভারতে আমরা একটা ক্রন্ত্রিম অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং তাহার জন্ম শান্তিভোগও করিতে হইতেছে।

ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত, স্বাস্থ্যতব, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই অনায়াসে শিথানো যাইতে পারে। ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষার পর্যায়ে রাথা উচিত।

যাহারা পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা কবে, তাহারা কেবল ইংরাজী নয়, জার্মান ও ফ্রেঞ্চও শিথিবে। তবে ইংরাজীকে কোন ক্রমেই শিক্ষার বাহন করা উচিত নয়। শিক্ষিত ব্যক্তিকে মোটাম্টি সমস্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং মাতৃভাষার সাহায্যেই সে সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। জ্ঞীবনের স্ব্যাপেকা মূল্যবান সময়ে আমাদের ছেলেদের সময় ও শক্তির কিরুপ বিষম অপব্যয় হয়, তাহা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হইতেই বুঝা ঘাইবে। ১৯৩০—৩১ সালে কতজ্বন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত ইইয়াছিল, তাহা এই তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

| বিষয়                 | পঞ্ম বার্ষিক | ৬ ঠ বার্ষিক |
|-----------------------|--------------|-------------|
| •••                   | শ্ৰেণী       | শ্ৰেণী      |
| ইংরাজী                | >>>          | >>>         |
| গণিত                  | ৩৬           | 59          |
| <b>मर्भ</b> न         | <b>9</b> 9   | २७          |
| ইতিহাস                | a a          | 88          |
| অৰ্থনীতি              | >>@          | 25          |
| বাণিজ্য               | २७           | ₹•          |
| প্রাচীন ইতিহাস        | >8           | > 9         |
| নৃত <b>ত্ত</b>        | ¢            | ৬           |
| পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা | 8            | •           |
| তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব  | >            | •           |
| সং <b>স্কৃ</b> ত      | 25           | 20          |
| <b>शा</b> नि          | 2            | 3           |
| <b>আ</b> রবী          | 8            | >           |
| পারসী                 | <b>b</b>     | •           |
| ভারতীয় ভাষা          | ٩            | 36          |
| <b>ट</b> मां हे       | 488          | थद्र        |

ছাত্রের। এবং তাহাদের অভিভাবকগণ পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের জন্ম যে বিদুমাত্রও চিস্তা করেন না, এই তালিকা হইতেই তাহা বৃঝা যাইতেছে। দেখা যাইতেছে, ইংরাজী ভাষার প্রতিই ছেলেদের বেশী আকর্ষণ। অথচ অবস্থা ইহার বিপরীত হওয়াই উচিত ছিল। কেননা একটা কঠিন বিদেশী ভাষার ত্রহ তত্ব অধিগত করিতে যে সময় ও শক্তি ব্যয় হয়, তাহা অন্য দিকে প্রয়োগ করিলে বেশী লাভ হইত। পাঠ্য বিষয়ের গ্রন্থ তালিকা দেখিলে চক্ স্থির হয়। গ্রন্থকারগণ এবং তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ তালিকা পড়িলে স্তিতি হইতে হয়, উহা ক্যালেগ্ডারের সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যান্ত বিশাল ইংবাজী গাহিত্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভিক্টোরিয়া যুগের পরবর্ত্তী আধুনিক কালের এইচ, জি, ওয়েলস্য, কনর্যাত, বার্যান্ত শ, আন্তর্ভু, বেনেট, গল্পগুয়ার্দ্দি সকলেই ইহার মধ্যে আছেন।

আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি, যে, এমন সব ভারতীয় ছাত্র থাকিবেন বাহারা সমস্ত জীবন ধরিয়া ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিবেন। ইংলগু, ক্রান্স ও জার্মানীতেও এমন অনেক ছাত্র আছেন বাহারা সমস্ত জীবন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছেন। ভারতীয় শ্লেগেল বাটেইনের অভ্যুদয়ে আমি আনন্দিত হইব। কিন্তু ইংরাজীতে এম, এ, উপাধি লাভের জন্ম ২০০ জন ছাত্র সময় ও শক্তি ব্যয় করিবে কেন? তাহাদের জ্ঞান পল্লব-গ্রাহিতার নামান্তর। স্কুতরাং একজন ইংরাজীর এম, এ, লোকের নিক্ট উপহাদের পাত্র হইবে, ইহা আশ্চর্যোর বিষয় নহে। ঢাকা শিক্ষক টেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মি: ওয়েই, কৃষি কমিশনের সম্মূর্থে সাক্ষ্য দিবার সম্ম্য বলিয়াছেন,—"একজন এম, এ-র ইংরাজী পাঠের ক্ষমতা ১৫ বংসরের ইংরাজ বালিকার সমান, একজন বি, এ-র ১৪ বংসরের ইংরাজ বালিকার প্রান্থ এবং একজন মানি টিক পাশের ১০ বংসরের ইংরাজ বালিকার সমান।"

মিঃ ওয়েষ্ট অজ্ঞাতসারে কিছু অতিরঞ্জন করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু একজন সাধারণ গ্রাক্ত্রেটেব সম্বন্ধে তাঁহার কথা মোটের উপর সন্তা।

১৮৩৫ খুষ্টাব্দে মেকলে তাঁহার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রিপোর্টে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তন সমর্থন করেন—প্রতীচ্যবাদী এবং প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, মেকলের রিপোর্টে তাহার অবসান হয়। (১৬)

<sup>(</sup>১৬) বর্জমান সমরে মেকলের রিপোর্টের যে অংশ আপত্তিজ্ঞনক বলিয়া গণ্য হত্ত, তাহা এই—"প্রধান প্রস্তু এই যে, কোনু ভাষা শিক্ষা করা সর্বাপেকা লাভজনক ?……

মেকলেকে এক্ষন্ত নিন্দা করা হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে যে, তিনি মাতৃভাষার দাবী উপেক্ষা করেন। ইহা স্থায়্য সমালোচনা বলিয়া বোধ হয় না। কেননা মেকলে নিজেই দ্রদৃষ্টি বলে ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া মাতৃভাষায় গ্রন্থ লিথিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করিবে। (১৭) তাঁহার ভবিশ্রথ বাণী সক্ষন হইয়াছে। মেকলের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার ২০ বংসরের

প্রাচ্য বিভার মূল্য সম্বন্ধে আমি প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্দের মতই গ্রহণ করিতে প্রস্তত্ত্বত আমি একজনও প্রাচ্য তত্ত্ববিদ দেখি নাই যিনি অস্থীকার করিতে পারেন যে, কোন ভাল ইরোরোপীর লাইব্রেবীর এক আলমারী বই, ভারত ও আরবের সমস্ত দেশীর সাহিত্যের সমত্ত্ব্য ।.....আমি মনে করি যে, এ দেশের অধিবাসীরা ইংরাজী শিথিবার জন্ম ব্যগ্র, সংস্কৃত বা আরবী শিথিতে তাহারা ইচ্ছুক নহে।"—Minute by Macaulay, 2nd Feb. 1835.

"সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাদাগর হিন্দু শান্তের পক্ষপাতী হইবেন, এরপ আশা করা বায়। কিন্তু তিনি রামমোহন, এমন কি মেকলে অপেক্ষাও তীব্র ভাষায় বেদান্তেব নিন্দা করিয়াছেন। ১৮৫০ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশানের নিকট তিনি বে পত্র লিথেন তাচাতে আছে — "কতকগুলি কারণে আমরা এক্ষণে সাংখ্য ও বেদাস্ত শিক্ষা দিতে বাধ্য হইতেছি। বেদাস্ত ও সাংখ্য যে মিখ্যা দর্শন শাস্ত্র তাহাতে এখন আর সন্দেহ নাই।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় —বিদ্যাদাগের)

বস্তত:, বানমোহন ও বিদ্যাদাগর নিজেরা সংস্কৃত ভাষার পারদর্শী হইলেও, স্বজাতির মনকে প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের মোহ হইতে মুক্ত করিবার জন্ম ব্যপ্ত হইরা ছিলেন। এই শাস্ত্র-দাসন্ধ হিন্দুর মনের উপর এতকাল পাথরের মত চাপিরা বসিরাভিল। এই ছই মহাপুরুষের।উদ্দেশ্য ছিল যে, কেবলমাত্র সংস্কৃত ও পারসী শাস্ত্র ও সাহিত্যের সংগ্লীতার মধ্যে আবদ্ধ না বাকিয়া, আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বাবা প্রভাবান্থিত হইবে। রামমোহন বেশ জানিতেন যে উাহার স্বদেশবাসীরা যদি জ্ঞান লাভ কবিতে চায় তবে মাজ্ভাবাকেই শিক্ষার বাহন করিতে হইবে। এই কারণে তিনি একথানি বাংলা সংবাদ পত্র (সংবাদ কৌমুদী ১৮২১) পরিচালনা করিতেন, এবং সতীদাহ প্রথার বিক্লম্বে, একথানি বাংলা পুন্তিকা লিথিয়াই তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ স্থপরিচিত গ্রন্থ মূল ইংবাজী হইতে অনুবাদ এবং উহার ভাষা বাংলা বচনার আদর্শ। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগ্রকেই লোকে বাংলা গণ্যের জনক বলিয়া গণ্য করে।

(১৭) কেছ কেছ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গ্রন্থকারগণকে পারিশ্রমিক দিয়া তাঁহাদের দাবা দেশীয় ভাষায় পুস্তক লিখাইতে হইবে। মেকলে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"৪।৫ জন বেতনভূক লোক খারা সাহিত্যস্ঞ্টির চেষ্টা, কোন দেশে কোন কালে সঞ্জ হয় নাই, হইবেও না। ভাষা ক্রমে বিকাশ লাভ করে, উহা কুল্লিম উপায়ে মধ্যে, এমন কি তাহারও পূর্বের, ক্রম্পমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্রয়ক্মার দন্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং আরও অনেকে, বাংলা ভাষায় শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ কবেন। ঐ সকল গ্রন্থের বছল প্রচার হইয়াছিল। একথা ভূলিলে চলিবে না, মে, মেকলেব রিপোট লিখিবার ২০ বংসর পূর্বের (১৮১৬) কলিকাতায় হিন্দু প্রধানেবা নিজেদের অর্থ সাহায্যে একটি কলেজ স্থাপন করেন। যুবকদিগকে ইংরাজা সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ইহাব উদ্দেশ্ত ছিল। ১৮২২ খুটারে রামমোহন বায় লর্ড আমহান্থের নিকট তেজোব্যঞ্জক ভাষায় একপানি পত্র লিখেন। ঐ পত্রে তিনি দেশবাসীকে ইংরাজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সাগ্রহ অন্ধরোধ করেন,—উহাব কতকগুলি লাইনের সক্ষে মেকলেব রিপোটের ছবছ মিল আছে। প্রথম ইংবাজী কবিতা লেখক বাঙালী কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মেকলেব বিপোট প্রকাশিত হইবাব পাঁচ বৎসর পূর্বের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্গ হইয়াছিলেন।

প্রকৃত কথা এই যে আমাদের পূর্ব্বপুক্ষরাই ইংরাজী শিক্ষা লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশান হলে একটি জনসভা হয়। তদানীস্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার একটি রিপোর্টে সরকারী কাজে "অশিক্ষিত" ভারতবাসীদের চেয়ে "শিক্ষিত" ভাবতবাসীদিগকে অধিকতর স্থযোগ দিবার জন্ম স্থপারিশ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে ধন্মবাদ দিবার উদ্দেশ্যে এই সভা আহত হইয়াছিল। প্রথমে ইংরাজী ভাষা শিধিয়া তাহার সাহায়ে জ্ঞান আহরণ না করিলে, কেহই "শিক্ষিত" বলিয়া গণা হইবেন না, এশ্বলে ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই

তৈবী করা যায় না। আমবা এখন যে প্রণালী অবলম্বন করিতেছি, ধীরে ধীরে ইইলেও তাহার ফল স্থানিশ্চিত। এই উপায়েই ভারতের বিভিন্ন ভারাসমূহে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত ইইবে। আমরা ভারতে এক বিশাল শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়িযা তুলিবার চেটা করিতেছি। আমি আশা করি, বিশ বংসব পরে, এমন শত সহস্র ভারতবাসীর আবির্ভাব ইইবে, ধাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং উৎকৃষ্ট রচনাশক্তির অধিকারী ইইবেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক পাওয়া ষাইবে, ধাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে প্রচার করিতে সক্ষম হইবেন। আমাব বিশ্বাস, এ দেশের ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য স্থাষ্ট করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।" ফ্রিভেলিয়ান—লর্ড মেকলের জীবনী ও পত্রাবলী, ৪১১ গঃ।

কারণে ইংরাজী শিকার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হইল এবং স্থল কলেজে একটা কুত্রিম শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইল। ইহার ফলে প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, এমন কি মাইনর স্থলগুলি পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ম্যাট্রিক স্থলগুলিকেই লোক পছন্দ করে, এগুলিই সংখ্যায় বাড়িতেছে, কেন না ঐ স্থলে পাশ করিয়া বিশ্ববিভালয়ে প্রবেশ করা যায়। (১৮)

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ১৮৩ হইতে ১৮৪ সালের মধ্যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কেন না ঐ ভাষাই তথন পাশ্চাত্য বিগ্না লাভের দারম্বরূপ। কিন্তু তথনও প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া সর্ব্বপ্রকার বিষয় শিথিবার জন্ম বাধ্য করা উচিত হয় নাই। উহা একটি মারাত্মক ভুল হইয়াছিল এবং উহার একমাত্র কারণ দরকারী চাকরী পাইবার প্রবল আকাজ্ঞা। ১৮৬০ সালে **জে**কোস্লোভাকিয়াতে শিক্ষিত সমাজের মানসিক অবস্থা অনেকটা এইরূপ ছিল। "ম্যাসারিকও একটি প্রসিদ্ধ জার্মান রচনাভঙ্গী শিক্ষা করিগ্রাছিলেন। তিনি যে এত আগ্রহের সঙ্গে জার্মান ভাষা শিক্ষার দিকে মন দিয়াছিলেন, উহা কতকটা তাঁহার প্রকৃতিবিক্দ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে, কেন না, অক্স দিকে আবার 'জেক' জাতীয় ভাব তাঁহার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু, ইহার মধ্যে বস্তুতঃ বিরোধ কিছুই নাই। ক্লেক ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ব্যবস্থত হইত না। কেবলমাত্র সাধারণ কথানাঞ্জায়, বিশেষতঃ দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের মধ্যে এই ভাষার ব্যবস্থা ছিল। ম্যাসারিককে যদি শিক্ষিত সমাজের নিকট কোন কথা নিবেদন করিতে হইত, তবে জার্মাণ ভাষার আশ্রম লইতে হইত,—সমগ্র বোহিমিয়া ও মোরেভিয়া দেশে এই জার্মান ভাষা প্রচলিত ছিল। অনেকেই তথন

<sup>(</sup>১৮) "মাভ্ভাষা শিক্ষার প্রতি লোকের তীত্র বিরাগ পূর্ববংই রহিল। ১৮৫২ সালের রিপোর্টে দেখা যার, প্রত্যেক জেলার ইংরাজী শিক্ষার জন্ত আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভার্না কুলার স্কুলগুলির জন্ত যাহারা সামান্ত অর্থসাহায়্য করিতেও কাতর হইত, তাহারা কিন্ত ইংরাজী শিক্ষার জন্ত স্বেছ্নার অর্থদান করিত এবং এ উদ্দেশ্তে ভূল স্থাপন করিত। একথা স্বীকার করিতে হইবে,—প্রকুত শিক্ষা লাভ অপেকা ছেলেরা ভাল চাকুরী পাইবে, অধিকাংশ স্থলে এই আশাতেই অভিভাবকরা তাহাদের ইংরাজী শিক্ষার ব্যর বহন করিরা থাকেন। ভানা কুলার স্কুলে এই লাভের আশা নাই।" Michael West: Education.

ভাবিতে পারেন নাই বে, উত্তরকালে এই জার্মান ভাষা শিক্ষার ফলেই, 'জেক' জাতি তাহাদের মাতৃভাষাতেই আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চায় সক্ষম হইয়াছিল।" (প্রেসিডেন্ট ম্যাসারিক—জীবনচরিত )

মি: ওয়েষ্ট তাঁহার Bilingualism গ্রন্থে (বিশেষভাবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে) এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"বে দেশের বিভালয়ে ছইটি ভাষা শিখিতে হয় এবং যে দেশে মাত্র একটি ভাষা শিখিতে হয়, এতত্ত্তারে মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষোক্ত দেশে. যে অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ের ভাষা শিক্ষার প্রতিভা আছে, অথবা ঐশ্বর্যা ও অবসর আছে, কেবল তাহারাই স্বেচ্ছায় কোন বিদেশী ভাষা নিথে, পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত দেশে ( বৈভাষিক দেশে ) প্রত্যেক সাধারণ বৃদ্ধিদম্পন্ন, এমন কি তার চেম্বেও নিকৃষ্ট ছেলেমেয়েকে বাধ্য হইয়া একটি বিদেশী ভাষা শিখিতে হয়। যাহাদের ভাষা শিক্ষার প্রতিভা আছে. তাহাদিগকেও বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও শক্তি বায় করিতে হয়। স্থতরাং সাধারণ বৃদ্ধিসম্পন্ন এবং ভতোধিক নিক্ট ছেলে মেঘেদের পক্ষে বিদেশী ভাষা শিক্ষাব চেষ্টা কি সম্পূর্ণ নিক্ষল হইবে না ? বুদ্ধিমান ছাত্রের সময় ও অবসর জুটে, কিন্তু সাধারণ ছাত্রের সে অবসর কোথায় 
 যদিই বা কোন সাধারণ ছাত্র বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্ত সমন্ত বিষয় শিক্ষা করিবার পর্য্যাপ্ত সময় সে পায় না। স্থতরাং তাহাকে ভাষা শিক্ষা এবং জ্ঞানলাভ এই তুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয়। হয় তাহাকে ভাষায় দরিত্র হইতে হইবে, অথবা তাহাকে সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে নিকৃষ্ট হইতে হইবে।

"ইংরাজী বলা, শোনা বা লেখা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমাত্র ইংরাজী পড়িতে পারাই তাহাদের পক্ষে দরকার। কেন না ইংরাজী পড়িতে শিধিলে, ঐ ভাষায় সঞ্চিত বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারে তাহারা প্রবেশ করিতে পারে।"

মি: এফ. জে, মোনাহান বাংলার ছুইটি বিভাগে কমিশনারের কার্য্য করিয়াছেন। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং গভীর জ্ঞান আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের সন্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: "আমার মনে হয়, যে সব ইংরাজ স্থূন কলেজে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন রাখিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সাম্রাজ্যবাদের ভাবের ধারা প্রভাবাদ্বিত। ইংরাজী ভাষাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যস্তারূপে তাঁহারা গণ্য করেন;—এই ভাষাই ভারতের সর্বাত্র সাধারণ ভাষা
হইয়া উঠিবে, এমন স্থপ্প তাঁহারা দেখেন।

\* \* \* "বহু দৃষ্টান্ত হইতে ব্ঝা যায়, যে, শিল্প বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষার জ্ঞান অতি সামান্তই প্রয়োজন। এমন কি সেজন্ত বেশী কিছু শিক্ষারই প্রয়োজন নাই। বড়বাজারের কোরপতি মাড়োয়ারী বণিক ইংরাজী শেখা প্রয়োজন বোদ করেন নাই; কিন্তু তিনি ইংরাজীতে চিঠিপত্রাদি লিখিবার জন্ত মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে একজন বি, এ, পাশ বাঙালীকে নিযুক্ত করেন। ইংরাজী ভাষার সহিত ভাল সাধারণ শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে জীবনের নানা ক্ষেত্রে হ্বিধার বটে; কিন্তু যদি বহুসংখ্যক ভারতবাসীকৈ শিল্প বাণিজ্যে দক্ষ করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত প্রণালীই উৎকৃষ্ট হইবে। ছেলের। যত শীল্প সম্ভব স্থলে কাজ চালানো গোছের কিছু ইংরাজী, সঙ্গে সঙ্গে ও হিসাবপত্র রাখা শিখিবে, তারপর অল্প বয়সেই তাহাদিগকে কোন বাণিজ্য বা শিল্প ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ করিয়া দিতে হইবে।

"আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের মত দেশে, বেখানে বছ বিচিত্র জাতি, ভাষা, সভ্যতা, আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন শান্ত্র বিভ্যমান, সেগানে বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া একই প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা মহা শ্রম। তার পর সর্ব্ব শ্রেণীর সরকারী চাকরী এবং ওকালতী, ডাক্ডারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রবেশের জন্ত বিশ্ববিভালয়ের উপাধিকেই একমাত্র উপায় রূপে নিদিট করা আরো ভূল। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসীদের মধ্যে যে অসজ্যেষ দেখা দিয়াছে, তাহার অনেকটা এই কারণ হইতেই উত্ত্ত বলিয়া আমার বিশাস। আমার প্রভাব এই যে, সরকারী চাকরীর জন্ত বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষাকে আর একমাত্র বোগ্যতা রূপে গণ্য করা হইবে না, অবশ্র, যে সব কাজের জন্ত টেকনিক্যাল বা বিশ্রেষ জ্ঞানের প্রাশ্রম, সেগুলির কথা খতত্র। পকান্তরে, বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষাকেও উদারতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে ক্লেজ বা উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দিবে, সেগ্রনিকে ইহার শক্ষাক্ত করিতে

হইবে, বিভিন্ন দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার করিয়া লইভে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দেখিবেন যে, শিক্ষার আদর্শ ঠিক আছে কিনা। অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে মাতৃভাষাই উপযুক্ত শিক্ষার বাহন হইতে; কাহারও কাহারও পক্ষে অবশ্য ইংরাজী ভাষাও শিক্ষার বাহন হইডে পারে।"

১৯২৬ সালে মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণের সময় আমি ধে বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভারতে যে শিক্ষা প্রণালী বর্ত্তমানে প্রচলিত, তাহা পরীক্ষা করিলে विनार इहेरव, आभारतव मर्स श्रथम अभवाध विरामी ভाষাকে मिकाव বাহন করা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শিক্ষানীতির এই গুরুতর ভ্রম—যাহা আমাদের বৃদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে —আমর। অতি অল্প দিন পূর্বেই আবিন্ধার করিয়াছি। স্মারও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখনও পর্যান্ত, আমাদের কোন কোন স্থপরিচিত শিক্ষা ব্যবসায়ী মনে করেন যে ইংরাজী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার শ্রেণীতে গণ্য করিলে, তাহার ফল ঘোর অনিষ্টকর হইবে। যাহাতে কাহারও মনে কোন ভাস্ত ধারণা না হইতে পারে, সেজতা পরিষার করিয়া বলা প্রয়োজন যে ইংরাজী বা অপর কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রতি আমি উপেকা প্রদর্শন করিতেছি না; কেননা ঐ সব ভাষা শিক্ষার ফলে জ্ঞানের নৃতন ধার খুলিয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রথমত: সব বিষয়ের মোটা-মৃটি জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং মাতৃভাষার সাহাব্যেই এই শিক্ষা যথা সম্ভব কম সময়ে উত্তমরূপে হইতে পারে। পাটাগণিত, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, তর্কশাস্ত্র এবং ভূগোল মাতৃভাষার দাহাষ্টেই সহজে শিক্ষা করা যাইতে পারে। উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।"

বাংলায় "বৈভাষিক শিক্ষা" সমমে বিশেষজ্ঞ জনৈক শিক্ষাব্যবসায়ী এবিধয়ে নিয়লিখিত অভিমত আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন:—

# বিদেশী ভাষা শিক্ষা পরে আরম্ভ করিতে হইবে

"আমার বিখাস, বিদেশী ভাষা শিক্ষায় এদেশে এত অধিক শক্তি ও সময় ব্যয় হওয়ার কারণ এই বে ছেলেমেরেরা অতি অর বয়সেই বিদেশী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে। সাধারণের একটা ধারণা আছে বে, যত আর বয়সে বিদেশী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করা যায়, ঐ ভাষা তত বেশী আয়ত্ত হয়। আট বংসর বয়সের নীচে একথা থাটিতে পারে, ছোট শিশু একজন বয়য় লোকের চেয়ে শীল্ল বিদেশী ভাষা মৃথে মৃথে শিখিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু এই অর বয়সে এরপ বৈভাষিক শিক্ষার ব্যবস্থায় মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষতি হওয়ার আশকা আছে। কিন্তু য়েথগানে ছেলেন্মেরেরা বাড়ীতে বিদেশী ভাষা শুনে না, অথবা অয়বান তাহারা চান বংসর বয়সে পাঠ্য বিষয় রূপে স্থলে উহা পড়িতে আরম্ভ করে, সেথানে এই মৃক্তি থাটে না। বিদেশী ভাষা শিক্ষা আয়ন্ত করিবার উপয়ৃক্ত সময় ১২ বংসর হইতে ১৪ বংসর বয়সের মধ্যে, কেননা ঐ বয়সে ছাত্রেবা প্রায় মাতৃভাষা আয়ন্ত করিয়া ফেলে, ব্যাকরণের মৃল ক্রে জানিতে পারে এবং কোন বিষয় অধ্যয়ন করিবার উপয়ৃক্ত মনের বিকাশ তাহাদের হয়। বিশেষতঃ, ১৪ বংসর বয়স হইলে, ব্রিতে পারা য়য়, ছেলেনেমেনের মধ্যে কাহাদের বিদেশী ভাষা শিক্ষার যোগ্যতা আছে, অথবা ঐ ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না।

্"বর্ত্তমানে আমরা অসংখ্য ছাত্রকে ইংরাজী শিখাইয়া থাকি,—উছাদের মধ্যে অনেকের পক্ষে ঐ ভাষা কোন প্রয়োজনেই লাগিবে না। অনেকের ঐ ভাষা আয়ন্ত করিবার মত মেধা নাই। ছাত্র সংখ্যাও এত বেশী থে, আমরা প্রয়োজনাহরপ যোগ্য শিক্ষক পাই না। স্বতরাং শিক্ষা ভাল হয় না। ক্লাসের ছাত্র সংখ্যার উপরে ভাষা শিক্ষা বছল পরিমাণে নির্ভর করে। ছেলেরা কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়াই ভাষা শিথে। যে ক্লাসে৬০ জন ছাত্র আছে, সেধানে প্রভ্যেক ছাত্র গড়ে এক মিনিটের বেশী কথা বলিতে পারে না; উহার মধ্যে শিক্ষক যদি আধ মিনিট কথা বলেন, তবে প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক ছাত্র গড়ে আধ মিনিট কথা বলিতে পারে। আমার বিবেচনায়, ২৫ জনের বেশী ছাত্র কোন ক্লাসে থাকিলে, বিদেশী ভাষায় কথা বার্ত্তা বলার কোন ভাল ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহাও যদি শিক্ষকের দক্ষতা থাকে। সেই রূপ, লিখিতে অভ্যাস করিয়াই লেখা শিখে। কিন্ত ভূল সংশোধন ব্যতীত লেখার কোন মূল্য থাকে না। ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা বদি কম না হয় এবং ছাত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়, মে ভাছা সংশোধন হাত্রাজনের লেখা থাতা এত বেশী হয়, মে ভাছা সংশোধন

করিবার সময় শিক্ষকের থাকে না। বিশেষতঃ নিকৃষ্ট ছাত্তেরা এত বেশী ভূল লিথে যে, তাহা সংশোধন করিতেই শিক্ষকের অনেক বেশী সময় অপব্যয় হয়। আমার বিশাস, এদেশে শিক্ষা সংস্থারের একটা প্রথম ও প্রধান উপায় মাধ্যমিক স্থল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। যে সমস্ত ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখানো হইবে।"

# (৬) বিশ্ববিভালয়ের যথার্থ কার্য্য

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরুদ্ধেই প্রচার করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য মোটেই সেরপ নয়। আমাদের যুবকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের জন্ম যে অস্বাভাবিক উন্মন্ততা দেখা যাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ। আমি চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্ম বাছাই করিয়া খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র প্রেরিত হইবে। যাহাব ভিতরে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্ম প্রেরণা নাই তাহার কথনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডিতা, গবেষণা ও উচ্চতর সংস্কৃতির কেন্দ্র স্বরূপ হইবে। যাহারা জ্ঞানায়েষণের জন্ম সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তাহারাই যেন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।

অধ্যাপক হারল্ড ল্যাস্থি তাঁহার Dangers of Obedience গ্রন্থে বলেন:—

"অধ্যাপক তাঁহার বক্তৃতায় যদি কেবল পুঁথি পড়া বিদ্যা উদ্পীরণ করেন, তবে তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

"যদি ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে অধীতব্য বিষয় লইয়া সাগ্রহে আলোচনা করিতে না শিখে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল। আর যদি শিক্ষার ফলে মহৎ গ্রন্থ সমূহ পড়িবার প্রার্থিত ভাহাদের না জাগে তবে সে শিক্ষাও নিক্ষল।

"ছাত্র যদি সংক্ষিপ্রসার পড়িয়াই সম্ভাষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সর মহলে চক্ষু মুক্তিত করিয়া চলিয়াছে; সে কেবল তথ্য গলাধঃকরণ করিয়াছে, কিন্তু হজ্জম করিতে পারে নাই।

"মহৎ শিক্ষকের সংখ্যা মহুষ্য সমাজে বিরস। "অধ্যাপকের বক্ততা, সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক প্রতি বংসর একদেয়ে পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এগুলি শ্বভাবতই শিথিয়া ফেলে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনেক সময় এই অভিযোগ করা হয় যে, আমাদের আশার হল তরুণ যুবকের। যথন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকা পার হইয়া বাহিরে আসে তথন তাহারা নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না। এরপ হওয়ার কারণ, এতকাল পর্যান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি এবং প্রতিযোগিতা সরকারী চাকরী ও ডাক্ডারী, ওকালতী প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভের উপায় শ্বরূপ ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, এক্ষেত্রে চাহিদা অপেক্ষা যোগানো মালের সংখ্যা শতগুণ, সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে অসম্ভোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এ কথা আমরা প্রায়ই ভূলিয়া ঘাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য উদার শিক্ষা দেওয়া, যাহার ফলে তাহাদের জ্ঞাননেত্র উদ্মীলিত হইবে এবং মনের সন্ধীর্ণতা দ্ব হইবে। সাধারণ বিষয়ী গোকেরা এই স্বীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারে না।

ল্যান্ধি বলিতেছেন:—"আণ্ডারগ্রাজুয়েটদিগকে সমস্ত তথ্যের আধাব করিয়া তোলা বিশ্ববিচ্চালয়ের কাজ নয়। মাস্থ্যকে ইহা নানা কাজে বিশেষজ্ঞ করিয়া তুলিতেও পারে না। তথ্যসমূহ কিরুপে সত্যে পরিণত হয়, তাহাই শিখানো বিশ্ববিচ্চালয়ের কাজ ।·····ইহা মনকে এমনভাবে গঠন করে যাহার ফলে ছাত্রেরা তথ্যসমূহ মথার্করপে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সজ্যে উপনীত হইতে পারে। নৃতনকে গ্রহণ করিবার শক্তি, জ্ঞানলাভের স্পৃহা, সংষম ও ধীরতা—ইহাই শিখানো বিশ্ববিচ্ছালয়ের লক্ষ্য। যদি কোন ছাত্র এই সমস্ত গুণ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে, তবেই বুরিবে, বিশ্বিচ্ছালয়ের শিক্ষা তাহার পক্ষে ব্যর্থ হয় নাই।"

কার্ডিক্সাল নিউম্যান যথার্থই বলিয়াছেন;—"জ্ঞানই মনের প্রসারতার একমাত্র উপায় এবং জ্ঞান ছারাই ঐ প্রসারতা লাভ করা হায়।" (Idea of A University.)

"যে সংস্কৃতি প্রজার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য; এই প্রজার অফুশীলনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাক্ষ।"

"আনাছ্শীলনের উদ্দেশুই জানলাভ। মাছ্যের মনের পঠন এমনই <sup>বে,</sup> শ্লীমলাভই জানের পুর্যাররূপে গণ্য হইডে পারে।" বছ প্রানিষ্ক বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীর উজি হইতে বুঝা ষাইবে যে, আমাদের বিশ্ববিভালয়ে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজন কত গুরুতর। এভিসন বলিয়াছেন,—"সাধারণ কলেজ প্রাজ্মেটদের জন্ত এক পয়সাও দিতে আমি প্রস্তুত নহি।" "যে কেবল ইতিহাসের পাতার কয়েকটি তারিপ মৃথস্থ করিয়া রাথিয়াছে, সে শিক্ষিত ব্যক্তি নহে; যে নিজে কোন কাড ক্সমপায় করিতে পারে, সেই শিক্ষিত ব্যক্তি। যতই কলেজের উপাধি লাভ করুক না কেন, যে চিন্তা করিতে পারে না, তাহাকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যায় না।" (হেনরী ফোর্ড)

সম্প্রতি ন্যান্ধি প্রায় এইরূপ ভাষাতেই অন্থরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন:—"কারখানার প্রণালীতে শিক্ষাদানের একটা রীতি আছে। এই উপায়ে হাজারে হাজারে 'শিক্ষিত ব্যক্তি' তৈরী করা যাইতে পারে। কিন্তু চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মন তৈরী করাই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে এ উপায় বিপজ্জনক।"

এই "मरल मरल श्राकृत्ये रुष्टि" मश्रत्क म्रानिनी विनयारहन :--

"শিক্ষার অস্থা বোগ্য ছাত্র নির্ব্বাচন এবং বৃত্তি শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা আমাদের নাই। আমাদের শিক্ষার ঘানি হইতে একই ধরণের ছাত্র দলে দলে বাহির হইতেছে এবং তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়া জীবন শেষ করিতেছে। এই সব ব্যক্তিদের ছারা সরকারী চাকরীর আদর্শ পর্যন্ত নীচু হইয়া পড়ে। আইন ও চিকিৎসা নামধ্যে তথাকথিত 'স্বাধীন ব্যবসায়ে' বিশ্ববিভালয় আর কতকগুলি পুতৃল তৈরী করে।"

"ৰাতীয় জীবনের উপর যাহার এমন অসাধারণ প্রভাব সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নৃতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে 1" (আত্মজীবনী)

"গ্রছ-সংগ্রহই এ মুগের ষথার্থ বিশ্ববিষ্ণালয়"—কার্লাইল তাঁহার The Hero as Man of Letters নামক নিবন্ধে এই কথা বলিয়াছেন।

মি: এইচ, জি, ওয়েল্স্ এই কথাটিরই (১৯) বিস্থৃত ব্যাধ্যা করিয়া বলিয়াছেন:

<sup>(</sup>১৯) কাল হিল এতদ্ব পর্যন্ত বলিবাছেন বে, বিশ্ববিদ্যালয় উঠাইরা দিলেও চলে। তিনি বলিতেছেন : "বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বর্তমান মুগের স্টি—শ্রছার বন্ধ। গ্রন্থ সংগ্রন্থ ইহার উপরে

"অধ্যাপকের বজ্তা নয়, উৎক্ট গ্রন্থসমূহকেই শিক্ষার ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিলে, তাহার ফল বছদ্র প্রসারী হইয়া পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হানে শিক্ষালাভ করিবার পুরাতন প্রথার দাসত্ব লোণ পায়। নির্দিষ্ট কোন ঘরে যাইয়া নির্দিষ্ট কোন সময়ে অধ্যাপকের শ্রীম্থ হইতে অমৃতময় বাণী শুনিবার প্রয়োজন ছাত্রদের আর থাকে না। যে যুবক কেন্দ্রিজের ট্রিনিটি কলেজের স্থাজিত কক্ষে বেলা ১১টার সময় পড়ে এবং যে যুবক সমন্ত দিন কাজ করিয়া রাত্রি ১১টার সময় মাসগো সহরে কোন ক্ষুত্র গৃহে বিসয়া পড়ে,—তাহাদের মধ্যে আর কোন প্রভেদ থাকে না।"

বদি উপযুক্ত আদর্শ সমূথে রাথিয়া চলে,—তবে বিশ্ববিচ্ছালয়সমূহ জাতির প্রভৃত হিত সাধন করিতে পারে। ষ্টাট তাঁহার "প্রেসিডেন্ট ম্যাসারিক" গ্রন্থে এই ভাবটি বেশ পরিকাররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"ম্যাসারিক তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এবং যে সব ছাত্র পরবর্ত্তী কালে তাঁহার নিকট পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া, শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমত গঠন করিয়াছিলেন। বোহিমিয়ার শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে, ইহার ঘারা চরিত্রের স্বাতয়্রা, আত্মজ্ঞান এবং আত্মমর্য্যাদা বোধ জল্ম না। ইহার ঘারা পরীক্ষায় পাশ করিবার উদ্দেশ্তে পরবর্গাহিতাই প্রশ্রম পায়,—প্রকৃত জ্ঞান ও মহুয়্যত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাঁহার নিজের কথা একটু স্বতম্ব। গৃহের প্রভাব হইতে দরে থাকিয়া স্বোপাজ্জিত অর্থে তাঁহাকে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল, তাহার ফলে স্বভাবতই তিনি স্বাধীনভাবে চিম্বা করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্থ গাঁহারা তাঁহার চেয়ে অধিকতর স্বাতয়্রোর মধ্যে লালিত ইইয়াছিলেন, ছাত্রজীবন তাঁহাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে নাই। অর্থোপার্জ্জন, কোন নিরাপদ সরকারী চাকরী লাভ এবং পেন্সন

আশেষ প্রভাব বিস্তাব করে। যে সমরে কোন বই পাওরা যাইত না, সেই সমর বিশ্ববিদ্যালরগুলির উদ্ভব হয়। তথনকার দিনে একথানি বইরের জক্ত লোকে নিজের এক খণ্ড ভূ-সম্পত্তি পর্যান্ত দিতে বাধ্য হইত। সেই সময়ে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বে ছাত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে চেটা করিবেন, ইহার প্রয়োজন ছিল। আবেলার্ডের নিকট জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাঁহার নিকট যাইতে ছইডে। সহস্র সহস্র ছাত্র আবেলার্ড এবং তাঁহার দার্শনিক মন্তবাদ জ্ঞানিবার জন্ত ভাহার নিকটে বাইত।"

পাওয়ার নিশ্চয়তা, ইহা ভিন্ন ঐ সব ছাত্রদের মধ্যে আর কোন উচ্চাকাজ্ঞা ছিল না। ম্যাসারিক ইহার মধ্যে দেখিয়াছিলেন,—মৃত্যুভীতি ও সংগ্রামমন্ত্র জীবনের সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা; সংক্ষেপে যে সব গুণ থাকিলে জননাম্বক হওয়া ঘাইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

"ম্যাসারিকের মত এই যে, ছেলেরা ছুলে যাহা শিখে, পরবর্ত্ত্রী কালে তাহা সমস্তই ভূলিয়া যায়। স্কৃত্রাং অন্ততঃপক্ষে, শিক্ষার প্রথম অবস্থায়, ছেলেদের কেবল কতকগুলি তথ্য গলাধঃকরণ করাই উদ্দেশ্য হণ্ড্রা উচিত নহে,—তাহাদের মনে এমন কৌতৃহল জাগ্রত করা উচিত যাহাতে তাহারা নিজেরাই তথ্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হইতে পারে। এরপ কৌতৃহল জাগ্রত করিবার প্রধান উপায়, শিক্ষককে নিজে সেই বিষয়ে আগ্রহশীল হইতে হইবে। শিক্ষক রূপে ম্যাসারিকের সাফল্যের কারণ বোধ হয় এই, যে তিনি যে বিষয় শিথাইতেন, সে বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন। যুবক অবস্থায় তিনি বালকদের শিক্ষকতা করিতেন এবং প্রবর্ত্তীকালে প্রাণ সহরে তাঁহার ক্লাসে স্থাত দেশের সর্ব্যাত তাঁহার নিকট পড়িবার জন্ম ছাত্রেরা আসিত। সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি এইরূপ সাফলালাভ করিয়াছিলেন।

"একই ছাঁচে ঢালা, একই প্রকৃতিব শত শত গ্রাজ্যেট সৃষ্টি করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। {তিনি এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরী করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা জন্মিবে।} তাঁহাব মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হইবে, মামুষের প্রকৃতিকে এমনভাবে গঠন করা বাহার ফলে কোন বিশেষ সম্প্রার স্মুখীন হইলে, সে নিজেই তাহার সমাধান করিতে পারে। বাল্য বয়স হইতে ছাত্রদের কেবল কভকগুলি তথ্য শিখাইলে চলিবে না, নিভূল ও স্পৃত্তাল ভাবে কাজ করিবার এবং মনঃসংযোগ করিবার অভ্যাস তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।"

হার্বার্ট স্পেন্সার মথার্থই বলিয়াছেন,—"বিছাফ্শীলনের জন্ম পৃত্তকের প্রোজনীয়তাকে থ্ব বেশী অতিরঞ্জিত করা হয়। প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা পরোক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞানের মূল্য কম হওয়া উচিত এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে লাভ করাই সৃক্ষত, কিন্তু প্রচলিত ধারণা তাহার বিপরীত বলিলেই হয়।, ছাপা বইয়ের পাতা হইতে সংগৃহীত বিছা শিক্ষার অক্ববিদ্ধা গণ্য হয়। কিন্তু যে বিছা জীবন এবং প্রকৃতির নিকট হইতে

সাক্ষাৎভাবে লব্ধ তাহা শিক্ষার অক বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুশুক অধ্যয়নের অর্থ অঞ্জের দৃষ্টি দিয়া দেখা,—নিজের ইন্দ্রিয় প্রভৃতির হারা না শিথিয়া অঞ্জের ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি প্রভৃতি হারা শেখা। কিন্তু প্রচলিত ধারণা এমনই সংস্কারাচ্ছ্র যে, প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা পরোক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিত্যাস্থশীলনের নামে চলিয়া যায়।"

ষ্টিভেন্সন বলেন,—"পুস্তকের এক হিসাবে প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু তাহারা প্রাণহীন, অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎ জীবনের কাছে কিছুই নহে।"

প্রেসিডেন্দি কলেজে ২৭ বৎসর বাাপী অধ্যাপনাকালে আমি বিশেষ করিয়া নিয়তর শ্রেণীতেই অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতাম। হাই স্থূল হইতে ছেলেরা যথন প্রথম কলেজে পড়িতে আদে, তথনই তাহাদের মন যথার্থরূপে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী থাকে। কুন্তকার যেমন কাদার তাল হইতে ইচ্ছা মত মূর্ত্তি গড়ে,—এই সময়ে ছেলেদের মনও তেমনি ইচ্ছা মত গড়িয়া তোলা যায়। আমি কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ ধরিয়া পড়াইতাম না। যদি সেসনের প্রথমে কোন ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, কোন্ বহি পড়িতে হইবে—আমি উত্তর দিতাম, যদি কোন বহি কিনিয়া থাক, পোড়াইয়া ফেল এবং আমার বক্তৃতা অন্থুসরণ কর।" অবশু, বাজার চল্তি কোন বই অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কোন মৌলিক গ্রন্থ হইলে, আমি তাহা পড়িতে পরামর্শ দিই।

জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর সেসনের আরম্ভে এই তিনমাস, —অক্সিক্রেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এই তিন মূল পদার্থ এবং কজ্জাত মিশ্র পদার্থগুলির আলোচনা হয়। আমি আমার ছাত্রদিগকে রসায়নের ইতিহাস, অক্সিজেনের আবিদ্ধার, প্রিষ্টলে, লাভোয়াসিয়ার এবং শীলের আবিদ্ধারকাহিনী এবং তাঁহাদের পরস্পরের ক্বতিত্ব এই সব শিখাই, তারপর অকসাইত্স অব নাইট্রোজেন, পরমাণুতত্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করি এবং ডাল্টনের আবিদ্ধারকাহিনী বলি। এইরপে নব্য রসায়নী বিভার প্রবর্ত্তদের সঙ্গে ছাত্রদের মনের যোগস্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করি। সংক্রেপে আমি প্রথম হইতেই ছাত্রদের রসায়নজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি সভ্যে চাহিয়া দেখি, অন্যান্ত কলেজ ইতিমধ্যেই পাঠ্যগ্রছ অনেক্থানি পড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এমন কি পুনরালোচনা চলিতেছে।

এই প্রসঙ্গে, বর্ত্তমানে কলেজে সাহিত্য ও বিজ্ঞান যে প্রণালীতে পড়ানো হয়, তাহার কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। কেবল ছাত্তেরা নয়, অধিকাংশ শিক্ষকও গতান্ত্রগতিক প্রথার দাস হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারা কেবলমাত্র পাঠ্যপুত্তক গুলিরই অন্ত্রসরণ করিয়া থাকেন। কর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া দ্বিত হইয়া উঠিয়াছে। যদি কোন শিক্ষক পাঠ্য পুত্তকের বাহিরে গিয়া, নৃতন কোন কথা বলিতে চেটা করেন, তবে ছাত্রেরা বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলে, "স্তার, আপনি বাহিরের কথা বলিতেছেন, আমরা এগুলি শুনিয়া মন ভারাক্রান্ত করিব কেন ? পরীক্ষায় পাশ করার জন্ত এগুলির প্রয়োজন নাই।"

যদি পাঠ্যপুত্তকগুলিও ঠিক মত পড়া হইত, তাহা হইলেও আমি খুসী হইতাম। কিন্তু কয়েক বংসর হইল ব্যাপার আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্রেবা পাঠ্যপুত্তকগুলি পরিহার করিয়া তংপরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্তসার, নোটবুক প্রভৃতি পড়িতেছে। (২০)

অন্তর আমি বলিয়াছি, যে, আমার ছাত্রজীবনে আমি কেবল পাঠাপুত্তক পডিয়াই সস্তুষ্ট হইতাম না, সেগুলিকে কেবল পথপ্রদর্শকরপে ব্যবহার কবিতাম। পক্ষাস্তরে আমি ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী সাময়িক পত্রাদি খুজিয়া মৌলিক প্রবন্ধসমূহ পড়িতাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি নিজের চেষ্টায় লাটিন এবং ফরাসী ভাষা শিথি। আমি সেই বয়নেই সেক্সপীয়রেব কয়েকথানি নাটক এবং ইংবাজী সাহিত্যের কয়েকথানি উচ্চাঙ্কের গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। এই কারণে, আমি বিশ্ববিভালয়ের পবীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারি নাই এবং সাধারণ ছাত্র রূপে গণা হইতাম।

আমার ছাত্রজীবনের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিকের ছাত্রজীবনের সাদৃশ্য দেগিয়া আমি বিশ্বিত ও আনন্দিত হইলাম। "গ্রেট্স" "ভবল ফার্ট"

<sup>(</sup>২০) "Aids", "Digests", "Compendiums", "One-day-preparation Series", "Made-easy Series"—এই গুলিই বেশী প্রিয়। ছাত্রেরা পরীকার পূর্ব্ব করে।

১৯২৮—২৯ সালের ভারতের শিক্ষার বিবরণে এড়কেশনাল কমিশনার বিলিতেছেন:—"বোস্বাই বিশ্ববিদ্যালবের ছাত্রের। পাঠ্যপুস্তক পড়িবার জলু মাথা ঘামার না, ভাহারা তৎপরিবর্ত্তে বাজার চল্ডি সংক্ষিপ্তসার, নোটবুক প্রভৃতি মুখস্থ করিয়াই সন্তঃ হর।" ('নেচার' হইতে উদ্ভৃত)

প্রভৃতি পরীকার সন্মানকে আমি বরাবরই ক্লবিম জ্বিনিষ বলিয়া গণ্য ক্রিয়াছি।

"ভিষেনা এবং ক্রনো উভয় স্থানের কোথাও তিনি শিক্ষকদের বিশেষ প্রিরপাত্র হইতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে সাধারণ ছাত্র বলিয়া মনে করিতেন, মেধাবী ছাত্ররূপে গণ্য করিতেন না। ইহার কারণ এই যে, ম্যাসারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা প্রণালী মানিতেন না এবং কোন একটি বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইতে চেষ্টা করিতেন না। ক্রনোতে তিনি যে সর্ব্বগ্রাসী জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় দিয়াছিলেন, ভিয়েনাতে আসিয়া তাহা অতিরিক্তরূপে বাড়িয়া গেল।

"এই সময়ে তিনি 'ক্লাসিক' সাহিত্য পড়িতে ভাল বাসিতেন। গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী তিনি মূল ভাষাতেই পড়িয়াছিলেন। স্থলের নির্দিষ্ট পাঠ্যে তাহার আশা মিটিত না। যদি কোন বিষয় পড়িতে হয়, তবে তাহা ভাল করিয়াই পড়িতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মত। 

……১৯ বৎসর বয়সেই তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইবে না। তাহাব সমসাময়িক অক্সান্ত বৃদ্ধিমান যুবকদের ন্তায় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্তৎ স্বীয় শক্তির উপরেই নির্ভন্ন করিতেছে। সে ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে, তথন পর্যান্ত ভাহা অবশ্য তিনি জ্বানিতেন না। কিছ তিনি জ্বানিতেন—সেই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে, তাহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কেবল বিদ্যালয়ে নিন্দিষ্ট পাঠ্যপুত্তকের জ্বান লাভ করিলেই চলিবে না, তাহার বাহিরে যে বৃহত্তর জ্বানরাজ্য পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যে সব শক্তি মানব-জ্বগতকে পরিচালনা করিতেছে, ম্যানারিকের পক্ষে তাহার মূল রহস্ত অবগত হওয়া প্রয়োজন ছিল।"

বিষ্যালয়ে পাঠ্যপুশুক নির্ব্বাচনের ফলে যে অনিষ্ট হইয়াছে, জনৈক চিন্তাশীল লেখক তাহা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"পাঠ্য পৃস্তক নির্দিষ্ট করা—বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিশাপ স্বরূপ। গোড়ার কথা এই যে, ছাত্রেরা কোন বিষয়ের মূল বস্তু প্রথমতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিখিবে। যদি সে সেক্সপীয়র পড়ে, সেক্সপীয়রের মূল গ্রন্থ তাহাকে পড়িতে হইবে। ব্রাড্লে অথবা কিট্রেজ সেক্সপীয়র পড়িয়া কি শিথিয়াছেন, তাহা

জানাই ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি সেরাষ্ট্রনীতির ঐতিহাসিক ধারা জানিতে চায়, তবে তাহাকে প্লেটো ও আরিষ্ট্রিল, লক, হ্বস্ এবং কশোর বই পড়িতে হইবে। এবং যদি সেই সমস্ত জানিয়া যদি সে পাঠাপুস্তকে উল্লিখিত অসংখ্য নামের তালিকা আর্ত্তি কবিতে না পারে, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে না যদি সে অর্থনীতির শিক্ষার্থা হয়, তবে আ্যাডাম শ্রিথ ও রিকার্ডোর গ্রন্থ পড়াতাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ঐ সমস্ত চিন্তা-প্রবর্ত্তকদের গ্রন্থ পড়িরা তাহার মনের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, কোন অধ্যাপকের লেখা পাঠা গ্রন্থ পড়িরা তার চেয়ে বেশী জ্ঞান সে লাভ করিতে পারিবে না।" ( হাারল্ড লাাকি )

মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তন উপলক্ষে প্রাদত্ত অভিভাষণে (১৯২৬)
আমি বলিয়াছিলাম:—

"সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার (সেকেগুারী এডুকেশান) বাবস্থা যদি উন্নততর করা হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অনেক অনাবশুক অব্ব বৰ্জন করা যাইতে পারে এবং তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যথার্থ উন্নতি হইতে পারে। শিক্ষার যে গতামুগতিক অংশের স্থুলেই শেষ হওয়া উচিত, তাহার জের এখন তুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যাস্ত টানা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নতত্তর করিলে, ইহার অবসান হইবে এবং ফলে বিশ্ববিদ্যালয় মথার্থক্সপে বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ইইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এত রেশী খুটিনাটি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ইহার কাজ অনেবটা সেকেগুারী স্থলের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পোষ্ট-প্রাজুয়েট ক্লাসে পর্যাস্ত কেহ কেহ রীতিমত "একদারদাইজ" দিবার জন্ত জিল করেন। আমি এমন কথা বলি না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনভার নামে, ছেলেদের ভিতর আলস্তের প্রশ্রেষ দেওয়া হোক। যোগ্যতার সক্ষে পরিশ্রম করিবার অভ্যাস, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার গোড়ার সর্দ্ত হওয়া উচিত। আমি ইহাই বলিতে চাই যে, বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লানে অধ্যাপকদের বক্তৃতা ও 'একসারদাইজ্ব' দেওয়ার যে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে; অন্তথা ছাত্রদের মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। অবশ্র, বক্তৃতা দেওয়ার রীতির বারা মনে হইতে পারে, কিছু কাল হইতেছে। কিঙ

যদি কোন ছাত্র নিজের সময়ের সন্থাবহার করিতে চায়, তাহা হইলে সে দেখিবে যে, এই সব বকুতায় ক্লাশ হইতে অমুপস্থিত থাকাই তাহার পক্ষে বেশী লভিজনক। এই বাধাধরা বক্ততা দেওয়ার রীতির প্রধান ফটা এই যে, ছাত্রেরা কোন বিষয় না বুঝিতে পারিলেও, অধ্যাপককে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিবার স্থযোগ কদাচিৎ পাইয়া থাকে। এই व्योगे मः स्थापन कतिवात ज्ञा का कान कान विश्वविद्यालय 'हिष्ठे होतियाल সিষ্টেম' বা ছাত্রদিগকে 'গৃহশিক্ষা' দেওয়াব রীতিও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যদিও এই ব্যবস্থায় প্রথমোক্ত রীতির ক্রটী কিছু সংশোধিত হয়, তথাপি মোটের উপর ইহা অনেকটা পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্ম 'ছেলে তৈরী' করিবার মত। ইহাতে ছেলেদের বিশেষ কিছু মানসিক উন্নতি হয় না। ইহার বিপরীত শিক্ষাপ্রণালীর কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন। অধাপকেরা ছাত্রদের নিকট কেবল কতকগুলি গ্রন্থের নাম করেন এবং এ সমন্ত গ্রন্থে যে সব সমস্তা আলোচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ কবেন। ছাত্রেরা ঐ সব গ্রন্থ পড়ে, তাহাতে যে সমস্ত সমস্তার আলোচনা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করে, নিজেরাই সমাধানের উপায় আবিষ্ণার করে এবং কলেজের তর্কসভায় অধ্যাপক ও সহপাঠীদের দক্ষে ঐ বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও আলোচনা করে। আমার নিশ্চিত বিশাস যে. এই প্রণালীতে ছাত্রের বিল্লেখণ ও সমীকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং यित প্रथम প্रथम जाहात পক्ष्म এই প্রণালী কটকর মনে হইতে পারে, किंक (गव পर्यास तम देशांतर मधा पिता नित्कत अवेषा 'ख्वानताका' পড়িয়া তোলে। কিন্তু মাধ্যমিক শিকা উন্নততর না হইলে, এই প্রণালী প্ৰবৰ্ত্তিত হইতে পাৱে না।

"প্রশ্ন হইতে পারে, যদি অধ্যাপকদের বক্তৃতা দেওয়ার রীতি বন্ধ করা বায়, তাহা হইলে তাঁহাদের কাজ কি হইবে উত্তর ক্ষতি স্পটি— অধ্যাপকদের প্রধান কাজ হইবে মৌলিক গবেষণা। অধ্যাপক বেখানে মনে করেন বে, তাঁহার নৃতন কিছু শিক্ষা দিবার আছে, কেবল সেই স্থলেই তিনি বক্তৃতা দেন, আলোচনা করেন এবং এইভাবে ছাজদের মধ্যে জ্ঞানাত্বেণের প্রবৃত্তি জাগ্রত রাখেন। বায়টাও রাসেলের ভাষায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পাঠশালার একসিরির স্থান আর এখন নাই।…

<sup>े "</sup>श्रामि ध नर्राष्ट्र, भागात्तव विषविद्यानस्वर निका खनानीय अप खनज

ক্রেটীর উল্লেখ করিয়াছি--শিক্ষার বাহন, ছাত্র নির্ব্বাচনের অভাব, অধ্যাপকের বক্তৃতা দেওয়ার বাধ্যতামূলক রীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ুকাল্পের সঙ্গে ছেলেদের যোগস্থতের অভাব। আরও অনেক ক্রটী আছে, তন্মধ্যে একটি विश्वासकार प्रस्थितमा । विश्वविमानत्यत्र मार्काधावीतम्त क्रमण्डे एक्वन के প্রতিষ্ঠানটি একচেটীয়া থাকিবে, এরপ ধারণা ভ্রমাত্মক, সংম্রা হত্তিন বিশাস করিতাম যে, আমাদের শিক্ষাদানপ্রণালী নিভুল এবং শিক্ষা-লাভযোগ্য সকলের ভারই আমরা গ্রহণ কবিতে পারি, তত্দিন প্যান্ত এ ধারণার একটা অর্থ ছিল। এরূপ দাবী একাস্ত অমূলক। ঘদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণাব কেন্দ্রস্থারপ হইবে, তাহা হইলে, যে কেহ মৌলিক চিস্কা, ও গবেষণার পবিচয় প্রদান করিবে, তাহাবই জ্বন্ত উহার দাব উন্মুক্ত করিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ তাহার দেহে থাকুক আর নাই থাকুক। এরূপ উদার নীতি অবলম্বনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়েব উন্নতির গতি রুদ্ধ হইবে, কোন শিক্ষা ব্যবসায়ী এমন কথা বলিতে পাবেন না। পক্ষান্তরে, যদি আমরা চিস্তা করি যে, সমাজের অতি সামান্ত অংশই শিক্ষা লাভের স্থযোগ পাইতেছে, এবং অজ্ঞাত প্রতিভা হয়ত স্থযোগের অভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে প্রচলিত সমীর্ণ নীতির পরিবর্ত্তন করা একাস্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর মহৎ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের যদি একটা शिनाव चामता कति, जाश श्हेरन सिथिए शाहेव रा, जाशासन मरधा অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট, এমন কি কোন বিশেষ শিক্ষা প্রণালীর নিকটই ঋণী নহেন। সেক্সপীয়র গ্রীক ও লাটিন অতি সামাগ্রই জানিতেন। আমাদের দেশের কেশবচক্র সেন এবং রবীক্রনাথ, অপরাজেয় কথাশিরী শরংচক্র চটোপাধাায় এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচক্র ঘোষ কোন विश्वविषाानरम्ब बात्र चिकक्तम करतन नारे। (२) विश्वविषाानम जाधात्र

<sup>(</sup>২১) গিরিশচন্দ্র এবং শবৎচন্দ্র উভরেই প্রগাচ পণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র সহকে জনক লেওক অস্তবাজার পত্রিকার (২৬—১—৩১) লিথিরাছেন—''গিরিশচন্দ্র অসান্ত অধ্যয়নশীল ছিলেন। বাহা কিছু পড়িতেন, তাহাই আরভ করিতে পারিতেন। বংসবের পর বংসর ছাত্রদের মতই ভিনি অনেক সমর তাঁহার প্রভাকাগারে পাঠেনিমগ্র থাকিতেন। বৃত্তার পূর্ব প্রান্ত তাঁহার এই অভ্যাস বজার ছিল।" শবংচন্দ্রের ক্রেপ্ত বারীর মৃত্যা পড়িনেই ব্রার ভিনি ক্ত এছ পড়িরাছেন।

বৃদ্ধির ছাত্রদেরই আশ্রেয় দেয়, এ অভিযোগ বেমন সম্পূর্ণ অমূলক নহে, তেমনি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভার বিরোধী, এমার্সনের এ অপবাদও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না। যাহারা মানবজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্ম আগ্রহান্বিত বিশ্ববিদ্যালয় এমন সমস্ত কর্মীকে বেমন সাদর অভার্থনা করিবেন, তেমনি প্রতিভার অধিকারীদের যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে একাস্কভাবে নির্ভর করিতে না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীন ভাবে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারেন, তাহাও আমাদের দেখিতে হইবে।"

মিং এইচ, জি, ওয়েলস বলেন—"ভবিশ্বতে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কোন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে না, সাহিত্য বা বিজ্ঞানে পরীক্ষা করিয়া কোন উপাধি দিবে না। যে সমস্ত যুবক জ্ঞানচর্চ্চার প্রতি আকর্ষণ অন্তভব করিবেন এবং সেই কারণে প্রসিদ্ধ মনীয়ী ও অধ্যাপকদের সহকারী, সেক্রেটারী, শিশ্ব ও সহক্ষীরূপে কাজ করিতে আসিবেন, কাঁহারাই সে যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে গণ্য হইবেন। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের ফলে জগতের জ্ঞানভাগ্যার সমৃদ্ধিশালী হইবে।"

### (1) विदम्भी छेशाधित (माइ--मान मत्नाकात-शैनका-दिनाध

পরাধীন জাতির সহস্র প্রকার ত্র্তাগ্যের মধ্যে একটি এই বে .স তাহার আত্ম-সন্মান ও মধ্যদাজ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং প্রভুজাতির মাপকাঠিতেই সমস্ত বস্তুর মূল্য নির্ণয় করিতে থাকে। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই শোচনীয় মনোবৃত্তির কথা আমি অনেকবার বলিয়াছি। পাশ্চান্তা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে জয় করিয়াছে। আমাদের শাস্কুরাও নানা তাবে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছেন।

এমার্সন যথার্থই বলিয়াছেন—"আত্মাফুশীলনের অভাবেই 'দেশ-জ্ঞমণের' সম্বন্ধে এক প্রকার ক্সংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষিত আমেরিকাবাসীরা মনে করে যে বিদেশ জ্ঞমণ না করিলে কোন উন্নতি হইতে পারে না। এই কারণেই ইটালী, ইংলগু, মিশরের মোহে তাহারা আছেন। যাহারা ইংলগু, ইটালী বা গ্রীসকে করনায় বড় মনে করে, তাহারা স্থাণ্র মত এক আয়গাডেই শ্বির হইয়া থাকে। মাহুষের মত যথন আমরা চিন্তা

করি, তথন ব্ঝিতে পারি, কর্ত্তব্যই সর্বাপেক্ষা বড় জিনিষ। বিদেশ ভ্রমণ নির্বোধেরই কল্পনার স্বর্গ।"

আমাদের দেশের যুবকদের উচ্চতর সরকারী পদ লাভ করিতে হইলে ইংলণ্ডে যাইতে হইবে এবং সেই বছদূরবর্ত্তী বিদেশে থাকিয়া বছকটে, বছ অর্থব্যয়ে বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে; এবং এত কষ্ট ও অর্থব্যয়ের পর, প্রবল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় সাফল্যের উপর তাহার ভাগ্য নির্ণীত হইবে। এই উপায়ে, গত ৫০।৬০ বংসরে অল্প সংখ্যক ভারতবাসী ইম্পিরিয়াল সার্ভিদের সিভিল, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিদে প্রবেশ লাভ করিতে পাবিয়াছে। ভাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও ঐ সমস্ত বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পদ-মর্য্যাদা পূর্ব্বোক্ত ইম্পিরিয়াল সার্ভিদের লোকদের চেয়ে হীন। এইরপে এক শ্রেণীর নৃত্তন জ্বাতি-ভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে। আই. সি. এস, আই. এম. এস, এবং আই. ই. এস নিজেদের উচ্চন্তরের জ্বীব মনে করে এবং তথাক্থিত নিয়তর সার্ভিদেব লোকদের কক্ষণার চক্ষে দেখে।

বিদেশী বিশেষতঃ ব্রিটিশ ডিগ্রী বা যোগ্যতার মোহে আমাদের বছ অর্থ, শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হইতেছে। সম্প্রতি লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের আফিস হইতে তথাকার শিক্ষাবিভাগের একটি রিশোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, ইংলগু, ইয়োরোপ ও যুক্তবাষ্ট্রে ভারতীয় ছাত্রদের মোট সংখ্যা ২৫০০ এর কম নহে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এই সব ছাত্রদের শিক্ষার জন্ম বংসরে প্রায় এক কোটি টাকা ভারত হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার প্রতিদানে ভারতের বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে না। উক্ত রিপোর্টে নিম্নলিখিত সারগর্জ মন্ধব্য লিপিবছ হইয়াছে:

#### গুরুতর অপব্যয়

"ভারতে বর্ত্তমানে সরকারী কাজে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ করা হইতেছে। যে সমস্ত পদে বিলাত হইতে লোক নিযুক্ত করা হইতেছে,—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্যভাও সমান ভাবেই স্বীকৃত হইতেছে;—ভংগদেও এই ভ্রাম্ক ধারণা কিছুতেই দূর হইতেছে না যে, যাহারা ভারতে

শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের চেয়ে যাহারা বিদেশে শিক্ষা লাভ করের তাহারী সরকারী কাব্দে বেশী স্থাগ ও স্থবিধা পায়। এই শ্রেণীর ক্লান্দ্রেরাই বেশীর ভাগ বিদেশে গিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগে উপাধি লাভের জ্বন্থ অধ্যয়ন কবে। ঐরপ শিক্ষা লাভ করিলেই কোন বিশেষ সরকারী কাব্দে তাহাদের যোগ্যতা জ্বন্মে না। ঐ ধরণের শিক্ষা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহারা পাইতে পারিত। এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ব্যারিষ্টার হইবার জন্ম আইন পড়ে, ভারতীয় দিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রও ইহাদের মধ্যে কম নয়। ১৯২৮ সালে ২৬৬ জন ছাত্র দিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১৭০ জ্বনই ছিল ভারতীয় এবং এই ১৭০ জ্বনেব মধ্যে মাত্র ১৭ জন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

"ইহাদের মধ্যে আবার এমন সব ছাত্রও দেখা যায় যাহাদের বিলাতেব বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে পড়িবার মত যোগ্যতা নাই। প্রতিবংসরই কতকগুলি ছাত্র অতি সামায় সম্বল লইয়া এদেশে আসে; তাহাদেব তীক্ষ বৃদ্ধি, অধ্যবসায়, ও সাহস প্রশংসনীয় বটে,—কিন্তু অর্থ ও যোগ্যতাব অভাবে তাহারা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ভারতীয় ছাত্র নিঃসম্বল অবস্থায় ভবযুরের মত এদেশে আসে, শীদ্রই তাহারা পিতামাতা ও অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্তান্য ক্র্তৃপক্ষণ্ড তাহাদের ক্ষন্ত চিন্তিত হইয়া উঠেন। যখন দেশ হইতে তাহাদের টাকা আসা বন্ধ হয় অথবা অন্য কারণে তাহারা নিঃসম্বল হইয়া পড়ে, তখন হাই কমিশনারের আফিস হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে ভারতে পাঠাইবার্গ বন্দোবন্ত করিতে হয়।

ত্র সমন্ত কথা পূর্বেও বছবার বলা হইয়ছে, কিন্ত ভারতীয় জনমতকে সচেতন করিতে প্নরার্ত্তি করিবার প্রয়োজন আছে। ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে যে প্রতি বংসর যে সব ছাত্র ভারত হইতে বিদেশে আসে, ভাহাদের অধিকাংশের ঘারাই আর্থিক হিসাবে বা বিদ্যার দিক দিয়া ভারতের কোন উপকার হয় না। ইহারা হতাশ ও বিরক্ত হইয়া দেশে কিরিয়া যায়, কোন কাজের উপযুক্ত বিশেষ কোন বোগ্যতা লাভ করে না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক জীবনের স্লেহবন্ধন হইতে তাহারা

বিচ্যুত হইয়া পড়ে, স্বজাতির স্বার্থের সঙ্গেও তাহাদের যোগস্ত্র ছিন্ন হয়। একথা কিছুতেই অস্থীকার কবা যায় না যে, এই ভাবে প্রতি বৎসর ভারতের যুবকশক্তির বহু অপবায় হইতেছে। ভাবতের যুবকদের মঙ্গল কামনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের এই গুরুতর বিষয়টি বিশেষ ভাবে চিস্তা করিয়া কর্ত্তবা নির্ণয় করা প্রয়োজন।"

একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধাবীরা নিজেদের খুবই উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞীব বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাজ্মদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করিলে, অনেক স্থলেই তাহাদের সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দর্শনশাস্ত্রের কথা ধরা যাক। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম অবশ্যই এক্ষেত্রে সর্ববাগ্রগণা। তাঁহাব বিরাট জ্ঞানভাণ্ডাব ভারতীয় দর্শন-শাস্থ-শিক্ষার্থীদের চিত্তে ঈর্বা ও নৈরাশ্যের দঞ্চার করে। তাঁহার সমকক্ষতা লাভের কল্পনাও তাঁহারা কবিতে পারেন না। এ কথা সত্য যে, তিনি এমন কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই, যাহার ঘারা তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরিয়া যে সব ছাত্র তাঁহার পদম্লে বিসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ডাঃ শীলের নিকট তাঁহাদের অশেষ ঋণ মুক্তকঠে স্থীকার করেন। তিনি সক্রেটিসের মতই তাঁহার শিশ্ববর্গের মধ্য দিয়া জ্ঞান রশ্মি বিকীণ করেন।\*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব দর্শন শাস্ত্রেব অপর যে সব প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে হীরালাল হালদার, রাধাকিষণ, এবং স্থরেক্সনাথ দাশগুপ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিন জনের মধ্যে কেবল একজনের "অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে" বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি আছে। ডাঃ হুরেক্সনাথ ইয়োরোপে গিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল প্রতীচ্যের নিকট প্রাচ্য দর্শনের ব্যাখ্যাতা রূপে।

ইহাও একটা স্থাশ্চর্যা ব্যাপার যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা তাহার সংস্টা কলেজ সমূহে যাহারা ইংরাদ্ধী ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী

<sup>\*</sup> ববীন্দ্রনাথ ডাঃ শীলকে জ্ঞানের মহাসমুদ্রের সঙ্গে ভুলনা করিরাছেন। কত জন বে তাঁহার পদমুলে বসিরা শিক্ষা লাভ করিব। প্রগাঢ় গাণ্ডিভ্যের অধিকারী হইরাছেন তাহা অনেকেই জানেন। কেবলমাত্র তাঁহার মৌথিক উপদেশ শুনিরাই বছ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডুক্টর' উপাধি লাভ করিরাছেন।

অধ্যাপকরণে প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অক্সফোর্ড বা কেস্থিজে শিক্ষা লাভ করেন নাই। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটই তাঁহারা ঋণী। এই প্রসক্ষে জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ঘোষ এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিলেই ষ্থেষ্ট হইবে।

বাঁহারা বিলাতের কোন "ইনস্ অন কোর্টে" ডিনার থাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন, কলিকাতা হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায়ে তাঁহারা এবাবৎ কতগুলি বিশেষ স্থবিধা ভোগ করিয়াছেন; এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের উপাধি প্রাপ্ত উকীলের। ঐ সমস্ত স্থবিধা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এই কারণে ব্যারিষ্টারেরা উকীলদের -চেয়ে নিজেদের প্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করেন।

কিন্তু সিভিলিয়ানদের মত আইনজ্বীবীবা ভাগ্যবান নহেন,—জীবন সংগ্রামে কঠোর প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁহাদের সাফল্য ক্রজ্জন করিতে হয়। স্থতরাং আশ্চর্ব্যের বিষয় নহে যে, উকীলেরা অনেক সময় ব্যারিষ্টারদের চেয়ে বোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হন এবং ব্যারিষ্টারেরা তাঁহাদের তুলনায় উপহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়ান। ভাশ্রাম আয়েকার বা রাসবিহারী ঘোষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার তুলনা নাই। যে ৫৬ জন এ পর্যন্ত 'ঠাকুর আইন বৃত্তি' পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৬৮ জনের মধ্যে ২৮ জন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রন্তুত্ত বক্তৃতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য এবং আইনে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হয়। এই প্রসন্দে রাসবিহারী ঘোষ, গুরুলাস বন্দ্যোপাধ্যার, গোলাপ সরকার, প্রিয়নাথ সেন এবং আশুতেয়ের মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্কাগ্রে মনে পড়ে।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে দেখিতে পাই, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বছনাথ সরকার, রমেশচন্ত্র মন্ত্র্মদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্রশালী, স্থরেক্রনাথ সেন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বোঘাই প্রদেশে ইংরাজী ভাষা অনভিক্র ভাউদালী এবং ডাঃ ভাণ্ডারকর ও তাঁহার প্র্ ধ্যাতিমান। ইহাদের মধ্যে কেহই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই এবং ডাঃ সেন ব্যতীত আর কাহারও কোন বিদেশী বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপূর্কেই ভিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ত্রেটরূপে ক্রিক্রিক গ্রেষণায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে দেখা যায়, 'রামন তত্ত্ব'র (Raman Effect) আবিষ্ঠা অধ্যাপক রামন (২২) স্বীয় চেষ্টাতেই বিজ্ঞান বিদ্যার নিগৃত্ব রহন্ত অধিগত করিয়াছেন। তাঁহাব সমস্ত প্রাসিদ্ধ মৌলিক গ্রেষণা কলিকাতার লেবরেটরীতেই করা হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভাণ্ডারে ধর, ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সাহা, বন্ধ প্রভৃতির অবদানেব কথা পূর্কেই বর্ণনা করিয়াছি (১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়)। এস্থলে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকে কলিকাতার লেবরেটরীতে গবেষণা করিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। আমি কয়েক বার জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছি, যে ঘোষ ও সাহা লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা সমাপন করিলেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি, এস-সি, উপাধি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করেন নাই। কেননা তাঁহাদেব মনে হইয়াছিল যে তদ্মারা তাঁহাদের স্বীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধির গৌবব ক্ষুগ্ন হইবে। সত্যেক্সনাথ বস্থ (বোস-আইনষ্টাইন তত্ত্বের জন্ম বিথাতি) যদিও বিদেশে গিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পদার্থতত্ত্ব-বিদ্যালরে সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তথাপি ঐ একই মনোভাবের বশবর্জী হইয়া কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একজন প্রিয় ছাত্রের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন,—আমি অধ্যাপক প্রিয়লারঞ্জন রায়ের কথা বলিতেছি।

একটি আশার লক্ষণ এই ষে, আমি যে সব কথা বলিলাম, ভাহা এদেশে অধ্যয়নকারী ছাত্রেরা নিজেরাই ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। লগুনে ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে (ডিসেম্বর, ১৯০১) 'ব্রিটিশ ডিগ্রীর মূল্য' আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর শ্রীষ্ত অনাথনাথ বস্থ বলেন, "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য নহে, একথা বলিলে, আমাদের মনের শোচনীয় অবস্থার পরিচয়ই দেওয়া হয়। আমি

<sup>(</sup>২২) অধ্যাপক বামনের 'নোরেল প্রাইজ' পাওরার বহু 'পুর্বে এই প্রসঙ্গ লিখিত 
ইইরাছে। অল দিন পূর্বে (২৭—৬—৩১)। কলিকাতা কর্পোরেশান অধ্যাপক 
বামনকে সম্বর্জনা করিবার সমর এই বিষ্কটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন:—

<sup>&</sup>quot;ভারতে প্রাপ্ত শিক্ষা বলে, ভারতীয় লেবরেটরীতে গ্রেষণা করিয়া আপনি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দেশ বৈজ্ঞানিক গ্রেষণায় কিরপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, আপনার কার্য্য তারা আপনি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

শিক্ষা লাভ করা যায়, কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছই বংসর পড়িয়া সেইরূপ শিক্ষা লাভ করা যায় না। অথচ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা উচ্চ পদ ও মোটা বেতন পান। ইহা মর্য্যাদাবোধের কথা এবং ইহার মূলে রাঞ্চনৈতিক কারণ বিদ্যমান। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা আমাদিগকে বৃদ্ধি করিতে হইবে।"

শ্রীযুত এম, ভি, গঙ্গাধরন বিলাতে ভাবতীয় ছাত্রের আইন শিক্ষার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একজন ভাবতে শিক্ষিত আইনজ্ঞ কেন যে বিলাতে শিক্ষিত কোন আইনজ্ঞ অপেক্ষা কম দক্ষ হইবেন, তাহাব কারণ তিনি ব্রিতে পারেন না। "আমি সেই দিনেব প্রভীক্ষা করিতেছি, যেদিন ভারতীয় ছাত্রেরা বিলাতেব 'ইন্স্ অব কোর্টে'র কমন রুমে 'আশ্রুয়্য বস্তু' বিলায় গণ্য হইবে। কিছুদিন পূর্বের পর্যান্ত বিলাতে শিক্ষিত আইনজ্ঞেরা, কিছু বেশী স্থবিধা ভোগ করিতেন। কিন্তু ঐ সমস্ত স্থবিধা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্থতরাং এখন ভাবতীয় ছাত্রের পক্ষে বিলাতে গিয়া আইন শিথিবার কোনই প্রয়োজন নাই।"

দেশী অথবা বিদেশী বিশ্ববিভালয়ের উপাধি লাভ করিবার তুনিবার মোহ সম্বন্ধে আমার ম্বনেশবাসীব বিশেষভাবে চিন্তা করিবাব সময় আসিয়াছে। বাংলাদেশ তাহার চিস্তাহীনতার জন্ম আর্থিক ধ্বংসেব মুগে চলিয়াছে। এখনও প্রতিকারের সময় আছে। কেহ যেন না ভাবেন যে, বিশ্ববিভালয়ের উপাধিলাভের মোহ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, তদ্যবা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই প্রচার কবিতেছি। ৰিশ্বিদ্যালয় অল্পসংখ্যক মেধাবী ছাত্রদের জন্ম। অবশিষ্ট সাধারণ ছাত্রেবা জীবনসংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্ম পূর্বে হইতেই তদ্মুরপ শিক্ষালাভ করিবেন। যথন সত্যকার জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয় তথন উচ্চতর বিদ্যাব গবেষণা করা অধিকাংশ সাধারণ ছাত্তের পক্ষে সময় ও শক্তির অপব্যয় মাত্র। আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বিপদস্টক সঙ্কেত সম্মুখেই দেখা যাইতেছে এবং যে সমন্ত ছাত ও অভিভাবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিশেষত: বিদেশী বিশ-বিদ্যালয়ের উপাধির জন্ত এখনও মোহাবিষ্ট, তাঁহাদের এ বিষয়ে ধীরভাবে চিষ্কা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে, বিপদকে সহজে নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

# বিংশ পরিচ্ছেদ

# শিল্পবিভালয়ের পূর্বে শিল্পের অন্তিছ— শিল্পস্টির পূর্বে শিল্পবিভালয়—ভান্ত ধারণা

"পণ্ডিত চীন কোন শিল্প সৃষ্টি কবিতে পারে নাই।

"কিরপে অল্প সময়েব মধ্যে শিল্পের উন্নতি করা যায় যাট বৎসর পূর্কে জাপানের সম্মুখে এই সমস্রা উপস্থিত ইইয়াছিল। জাপান কয়েক বৎসরের দল্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং সমস্ত নবপ্রতিষ্ঠিত কলকারথানাব কর্ত্তর তাহাদেব হাতেই দিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক বিদেশী মানেজাব এবং তাহাদেব প্রধান প্রধান বিদেশী সহকাবীদের সঙ্গে একজন কবিয়া জাপানী সহকাবী নিযুক্ত হইল। এই সব জাপানী সহকারী কেবল শোভাবর্দ্ধনেব জন্ম ছিল না। বিদেশী বিশেষজ্ঞেবা যেভাবে কার্য্যপরিচালনা করেন, সেই বিদ্যা অধিগত কবাই ছিল জাপানী সহকারীদের কর্ত্ব্য।" Baker: Explaining China.

## (১) যুদ্ধ ও শিল্প

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং রাসায়নিক জগতের উপর উহাব প্রভাব বহুদ্বপ্রসারী হয়। রাসায়নিক গবেষণা ও উহার প্রয়োগবিদ্যায় জার্মানীর শুরেজ ইংলও এখন মর্ম্মে মর্মে উপলব্ধি কবিতে লাগিল। ইংলওের সাম্রাজ্য জগতের সর্ব্বিত্র বিভূত এবং জার্মান সাবমেরিন ইংলওের বাণিজ্যপোতগুলির ঘোর অনিষ্ট করিলেও, ইংলও তাহার সাম্রাজ্যের নানা স্থান হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমেবিকা ও ভারতবর্ষ হইতে গম, মাংস এবং ফল বোঝাই জাহাজ ইংলংও নিয়মিতভাবে আসিতে লাগিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্তর্শস্ত্রও সে আমদানী করিতে লাগিল। কিন্তু জার্মানী শত্রু কর্তৃক চাবিদ্যিক অবরুদ্ধ হইয়া অত্যক্ত বিপদে পড়িল। এই সময়ে জার্মানীর রাসায়নিকগণ অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন বিলয়াই জার্মানী

অনেকদিন পর্যান্ত যুদ্ধ চালাইতে পারিয়াছিল। নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেস বিক্ষোরক পদার্থ তৈরীর প্রধান উপাদান। নাইট্রেট অব সোডিয়াম বা চিলি সল্ট্পিটারও এজন্ত থুব প্রয়োজন। বাহির হইতে এসব জিনিসের আমদানী বন্ধ হওয়াতে জার্মান রাসায়নিকেরা নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করিবার অন্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। স্থইডেনে এই সময়ে বাতাস হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরীর প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জার্মানীও এই উপায়ে নাইট্রিক অ্যাসিড পাইতে পারিত কিন্তু তাহাতে বায় বোধ হয় বেশী পড়িত। জার্মান রাসায়নিক হাবাব এই সময়ে অ্যামোনিয়া হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরীর প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময়, ইংলগু অক্সান্ত কয়েকটি ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়া ফ্রান্সের চারিদিক অবক্ষম করিয়াছিল এবং সেই সময়ে ফ্রান্সকেও এইরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ফ্রান্সে বাহিব হইতে সোডা ও চিনির আমদানী বন্ধ হইল। এই তুই প্রয়োজনীয় পদার্থ যাহাতে ফ্রান্সেই তৈরী হইতে পারে, সাধারণতন্ত্র দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট তত্বন্দেশ্যে অক্রেয়াধ করিলেন। ইহার ফলে লে-ব্ল্যান্ধ লবণ হইতে সোডা এবং অক্সান্ত বৈজ্ঞানিকগণ বীটমূল হইতে চিনি তৈরীর প্রণালী আবিদ্ধার করিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত সেই প্রাচীন প্রবাদবাক্যেরহ নমর্থন করে—প্রয়োজন হইতেই নব নব উদ্ভাবনের জন্ম।

ব্রিটিশ রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিকরাও পশ্চাৎপদ হুইবার পাত্র নহেন।
তাঁহারা বেশ জানিতেন যে তাঁহাদের প্রতিষ্থলী জার্মানী রাসায়নিক শিল্পে
বছদ্র অগ্রসব হুইয়াছে এবং তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে হুইলে
প্রবল প্রচেষ্টা করিতে হুইবে। ইংলণ্ডের স্থাদেশপ্রেম জাগ্রত হুইয়া উঠিল।
যে দেশ নিউটন, ক্যারাডে এবং রাাষজ্যের জন্ম দিয়াছে, সে দেশ রাসায়নিক
সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হুইয়া থাকিতে পারে না। এই সন্ধিক্ষণে ইংলণ্ড কি
করিল, তাহার বিস্তৃত বিষরণ দেওয়ার প্রযোজন নাই। এই বলিলেই
যথেষ্ট হুইবে যে, ইংলণ্ড এই সংগ্রামে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন।
লগুন কেমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট এই সময়ে আমার সাহাষ্য ও
সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া একথানি পত্র লিখেন। প্রেসিডেন্টি কলেজের
রাসায়নিক বিভাগে আমাদের সাধারণ কাজের অথবা ছাত্রদের গবেষণা

সংক্রোস্ত কাজের মোটেব উপর কোন ক্ষতি হয় নাই। চক্রভ্যণ ভাত্তী প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ডেমনষ্টেটর ছিলেন। ভিনি বেশ হিসাব করিয়া রাসায়নিক জবা ও যন্ত্রপাতির বার্ষিক সুরব্বাত্তর ব্যবস্থা করিতেন। আমাদের লেবরেটারীতে ঐ সমস্ত ক্রিনিও যথেষ্ট পবিমাণে মন্ত্র ছিল। কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আমবা নিজেরাই প্রস্তুত कतिनाम, अञ्चलि शृर्स्य जामानी इटेट जामनानी कता ट्टेंट। किन्ह আমাদের ফার্ম 'বেক্বল কেমিক্যাল আও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্স' হইতেই এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ হইয়াছিল। এখান হইতে গ্বৰ্ণমেণ্টকে প্ৰচুর পরিমাণে নাইটি ক আাদিভ সরবরাহ করা হইল। সামরিক বিভাগে আমাদেব জনৈক রাসায়নিকের প্রস্তুত 'অগ্নি নির্বাপক'এর খুব চাহিদা হইল। মেসোপটেমিয়ায় বারুদ ও বিস্ফোরকের গুদামের জন্ম এগুলি চালান দেওয়া হইয়াছিল,—আমাদের রাসায়নিকগণের উদ্ভাবিত প্রণালীতে পাইওসালফেটও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল। চায়ের গুঁড়া হইতে প্রচুব পরিমাণে ক্যাফিনও তৈরী কবা হইত। আমাদের কারথানায় অক্সান্ত যন্ত্রেব সঙ্গে রাসায়নিক তুলাদগুও তৈরী হইত। মোটের উপর, যুদ্ধের ফলে কারখানার কয়েকটি বিভাগের কান্ধ আশাতীতরূপে বাডিয়া গিয়াছিল।

ভারত ইউরোপীয় যুদ্ধে কম সাহায্য করে নাই। ভারতীয় সৈনিকরাই ইপ্রেসের যুদ্ধের সদ্ধিক্ষণে মিত্রশক্তিকে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতই মেসোপটেমিয়াতে শ্রমিক সরবরাহ করিয়াছিল। ভারত হইতেই রেলওয়ে লাইন, মালমশলা প্রভৃতি জাহাজে করিয়া লইয়া বাসরাতে বসানো হইয়াছিল। ছোট-বড় সমন্ত দেশীয় রাজাবাই সৈত্র ও অর্থ দিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। টাটা আয়রন ওয়ার্কসও যথেষ্ট কাজ করিয়াছিলেন; ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ইস্পাতের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং টাটার কারখানায় প্রস্তুত সমন্ত জিনিষ গবর্ণমেন্টের আয়ন্তাধীন হইয়াছিল।

এই সন্ধিক্ষণে, ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যেরপ কাজ করিয়াছিল, তাহার জন্ম শাসকেরা খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯১৬—১৮ সালের শিল্প কমিশন ভারত যাহাতে শিল্প সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তাহার সপক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে গবর্গমেন্ট এবং প্রধান শিল্প ব্যবসায়ীদের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তাঁহারা ব্ঝিতে পারিয়াছেন, ভারতকে শিল্পজাত বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মরক্ষায় সক্ষম করিবার জন্ত কলকারথানা স্থাপন করা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে শিল্পজাত আমদানীর প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বিসিয়া থাকা এ যুগে আর সম্ভবপর নহে।"

এখানে বলা প্রয়োজন, যে, কেমিক্যাল সার্ভিস কমিটিতে আমি ষে ব্যক্তম মন্তব্য লিপিবন্ধ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি দেখাইয়াছিলাম ষে টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটেব কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমাদের বিশ্ববিহ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ যে শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহা অতিমাত্রায় সাহিত্যগন্ধী, অতএব কতকগুলি লোকের মতে উহার পরিবর্দ্তে শিল্প-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেই, চারিদিকে যাতুমন্ত্র বলে শিল্পবাণিজ্য কলকারথানা গড়িয়া উঠিবে।

স্থার এম, বিশেশরায়া যে একটি শিল্প মহাবিত্যালয় বা টেকনলঞ্জিক্যাল ইউনিভারসিটি স্থাপন করিবার জন্ম ব্যগ্র, তাহারও কারণ এই আস্কুণারণা; তিনি বলিয়াছেনঃ—

"শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন করিতে হইবে, যাহার ফলে দেশের কর্মক্ষেত্রে সমস্ত বিভাগে কতকগুলি নেতা তৈবী হইয়া উঠিবে,—শাসক, শিল্প-বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি। যে সমস্ত যুবকদেব যেদিকে ক্ষচি ও যোগ্যতা আছে, তাহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে এইভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইতে। যাহাদের নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা আছে এবং যাহারা শ্রমিক জনসাধারণ সেই তুই শ্রেণীই দেশের আর্থিক ব্যাপারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই তুই শ্রেণীর সহযোগে ব্যবসা বাণিজ্ঞা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী যথা ফোরম্যান, কারিগর প্রভৃতি ইহারা স্বভাবতই তৈরী হইয়া উঠিবে,—ইহাদেরও প্রয়োজন আছে এবং তাহাদের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।" (অন্ধু বিশ্ববিভালয়ে প্রদন্ত পঞ্চ ব্যবিক্ষান অভিভাবণ)

ইহা অপেক্ষা আস্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে, তাহার পরে বিজ্ঞান ও বিবিধ শিল্পবিতা প্রভৃতি আসিয়াছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ মৃৎপাত্র এবং মৃৎশিল্পের কথা ধরা যাক। এগুলির চল্তি নাম চীনামাটির বাসন এবং এই নাম হইতেই অফুমান করা যাইতে পারে,—যে অতি প্রাচীন কাল হইতে চীনদেশে এই শিল্প প্রচলিত ছিল। চীনারা ঐ শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং জাপান তাহার পদায় অন্তসরণ করিয়াছে।

"মৃৎশিল্প রোমকদের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু চীনারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করে। (সান-ইয়াট-সেন তাঁহার Memories of a Chinese Revolutionary গ্রন্থে ইহার বিরবণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যে চীনা শিল্পীরা এই সব মৃংশিল্প তৈরী কবিত, তাহারা পদার্থবিত্যা ও বসায়নশান্ত জ্ঞানিত না")। প্রাচীন মিশবের কবরগুলির মধ্যে যে সব পাত্রের অবশেষ আছে, তাহাও মৃৎশিল্পজাতীয়। ইউরোপে মধ্যযুগে মৃৎপাত্রে রং করা খুবই প্রচলিত ছিল। ত্রয়োদশ শতান্দীর প্রথমে আলকেমিষ্ট পিটার বোনাস এবং আলবার্টাস ম্যাগনাস্ ঐ সম্বে যে প্রণালীতে মৃৎপাত্রে বং করা হইত, তাহাব বর্ণনা কবিয়াছেন। পরবর্ত্তী শতান্দীতে এই শিল্পের খুব উন্ধতি হয়। আগ্রিকোলা এই শিল্প সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবন্ধ করিয়াছেন।

"বাঁহারা মৃথ শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বার্নার্ড পাালিসির নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। রঙীন ও উজ্জ্বল মৃথ শিল্প নির্মাণের জন্ম তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করেন এবং এইরপে আধুনিক মৃথ শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বোড়শ শতান্দীর শেষভাগে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ দ্বারা ইন্নোবোপে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রচারিত হয়। কিন্তু L'Art de Terre et des Terres d'Argile নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কেবল মৃথশিল্পের কথাই আছে। ১৭০২ খুটান্দে বৃটিকের মৃথশিল্প সম্বন্ধে নৃতন প্রণালী আবিন্ধার করেন এবং তাহার পর বংসরে স্যাক্সনির মিসেন সহরে প্রাসিদ্ধ মৃথশিল্পের কার্থানা স্থাপিত হয়।

"মিসেনের কারখানার মৃৎশিল্পের নির্মাণ প্রণালী গোপন রাখা হইয়াছিল। সেইজন্ম প্রাসিয়ার রাজা প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পটকে উহার তথ্য নির্ণয় করিবার জন্ম আদেশ দেন। কিন্তু পট বছ চেষ্টা করিয়াও কিছুই জানিতে পারেন নাই। তথন তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিতে থাকেন। কথিত আছে যে এজন্ম পট প্রায় ত্রিশ হাজার বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন খনিজ পদার্থে তাপ দিলে কিন্ধপ প্রতিক্রিয়া হয়, এই সমস্ত এবং মৃৎশিল্প সম্পর্কে আরও অনেক মৃশ্যবান

তথ্য মিসেনের পরীক্ষা হইতে আমরা জ্বানিতে পারিয়াছি। এই সময়ে রোমারও মৃৎ শিল্প নির্মাণ রহস্ত আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন। তিনি দেখিতে পান দুই বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার সংযোগে উহা তৈরী হয়।

"রোমারের পরে ১৭৫৮ সালে লোরাগোয়ে, ডা'রসেট এবং লিগেসী ফ্রান্সে এই বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন, এবং তাঁহারা ম্যাকারের সহযোগে মৃৎ শিল্প নির্মাণ প্রণালী পুনরাবিদ্ধারে সক্ষম হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে সেভার্সের বিখ্যাত মৃৎ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যান্ত আসল মৃং শিল্প তৃল্পভি ছিল। বর্ত্তমানে ইহা স্থলভ হইয়াছে, এবং সাধারণ দৈনন্দিন কাজেও এই সব পাত্র ব্যবস্থাত হয়।" রস্কো এবং শোর্লেমার ২য় খণ্ড, ১৯২৩।

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে ব্ঝা যাইবে, এদেশে কোন শিল্প প্রবর্ত্তকের পথ কিরূপ বাধা বিশ্ব সঙ্কল। জাপান ও ইয়োরোপের পশ্চাতে বহু ব্ৎসরেব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। স্থতরাং তাহারা ঐ সমস্ত স্থ্বিধার বলে অতি স্থলভে পণ্য আমদানী করিয়া আমাদের বাজার দ্থল করিতে পারে। (১) কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস এবং অক্যান্ত কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা হইতে আমি ব্রিতে পারিয়াছি, কোন শিল্প ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, কত অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন।

কোন কোন মেধাবী ছাত্রকে বিদেশে শিল্প শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইত; তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন নৃতন শিল্প প্রবর্ত্তন করিতে পারিবে, এইরূপ আশা আমরা মনে মনে পোষণ করিতাম। কিন্তু এইরূপ সোজা বাঁধা রান্তায় কোন কাজ হইতে পারে না; এ দেশেও বছ শিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

বিদেশ হইতে কোন শিল্পে বিশেষজ্ঞ হইয়া ষধন কোন যুবক ফিরিয়া ভাসে, তথন সে ধেন অগাধ জলে পড়িয়া যায়। তাহাকে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে, কোম্পানী গঠন করিতে হইবে। ব্যবসায় পড়িয়া তুলিতে হইলে, কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং বাজারে তৈরী শিল্পজাত বিক্রয় করা, সবই

<sup>(</sup>১) বর্ত্তমানে জ্বাপান ও জেকো-শ্লোভাকির। কলিকাতার বাজারে দেশীর শির্মের প্রধান প্রতিবন্দী।

তাহাকে করিতে হইবে। এক কথায়, তাহার মধ্যে বিবিধ বিরোধী শুণের সমাবেশ থাকা চাই। যদিও সৌভাগ্যক্রমে সে মূলধনী সংগ্রহ করিতে পাবে, তাহা হইলেও যথন কাজ আরম্ভ হয়, তথনই সত্যকার বাধাবিত্ব, অস্থবিধা প্রভৃতি দেখা দেয়। যুবকটি যে দেশে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছে, সেথানকার জলবায়ু, কাঁচামাল এবং অক্সান্ত অবস্থা, ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিজেব দেশেব স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাহার হয় ত কোন জ্ঞান নাই। ইয়োরোপে সে বহু টাকা মূলধনে বিরাট আকারে পরিচালিত ব্যবসা দেখিয়া আসিয়াছে। ঐ দেশে শিক্ষিত দক্ষ কারিগবও সর্বনা পাওয়া যায়। মৃথ শিক্ষের কথাই ধরা যাক। ইউরোপে বালি, মাটী প্রভৃতি উপকরণ ভারতের তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আরও একটা কথা, যুবকটি হয়ত বিদেশের কোন টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ব্যবহাবিক জ্ঞান লাভ কবিয়াছে। বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যার দক্ষে হাতেকলমে ঐরপ কিছু ব্যবহাবিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্রে শিল্পজাত তৈরী কবিতে হইলে ঐ শিক্ষা বিশেষ কাজে আসে না। কোন কারখানায় প্রবেশ করিয়া, তাহাব শিল্প প্রস্তুত প্রণালী অবগত হওয়া বড়ই কঠিন কাজ। ব্যবসায়ী ফার্ম্ম প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মত উদার নহে। যে সমন্ত গৃঢ় বহন্ত তাহারা বছবৎসবের সাধনা ও পবিশ্রেমের ফলে অবগত হইয়াছে, সেগুলি বাহিরেব লোককে শিথাইবার জন্ত তাহাবা ব্যথ্য নহে।

এমার্সনি বলৈন, ব্যবসায়ীদের পরস্পারের মধ্যে বেশ ঈর্ধার ভাব আছে। একজন রাসায়নিক একজন স্ত্রেধবের নিকট তাহার ব্যবসায়ের গৃঢ় কথা বলিতে পারে, কিন্তু তাহার সমব্যবসায়ী আর একজন রাসায়নিককে কিছুতেই তাহা বলিবে না।

বিদেশে শিক্ষালাভার্থ যে সব যুবককে পাঠানো হইয়াছে, তাহাদের
মধ্যে অনেকেই সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি কোন কোন
প্রথম শ্রেণীর এম, এস-সি ডিগ্রীধারীরও এই দশা হইয়াছে। চীন দেশেও
এইরপ শ্রান্থ ধারণার পরিণাম শোচনীয় হইয়াছে। একজন চিস্তাশীল
লেখক কর্ত্বক লিখিত চীন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত
করিতেছি। এ বিষয়ে আমাদের দেশের সঙ্গে চীনের অবস্থার আশ্রেণ্য
দাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে।

"প্রণালী উপনিবেশ (ষ্ট্রেট্স্ সেট্স্মেণ্ট ) এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে চীনারা কেবল ব্যবসায়ে নহে, পণ্য উৎপাদনেও প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। টিন শিল্পের কথাই ধরা যাক। এই সব স্থানে নির্দ্দিষ্ট আইন কামুন আছে, করের হারও অত্যধিক নয়; এবং মামলা মোকর্দ্দমা নিম্পত্তিরও স্থব্যবস্থা আছে। এরপ ক্ষেত্রে চীনারা ব্যবসায়ে এবং পণ্য উৎপাদনে অন্ত সমস্ত জ্বাতিকে পরাস্ত করিয়াছে।

"তৎসত্তেও একথা স্মরণ রাখিতে হ**ই**বে যে বিদেশে এই সমস্ত স্থানে যে সমস্ত চীনারা সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহারা খুব দরিদ্র অবস্থায় গিয়াছিল। এমন কি অনেকে প্রথমত: কুলীব কাজ করিতেও গিয়াছিল। তারপর নিজেদের যোগাতা বলে তাহারা উন্নতিব উচ্চ শিথরে আরোহণ করিয়াছে। এই সব স্থানে তাহাদের অসংখ্য জাতিকুট্ন্বের কবল হইতে তাহারা অনেকটা মুক্ত; স্বতরাং সহজে টাকা খাটাইতে পারে। শীঘ্রই কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছোটখাট ঠিকা কান্ধ নেয়। তাহারা জাহাদের অধীনস্থ লোকদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রেবে থাকিয়া ব্ঝিতে পারে, কাহারা যোগ্য ফোরম্যান, কাহাদের উপর বেশী দায়িত দেওয়া যায়, কাহারা কাজ করিতে ভয় পায়, কাহাদের সাহস বেশী ইত্যাদি। এইভাবে গৈাড়া হইতে কান্ধ করিতে করিতে তাহারা তাহাদের ব্যবসা গড়িয়া তোলে। হয়ত তাহারা ইংরাজী বা ডাচ ভাষাও কিছু কিছু শিধিয়া ফেলে নেলং তাহার দারা ব্যবসায়ের স্থবিধা হয়। এইভাবে স্থদীর্ঘ কালের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ছারা তাহারা ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী এমন কতকগুলি বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তোলে, যাহার ফলে কোন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা ম্যানেজার বেশ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারে।" ( दिकांत्र : ১१२-४० भृः )

"চীনা মূলধনীরা সাংহাই, ক্যাণ্টন প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত কারখানা স্থাপন করিয়াছে, দেগুলির দক্ষে পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির বিশুর প্রভেদ। এই সমস্ত মূলধনীরা তাহাদের ছেলেদের বিদেশে শিক্ষার্থ প্রেরণ করে। ছেলেরা দেখানে ব্যবসা পরিচালনা প্রণালী ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে। তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায়, চীন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী করা এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাতরূপে ঐগুলি আমদানী করার মত অস্বাভাবিক ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। তাহারা

বুঝিতে পারে যে, বিদেশী ভব এবং বিদেশী শ্রমিকদের অতিরিক্ত মজুরী বাদ দিয়া যদি মাল রপ্তানীর খরচা বাঁচানো যায়. তবে যথেট লাভ হইতে পারে। পিতাকে এই সব কথা তাহারা সহজেই বুঝাইয়া দেয়। তাহারা এ কথাও বলে যে, তাহাবা ব্যবসায় জানে। তঃহারা কি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় প্রাজুয়েট হয় নাই? ছুই বৎসর ফ্যাক্টবীতে কাজ করে নাই ? পিতা সম্ভট হইয়া, কারখানা স্থাপন কবিবার জন্ত মূলধন দেন। কারখানা ভৈরীর কাজ আরম্ভ হয়। ঠিকাদারদের লইনা গোলমাল হয়, কাজে বিলম্ব হয়, ভাল কাজ হয় না এবং সেন্ধপ অবস্থায় কাজ অগ্রাহ্ম কবিলে ঠিকাদারেরা ধর্মঘট কবিয়া কাজ বন্ধ করে। কারখানা তৈরী করিতে বরাদেব চেযে বায় অনেক বেশী পড়ে, এরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। পিতা বিরক্ত হইয়া উঠেন। তবু তিনি কারখানা তৈবী শেষ করিতে আবও টাকা দেন। কাবগানা তৈরী হইলে, আসল কাজ আরম্ভ হয়। তথন কলকজার গোলধোগ ঘটিতে থাকে, নৃতন কলকজায় প্রথম প্রথম এমন একটু আধটু গোলবোগ হয়ই। লোকে নানা কথা বলিতে থাকে। কান্ধ চালাইবার জন্ম মধেষ্ট মূলধন পাওয়া যায় না। চীনা কারথানাগুলিতে মূলধন সম্বন্ধে বরান্দ প্রায়ই থুব কম করিয়া ধরা আমেরিকা অপেকা চীনে মূলধন উঠিয়া আদিতে দেরী লাগে, আদায় হইতে বিলম্ব হয়। বকেয়া বাকী আদায় হওয়াও বেশী কঠিন। ইহার উপরে, কোরম্যানদের মধ্যে বিবাদের ফলে যদি ধর্মঘট হয়, তবে এই সব অনভিজ্ঞ তরুণ কর্মাধ্যক্ষেরা নিশ্চয়ই কাজ ছাড়িয়া দিবে। তাহাদের 'মুথ দেখানো ভার' হইযা পড়ে, তাহাদের পরিবারেরও সেই অবস্থা। তাহাদের অক্ত নানা স্থযোগ আছে। তাহারা সরকারী কাঞ্চের জন্ম চেষ্টা করিতে থাকে। আর একটা পরিত্যক্ত শৃক্ত কারখানার সংখ্যা वृष्कि रुग्न ।

"কিন্তু যদি এই সব যুবক নিঃসম্বল অবস্থায় কাজ আরম্ভ করিয়া কারথানা ম্থাপন করিত, নিজের উপার্জ্জিত এবং অতিকট্টে সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে থাটাইত, মালমশলা, ঠিকাদার, মজুর প্রভৃতির সম্বন্ধে যদি ভাহাদের বহু বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হুইলে তাহাদের কাজে অস্থবিধা ও গোলযোগ কম ঘটিত, ব্যবসায়ের উপরও তাহাদের এমন প্রাণের মায়া জ্মিত যে, উহাকে রক্ষা করিবার জ্ঞা সর্বপ্রকার ত্যাগন্ধীকার, সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে ক্রাটী করিত না। প্রথম আঘাতেই বিচলিত হইয়া দায়িজ্জ্ঞানহীনের মত কাজ ছাড়িয়া পলাইত না। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় বাবসায়েই একটা ছর্ষ্যোগের সময় আসে; তাহা অতিক্রম করিতে পারিলে, সাফল্য অবশুস্তাবী। কিন্তু ইহার জন্ম যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আবশুক, তাহা বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত চীনা যুবকদের মধ্যে নাই। আমি পুনর্বার বলিতে চাই, শিক্ষিত ও পণ্ডিত চীন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।" (বেকার: ১৮০—৮২ পঃ)

শিক্ষিত ক্কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া কিরপে অক্কৃতকার্য্য হয়, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেথিয়াছি। জার্মানী ও আমেরিকাতে শিক্ষিত বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য (পি-এইচ, ডি) কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে আমি জানি। তাহারা ঐ সব দেশে রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক কারথানায় শিক্ষানবিশ হইয়া প্রবেশ করিবার স্থযোগ পাইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তাহারা ঐ সব বিদেশী ফার্ম্মের 'ভ্রাম্যমান' ক্যান্ভাসার হইয়৷ দীড়াইয়াছে।

## (২) "ট্রাষ্ট্র" ও "ডাম্পিং"

ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে শিল্পপতিরা প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে। এক একটা কারথানায় দৈনিক যে পরিমাণে পণ্য উৎপাদ হর, ভাহা শুনিলে শুন্তিত হইতে হয়। তুনিয়ার ব্রাক্তার তাহাদের করতলগত, স্থতরাং এরূপ বিরাট আকারে পণ্য উৎপাদন করা তাহাদের পক্ষে পোষায়। স্বয়েজ থাল তৈরী ও ষ্টীমারের প্রচলন হওয়ায় তাহারা পৃথিবীর স্থানুর প্রান্ত পর্যান্ত সহজে মাল রপ্তানী করিতে পারে। তাহারা লোকসান দিয়াও কম দামে মাল বিক্রয় করিয়া প্রতিশ্বন্ধী দেশীয় শিল্পকে পিষিয়া মারিতে পারে। (২)

দৃষ্টাস্তস্থরপ সাবানশিল্পের কথা ধরা যাক্। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার দক্ষণ আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সাবানের একটা প্রধান উপাদান

<sup>(</sup>২) বিদেশ হইতে সন্তার পণ্য আমদানী বন্ধ করিবার জন্ত এবং বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্য নিরন্ত্রণ করিবার জন্ত আইন করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রেবই আছে। কিন্তু ভারতের পক্ষ হইতে এরণ কোন আইন করিবার প্রচেষ্টার প্রবলভাবে বাধা কেন্তরা হইরাছে। আপন ক্লোজ: The Revolt of Asia, pp. 104—5.

'আ্যালকালি' বিদেশ হইতে আমদানী কবিতে হয়। তেলের বাজারেও দরের ওঠানামা প্রায়ই হয়। এই দরের ওঠানামা বিশেশভাবে লক্ষ্য করা চাই এবং স্থযোগমত যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মাল কিনিয়া মঞ্ত রাখা চাই। তাহা হইলে, হাতে কোন কন্টাক্ট পাইলে মাল যোগাইয়া লেংকসান পড়ে না। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ী যথন বিদেশী ব্যবসায়ী সংশ্ব আত্যবক্ষার জন্ত কঠোর প্রতিযোগিত। করিতেছে, সেই সময়ে উক্ত বিদেশী ব্যবসায়ী সন্তায় জিনিষ যোগাইয়া দেশীয় প্রতিছন্দীকে পিষিয়া মাবিতে পাবে। বস্তুতঃ, এ ষেন ঠিক বামন ও দৈত্যের মধ্যে লভাই।

'ইম্পিরিয়াল রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠান' সম্বন্ধে নিমে যে তুইটি বিবরণ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্ত জানা যাইবে।

"বর্ত্তমান যুগে লোক যে ব্যয়বছল ও বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করে, তাহা বর্ত্তমান যুগের কার্যাপ্রপালী ও অভিজ্ঞতাব দাবাই সম্ভবপর হয়। বসায়ন শিল্পের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা শিল্পসমবায় (amalgamation) সম্পর্কীয় সমস্তাব উপব যথেষ্ট আলোকপাত করিতে পারে। বাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর ক্রত পবিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ত্রিশ বৎসর প্রেক্স এই শিল্পের অবস্থা কিরপ ছিল এবং এখন কিরপ হইয়াছে, তাহা তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে।

"বর্ত্তমান কালের রাসায়নিক শিল্প নির্মাতারা যদি বাঁচিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে নিজেদের শিল্পজাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতের আধুনিকতম সংবাদ রাখিতে হইবে। তাঁহাদের এমন সব স্থশিক্ষিত লোক রাখা প্রয়েজন, যাঁহারা লেবরেটরীতে ক্ষুপ্রাকারে পরীক্ষা কার্য্য করিতে পারেন। মাঝে মাঝে বৃহদাকারে পরীক্ষাকার্য্য চালাইবার জক্মও তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ৪।৫টি পরীক্ষার মধ্যে অস্ততঃ তিনটিও যদি সফল হয়, তব্ও আশার কথা। এইরূপ বৃহদাকারে পরীক্ষার ব্যাপার ব্যয়সাধ্য এবং ধখন অনেকগুলি কর্মপ্রতিষ্ঠান হাতে থাকে, তখনই এরূপ তাবে কাজ করা সহজ। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে ও গোপনে কাজ করিয়া সকলে মিলিয়া যাহাতে চাহিদার তিন গুণ বেশী মাল উৎপাদন না করে, সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হওয়া চাই। শিল্পসন্বায়, পরস্পার সংযুক্ত কোম্পানী প্রভৃতি নৃতন জিনিষ নয়। ১৮০০ সালে বহু ক্ষুপ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্বায়ে 'ইউনাইটেড অ্যালকালি কোম্পানী' গঠিত হয়।

আমরা 'ভাই-ষ্টাফ্স্ করপোরেশানের' অভ্যুদয়ও দেখিয়াছি; ১৯০২ সালে এমন অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, য়েগুলি পরে একত্র করিয়া 'দি ক্রনার মণ্ড গুপ' গঠিত হইয়াছে। 'নোবেল ইন্ডাইট্রন' নামক স্থাবহৎ প্রতিষ্ঠান কিরপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও আমবা দেখিয়াছি। দীসক এবং শেত সীসকের শিল্পে আমরা বহু শিল্পব্যবসায়ের সমবায় দেখিয়াছি। এই বলিলেই মথেষ্ট হইবে য়ে, য়াহারা ২৫ বংসর পূর্বে শিল্প-সমবায়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও উহা চালাইতেইচ্ছুক। ইহাব অনেক কারণ আছে। এস্থলে মাত্র একটি কারণের উল্লেখ করিব। কোন একক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শিল্পসমবায়ের পক্ষে গ্রেষণা ও পরীক্ষাকার্য্য অনেক সহজ।

"বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্রুদ্র কোম্পানী তথ্য সংগ্রহ করিবে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বারা সাহায্য করিবে, এবং নবগঠিত শিল্পসমবায় কোম্পানী তাহার বিনিময়ে, আর্থিক ব্যাপারে এবং কর্মপরিচালনা বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে সংযোগস্ত্ররূপে কাজ করিবে। এইরূপে ব্রিটিশ রাসায়নিক শিল্প সভ্যবদ্ধ হইয়া অক্যান্ত দেশের শিল্পসমবায়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে কাজ করিতে পারিবে। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে স্বতন্ত্ররূপে ছনিয়ার বাজারে প্রতিষোগিতা করিতে হইবে না। একটি শক্তিশালী স্প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সমবায়ের অস্তর্ভুক্ত পাকিয়া তাহারা অনেক স্ববিধা ভোগ করিতে পারিবে।

বর্দ্ধমান কালে রাসায়নিক শিল্পের জন্ম কলকজা যন্ত্রাদি বসাইবার জন্ম বছ মূলধনের প্রয়োজন। কোন বিশেষ শিল্প নির্মাণে দক্ষতা, মূলধনের সন্থ্যবহার, নির্মাণপ্রণালীর উৎকর্ষ—এই সমস্ত সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য। কেবল রাসায়নিক শিল্প নয়, আধুনিক সমস্ত শিল্পের পক্ষেই এ কথা থাটে।

"হলক ব্যবসায়ীদের দার। পরিচালিত হইলে, বর্ত্তমান মুগের শিল্পসমবায় কোন ব্যবসা একচেটিয়া করিতে অথবা কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে না। ষাহাতে ব্যবসায় লাভক্ষনক হয় এবং মূল্যবৃদ্ধি করিতে টেভয়েই তাহার স্থবিধা ভোগ করে, বিভিন্ন শিল্পকে বান্ধারের দরের ক্লাস বৃদ্ধির উপর নির্দ্ধর করিতে না হয়,—তাহার প্রতিই এই সমবায়ের লক্ষ্য থাকে। স্থাক পরিচালকের অধীনেও বিভিন্ন শিল্পকে যে সব্বাড়-ঝাপ্টা সন্থ করিতে হয়, শিল্প সমবায় সে সমন্ত বিপদ্ধ হইতে অংশীদার ও শ্রমিকদিগকে বক্ষা করে।

"যে শিল্প-সমবায় গঠিত হইয়াছে, তাহার দারা রাদায়নিক শিল্পে ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ দামাজ্য দর্ব্বাগ্রগণ্য হইতে পারে। বলা বাছ্ল্য, এই শিল্প জাতির আত্মরক্ষার জ্বন্ত একান্ত প্রয়োজন এবং ইহাব উপর অন্তান্ত বছ শিল্পের প্রদার নির্ভর করে।" Chemistry and Industry, 1926. pp. 789—91.

## (৩) রাসায়নিক শিল্প উৎপাদন এবং বর্ত্তমান যুগের শিল্প

"রাসায়নিক শিল্প উৎপাদন প্রণালীব উন্নতির ফলে বর্ত্তমান যুগেব শিল্পে যুগান্তব উপস্থিত হইয়াছে। ইম্পিবিয়াল কেমিক্যাল ইনডাঞ্জিজ লিমিটেডের লর্ড মেলচেট এবং তাঁহার সহক্মিগণ একথা খুব ভাল রূপেই ব্ঝেন। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই কার্য্যতঃ এখন ইংলণ্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধিকাংশ স্থানের রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিবে জার্মানী, আমেবিকা প্রভৃতি দেশেও এই কোম্পানী কার্যাক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছে। ১৯২৬ সালে দি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাঞ্জিজ কোম্পানী গঠিত হয়। প্রথমতঃ ইহার মধ্যে চারটি কোম্পানী ছিল—ক্রনার মণ্ড অ্যাণ্ড কোং, ইউনাইটেড অ্যালকালি কোং, নোবেল ইন্ডাঞ্জিজ লিমিটেড এবং ব্রিটিশ ডাই-ষ্টাফ্স কর্পোরেশান লিমিটেড।

"বর্ত্তমানে এই সমবায় অস্ততপক্ষে ৭৫টি কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ইহার মূলধনের পরিমাণ ৯ কোটী পাউগু, তাহার মধ্যে ৭ কোটী ৬০ ই লক্ষ্ পাউগু মূলধন বন্টন করা হইয়াছে।

"১৯২৮ সালে সমবায়ের লাভ হইয়াছিল ৬০ লক্ষ পাউও।"

কোন শিল্প-প্রবর্তকের সমূথে কি বিরাট বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয়,
ভারতে লোহা ও ষ্টালের কারথানার প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত জে, এন,
টাটার জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়; তিনি এই বিরাট প্রচেষ্টার সাফল্য
দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনিই ইহার পরিকল্পনার কারণ,
এবং ইহার উল্ভোগ আয়োজন করিতে কঠোর পরিশ্রম করেন। এজন্ত
তাহার প্রায় ৪ৄঃ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। স্কল্ফ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় টাটা
কারথানা স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্বাচন করেন। এই স্থানের সলিকটেই
লোহার থনি এবং ক্য়লা ও চুনা পাধরও ইহার নিকটে পাওয়া যায়।

তিনি ইংলণ্ড ও জার্মানীতে স্থানীয় খনিজ লোহ ও কয়লার নম্না পরীকা করান এবং জীবনের অপরাহ্নে ক্লেশ স্থাকার করিয়া জার্মানী ও আমেরিকাতে গিয়া তথাকার লোহা ও ইস্পাত শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের স্বন্ধে পরামর্শ করেন। টাটার পরবর্ত্তিগণ এই স্থাম কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম কি করিয়াছিলেন, তাহাব বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯০৮ সালে সাক্চীতে কারপানা নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ সালের ২রা ডিসেম্বর সর্বপ্রথম ঐ কারথানাতে লোহ তৈরী হয়। যুদ্ধের সম্য়ে টাটার কারথানা দেশ ও গ্রন্থিমেন্টের জন্ম খ্ব কান্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন বাহির হইতে কোন অত্যাবশ্রকীয় দ্রব্যের আমদানী যথন বন্ধ হয়, তথন স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান দে অভাব কির্মণে পূরণ করিতে পারে।

কিন্ধ যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র, জার্মানী ও বেলজিয়ম ভারতের বাজাব সন্তা দরের ইস্পাতে ছাইয়া ফেলিল। টাটার কারথানার ইস্পাত উহার সলে প্রতিযোগিতা করিতে পাবিল না। কোম্পানীর অন্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্ম আমদানী ইম্পাতের উপর ভব্ধ বসাইতে হইল। ইহার মধ্য হইতে প্রায় ১২ কোটী টাকা তৃই বংসরে টাটার কারথানার সাহায্যার্থে দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ, টাটার লোহা ও করোগেট টিনের জন্ম প্রত্যেক দরিত্র করদাতাকে শতকরা ১২২ টাকা অতিরিক্ত দিতে হইতেছে। (৩)

টাটার লোহার কারখানা, তাহাদের বিপুল মূলধন, যথেষ্ট প্রাক্তিক স্থাবিধা, স্থাশিক্ত বিশেষজ্ঞগণ—সত্ত্বেও যদি গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতীত বান্ধারে প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম হয়, তবে ভারতের অক্সান্ত খদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কিরুপ, তাহা সহজ্ঞেই অহুমান করা যাইতে পারে।

#### (8) वित्मयरकात्र काम वनाम वावना

কিন্ত ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্প বিজ্ঞার উন্নতির পথে গুরুতর বাধা— অগ্ প্রকারের। আমাদের জাতীর চরিত্রে, বিশেষত: বাঙালীদের চরিত্রে শিল্প ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইবার অনিজ্ঞা মজ্জাগত। ইয়োরোপ ও প্রাচীন

<sup>(</sup>৩) ইহা ৪।৫ বৎসর পূর্বে লিখিড। "ারবর্জী সমরে, 'ইম্পিরিরাল প্রেফারেল' বা সাম্রাজ্য বাণিজ্য শুবের নীজি অন্ত্রসারে টাটার কারধানা বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা বা ভাহারও বেশী 'ররালটি' পাইজেছে।

ভারতে ধাতৃশিল্প, রঞ্জনবিদ্যা প্রভৃতি সংস্ট রাসায়নিক প্রণালী, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহ জ্ঞাত হইবার বহু পূর্কেই অচুচজ্ঞতাবলে আবিদ্ধত হইয়াছিল। মৎপ্রণীত 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থে গামি ইহার কতকগুলি প্রধান প্রধান দৃষ্টাস্ত দিয়াছি। ইম্পাত নির্থাণ শিল্প ভারতেই প্রথম আবিদ্ধত হয়। প্রসিদ্ধ ভামাস্কাদের ইম্পাত এই প্রণালীতেই তৈরী হয়। ভারতে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া এই শিল্প এক ভাবেই ছিল এবং কিছুদিন পূর্কে পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ইহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। (৪)

ইয়োরোপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত হইবার জ্ঞা ধাতু শিল্পে আশুর্য্য রকমের উন্ধতি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে 'বেসেমারের' প্রণালীতে এক এক বারে ২০ টন ইম্পাত উৎপন্ন হয়। প্রায় প্রত্যহ নৃতন নৃতন উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। ক্রোমিয়াম, টাংষ্টেন এবং ভ্যানাভিয়াম ইম্পাতেব সঙ্গে মিপ্রিত করিবার ফলে কামান ও মোটরকার নির্মাণ সম্পর্কে ইম্পাত শিল্পে যুগান্তর হইয়াছে। গে-লুসাক, মোভার্স টাওয়ার্স এবং 'কনটাক্টে' প্রণালী আবিদ্ধৃত হওয়ার ফলে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের পরিমাণ বছ গুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান রবার শিল্পের কথাও উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। টায়ার

<sup>(</sup>৪) "দিলীর স্তম্ভ যে লৌহ ছারা নির্মিত, স্থার রবার্ট হাড্ফিল্ড তাঁহার কারখানার উহা বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করেন। এই স্তম্ভ এক হাজার বংসর পূর্বেনির্মিত হইরাছিল বলিরা প্রসিদ্ধ। স্থার রবার্ট বলেন, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই লৌহ অতি আশ্চর্য্য রকমের বস্তা। ইহাতে এমন কোন বিশেষ গুণ নিশ্চয়ই ছিল, যাহার ফলে এই এক হাজার বংসর ইহা টিকিয়া আছে, কোনরূপ মরিচা পড়েনাই; বর্ত্তমান যুগে যে সমন্ত লোহ প্রস্তুত হর, তাহা অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠ। \*

<sup>&</sup>quot;বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ধাড়ু শিল্প সম্বন্ধে প্রভৃত উন্নতি হইলেও, দিল্লীর স্বস্ত্রের লৌহ এখনকার কারখানার প্রস্তুত লৌহ অপেকা অনেক গুণে প্রেষ্ঠ। তিনি বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব জ্ঞান লইরাই এই কথা বলিয়াছেন। ধাড়ু শিল্পের ক্তকগুলি গুঢ় বহস্তা লুপ্ত হইরাছে।" (মৃৎপ্রশীত Makers of Modern Chemistry.)

এই স্তম্ভ সম্বন্ধে রক্ষে। ও লোলে মার তাঁহাদের বসায়ন সম্বনীর প্রস্থে লিথিরাছেন—
"বর্ত্তমান যুগে আমাদের বৈজ্ঞানিক কারখানার বাঙ্গীর শক্তি বারা চাঙ্গিত বড় বড়
হাড়ডী ও বোলার বাবাও এরূপ প্রকাশু লোহ পিণ্ড তৈরী করা কঠিন। হিন্দুর।
হাতে কাজ করিয়া কিরুপে এরূপ বিশাল লোহপিণ্ড তৈরী করিয়াছেন, তাহা
আমরা ব্বিষ্টে অক্ষম।"

নির্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে রবারের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সংশে রবারের উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। কাঁচামাল হইতে 'ভাজানাইজ্ড' রবার প্রস্তুত করিতে নানাবিধ রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। জার্মানীর রংএর কারথানাসমূহের কথা উল্লেখ করা বাছল্য মাত্রে। ইহার এক একটি কারথানাতে ২৫০ শতেরও অধিক রাসায়নিক নিযুক্ত আছেন। আমি কিছুদিন পূর্বে (১৯২৬) ডার্মান্টাডে মার্কের কারথানা দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ কারথানার বিরাট কার্য্য দেখিয়া আমি শুস্তিভ হইয়াছিলাম। কিন্তু গবেষণা বিভাগ দেখিয়াই আমি বেশী মৃশ্ধ হইয়াছিলাম। এথানে প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ কেবল যে নৃতন নৃতন ঔষধ তৈবী করিতেছেন, তাহা নহে, তাহার ফলাফলও পরীক্ষা করিতেছেন।

আমেরিকা, ইংলও ও ইয়োরোপের বৈত্যতিক কারখানাগুলির কথাও উল্লেখযোগ্য। বাধিক যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও বৈত্যতিক প্রব্যাদি তাহারা তৈরী করে, তাহার মূল্য কয়েক শত কোটী টাকার কম হইবে না। এখানেও, বর্ত্তমান শিল্প কারখানাব সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মিলিত হওয়াতে এরপ বিরাট উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

লর্ড মেলচেট আম্বরিক বিশ্বাস করিতেন "রাসায়নিকেরা বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ও শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্থার সমাধান করিবেন।"

"আমাদের ব্যবসায়ের প্রত্যেক অঙ্গে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের প্রয়োজন আছে। 
শেশেষ ব্যবসায়েই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রবর্তন করিতে হইবে।" "গ্রেট ব্রিটেনের বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দিতে হইবে এবং ঐ উপায়ে যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক তৈরী হইবে, তাহারা দেশের শিল্পোন্ধতিতে সহায়তা করিবে"—লর্ড মেলচেট এই নীতির সমর্থক ছিলেন।—Journal of Chemical Society, 1931.

লর্ড মেলচেটের মস্তব্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিল্প ব্যবসায়গুলির সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা বাইতে পারে। উহাদের অধিকাংশ প্রায় দুই শত বংসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এগুলির জন্ম স্থশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারীর প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান রং শিল্পের জন্ম এরূপ বৈজ্ঞানিকের কাজ অপরিহার্য্য।

আধুনিক রাসায়নিক শিল্প, ধাতৃশিল্প, অথবা বৈত্যতিক কারখানাকে জগতের বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতার সমুখীন হইতে হয়, স্থতরাং

নিজেদের অন্তিম রক্ষার জন্ম তাহাদিগকে স্থাক বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞাদের কাজে নিযুক্ত করিতে হয়। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে—মালিকদের নিজেই বৈজ্ঞানিক হইতে হইবে। তবে বর্ত্তমান যুগে যে সেকেলে প্রণালীতে আর কাজ চলিতে পাবে না, একথা বুঝিবার মত বুদ্ধি ও দ্রদর্শিত। তাঁহাদের থাকা চাই এবং আধুনিকতম উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর স্থ্যোগ গ্রহণ করিবার জন্ম সর্কাদা সন্ধাগ থাকা প্রয়োজন। অ্যানড়ু কার্নেগী, জে, এন, টাটা, লর্ড লেভারহিউলম্, এবং স্বর্রুপটাদ হতুমটাদ ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কেননা তাঁহারা প্রথম হইতেই বিশেষজ্ঞদেব সাহায্য লইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার কাজে বিশেষজ্ঞেবা সামান্য অংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমি প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী পিয়ারপন্ট মবগ্যানেব উক্তি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলেন,—

"আমি যে কোন বিশেষজ্ঞকে ২৫০ ডলার মূল্যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি, এবং তাহার প্রদত্ত তথ্য হইতে ২৫০ হাজার ডলার উপার্জ্জন করিতে পারি। কিন্তু ঐ বিশেষজ্ঞ আমাকে নিযুক্ত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না।"

কলিকাতার নিকট একমাত্র বৈজ্ঞানিক ইম্পাত শিল্পের কারখানা আর স্বর্গ্রনাদ ভকুমচাঁদের উৎসাহ ও বুদ্ধিকৌশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ছকুমচাঁদের কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নাই। তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী এবং তিনি বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাইয়াছেন। তিনি কারখানা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রসায়নবিদ্যা বা বৈত্যাতিক ধাতৃশিল্পের জ্ঞানলাভের জন্ম অপেক্ষা করেন নাই।

আমি শার্লোটেনবার্গে (বার্লিন) Technische Hochschule (শিল্প মহাবিত্যালয়) দেখিয়াছি, জুরিচ ও ম্যান্চেটারেও ঐরপ প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। স্বতরাং এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে লঘু করিবার চেটা, আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে; কিন্তু আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, শিল্প প্রস্তুত প্রণালীর মূলস্ত্র গুলি মাত্র এইসব শিল্পবিদ্যালয়ে শেখা যায়। কিন্তু শিল্প উৎপাদনের যে কার্যাকরী জ্ঞান,—কিন্ধপে এমন শিল্পজাত উৎপন্ন করা যায়, যাহা জগতের বাজারে প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করা ঘাইতে পারে,—দে অভিজ্ঞতা কেবল শিল্প ব্যবসায়ের মধ্যে থাকিয়াই লাভ করা সম্ভবপর।

সম্প্রতি বেদল কেমিক্যাল আ্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে ইহার একটি দৃষ্টাম্ভ আমি দেখিয়াছি। তাহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা কার্থানায় হাতেকলমে জ্ঞান লাভ করা অধিকতর ফলপ্রদ। কিছুদিন হইল, আমাদের একটি সালফিউরিক আাসিড তৈরীর যন্ত্র বসাইতে হয়। সাধারণত: যন্ত্রনির্মাতা কোন ইংরাজ শিল্পীকেই যন্ত্ৰটি বদাইবার জন্ম ডাকা হইত এবং তিনি কোন বিশেষজ্ঞকে ঐ উদ্দেশ্তে পাঠাইয়া দিতেন। বিশেষজ্ঞকে অনেক টাকা পারিশ্রমিক, পাথেয় এবং হোটেলের ব্যয় দিতে হইত। ১৫ বৎসর পূর্বের আমরা একজন যুবককে কারখানার কাজে নিযুক্ত করি। তিনি তথন কেবল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে 'জুনিয়র কোসে' শিক্ষালাভ कतियाहित्वन । त्रामायनिक देक्षिनियातिः এत मः स्पार्ट्स थाकात मक्रम, व्यामात्मत ব্যবসায়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার নিজের বিভাগে তিনি বিশেষরূপে দক্ষতা লাভ করেন। আমর। বিনা বিধায় তাঁহার হত্তে নৃতন অ্যাসিড প্ল্যান্ট তৈরীর ভার গ্রন্থ করিলাম। যন্ত্রনিশ্বাতা যে প্ল্যান ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছিলেন, তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে তাহার তাৎপর্যা ব্রিয়া লইয়াছিলেন। এই কার্য্যে কৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি আমাদের সকলেরই প্রশংদা অর্জ্জন করেন। যন্ত্রনির্মাতা যে প্লান দাখিল করেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি ক্রুটিও তিনি প্রদর্শন করেন এবং সেগুলি যন্ত্রনির্মাতা নিব্দেও মানিয়া লন। ভারতবর্ষে বোধহয় ইহাই অক্ততম বড় অ্যাসিড জৈরীর কল। টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে, ছাত্রদের সালফিউরিক জ্যাসিড প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্ম কলের একটি কৃত্র নমুনা দেখান হয়। **এইভাবে প্রদর্শনীতে তাজ্মহলের নমুনাও দেখান হয়। সেই তাজমহলের** নমুনা দেখিয়া বেমন কেহ ভাজমহল তৈরী করিতে পারে না, তেমনি ক্ষুত্র একটি নমুনা দেখিয়া অ্যাসিড তৈরীয় কলও কেহ বসাইতে পারে না।

## (৫) ব্যবসায়ে কলেজের গ্রাজুয়েট

তবে কি শিল্প ব্যবসায়ে কলেঞে শিক্ষিত মুবকের স্থান নাই? স্থান নিশ্চমই আছে, তবে তাহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। ডক্ষন্ত তাহাকে ছাত্রজীবনের অন্তুত ধারণাসমূহ ত্যাগ করিতে হইবে এবং নৃতন করিয়! শিক্ষানবিশ হইয়া গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় সে তাহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে পারে। কার্নেগী বলেন,—

"পূর্বের আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবকের। এল ব্যুদেই প্রাজুয়েট হইত। আমরা এই নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়াভ : এখন যুবকেরা বেশী ব্যুদে গ্রাজুয়েট হইয়া জীবন সংগ্রামে প্রুদেশ করে—অবশ্য তাহারা পূর্বেকার গ্রাজুয়েটদের চেয়ে অনেক বেশী বিষয় শিথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা যদি তাহাদের মৃথ্য কর্মান্দেরে সমস্ত শক্তি ও সময় দিয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেটা না করে, তবে তাহারা যে সব যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে নাই, অথচ অল্পবয়সে ব্যুবদায়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা বেশী অস্ক্রিধা ভোগ করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"অধিক বয়স্ক গ্রাজ্যেটর। উন্নতিশীল ব্যবসায়ে আব এক প্রকারের অস্থবিধায় পতিত হয়। ঐ ব্যবসায়ে চাকরীব ব্যবসা স্থাভালিত, যোগ্যতা অফুসারে 'প্রোমোশান' দেওয়া হয়। স্থতরাং দেখানে কাজ নিতে হইলে, সর্বানিম ন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। তাহাকে গোডা হইতেই কাজ আরম্ভ কবিতে হয় এবং এই নিয়ম তাহাব নিজেব পক্ষে ও অন্ত সকলের পক্ষেই ভাল।—The Empire of Business, pp. 206—8.

"মেধাবী গ্রাজুয়েট মেধাবী অ-গ্রাজুয়েটের চেয়ে নিশ্চয়ই বোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ।
সে বেশী শিক্ষা পাইয়াছে এবং অন্ত সমন্ত গুণ সমান হইলে, শিক্ষা হারা
নিশ্চয়ই যোগ্যতা বৃদ্ধি হইবে; তৃইজন লোকের সাধারণ যোগ্যতা, কর্মশক্তি,
আশা আকাজ্জা যদি একই প্রকারের হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি
অধিকতর উদার ও উচ্চাঙ্কের শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই কর্মক্ষেত্রে
বেশী স্থবিধার অধিকারী হইবে।" (The Empire of Business).

পরলোকগত লর্ড মেলচেটের (আলফ্রেড মণ্ড) জীবনে ইহার স্থানর দুটাস্থ দেখা গিয়াছে। লর্ড মেলচেট একজন কৃতী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ছইটি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, ব্যারিষ্টারও হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা লাডুইগ মণ্ড একটি স্বুহৎ আলকালি কারখানার মালিক ছিলেন। লাডুইগ মণ্ডও জার্মানীর হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজ্য়েট ছিলেন এবং কোলবে ও ব্নসেনের নিকট রসায়ন বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তিনি ভাঁছার বদ্ধু জন টি, ক্রনারের অংশীদার রূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ

করেন। ক্রনার মেসার্স হাচিন্সনের রাসায়নিক কারবারের কর্তা। ছিলেন।

কেমিক্যাল সোদাইটির জার্নালে (১৯৩১) লিখিত হইয়াছে:-

"১৮৭৩—১৮০১ দাল পর্যান্ত আট বংসর ব্যবসায়টিকে নান। বিদ্ন বিপত্তির মধ্যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; কেবল অংশীদার ত্ইজনের প্রতিভা, দৃঢ় সঙ্কল্ল এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সাফল্য লাভ হইয়াছিল।

"এইরপে জীবনের যোল বংসর কাল ধবিয়া তরুণ আলফ্রেড মণ্ড তাঁহার চোথের সমুখে একটি বৃহৎ ব্যবসায়কে গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন, এবং বৈজ্ঞানিক কর্মশালার আবহাওয়ার মধ্যে তিনি বাস করিয়াছিলেন।"

ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষিত 
যুবকদের পক্ষে কিরপ সীমাবদ্ধ, তাংগ আমি দেখাইয়াছি। আমাদের
দেশে, আবার ততোধিক বিপুল বাধা বিদ্নেব সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়।
সাধারণ ইয়োরোপীয় বা আমেরিকান্ গ্রাজুয়েটের সাহস, কর্মোৎসাহ
এবং সর্বপ্রকার বাধাবিদ্ধ অতিক্রম করিয়া জয়লাভের জন্ম দৃঢ় সহল্প আছে,
কিন্তু ভারতীয় গ্রাজুয়েটদের চরিত্রে ঐ সব গুণ নাই। আমাদের রাসায়নিক
কারখানায় প্রায় ৬০ জন বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট আছে। তাহারা ভাহাদেব
দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কাজ বেশ চালাইতে পারে। কিন্তু তাহারা নিজের
চেষ্টায় বা কর্মপ্রেরণায় প্রায়ই কিছু করিতে পারে না।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে আমাদের একটি গুরুত্তর সমস্যা উপস্থিত।
বাঙালীকৈ তাহার ক্ষজাত প্রবা—যথা পাট, শস্ত, তৈল-বীজ, প্রভৃতি
বিক্রয়ের জন্ম অবাঙালীর উপর নির্ভর করিতে হয়। স্থতরাং ভাহাদের
পক্ষে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা কঠিন। কেননা তাহা করিতে হইলে
ভাহাদিগকে (বাঙালীকে) কেবল বে উচ্চাঙ্কের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয়
আন লাভ করিতে হইবে, তাহা নহে; ব্যবসায় পরিচালনার বিশেষ ক্ষমতাও
থাকা চাই এবং এই শেষোক্ত ওণটি চুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীদের চরিত্তে এখনও
বিকাশ লাভ করে নাই। সে ব্যবসায় পস্তনের জন্ম মূলধন সংগ্রহ করিতে
পারে না, সে এখনও এমন কোন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যাহ স্থাপন করিতে পারে
নাই, যাহার নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লাভ করিতে পারে। বাংলার
ক্রিত্তেছে। শিক্ষাব্যবসায়েও করেই লোকের ভিড়। স্ক্তরাং শিক্তিও

যুবকদের জীবিকা সমস্তা কিরপে সমাধান করা যায়, সেই চিস্তাই আমাদের পক্ষে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। (৫)

পূর্ব্বোক্ত আলোচন। হইতে আমবা একটা স্কুম্পষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। কোন নিদ্ধিষ্ট কাজে বা চল্তি কারবারে বিশ্ববিদ্যালবেব শিক্ষিক্ষ স্বকেরা অনেক সময় বেশ দক্ষতা দেখাইতে পারে। কিন্তু ধাহাদের বাবসায় বৃদ্ধি আছে এবং নানা বাধা বিল্লের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া স্বীয় চেষ্টায় সাফ্ল্য লাভ করিয়াছে, সেই শ্রেণীব লোকই কেবল কোন বাবসায় সভিয়া তুলিতে পারে।

বর্ত্তমান চীন সহক্ষে একজন চিম্বাশীল ও দ্বদশী ব্যক্তিব মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমি অধ্যায়ের স্কানা কবিয়াছি। আব একজন দ্বদশী লেখকের সারগর্ভ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ কবিব।

"একথা সত্য যে, চীন এখনও কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু গত ত্রিশ বংসরের মধ্যে চীনে বহু ব্যবসায় ও কল কারখানার কেন্দ্র গডিয়া উঠিয়াছে এবং যেখানে ঐশুলি স্থাতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেখানেই দেখা গিয়াছে যে চীনা ব্যবসায়ী ও শ্রমকেরা আধুনিক প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। চীনারা পাশ্চাত্য শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে পারে। তাহারা কারখানা, রেলপথ, ব্যবসায়ী সত্য এবং সামরিক বিভাগ গড়িয়া তুলিতে পারে।" Scott Nearing: Whither China? p. 182.

দেখা ৰাইতেছে, এই উভয় গ্রন্থকারেরই স্থচিস্থিত অভিমত এই বে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের সহযোগিতা চাই। তাহারা এমন সমস্ত বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করিবে, যাহারা পাশ্চাত্য শিল্প কৌশল কাজে লাগাইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের গ্রান্ত্র্যেট বা শিল্প বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারীরা এই শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ নহে।

<sup>(</sup>৫) ১৯৩০ সালের ২৭শে আগষ্ঠ তারিখে, বোদাই সহরে শিক্স প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে, আমি বলিয়াছিলাম;—''১৬ বৎসর পূর্ব্বে মডার্গ রিভিউরের প্রবীণ সম্পাদক আমাকে 'ডক্টরদের ডক্টর' উপাধি দিরাছিলেন। তাঁহার অভিপ্রার ছিল এই যে আমি বস্থ বৈজ্ঞানিক 'ডক্টরের' স্পষ্টী করিরাছি। এখন আমি হতভ্বের লায় দেখিতেছি যে, বৎসরের পর বৎসর কেবল যে আমার লেববেটরী হইতেই অসংখ্য 'ডক্টরের' স্পষ্টী হইতেছে তাহা নহে, আমার পুরাতন ছাত্রেরা—কলিকাতা, ঢাকা, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালরের অধ্যাপক রূপে অসংখ্য 'ডক্টর' স্পষ্টী করিতেছেন। বস্তুত: যদি আমার রাসারনিক শিব্য ও অমুশিব্য 'ডক্টর'দের একটি তালিকা প্রস্তুত করা যার, তবে তাহা সত্যই বিশ্বরুকর হইবে। কিন্তু তবু রাসারনিক শিক্স সম্বন্ধে আম্ব্রা ভারতবাসীরা শিশুর মতই অসহার!"

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

### দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান

বেন্ধল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসেব উৎপত্তি দম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অন্তত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে। আমি এখন আরও কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বিবৃত করিব। এগুলির সঙ্গেও আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংস্টে। এই দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিরূপ বাধাবিত্ব ও অস্কবিধার মধ্য দিয়া কাক্ত করিতে হইয়াছে, তাহাও আমি দেখাইতে চেটা করিব।

## (১) কলিকাভা পটারী ওয়ার্কস্ ও ভাহার ইতিহাস

কলিকাতা পটারা ওয়ার্কসের উৎপত্তি ও ইতিহাদ কৌতুহলোদ্দাপক।
১৯০১ সালে জানৈক ভদ্রলোক সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের
মধ্যে মঙ্গলহাট নামক স্থানে পোর্সিলেন ও মৃৎ-শিল্পের উপযোগী চীনামাটী
আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীক্রচক্র নন্দী,
বৈকুগনাথ সেন এবং হেমেক্র নাথ সেন একটি প্রাইভেট কোম্পানী গঠন
করেন। হেমেক্রবাব্ যথন কলিকাতায় আদিয়া হাইকোর্টে ওকালতী
বাবসায় স্থক করেন, তথন কলিকাতাতেই কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসের
কাজ আরম্ভ হয়। একটি পুকুরের ধারে কচয়কটি কৃটীর লইয়া সামান্ত
আকারে ইহার পত্তন হয়। কয়েক জন কৃষ্ণকারকে এই কার্যো নিযুক্ত
করা হয়।

সেই সময়ে মৃৎ-শিল্পে বিশেষজ্ঞ কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। প্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্রলোক মৃৎ-শিল্পের কাজ কিছু কিছু জানিতেন, তিনিই নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালাইবাব ভাব গ্রহণ করেন। নারায়ণ বাব্ অনেক গুলি চৃল্পী নির্মাণ করেন এবং ক্লুঞ্চনগরের ক্ষেকজন কারিগরের সাহায়ে মাটীর খেলনা ও পুতৃল তৈরী করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না, স্কুতরাং তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী কোন জিনিয় তিনি তৈরী করিতে পারেন নাই। এইরূপ নিক্ষল পরীক্ষায় প্রায় ২৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

এই শিরের প্রধান কাঁচা মাল চীনা মাটী। সেইজন্ত কোম্পানীর মালিকগণ পাহাড় অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণ চীনামাটী উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে মঙ্গলহাটে যন্ত্রপাতিও কনানো হইল। ২০ অশ্বশক্তি বয়লারটি পাহাড়ের উপরে লইয়া ঘাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে ইঞ্জিন ও বয়লার বসানো হইল এবং প্রচুর পরিমাণে চীনমাটী তৈরীর ব্যবস্থা হইল। ইতিপূর্কে শ্রীয়ুত সত্যস্কর দেবকে জাপানে পাঠানো হয়। তিনি টোকিও এবং কিওটোর শিল্পবিভালয়ে মৃথ-শিল্প শিক্ষা করিয়া ১৯০৬ সালের আরম্ভে দেশে ফিরেন। তাঁহার উপরেই কাজের ভার দেওয়া হয়।

তিনি কিছুকাল কাজ করেন। তথন দেখা গেল যে, ব্যবসায়টির ভবিষ্যং প্রসারের আশা আছে, কিন্তু জায়গাটি তাহার তুলনায় অত্যস্ত ক্ষুত্র। স্থতরাং মালিকেরা স্থির কবেন যে ব্যবসায় বাড়াইতে হইবে এবং আরও বেশী পরিমাণ পোর্সিলেনের দ্রব্য তৈরী করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বেলেঘাটা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে ৪৫ নং ট্যাংরা রোডে তিন একর জমি ইজারা লওয়া হয়। এইস্থানে প্রয়োজনীয় কলকজ্ঞা বসানো এবং কারখান। গৃহ নিশ্বিত হয়। চুল্লী তৈরী হইলে ১৯০৭ দালে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু স্থদক কারিগর না থাকাতে কাজের কোন উন্নতি দেখা যায়না। জাপান হইতে তুইজন ভাল কারিগর আনিবার জন্ম শ্রীযুত দেবকে জাপানে পাঠানো হয়। উদ্দেশ্ত ছিল যে, জাপানী কাবিগরেরা এথানকার লোকদের কাজ শিথাইয়া ঘাইবে। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী কারিগরের। এদেশে আনে এবং এক বৎসর সম্ভোষজনকভাবে কাব্দ করে। তারপর তাহাদের দেশে পাঠান হয়। এই কারিগরদের বেতন, যাওয়া আসার ধরচ ইত্যাদি বাবদ মালিকদিগকে প্রায় দশ হান্ধার টাক। ব্যয় করিতে হয়। ব্যবসায়ে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল এবং মালিকেরা আরও মূলধন দিতে লাগিলেন।

কিন্তু বাজারে সন্তা জাপানী ও জার্মান মাল আমদানী হওয়ার দরণ, তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশী মাল চালান কঠিন হইয়া উঠিল। স্থতরাং ১৯১৩ সালে শ্রীযুত দেবকে আধুনিকতম পোসিলেন ও মৃংশিল্প প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্ম জার্মানীতে প্রেরণ করা সমীচীন মনে হইল। এরপণ্ড স্থির হইল যে, শ্রীযুত দেব উন্নত ধরণের কলকজা ক্রয়

করিবেন এবং ইংলগু ও ইয়োরোপে বিবিধ মৃৎশিল্পের কারখানাও দেখিয়া আদিবেন। শ্রীযুত দেব এদেশে প্রাপ্তব্য কাঁচা মালের নমুনা সক্ষে লইয়াছিলেন। তিনি ইয়োরোপের কয়েকটি লেবরেটরী ও কারখানাতে এই দেশীয় কাঁচা মাল পোর্সিলেন ও মৃৎশিল্প নির্মাণের পক্ষে কতদ্র উপযোগী, তাহা পরীকা করিয়া দেখেন। তিনি প্রয়োজনীয় কলকজা এবং উন্নত ধবণের চুল্লী তৈরীর জন্ম মালমশলার অর্ডাব দিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত জিনিষ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রের্বেই এদেশে পৌছিয়াছিল। জার্মান ড্রেসভেন মডেলের নৃতন চুল্লীও নিম্মিত হইল। সমস্ত প্রয়োজনীয় কলকজা বসানো হইল,—যে জমির উপর কাবখানা স্থাপিত, মালিকেরা তাহা ক্রয় করিলেন এবং পূর্ণোদ্যমে কাজ আবস্ত হইল।

১৯০৬ হইতে ১৯১৬ পর্যান্ত দশ বংসবের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ২,০২,৯৫২ টাকা মূল্যের জিনিষ উৎপন্ন হইবাছিল। এবং তন্মধ্যে ১,৯২,৮২৭ টাকা মূল্যের জিনিষ বিক্রয় হইয়াছিল,—এ সময় পর্যান্ত মালিকেরা ব্যবসায়ের জন্ম প্রায় তিন লক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন। ১৯১৬—১৭ সালের জন্ম যে বাজেট প্রস্তুত হয়, তাহাতে ম্যানেজার মিং দেব আরও কাজ বাড়াইবার প্রস্তাব করেন এবং ততুদ্দেশ্যে বায় নির্বাহের উদ্দেশ্যে আরও ২২ লক্ষ টাকা দিবার জন্ম মালিকদিগকে অন্থরোধ করেন। কিন্তু মালিকেরা কতকটা নৈরাশ্য বোধ করিতেছিলেন। তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও দীর্ঘ কানের মধ্যে কোন ফল পান নাই। স্বতরাং তাঁহারা ব্যবসায়টিকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি ইয়োরোপীয় কোম্পানীর নিকট প্রস্তাব করিলেন এবং উক্ত কোম্পানীও ঐ প্রস্তাব গ্রহণে সমত হইলেন। মিং এইচ, এন, সেন এবং ফার্ম্মের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া সর্ত্তাদি লইয়া আলোচনা চলিল, কিন্তু কোন কারণে শেষ পর্যান্ত কিছুই স্থির হইল না।

তারপর, ১৯১৯ সালের ক্ষেক্রন্নারী মাসে, কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসের ব্যবসায়টিকে "বেজল পটারিজ লিমিটেড" এই নাম দিয়া দশ্ত লক্ষ টাকা মূলধনসহ লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হইল।

ন্তন কোম্পানী ড্রেসডেন টাইপের আরও তিনটি চুলী বসাইবার প্রভাব করিলেন। তাঁহাদের আশা ছিল, বে, ইহার ফলে ৪,২০,০০০ টাকা মূল্যের জিনিব উৎপন্ন হইবে। এইরপে ৮ লক্ষ টাকার আদারী মূলধনে বৎসরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা লাভ হইবে এবং কোম্পানী বৎসরে শতকরা ২০ টাকা লভ্যাংশ দিতে পাবিবেন।

তদম্পারে কোম্পানী নৃতন চ্ল্লী ও যন্ত্রপাতি বসাইতে লাগিলেন, কারখানা বড় করা হইল। কিন্তু যখন এই সমস্ত কাজ শেয হইল, তথন দেখা গেল যে, কাজ চালাইবার মত মূলখন কিছুই এবালিট্ন নাই। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানীকে ভীষণ অর্থসন্ধট ভোগ করিতে হয়। কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টদেব ব্যবসায়কেত্রে স্থনাম ছিল। তাঁহারা যেরপ বৃহৎ আকারে আডম্ববের সঙ্গে ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন, যে কোন প্রথম শ্রেণীব ইয়োবোপীয় ফার্ম্মের কাজের সঙ্গে উহাব তুলনা করা যাইতে পারে। মিঃ দেবের উপরই পূর্ববং সমস্ত কাজের ভাব ছিল। তিনি কেবল কারখানা এবং শিল্প উৎপাদনের দায়িত্বই গ্রহণ কবেন নাই, কোম্পানীর সেক্রেটারীর কাজের ভারও তাঁহার উপরে ছাত্ত ছিল। স্ক্তরাং ব্যবসায়টির ভারই তাঁহার উপবে ছিল, বলিতে হইবে। কিন্তু কঠোর পবিশ্রেম করিয়াও তিনি কোম্পানীর লাভ দেখাইতে পারিলেন না। নানা প্রতিকূল অবস্থা তাঁহাব বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছিল।

কোম্পানীর ত্র্ভাগ্যক্রমে এইসময়ে ম্যানেদ্রিং এক্ষেণ্টস মেসার্স পি, এন, দত্ত আগত কোম্পানীর নানা কারণে আর্থিক তুর্গতি হইল এবং ডিরেক্টরগণ উক্ত কোম্পানীব নিকট হইতে ম্যানেদ্রিং এক্ষেন্সি প্রত্যাহার করাই সমীচীন মনে কবিলেন। তদমুসাবে ডিরেক্টরেরা নিজেরাই কার্যাপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। মূল ডিরেক্টরদের অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন বা বোর্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থতরাং নৃতন ডিরেক্টরদের নির্ব্বাচিত করা হইল।

ব্যয় অত্যন্ত বেশী পড়িত, এবং মাসিক যে আয় হইত তাহাতে প্রয়োজনীয় ব্যয়াদি নির্বাহ করাই কঠিন হইত, লাভ তো দ্রের কথা। ডিরেক্টরদের মনে আশকা হইল, তাঁহারা দেখিলেন সমন্ত ব্যবসায়ের ভার একই ব্যক্তির হাতে রাখা উচিত নহে। ডিরেক্টরেরা সমন্ত বিষয় তদন্ত করিবার জক্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তদন্ত চলিল এবং কমিটির চেয়ারম্যান ডি, সি, ব্যানার্জ্জি ডিরেক্টরদের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিলেন। কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা এবং শির্জাত উৎপাদনে যে সমন্ত ক্রটি ছিল, ভাহা এই রিপোর্টে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কোন দেশীয় শিল্প ব্যবসায় চালাইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাধা এই যে, সমন্ত দেশীয় শিল্পকে বাজারে আমদানী বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিষোগিতা করিতে হয়। কেবলমাত্র ভাবাহুভূতির উপর একটা শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না এবং এরূপ কখনই আশা করা যায় না যে— ভারতীয়দের প্রস্তুত শিল্পদ্রতা কেবলমাত্র 'মদেশী' বলিয়াই অধিক মূল্য দিয়া লোকে চিরকাল কিনিতে থাকিবে। তাহারা দেখিতেছে, এরপ বিদেশী দ্রব্য অনেক কম মূল্যে বাজারে পাওয়া ঘাইতেছে। স্থতরাং ভারতীয় শিল্পনির্মাতাকে তাহার থরচার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বাজার মূলো জিনিষ বিক্রম করিতে হইবে। ইহার ফলে তাহাকে লোকসান निदा वार्यमात्र हानाहेट हहेटा। यङ्गिन भ्या का क्रम খরচায় জ্বিনিষ বিক্রী করিয়া লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন তাহাকে এই উভয় সহটের মধ্যে থাকিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পনিশাতাকে বংসরের পর বৎসর লোকসান দিয়া নিজেই বাজার তৈরী করিয়া লইকে হইবে— **এই कथा**ंग अश्मीनात्रभारक विरम्पछारित मस्न त्राथिए इटेरत । अश्मीनात्रभा যদি দেখেন যে তাঁহাদের টাকা বহু বংসর ধরিয়া ব্যবসায়ে পড়িয়া আছে, কোনই লাভ হইতেছে না, এবং দেজল তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে শিল্প সম্বন্ধে ভারতের এখনও শৈশব অবস্থ। এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলি যাহা বহু শত বৎসরের চেষ্টায় সম্পন্ন করিয়াছে, ভারত বর্ত্তমানে তাহা করিতে পারে না। এই কারণেই ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পর যে সব দেশীয় শিল্প ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই উঠিয়া গিয়াছে। যে সামান্ত কয়েকটি আছে, দেগুলিকেও ষতি কটে অন্তিত্ব রক্ষা করিতে হইতেছে। এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যান্ত ক্যটি টিকিয়া থাকিবে, তাহা বলা যায় না। বিদেশী শিল্প নির্মাতারা প্রভৃত মূলধন খাটাইতেছে, স্থতরাং তাহাদের উৎপাদনের ধরচা যতদূর সম্ভব কম। ভারতকে শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে এখন সংগ্রাম করিতে হইতেছে। যদি এদেশী শিল্পনির্মাত। উৎপাদনের বায় যথাসম্ভব কম করিয়া লাভ না দেখাইতে পারে, তবে বিদেশী শিল্পের সঞ্চে প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিতে পারিবে না।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ শ্রীযুত সেনের রিপোর্ট হইতে ছবছ গৃহীত। লেখক

এখন ইহলোকে নাই, একথা স্মরণ করিয়া মন তৃ:খভাবাক্রাস্ত হইয়া উঠে। প্রীযুত দেন তাঁহার মৃত্যুব কয়েক মাদ পুর্বের আমাব অকুরোধে এই বিবৃতি লিখিয়াছিলেন।

উক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, কাশিমবাজারের মণাক্রচক্র নন্দী এবং হেমেজনাথ সেন এই শিশু শিল্পকে প্রায় ৩০ বংসব ধরেং পোষণ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে মহারাজ। এবং মেসাস বি, এন, সেন এবং এইচ, এন, সেন আতৃত্বরের অংশই শতকবা ৫০ ভাগ।

এই কোম্পানী এবং আরও কয়েকটি কোম্পানার সঙ্গে আমি সংস্ট।
এই সব কোম্পানীর অংশীদাবগণ আমাকে প্রায়ই লভ্যাংশ না দিবার জ্বন্ত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখেন। (১) কিন্ধ পূর্কোক্ত বিববণ হইতে পাঠকরা ব্ঝিতে পারিবেন, শিল্প প্রবর্তকদেব পথে কি প্রবল বাধা বিপত্তি ছিল। জাপানের জাতীয় গবর্ণমেন্ট নানা শিশু শিল্প প্রবর্তন ও ঐ গুলিকে রক্ষা করিবার জ্বন্ত যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাই এই সব প্রশ্নের সমূচিত উত্তর।

"জাপানে নৃতন শিল্প প্রবর্ত্তনের দায়িত্ব গবর্ণমেন্টই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সব স্থলে গবর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষ ভাবে কোন নৃতন শিল্প প্রচেষ্টাকে মৃলধন

<sup>(</sup>১) কোম্পানীর জনৈক বড় অংশীদাব (তাঁচার অংশের মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা) একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ডিবেক্টর বোর্ডের ক্ষনৈক সদস্যকে লিথিয়াছেন—
"I.—আমাকে অনুগ্রন্থ পূর্বক লিথিয়াছেন, কোম্পানীর জন্ম আপনাদিগকে কিরূপ বিপদের মধ্যে পড়িতে চইয়াছে এবং আপনারা কিরূপে তাচার সম্মুখীন চইয়াছেন। আমরা অংশীদারেরা দূর হইতে আপনাদের কৃতকার্য্যের জন্ম নিশ্বই কৃতজ্ঞা প্রকাশ করিবে। আমি নিজে আপনাদিগকে অশেষ ধল্মবাদ দিতেছি। আপনারা যে শেষ পর্যান্ত সাফল্য লাভ করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়, যে, আমরা আপনাকে পাইয়াছি। এমন আর একজন ব্যক্তিও নাই যাঁহার বৃদ্ধি ও মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আমার প্রগাঢ শ্রহা আছে। আপনারা যদি ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল না করিতে পারেন, তবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইবে।

এই ইংরাজ অংশীদার সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর ব্যবসায়টির উন্নতির জক্ম সমস্ত সমস্ত পশক্তি ব্যব করিতেছেন। অ-ব্যবসায়ী হইলেও তিনি এই শিল্পটির সম্বন্ধ সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিরাছেন। গত দেড় বংসর হইল, তিনি প্রত্যাহ নিয়মিত ভাবে ১০টা হইতে ৬টা পর্যাস্ত বিনা পাবিশ্রমিকে কাজ করিতেছেন। পটারীর ব্যবসায়টিকে সফল করিরা তোলাই তাঁহার একমাত্র চিস্তা। একজন অংশীদারের পক্ষে এরপ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবার দৃষ্টাস্ত হর্মভ এবং সকলেরই অফকরণযোগা।

দিয়া সাহায্য করেন নাই, সে স্থলে তাঁহারা সংরক্ষণশুদ্ধ অথবা বৃত্তি দ্বারা শিল্পনির্মাতাকে সাহায্য করিয়াছেন অথবা সরকারী ব্যান্ধ হইতে তাঁহাকে ঋণ দিয়াছেন।" Allen: Modern Japan and its Problems, p. 103.

একথা শ্বরণ রাখিতে হইবে যে, জাপানের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের দায়িও ১৮৭০ খৃঃ হইতে ১৮৮০ খৃঃ পর্যন্ত মোটের উপর গবর্ণমেন্টই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে গবর্ণমেন্টই জাপানের প্রধান কারখানাগুলির মালিক ছিলেন এবং তাঁহারাই ঐগুলি পরিচালনা করিতেন, কেন না আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা বিষয়ে জাপানেব লোকেরা অনভিজ্ঞ ছিল। জনসাধারণকে শিল্প ও অক্সান্ত বিষয়ে শিক্ষিত করিবার জ্ঞাগবর্ণমেন্টকেই এই সব কাবখানা স্থাপন করিয়া কাল চালাইতে হইয়াছিল। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ বলা যায়—গবর্ণমেন্টই রেলওয়ে, কয়লার খনি এবং অক্সান্ত খনি, পোতশিল্পেব কারখানা, বয়নশিল্পেব কারখানা, সিজ্বের কারখানা, তুলা পশম প্রভৃতির বয়ন শিল্পের কারখানা, এবং কাচ ও কাগজের কারখানার মালিক ছিলেন।

"মেইজিদের দিংহাসন পুন: প্রাপ্তির পর তেব বংসর অর্থাৎ ১৮৬৮—১৮৯৩ এই সময়ের প্রথমার্দ্ধে জাপানী শিল্পের শৈশবাবস্থায় গ্রবর্গমেণ্টই উহার পরিচালক ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টান্দের কোঠায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলি ক্রমে গ্রবর্গমেন্ট বেসরকারী পরিচালকদের হাতে দিতে থাকেন; ঐ সময় প্রধান প্রধান শিল্পগুলি সরকারী পরিচালনাধীনে তাঁহাদেরই সাহায্যে পুট ছিল। এইরূপে সরকারী পরিচালনার স্থলে বেসরকারী কর্ত্ত্বের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। ১৮৯৪ খৃঃ অর্থাৎ চীন জাপান মুদ্ধের সময় পর্যান্ত শিল্প-বাণিজ্যে এই বেসরকারী কর্ত্ত্ব ছিল। তারপরে ব্যাপক ভাবে দেশের শিল্পোন্ধতির জন্ম আয়োজন হইতে থাকে।" Uyehara: Industry and Trade of Japan.

"প্রায় সকল দেশের গ্রব্নেণ্টই বৃত্তি, সংরক্ষণ শুদ্ধ অথবা সরকারী ব্যাহ হইতে ঋণ সাহায্য দারা শিল্পোন্ধতিতে উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেক দেশেই অবাধ প্রভিযোগিতার পরিবর্ত্তে, সরকারী বিধি ব্যবস্থা, শিল্প নির্মাতাদের পরস্পরের সহযোগিতা এবং সক্ষবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রথা ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অবাধবাণিজ্যের দিকে ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও গ্রেটন পর্যন্ত অবস্থার চাপে পড়িয়া, এই সব নৃত্তন প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে

মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।"—Allen: Modern Japan and its Problems.

জাপানে প্রিন্ধ ইটো গ্রথমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় বাধ্যত্যমূলক ভাবে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজা মণীক্রচক্র নন্দী এবং হেমেন্ত্রনাথ সেনের মৃত্যুতে বেকল পটারিজ লিমিটেডের বিশেষ ক্ষতি হইল। এই কোম্পানী যে প্রবলবিদ্ধ বিপদের মুধ্যে অশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, মাধা তুলিয়া থাকিতে পাবিয়াছে, সে কেবল এীযুত তুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ উদ্যুহ ও স্বার্থত্যাগের ফলে। সাত বংসর পূর্বে তিনি কোম্পানীর অক্সতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। সেই দময় হইতে তিনি কোম্পানীকে রক্ষা করিবার জন্ম অক্লান্ত ভাবে সময় ও শক্তি বায় করিয়াছেন। শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বড় অ্যাটনী কোম্পানীব অংশীদার, তাঁহার প্রত্যেক মিনিট ও ঘণ্টার মূল্য আছে। কিন্তু তংসত্তেও তিনি নিজের ব্যবসায়ের জন্ম গুরুতর পরিশ্রম করিবার পরও প্রত্যহ হুই এক ঘণ্টা বেঙ্গল পটারিজ বিমিটেডের কান্ধ কর্ম দেথেন, ছুটীর দিন তিনি কোম্পানীর হিসাবপত্র প্রভৃতি ভালরূপে পরীক্ষা করেন। তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর এম, উপাধিধারী, কিন্তু তিনি মুৎ-শিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থাদি ভালরপে অধ্যয়ন কবিয়াছেন এবং বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে সর্বাদা আলোচনা ও পরামর্শের ফলে ঐ শিল্পের ব্যবহারিক জ্ঞানও লাভ কবিয়াছেন। আমি তাঁহাকে একাদিক্রমে ১২ ঘন্টা কাজ করিতে দেখিয়াছি। কোম্পানীকে আর্থিক সঙ্কট হইতে রকা করিবার জ্বন্ত ঋণ করিয়া নিজের স্থনাম বিপন্ন করিতেও তিনি দিখা করেন নাই।

তিনি একটি স্বদেশী শিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এই ভাবই তাঁচার মনে সর্বনা জাগ্রত এবং ইহারই বলে কোন অবস্থাতেই তিনি নিরাশ হন নাই। বস্তুতঃ, দেশের এই শিল্পোন্ধতি প্রচেষ্টা তাঁহার অত্যস্ত প্রিয় কার্য্য এবং ইহার জন্ম তিনি অক্লান্ত ভাবে কাজ করিয়াছেন। আমি এই সব কথা লিখিতে সংকাচ বোধ করিতেছি, কেন না আমি জানি যে প্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব কন্মী, সাধারণে নাম জাহির করিতে তিনি চাহেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সমন্ত কথা প্রকাশ করিবার অধিকার আমার নাই। তবে এই পর্যান্ত আমি বলিতে পারি যে, দেশের

শিল্পায়িত সাধনের জক্ত তিনি এপর্যাস্ত ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং সেজক্ত তিনি কিছুমাত্র হংখিত নহেন। এই স্থাযাগে আমি আমার আর একজন বন্ধুর প্রতি শ্রন্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি অক্ত একটি কোম্পানীর ডিরেক্টর রূপে আমার সহকর্মী। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসরের কাছাকাছি এবং তিনি ধনী লোকও নহেন। পারিবারক দায়িত্বও তাঁহার যথেষ্টই আছে,—তৎসত্বেও এই কোম্পানীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রায় ৪০ হাজার টাকা দিয়া নিজে দরিশ্র হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বেশ জানেন যে, এই টাকা ফিরিয়া পাইবার আশা নাই।

## (২) বেল্প এনামেল ওয়ার্কস লিমিটেড

১৯২১ সালে নারকেলভাকায় এক ছোট কারধানা লইয়া দি বেকল
এনামেল ওয়ার্কদ লিমিটেভের কাজ আরম্ভ হয়। এই শিল্প সম্বন্ধ য়বেপ্ট জান
ও অভিজ্ঞতার অভাবে, প্রথমে খুবই বাধা-বিদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। একজ্ঞন
বাঙালী ভদ্রলোককে প্রথমে কাজের ভার দিবার প্রস্তাব হয়। কোম্পানীর
প্রবর্তকেরা তাঁহার সঙ্গে এই সর্ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন য়ে, তাঁহাকে
কয়েক জন বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট ভারতীয় য়ুবককে এই কাজে স্থশিক্ষিত
করিয়া তৃলিতে হইবে, কেন না ইহার ছারা কাজের প্রসারের পক্ষে
স্থবিধা হইবে। কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোকটি এই সর্ত্ত গ্রহণ করিতে সম্মত
হইলেন না এবং কোম্পানীর অত্যন্ত সম্বর্ট, সময়ে কার্যাত্যাগ করিলেন।
কোম্পানীর কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু সৌভাগ্যক্তমে কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর শ্রীযুত বিজেজনাথ ভট্টাচার্য্য (কলিকাতার কোন কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক) এই কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং সমস্ত বাধাবিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া এনামেল শিল্প সম্বন্ধে নানাত্রপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইংলগু, জার্মানী ও আমেরিকা হইতে বহু গ্রন্থ আনাইয়াছিলেন। ভাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হইল। কারথানায় তখন মাত্র ছোট একটি চুলী ছিল এবং গৃহস্থের ব্যবহার্য্য ছোট খাট বাসন পত্র, দরজার নম্বর প্লেট প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।

বিজেন্দ্র বাব্র প্রাতা আমার ভৃতপূর্ব ছাত্র দেবেক্সনাথ ভট্টাচার্ব্য সেই সময়ে জাপানে ছিলেন। তিনি সেধানে এনামেল শিল্প শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং জাপানের কারথানা সমূহে লক্ক অভিজ্ঞতাবলে প্রাতা বিজেজবাব্কে নানা মূল্যবান্ পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন।

শীযুত দেবেজনাথ ভট্টাচার্য্য ইহার পর জাপানে এনামেল শিল্পের উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রম করেন এবং ১৯২৩ সালে কলিকাতার ঐগুলি লইমা আসেন। কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দ্রে পল্তাতে একথণ্ড প্রশন্ত জমি ক্রম করা হয় এবং তাহার উপরে দেবেজ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের তত্বাবধানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কারথানা নির্শ্বিত হয়। ভট্টাচার্য্য প্রাত্র্যরের, বিশেষতঃ দেবেজ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মোৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিশ্রমের ফলে দেবেজ্রবাব্র স্বান্থ্যভক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়।

বাঁহারা বাংলা দেশে শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে সংস্ট আছেন, তাঁহারাই এই কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সিমলার সামরিক করান্তি বিভাগের তদানীস্তন ভিরেক্টর কর্ণেল ডানলপ ১৯২৭ সালে এই কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন কবেন এবং ভারতের পক্ষে এই নৃতন শিল্পে নানা বাধাবিল্পের মধ্য দিয়া পাঁচ বংসরে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রশংসা করেন।

ভারতে প্রাপ্ত কাঁচা মাল লইয়া বহু পরীক্ষার পর এধানেই এনামেলের উজ্জ্বল রং করা সম্ভব হয়। কারখানাতে যে সব এনামেলের জিনিষ হইত, তাহা আমদানী ব্রিটিশ পণ্যের চেয়ে কোন অংশে নিক্লষ্ট ছিল না।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে দক্ষ কারিগরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, উৎপন্ন জিনিষের পরিমাণও বাড়িতে লাগিল। পূর্বে যেখানে একটি ছোট চুল্লী ছিল, সেন্থলে এখন কোম্পানীর চারটি বড় 'মাফ্ল' চুল্লী হইয়াছে। এনামেলের রং করিবার জ্বন্তও অনেকগুলি 'স্মেলটিং' চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে।

বাঙালী যুবকেরা যাহাতে এই এনামেল শিল্পের কাজ গ্রহণ করে এবং উহাতে লাগিয়া থাকে, সে চেষ্টায় বছ বেগ পাইতে হইয়াছে। চুলীতে যে প্রচণ্ড তাপের মধ্যে কাজ করিতে হয় তাহা মধ্যবিত্ত বাঙালী ভক্র যুবকেরা শহু করিতে পারে না এবং এই জন্ত বছু যুবক কাজ করিতে আসিয়া কিছুদিন পরেই চলিয়া যায়। অবশেষে নোয়াখালির কর্মাঠ মুসলমান এবং প্রবিক হইতে তথাক্থিত নিয়বর্ণের হিন্দুদের কাজে লইতে হয়। উহাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণীয় কয়েকজন 'অশিক্তিও' হিন্দু যুবকও কাজ করিতে থাকে।

শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা এই শ্রেণীর পরিশ্রমের কাজ করিতে প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশই করিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেকজন শিক্ষিত যুবককে এনামেল শিল্পের কাজ শিখাইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই একই তৃঃথের কাহিনী—বাঙালী যুবকদের শিথিল প্রকৃতি এবং কঠোব পরিশ্রমে অনিচ্ছা। এখনও পরিশ্রমী দৃঢ়চিত্ত বাঙালী যুবকদিগকে এই শিল্পে প্রবত্ত করাইবার জন্ম চেষ্টা চলিতেছে—কেন না, অনেকেরই বিশ্বাস, এই চেষ্টার সাফল্যের উপরেই এদেশের এনামেল শিল্পের ভবিষ্যুৎ নির্ভর করিতেছে।

এখানে বলা যাইতে পারে যে, শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডেও এনামেল শিল্পের সংরক্ষণ জন্ম শতকরা ২৫% শুল্পের ব্যবস্থা আছে। এদেশে এই শিশু শিল্পকে শক্তিশালী জার্মান ও জাপানী শিল্পের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হয় অথচ কোন প্রকার সরকারী বা ব্যাঙ্কের সাহায্যই সে পায় না। (২)

অবশ্র, টাটার লোহার কাবখানা বা টিটাগড় কাগজের কল প্রভৃতির মত বড় বড় ব্যবসায় সোরগোল করিয়া অতিরিক্ত সংরক্ষণ শুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার অত্যাচার নীরবে সহু করিয়া লুপু হইতে হইবে। আমাদের 'মা-বাপ'

<sup>(</sup>২) ব্রিটিশ সরকারী বেতারবার্ত্তার ৯ই জুন, ১৯২৯ তারিখের সংবাদে প্রকাশ :— "পার্লামেণ্টের কমন্সসভা গতকল্য এনামেল শিল্প সংবৃদ্ধণের জন্ম শতকরা ২৫% তার বসাইবার জন্ম একটি প্রস্তার গ্রহণ করিয়াছেন।"

বোর্ড অফ ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট স্থার ফিলিপ কানলিফ লিস্টার বলেন যে ১৯২২ সালে লয়েড জর্জের গ্রব্মেণ্ট প্রথম এই শুরু স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে এই শুরের মেরাদ উর্ত্তীণ হইলে দেখা গেল, বিদেশী পণ্যের আমদানী বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯২৬ সালে শিল্প সংবক্ষণ কমিটির বিবেচনায় এই আমদানী বৃদ্ধির পরিমাণ পুনরায় শুরু বসাইবার পক্ষে যথেষ্ঠ বিবেচিত হইল না। কিন্তু—এ কমিটিই বর্দ্ধমানে শুরু বসাইবার দাবী গ্রাহ্ম করিয়াছেন, কেননা তাঁহাদের সম্মুথে বিদেশী পণ্যের আমদানী সম্বন্ধে বহু নৃত্ন তথ্য উপস্থিত করা হইরাছিল। ইহা হইতে দেখা যার যে এদেশের ১৮টি এনামেলের কারথানার মধ্যে ৬টিতেই লোকসান হইবার ফলে কাজ বন্ধ করিতে হইরাছে।"

একথা সত্য যে এনামেলের উপর শতকরা ১৫% আমদানী তব আছে।
কিছু ইহাতে কোন ফল হয় না, কেননা এই শিল্প সংক্রান্ত যে সমস্ত রাসায়নিক
দ্রুব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়, তাহার উপরেও ঐ ওর বসে।
টাটার ইম্পাতের পাত এই শিল্পের একটি প্রধান উপকরণ। কিছু বিদেশ
হইতে আমদানী ইম্পাতের পাতের প্রতের টাটার ইম্পাতের পাতের মূল্য কম নর।

সরকার এদেশের শিল্পোয়তির জস্ত কতদ্র আগ্রহায়িত ইহাই তাহার নিদর্শন।

### (৩) বাংলায় বাণিজ্যপোত—অতীত ও বর্ত্তমান

অনেকেরই বিশ্বাস ষে, বাঙালী বাণিজ্যপ্রচেষ্টা এবং সমুদ্রঘাত্রার প্রতি শভাবতই বিমুখ। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে দেখা যায় ষে, এককালে বাঙালীরা দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

"বাঙালীরা যে এককালে সম্ভ্রাত্রা এবং বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাহাদের সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। চণ্ডীমক্ল ও মনসা-মকল সাহিত্য বাংলাদেশে সম্ধিক জনপ্রিয়। ঐ সব সাহিত্যে ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদ সদাগব প্রভৃতিব বাণিজ্য ব্যপদেশে সম্প্র-রাত্রার বিবরণ আছে।"(৩)

৩৯৯ — ৪১৪ খুষ্টাব্দে চৈনিক পর্যাটক ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তকে বাংলার প্রধান সমুদ্রবন্দররূপে দেখিতে পান। ভারত ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় তিনি এই তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই জাহাজে করিয়াছিলেন। মি: ওকাকুরাও বলেন, মুসলমান-বিজয়ের সময় পর্যান্ত বাংলার উপকুলেব সাহসী নাবিকগণ সিংহল, জাভা, স্থমাত্রা প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন এবং চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতেছিল। বাংলাব 'বারভূঁইঞা'দের সময়ে এবং ঢাকার মোগল রাজপ্রতিনিধিদের আমলে শ্রীপুর, বাকলা বা চম্রদ্বীপ হিন্দুদের প্রধান নৌবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এ ছুই স্থান বর্ত্তমান বাথরণঞ্জ এবং চণ্ডীকানের ( সাগরন্ধীপ ) দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এপুরের অধিপতি কেদার রায় নৌশক্তিতে খুব প্রবল ছিলেন এবং আরাকানের রাজা ১৫০ ধানি রণতরী দহ যথন সন্দীপ আক্রমণ করেন, তথন কেদার রায় নৌযুদ্ধে তাঁহাকে পরান্ত করেন। রামচন্দ্র রায় এবং তাঁহার পুত্র কীর্তিনারায়ণের न्पार्य वाकना चात अकि अधान नीत्कत इहेशा छेर्छ। कीविनाताश्व ফিরিলীদিগকে মেঘনা নদীর মোহনার সন্নিকটস্থ উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত क्तिया थे श्वान पथन करतन। किन्न जश्काल हिम्मुरमत रनीमिक्त

<sup>(</sup>७) वाधाक् भूप भूरथाशाधाव : Indian Shipping.

সর্ববিধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল চণ্ডীকানে। বিখ্যাত ঘশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য এবং তাঁহার পুত্র উদয়াদিত্য এই নৌকেন্দ্র স্থাপিত করেন। (৪)

মৃসলমান শাসকদেরও শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। মিরজুমলা একটি বৃহৎ নৌবহর লইয়া আসাম অভিযান করেন। ১৬৬৪ সালে সায়েন্তা থা বাংলার স্থবেদার হন। তাঁহার রাজধানী ছিল ঢাকায়। মগদিগকে দমন করিবার জন্ম তিনি একটি নৌবাহিনী গঠন করেন। উহাতে ৩০০টি রণতরী ছিল এবং ঐ সমস্ত রণতরী ছগলী, বালেশ্বর, ম্রাং, চিলমারী, ধশোর এবং কালীবাড়ীতে নিমিত হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলেও তাঁহারা বাংলার পোতশিল্প গঠনে সহায়তা করেন। এ বিষয়ে তাঁহারা বলিতে গেলে ঢাকায় মোগল রাজপ্রতিনিধিদের দৃষ্টান্তই অসুসরণ করিয়াছিলেন। "১৭৮১—১৮০০ খৃঃ পর্যান্ত মোট ১৭,০২০ টনের ৩৮৫ খানি জাহাজ হুগলী নদীর বন্দরেই নির্মিত হুইয়াছিল। ১৮০১—১৮২১ খৃঃ পর্যান্ত হুগলী বন্দরে মোট ১০৫,৬৯০ টনের ২০৭ খানি জাহাজ নির্মিত হয়।

ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০ পৃষ্টাব্দে এইরূপ মস্কব্য প্রকাশ করেন যে, পোতশিল্পের কেন্দ্র রূপে ভবিষ্যতে কলিকাতা সহর গড়িয়া উঠিবে, এরূপ সম্ভাবনা আছে। তাঁহার মস্কব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"কলিকাতা বন্দরে ১০,০০০ টন জাহাজ আছে। ঐ সমস্ত জাহাজ মাল বহন করিবার জন্ম ভারতেই নির্মিত। কলিকাতা বন্দরে বর্ত্তমানে যক্ত টন জাহাজ আছে এবং বাংলা দেশে পোতশিল্প যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে ( এবং ভবিষ্যতে আরও জ্বত উন্নতি করিবে ), সেই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে বাংলার ব্রিটিশ বণিকদের পণ্য লগুন বন্দরে চালান দিবার জন্ম যত টন জাহাজের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা বন্দর তাহা সমস্তই যোগাইতে পারিবে।"

বোষাইও এবিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। বরং কোন কোন দিক দিয়া উন্নত ছিল। পাশী জাহাজ নির্মাতাদের স্থদক পরিচালনায় বোষাইয়ের সরকারী ডকইয়ার্ড তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। ১৭৭৫ খুষ্টান্দে জনৈক পর্যাটক বোষাই ডকের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন,—"এই ডকইয়ার্ডটি

<sup>(</sup>৪) উদরাদিত্য ও মোগল সেনাণতির মধ্যে নৌযুদ্ধের বিবরণ সতীশচক্স মিত্র কুন্ত যশোর খুলনার ইতিহাসে স্কষ্টব্য।

স্থপ্রশন্ত, এখানে জাহাজী মালপত্র রাখার জন্ম উপযুক্ত গুদাম ঘর আছে। এখানকার 'ড়াই-ডক' এমন প্রশন্ত এবং স্থবিধাজনক স্থানে অবস্থিত যে ইয়োরোপে তাহার তুলনা মিলে না।" (৫)

কিন্তু কলিকাতা বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে লর্ড ওয়েলেসলির ভবিষ্যং বাণী সফল হইল না। "লগুন বন্দরে ধথন ভারতের নির্মিত জাহাজ ভারতীয় পণ্য বহন করিয়া উপস্থিত হইল, সেথানকার একছত্রী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তথন একটা হুলুলুল পড়িয়া গেল। টেমস নদীতে ধদি কোন শত্রুপক্ষের জাহাজ উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় এত চাঞ্চল্য হইত না। লগুন বন্দরের জাহাজ নির্মাতারা আত্ত্বস্থুচক চীৎকার স্থক কবিয়া দিল; তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহাদের ব্যবসা ধ্বংস হইবার উপক্রম এবং লগুনের যত জাহাজ ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গ না খাইয়া মরিবে।" (Taylor: History of India); লর্ড ওয়েলেসলির অভিপ্রায় ছিল যে, ভারতীয় জাহাজ পণ্য বহন করিয়া ইংলণ্ডের বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং এইরূপে ব্রিটিশ জাহাজ গুলির সঙ্গে সমানাধিকারে বাণিজ্য করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার এই উদার ও সক্ষত নীতি, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের চীৎকারে রহিত হইল। বোর্ড অব ভিরেক্টর এবং কোম্পানীর মালিকগণ বড়লাটের এই উদার নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া কড়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

<sup>(</sup>৫) ১৭৩৬ খৃ: হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ প্র্যান্ত নিম্নলিখিত পাশিগণ বোষাই সরকারী ডকইরার্ডে প্রধান জাহাজনিশ্বাতার কাজ করেন:—১৭৩৬—১৭৭৪ খৃ: লাউজী, ১৭৭৪—১৭৮৩ খৃ: মানিকজী ও বোমেনজী; ১৮৮৫—১৮০৫ খৃ: জ্ঞামসেঠজী; ১৮০৫—১৮১১ খৃ: জামসেঠজী ও রতনজী; ১৮১১—১৮২১ খৃ:—জামসেঠজী ও নোরজী; ১৮২১—১৮২১ খৃ:—নোরজী ও কারসেঠজী।

দিন্ধরা ষ্টাম স্থাভিগেশান কোম্পানীর জাহাজ 'জলবীরের' উন্বোধন উপলক্ষে কিছু দিন পূর্ব্বে ডা: পরাঞ্চপে বলেন:—"এই উপলক্ষে যে সময়ে ভারত পোত শিরে প্রসিদ্ধ ছিল, সেই অতীতের গৌরব কাহিনী অরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেই সর্ব দিনের কথা লোকে বিশ্বত হইরাছে। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের নানা স্থানে বিলাতের চেয়েও ভাল জাহাজ নির্মিত হইত। ১৮০২ খুপ্তাব্দে ইংলণ্ডের সরকারী নৌবিভাগ বোদাই বন্দরে একথানি যুদ্ধ জাহাজ তিরী করিবার ফরমাইজ দিরাছিলেন। বিটিশ নৌবিভাগের কর্তারা ইয়োরোপীয় জাহাজ নির্মাতাগণকে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বোদাইরের জাহাজনির্মাতা জামসেঠকী ওয়াদিয়ার কৃতিত্ব জানা থাকাতে তাহারা তাঁহাকেই প্রধান নির্মাতা রূপে মনোনীত করেন। প্রায় এক শত বৎসরকাল ওয়াদিয়া বংশের নাম জাহাজ শিরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতানীর মধ্যভাগে পোতাশিরের অক্সতম প্রধান কেন্দ্র রূপে বোদাই বন্দরের নাম লুপ্ত হইল।

বর্ত্তমান সময়েও আমরা দেখিতেছি, যখনই বাংলা কিম্বা বোম্বাইয়ে ম্বদেশী ষ্টীমার লাইন চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই একাধিপত্য-ভোগকারী শক্তিশালী ব্রিটিশ কোম্পানী গুলি প্রাণপণে এই সব ম্বদেশী ব্যবসায়ীকে প্রারম্ভেই গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছে। কলিকাভার 'ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টীমার সার্ভিস লিমিটেডের' প্রতিনিধিরূপে, ভারতীয় পোত শিল্প কমিটির সম্মুখে শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ রায় যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"মূলধনের অভাব অথবা দক্ষ পরিচালনার অভাবে এই কোম্পানীর উন্নতি ব্যাহত হয় নাই। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা সকলে মিলিয়া একজোট হইয়া অবৈধভাবে এই ভারতীয় ব্যবসায়কে ধ্বংস কবিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়াই ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। যথন এই কোম্পানী প্রথম কাজ স্থক করে, তথন অধিকাংশ পাটেব কল এই কোম্পানীর জাহাজে আনীত মাল লইত এবং মালেব চালানী কাগজের অগ্রিম টাকংও দিত। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, ইয়োরোপীয় কোম্পানীগুলি দেখিল যে এই ভারতীয় কোম্পানী জাহাজের সংখ্যা বাড়াইতেছে ও ভাল ব্যবসা করিতেছে, এবং তাহার দৃষ্টাস্তে আরও নৃতন নৃতন ভারতীয় কোম্পানী গঠিত হইতেছে। তথন তাহারা পাটের কলের মালিকদের সঙ্গে এইরূপ চুক্তি করিল যে ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজে আনীত মাল তাহারা গ্রহণ করিতে পারিয়ে না।"

সিদ্ধিয়া স্থীম ন্যাভিগেশান কোম্পানীর অভিজ্ঞতা এর চেয়েও শোচনীয়। এই কোম্পানীর উপকূল বাণিজ্যেব জন্ম অনেকগুলি জাহাজ আছে। এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত বালটাদ হীরাটাদ ১৯২৯ সালের ২৫শে নভেম্বর যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেক ম্পষ্ট কথা আছে: "এই কোম্পানীর জাহাজগুলি যে পথে চলাচল করে, দেখানে বিদেশী কোম্পানী গুলি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু জাহাজ চালাইয়া থাকে। ইহার উপর উহারা এমন ভাবে মালের ভাড়া ব্রাস করিয়াছে যে কোন ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা কঠিন।" ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনম্ব ভারত গ্রন্থনেট ইচ্ছাপুর্ককই ভারতীয় জাহাজ শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতি বিক্ষভাব অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীযুত বালটাদ হীরাটাদ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—"ভারতের জাহাজ নির্দ্ধাণের কার্থানাগুলিই কেবল একে একে লুপ্ত হয় নাই, পরস্ক ভারতে যাহাতে সরকারী প্রয়োজনেও জাহাজ নির্দ্ধিত

না হইতে পারে, তাহার জন্ম গবর্ণমেন্ট কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার ফলে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ডকইয়ার্ড বহু বর্ষ ধরিয়া ইংলণ্ড ও ভারতের প্রয়োজনে প্রভূত কার্য্য করিয়া বন্ধ হইয়' গিয়াছে। এইরূপে ভারতীয় পোত-শিল্পের ধ্বংস্যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। য়েদিন লগুনে ভারতে নির্মিত জাহাজ ভারতীয় পণ্য বহন করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সেই দিন হইতেই ইংলণ্ডের জাহাজ নির্মাতাদের মনে ঈর্মার অনল জলিয়া উঠে, এবং তাহারা ভারতীয় পোত-শিল্পের ধ্বংস সাধনেব চেষ্টা করিতে থাকে। এতদিনে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।

"এইরপে ৫০ বংসরের মধ্যে, ভাবতের পোত শিল্প ও সম্দ্র বাণিজ্য যাহা প্রায় সহস্র বংসবেবও অধিক কাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল,—তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। ভাবতীয় পোত শিল্প এককালে পৃথিবীর সম্দ্র-বাণিজ্য পথে যে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন এখন আর নাই। গবর্গমেণ্ট যে ভাবে ভারতীয় পোত-শিল্প ধ্বংস করিয়াছেন এবং ভারতেব উপকূল বাণিজ্যে ব্রিটিশ প্রাধান্তেব প্রতিষ্ঠায় যে ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্ম ভারতেব আর্থিক ধ্বংস সাধন প্রচেষ্টার শোচনীয় দৃষ্টাস্ত এবং ভারতের গত ৭০ বংসরের আর্থিক ধ্বংস সাধন প্রচেষ্টার শোচনীয় দৃষ্টাস্ত এবং ভারতের গত ৭০ বংসরের আর্থিক ইতিহাসে, পোত-শিল্পেব ব্যাপারেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষম্ভ উঠিয়াছে। ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানী গুলিকে আয়-করের দার হইতে মৃক্ত করা, ভারতের উপকূল বাণিজ্যে তাহাদের একাধিপত্য স্থাপনের জন্ম নান। উপায় উদ্ভাবন করা, এবং সাধারণভাবে ভারতীয় পোতশিল্পের প্রতি বিক্তন্ধ ভাব—এই সমস্ত হইতেই ব্রা যায় যে, ব্রিটিশ আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য, ভারতীয় স্বার্থর ক্ষতি করিয়া ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার পন্ধা অমুসরণ করা।"

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের ফলে গ্রব্দেন্ট যে ভারতীয় বাণিজ্য-পোত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে এইরপ প্রস্তাব করেন: "যে সমস্ত জাহাজের মালিক ভারতবাসীরা এবং যাহাতে প্রধানত: তাঁহাদেরই স্বার্থ ও পরিচালন ক্ষমতা আছে, সেই সমস্ত জাহাজের জন্মই ভারতের উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" কিন্তু এদেশের আমলাতম্ব (ব্যুরোক্রেসি) ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে স্বার্থস্বে আবন্ধ, স্ক্তরাং তাহারা এই প্রস্তাব ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। মি: হাজীর 'উপকূল বাণিজ্য বিলের' ভবিন্তংও অক্ষকারময়।

এই শোচনীয় দৃশ্যের সঙ্গে জাপানের জাতীয় গবর্ণমেন্ট জাপানী পোত শিল্প ও সম্ক্র-বাণিজ্যের জন্ম কি করিয়াছেন, তাহার তুলনা কর্মন। মতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান যে কেবল বাণিজ্যপোতই গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা নহে, নৌ-বিভাগেও সে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব সাফল্যের কারণ, রাষ্ট্রের সমর্থন ও প্রেরণা; জাপানী গবর্ণমেন্টই রুজি দিয়া এবং ব্যাক্ষ হইতে ঋণ গ্রহণের স্থবিধা করিয়া দিয়া দেশের শিল্প গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্যু কমোডোর পেরী যখন জাপানে উপস্থিত হইল, তখন যে নৃতন বিপদের মুখে তাহাকে পড়িতে হইবে, সেজন্ম সে প্রস্তুত ছিল না। প্রায় ছই শত বংসর ধরিয়া 'শোগুণ'দের সন্ধীর্ণ নীতির ফলে দেশের সমুদ্র-বাণিজ্য লুগুপ্রায় হইয়াছিল। 'পুনরুখানের' আরছে প্রবীণ রাজনীতিকগণ আধুনিক প্রণালীতে বাণিজ্যপোত এবং নৌ-বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অন্থতব করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জ্যালেন তাঁহার "বর্ত্তমান জাপান ও তাহার সমস্তা" নামক গ্রন্থে
লিথিয়াছেন:—"সেই সময়ে (১৮৭২ খৃ:) গ্র্বর্গনেণ্ট শিল্প ও বাণিজ্য বিভালয় এবং বর্ত্তমান ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।
জ্যাধুনিক বাণিজ্যপোতও নির্মিত হইয়াছিল এবং যে সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ী
কোম্পানী জাপানের বহিবাণিজ্যে বর্ত্তমান যুগে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেগুলি গ্রন্থেন্টের সহায়তায় ও উৎসাহেন ঐ সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল।
১৮৯৪ সালে যে সমস্ত শিল্প গ্রন্থেন্ট কর্ত্ক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাদের
মধ্যে বয়ন শিল্প এবং পোত-শিল্পই প্রধান।"

পরবর্ত্তীকালে সংরক্ষণ শুব্ধ ও বৃদ্ধি দারা জনসাধারণের মধ্যে শিল্প প্রচেষ্টার উৎসাহ দেওয়া হয় এবং গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেশুলির পরিচালনা ভার ক্রমে ক্রমে দেশবাসীর উপর অর্শিভ হয়।

"গবর্গমেণ্ট যদিও কতকগুলি শিয়ের পরিচালনা-ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ভবাপি এগুলিকে গবর্গমেণ্ট সাহায্য করিতেন। ১৮৯৯ সালে জাপান শির সংরক্ষণ সমকে আতত্ত্ব নীতি অবলম্বন করে এবং প্রধান প্রধান শিরগুলিকে করেকণ শুক্ত বারা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করে। ১৮৯৬ সালে পোত-শির্ম ও বাণিজ্ঞাপোতগুলিকে সরকারী রুত্তি দিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ১৯১০ সালে এই ব্যবস্থা কির্থপরিমাণে সংশোধিত হয় বটে, কিন্তু এখনও

উহা বলবং আছে।" গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময়, "পৃথিবীতে বাণিজ্ঞ্য-পোতের সংখ্যা হ্রাস হয় এবং জাপান এই স্থ্যোগে নিজেদেব বাণিজ্য-পোতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এইব্রণে যে জাপানকে ২০ বংসর পূর্বেক বিদেশী জাহাজের সাহায়ে বহির্বাণিজ্য চালাইতে হইত, সেই জাপান প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকৃলস্থ সমস্ত দেশে বাণিজ্যব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করে।" ৫০ বংসর পূর্বে জাপানে কতকগুলি ছোট ছোট জাহাজ মাত্র তৈরী হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানের কারথানায় প্রথম শ্রেণীর সম্প্রগামী জাহাজ, ড্রেডনট এবং রণতরী তৈরী হইতেছে। (৬) জাপানের পোত-শিল্প গঠনের পক্ষে অনেক প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি আছে। ভাহার খনিতে উৎপন্ন লোহ ও কমলা নিক্লষ্ট শ্রেণীর, সে তাহার পিণ্ড লোহ আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের টাটা কোম্পানী ও ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কোম্পানী ( जामानरमान ) श्रेरा जामानी करत এवर जाश श्रेरा निरामपात जाशक তৈরীর উপযোগী ইম্পাত নির্মাণ করে। এই বিষয়ে জাপানের অপেক্ষা ভারতের অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু তাহার হুর্ভাগ্য এই যে, তাহার নিজের স্বার্থের সঙ্গে তাহার বিদেশী প্রভূদের স্বার্থের সংঘাত হয় এবং তজ্জ্য তাহার স্বাৰ্থকে বিসৰ্জন দিতে হয়।

জাপানের তুলনায় আমেরিকা বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জনেক বেশী উন্নতিশীল। তংসত্ত্বেও আমেরিকা তাহার পোত-শিল্পের প্রসারের জন্ম কিরপ চেষ্টা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সম্বন্ধে স্থার আর্কিবাল্ড্ হার্ডের মস্কব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"নৌ-বিভাগ যে দশটি নৃতন ক্রুজারের জন্ম ফরমাইজ দিয়াছেন, আমেরিকার কংগ্রেস তাহা এখনও মন্ত্রর করে নাই বটে; কিন্তু কংগ্রেস এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, যাহার ফলে আমেরিকা পোত-শিল্পে আবার তাহার পূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী হইবে। নৃতন আইনের প্রধান প্রধান ব্যবস্থাপ্তলি এই:

"জাহাজ নির্দ্ধাণ ফাণ্ডে ২৫ কোটা ডলার রাথা হইয়াছে। এই টাকা ইইতে শিপিং বোর্ড কোন জাহাজের মালিককে জাহাজ নির্দ্ধাণের জন্ত সামান্ত স্থদে ব্যয়ের তিন চতুর্ধাংশ পর্যস্ত ঋণ দিতে পারেন। বিশ

<sup>( )</sup> Esta : Industry and Trade of Japan.

বৎসরে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। পুরাতন জাহাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্মও এইরূপ ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

"সরকারী কর্মচারীদের সরকারী কাজের জ্বন্থ বিদেশী জাহাজের পরিবর্ত্তে আমেরিকার জাহাজই ব্যবহার করিতে হইবে।"

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এই নৃতন আইনে আমেরিকার জাহাজ নির্মাতাদের লাভ হইবে। কেন না বাজার প্রচলিত স্থদ অপেক্ষা জ্বন ঋণ পাওয়ার দক্ষণ তাহারা সন্তায় জাহাজ তৈরী করিবার এ স্থযোগ ত্যাগ করিবে না। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আগামী ১০ বংসরের মধ্যে আমেরিকা তাহার বাণিজ্যপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্ম ৫০০ কোটী ভলার ব্যয় করিবে।

মি: ভি, জে, প্যাটেল সিদ্ধিয়া ষ্টীম ক্যাভিগেশান কোম্পানীর একখানি নৃতন জাহাজের উলোধন উপলক্ষ্যে যে মস্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:—

"এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতবাসী কর্ত্ক নির্মিত ও পরিচালিত, প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় জাহাজ মূল্যবান্ ভারতীয় পণ্য দ্রদ্রাস্তরে বিদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সকলেই জানেন কতকগুলি ঘটনাব সমবায়ে ভারতের সেই পোতশিল্প ধ্বংস হইয়াছে এবং ভারতের পক্ষে এখন বাণিজ্যপোত বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব গৌরব পুনর্ধিকার করা অত্যক্ষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবাব বিষয় যে, গত ৫০ বংসবের মধ্যে ভারতে কয়েকটি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল,—
কিন্তু সেগুলির অন্তিত্ব লোপ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছু না বলাই ভাল।"

মিঃ প্যাটেল অতঃপর সিদ্ধিয়া ষ্টীম স্থাভিগেশান কোম্পানীর ইতিহাস বিবৃত করেন এবং বিদেশী কোম্পানীরা কিরুপে ভাড়া হ্রাস করিয়া উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও বলেন। "কোম্পানী ছয় খানি আধুনিক মালবাহী জাহাজ তৈরী করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই ইচ্ছা তাঁহাদেব ত্যাগ করিতে হইল। ষ্টামার তৈরীর জন্ম কোম্পানী অর্ডার দিতে পারিলেন না, কেন না 'ট্রেড ফ্যাসিলিটিজ কমিটি' তাঁহাদের 'গ্যাবাটি' দিবার দরখান্ত অগ্রাহ্ম করিলেন। খাহারা ইংলও ও ভারতের মধ্যে সৌহাদ্যি কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি বড়ই ছংখদায়ক।

'ট্রেড ফ্যাসিলিটিক্স কমিটি' তাঁহাদের ২ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের ফাণ্ড হইতে বিদেশী জাহাজ কোম্পানী গুলিকে ২২ট্ট লক্ষ পাউণ্ড দিতে পারিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই অস্তর্ভুক্ত ভারতের একটি জাহাজ কোম্পানী ক্রন্তু মাত্র ২ই লক্ষ পাউণ্ডও দিতে পারিলেন না, অথচ ভারত ইংলগুকে গত মহামুদ্ধে জয়লাভে অশেষ প্রকাবে সহায়তা করিয়াছে।

"সম্জ্রতীরবর্তী প্রত্যেক দেশের গ্বর্ণমেণ্ট যথন নিজেদেব জাতির বাণিজ্যপোত গড়িয়া তুলিবার জন্ম সর্বপ্রকাবে সহায়তা কবিতেছেন, তথন ভাবতবাসীরা কি আশা করিতে পারে না যে, তাহাদের গ্রর্ণমেণ্টও এই মহান্ শিল্পটি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম সহায়তা করিবেন ? ভাবত গ্রন্থমেণ্ট কর্ত্বক নিযুক্ত বাণিজ্যপোত কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অন্মান্ত দেশের উপকূল বাণিজ্য যেমন তাহাদের নিজেদের জাহাজের জন্মই সংরক্ষিত, ভারতের উপকূল বাণিজ্যও তেমনি ভাবতীয় জাহাজের জন্মই সংরক্ষিত থাকিবে। কিন্তু ভারত গ্রন্থমেণ্ট এই সামান্ত প্রাবৃটিও এ পর্যান্ত কার্য্যে পবিণত করিলেন না। স্কৃত্বাং গ্রন্থমেণ্টব এই ভাবগতিক দেখিয়া এদেশের লোকেরা যে হতাশ হইবে, তাহা আব বিচিত্র কি ? সম্প্রপথে ভাবতেব বিপুল বহিবাণিজ্যের কথা আমি এন্থলে বলিতেছি না, উহার সঙ্গে ভারতীয় জাহাজেব কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে।

"পোতবাহী পণ্যের জন্ম ভারত যে ভাডা দেয় তাহার পরিমাণ বাধিক প্রায ৩} কোটী ৪ কোটী পাউও হইবে। ইহাব প্রধান অংশই বিদেশী জাহাজ কোম্পানী গুলি পায়। ভারতবাসীরা যে এই অর্থের যতটা সম্ভব নিজেদের দেশেই রাথিয়া দেশবাসীর আর্থিক ছুর্দ্দশার কিয়ৎ পরিমাণ লাঘব করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক।"

'দি মুসলমান' পত্রিকা (২১শে অক্টোবর, ১৯২৮) হইতে উদ্ধৃত নিম্নিখিত বিবৃতি হইতে এ বিষয়টি আবও স্বস্পষ্ট হইবে:—

"ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ এম, এন, হাজীর 'উপক্ল বাণিজ্য বিলের'
যথন আলোচনা হইতেছিল, তথন রেঙ্গুনের 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশান'
ঐ বিলকে সমর্থন করিয়া তার করিয়াছিলেন। এই আইনের প্রয়োজনীয়তা
ব্ঝাইতে গিয়া তাঁহারা কয়েকটি দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নবগঠিত
স্বদেশী কোম্পানী বেঙ্গল বর্মা ষ্ঠীম ক্যাভিগেশান কোম্পানী লিমিটেডের
জাহাজ চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। কিন্তু বিদেশী

জাহাজ কোম্পানী গুলি অত্যধিক ভাড়া কমাইয়া এই দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে অবৈধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ১৯০৫-৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ষ্টীম ন্যাভিগেশান কোং . লিমিটেড বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর এইরূপে অবৈধ প্রতিযোগিতায় কিভাবে উঠিয়া যায়, তাহাও সকলেই জানেন। ভারতের উপকৃল বাণিজ্ঞা ভারতীয় জাহাজের জন্ম সংরক্ষিত করা একাস্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। ष्मामारमंत्र भार्रे एकता जारनन रय, विरमिंग जाहाज का भानी छनि रवकन বর্মা ষ্টাম ক্যাভিগেশান কোম্পানীকে পরাজিত করিবার জন্ম চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মধ্যে তাহাদের যাত্রী ভাড়ার হার ১৪১ টাকা হইতে ৪১ টাকাতে নামাইয়াছিল,—এই নৃতন স্বদেশী শিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্ম তাহারা এরপ ভয়ও দেখাইয়াছিল যে যাত্রীভাড়া তাহারা একেবারেই তুলিয়া দিবে। আর একটি বিদেশী জাহাজ কোম্পানী বেদল বর্মা ষ্টীন গ্রাভিগেশান কোম্পানীর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী আবহুল বারি চৌধুরীর সঙ্গে আর এক দিক দিয়া অবৈধ প্রতিযোগিত। করিতেছে। চৌধুরী সাহেবের লঞ্চ এতদিন যে সব নদীতে যাতায়াত করিত, ঐ বিদেশী কোম্পানী সেই সব স্থানে তাহাদের লঞ্চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহার উদ্দেশ, বেছল বর্মা ষ্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্ত্তার আর্থিক ক্ষতি যদি করা যায়, তবে তাহার ফলে, কোম্পানীটিও ফেল পড়িয়া যাইবে।"

আমি নিজে আর একটি দেশীয় ষ্টীম ক্সাভিগেশান কোম্পানীর সহিত যুক্ত আছি। এই কোম্পানীটি ছোট। আমাদেরও ঠিক পূর্ব্বোক্ত রূপ বাধাবিদ্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। গত ২২ বংসরে এই কোম্পানীর প্রায় ২ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। এই কোম্পানীর লাইনের ভাড়াছিল এক টাকা। কিন্তু একটি শক্তিশালী ব্রিটিশ কোম্পানী আমাদের সঙ্গে পালা দিয়া ঐ লাইনেই ষ্টীমার চালাইতে লাগিল এবং ভাড়াক্মাইয়া মাত্র এক আনা করিল। কিন্তু কোম্পানীর ২০ জন ডিরেক্টর স্বদেশী শিল্পের প্রতি অন্তর্মাগ বশতঃ সমস্ত ক্ষতি অকাভরে সন্থ করিয়াছিলেন, নতুবা কোম্পানীটি বছদিন পূর্বেই উঠিয়া ষাইত।

হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে, গত ২৫ বৎসরে, ২০টির অধিক ভারতীয় জাহান্ত কোম্পানী, একুনে প্রায় দশ কোটী টাকা মূলধন লইয়া ভারতের উপকূলে ব্যবসা চালাইতে চেটা করিয়াছে। কিছ তাহাদের অধিকাংশই ব্রিটিশ কোম্পানী গুলির ভাড়া হ্রাদেব প্রতিযোগিতায় কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ গ্রন্মেন্ট এই স্বদেশী শিল্পের ধ্বংস সাধনে যথাশক্তি সহায়তা করিয়াছেন। নিয়োদ্ধৃত বিবৃতি শুলি হইতে এবিষয়ে আরও অনেক কথা জানা যাইবে।

"কোর্টের চক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল, লর্ড ওয়েলেস্পির ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদানের নীতি। এই নীতির ফলে ভারতীয় বাণিজ্যপোত গড়িয়া উঠিতেছিল এবং ভারতীয় বাণিজ্যও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের অদ্রদর্শী সঙ্কীর্ণ নীতির দ্বারা চালিত হইয়া গবর্ণর জেনাবেলেব এই উদার নীতির মর্ম বৃবিতে পারেন নাই। এবং যদিও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন, তথাপি কোম্পানীর কোর্ট অব ভিরেক্টরস এবং মালিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে তীত্র নিন্দা স্টেক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।" Meadows Taylor: History of India.

"ব্রিটিশ ভারত উপকূল বাণিদ্বা গডিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু স্থয়েজ খাল খোল। ইইলে, জাহাজী ডাকের ঠিকাদার পি আগণ্ড ও কোম্পানীকে খালের ভিতর দিয়া ষ্টীমাব লইয়া ইয়োরোপীয় সমুদ্রে চালাইতে হইল। এরপ ব্যবস্থায় লিডেনহল ষ্ট্রীটের ভিরেক্টরগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাহাদের জাহাজ অতঃপর ইয়োরোপীয় নাবিকগণ দারা চালিত হইবে। ভারত হইতে চীন এবং চীন হইতে জাপান—কেবল এই সব স্থানে ভারতীয় লক্ষরগণ জাহাজ চালাইতে পারিবে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ফলে ঘোর অনিষ্ট হইল,—ব্রিটিশ নাবিকগণের ঘ্র্কিনীত বিজ্ঞোহী ভাব এবং মাতলামি প্রকট হইয়া পড়িল এবং নৃতন ব্যবস্থায় বিশৃঞ্জলা ঘটিতে লাগিল।..... এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে, এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইল।"—The Imperial and Asiatic Quarterly Review and Oriental & Colonial Record, third series—July—Oct, 1910.

#### স্বদেশী পোত-শিল্প

এক শতান্দী পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন

"ফরোয়ার্ড সম্পাদক মহাশয়েযু (তা: ২৬-৯-২৮) মহাশয়,

বিদেশী গ্রণমেন্টের জন্মই আমাদের দেশের পোত-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে, এরপ কথা বলা হইয়া থাকে।

এই প্রদক্ষে ১৭৮৯ খৃ: ২৯শে জান্থ্যারী তারিখেব 'কলিকাতা গেজেটে' (অতিরিক্ত পত্র) প্রকাশিত নিমুলিখিত বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের নিকট বেশ কৌতৃহলপ্রদ হইবে। কয়েক শ্রেণীর বোট তৈরী করা ও মেরামত করা সম্বন্ধে কেন যে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল, বিজ্ঞপ্তিতে তাহার কারণ প্রদর্শিত হয় নাই।

"क्लाउँ উই नियाम,

রাজস্ব বিভাগ, ১৪ই জামুয়ারী, ১৭৮৯

"এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি ( জেলা ম্যাজিট্রেটগণ ব্যতীত ) নিম্নলিথিত রূপ আকার ও আয়তনের বোটগুলি আগামী ১লা মার্চ্চের পর তৈরী করিতে বা ব্যবহার করিতে পাবিবে না। 'লুখা' ( Luckha )—৪০—৫০ হাত লম্বা ও ২২—৪ হাত চওড়া, 'জেল্কিয়া' (Zelkia)—৩০—৭০ হাত লম্বা ও ৩২—৫ হাত চওড়া। টাদপুরের 'পঞ্চয়েস' যাহাতে দশ দাঁড়ের বেশী আহিছ।

"যশোর, ঢাকা, জালালপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ২৪ পরগণা, হিজলী, তমলুক, বর্দ্ধমান, ও নদীয়ার ম্যাজিট্রেটগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১লা মার্চের পর তাঁহাদের এলাকার মধ্যে পূর্ব্ব বর্ণিত রূপ যে সমস্ত বোট তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, সেগুলি দখল ও বাজেয়াপ্ত করিবেন। যদি কোন জমিদার তাঁহার এলাকার মধ্যে পূর্ব্বর্ণিত রূপ কোন বোট তৈরী করিতে বা মেরামত করিতে দেন, (জেলা ম্যাজিট্রেটের লিখিত আদেশ ব্যতীত), তবে তাহা গবর্ণমেট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

"যদি কোন স্ত্রধর, কর্মকার বা অক্ত কোন প্রকার শিল্পী এইরূপ বোট নির্মাণ বা মেরামত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আাদেশ ব্যতীত ), তবে তাহাকে একমাদ পর্যন্ত ফৌজদারী জেলে অবক্লম করা হইবে অথবা ২০ ঘা পর্যন্ত বেত্রদণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।

"সপরিষৎ গবর্ণর জেনারেলের আদেশ অহুসারে।" এই সরকারী বিজ্ঞপ্তির অর্থ স্কুম্পন্ত।

> বংশবদ, জনৈক পাঠক।"

এইরপ লোমহর্ষণ আদেশ বিশাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কোন সভ্য দেশের গ্রথমেন্টের ইতিহাসে এরপ নিষ্ঠুর আদেশের তুলনা নাই।

ইহার অর্থ স্থাপটে। "যতদিন ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে অসাধু স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন না হইবে, যতদিন গ্রবর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্তিত না হইবে এবং ব্রিটিশ কর্ত্তপক্ষের ইন্ধিতে তাঁহারা ভারতের অনিষ্টসাধন হইতে বিরত না হইবেন, ততদিন ভারতীয় বাণিজ্যপোত পুনগঠিনের কোন আশা নাই।"—আবত্তল বারি চৌধুরী।

অবৈধ বিদেশী প্রতিযোগিতা এবং বিদেশী শাসকদের সহাত্মভৃতি-শুক্ত বাবহার বাতীত আমাদের স্বদেশী শিল্পের বিফলতার আর একটি কারণ, নিজেদের মধ্যেই অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে, যখনই কোন স্বদেশী শিল্প প্রবর্তিত হয় এবং নানা বাধা বিল্পের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করে, তথনই আমাদের দেশের লোকেরা উহার অতুকরণ করিয়া দায়িৎজ্ঞানহীনভাবে রাতারাতি ঐ শ্রেণীর বছ ব্যবসা कांनिया वरम । कल भवन्भव जिनित्यव मत्र कमारेया भाजा निष्ठ थाकि । দৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা যায় যে, বন্ধীয় ষ্ঠীম গ্রাভিগেশন কোম্পানীকে বন্ধ দেশীয় মোটর লঞ্চ এবং ষ্টামারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইন্নাছে। ঐ সব মোটর লঞ্চ ও ষ্টীমার অক্ত অনেক নদীতে ব্যবসা চালাইতে পারিত এবং তাহাতে লাভও হইত ; কিন্তু তাহা তাহারা করে নাই। ফলে ঐ সব ব্যবসা ফেল পড়িয়া গিয়াছে এবং আমাদের কোম্পানীরও বছ লোকসান করিয়াছে। বাঙালীর প্রতি বিধাতার যেন চির অভিশাপ আছে, উপযুক্ত কর্মণক্তি, বৃদ্ধি ও প্রেরণার অভাবে, তাহারা প্রাতন ছাড়িয়া নৃতন কোন পথ অবলম্বন করিতে পারে না, এবং তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীই বাংলার প্রধান শত্রু হইয়া দাঁডায়।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

## চরকার বার্ডা—কাটুনীর বিলাপ

গত দশ বংসর যাবং আমি চরকাব বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্ম বছ পরিশ্রম করিয়াছি। অনেকে আমার এই নৃতন বাতিক দেখিয়া বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যেদিন চরকার বার্তা প্রচার করেন, তথন হইতেই আমি ইহার সত্য উপলব্ধি করিয়াছি। আমি নিজে ক্ষুদ্রাকারে হইলেও একজন শিল্প ব্যবসায়ী, স্বতরাং প্রথমত: আমি এই আদিম যুগেব যন্ত্রটির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশই করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ চিন্তার পর আমি বুঝিতে পারিলাম-প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে এই চরক। কত উপকারী, অবসর সময়ে এই চরকায় কত কাজ হইতে পারে। ভারতের যে সব লক্ষুক্ষ লোক অতি কটে অনশনে অদ্ধাশনে জীবন যাপন করে, তাহাদের পক্ষে এই চরকা জীথিকার্জ্জনের একমাত্র গৌণ উপায়। চরকাকে দরিদ্রের পক্ষে তুর্ভিক্ষের কবল হইতে আত্মরক্ষার উপায় বলা হইয়াছে। এ উক্তি সঙ্গত। খুলনা তুর্ভিক্ষ এবং উত্তরবন্ধ বক্তা সম্পর্কে সেবাকাধ্যে কাজ করিবার সময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি এক শতাব্দী পূর্বের চরকা পরিত্যক্ত না হইড, তবে উহা অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণের পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ হইতে পারিত। এই বিষয়টি স্থম্পষ্ট করিবার জন্ম আমি কয়েকজন দুরদশী, উদারচেতা, প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীধীর অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। ইহারা মহাত্মা গান্ধীর অভ্যাদয়ের পূর্ব্বেই চরকার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিঘাছিলেন। কোলব্রুকের নামই সসন্মানে সর্বাত্যে উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মের প্রায় ৭৫ বংসর পূর্ব্বে এই খ্যাতনামা শাসক এবং ততোধিক খ্যাতনামা প্রাচ্য-বিভাবিশারদ চরকার গুণগান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিভার উন্নতির জন্ম হেনরী টমাস কোলক্রক একা যাহা করিয়াছেন, তাহা আর কোন ইংরাজ করিতে পারেন নাই। ।তনিই প্রথমে বেদান্তের মহান্ সৌন্দর্য্য পাশ্চাত্য জগতের সন্মূথে উপন্থিত করেন; তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য মনীবিগণের নিকট হিন্দুর বড়দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। তিনিই প্রথমে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করেন যে পাটাগণিত ও বীক্রপণিতে

হিন্দুরাই সর্বাশ্রে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। কোলক্রক ১৮ বংসর বয়সে ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামায় একজন কেরাণী হইয়া ভারতে আসেন। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে সংস্কৃত ভাষায় তিনি যেরূপ পাণ্ডিতা লাভ করেন, তাহার তুলনা বিরল।

লর্ড কর্ণগুয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের অল্প কাল পবে কোলক্রক সিভিল কর্মচারী হিসাবে বাংলার সর্বা ভ্রমণ করেন এবং বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তৎক্বত Ilusbandry of Bengal নামক পুস্তক খানি বহু মূল্যবান্ তথ্যে পূর্ণ।

চরকাকে দরিদ্রের সহায় রূপে বর্ণনা কবিয়া তিনি বলেন,—"ব্রিটিশ-ভাবত যে সভ্য গভর্ণমেন্ট কর্ত্ক শাসিত হইতেছে, তাঁহাদের পক্ষে এদেশের অতি দবিজ্ঞদের জন্ম জীবিকার ব্যবস্থা করা তুচ্ছ বিষয় নছে। বর্জমানে এই প্রদেশে সাধারণের পক্ষ হইতে দরিস্ত্র ও অসহায়দের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নাই। যে সব বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকেরা রুগ্ন বিলিয়া অথবা সামাজিক মর্য্যাদার জন্ম কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায় চরকায় স্ত্তাকাটা। পুরুষেরা যথন শারীরিক অক্ষমতা বা অন্য কোন কারণে শ্রমের কাজ না করিতে পারে, তথনও স্ত্রীলোকেরা কেবল মাত্র এই উপায়েই পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে। ইহা সকলের পক্ষেই সহায় স্বরূপ, এবং জীবিকার জন্ম একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও, দরিদ্রের ত্র্দশা অনেকটা লাঘ্য করিতে পারে। যে সমস্ত পরিবার এক কালে ধনী ছিল, দারিদ্র্যের দিনে তাহাদের ত্র্দশাই সব চেয়ে বেশী মর্শ্যান্তিক হয়। গর্ণমেন্টের নিকট আইনতঃ তাহাদের দাবী থাকুক আর নাই থাকুক, মহুষ্যন্থের দিক হইতে তাহারা নিশ্চয়ই গ্রব্শমেন্টের সহায়ভূতি দাবী করিতে পারে।

"এই সমন্ত বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, দরিদ্রের পক্ষে সহায় স্বরূপ এমন একটি শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। ইহা দারা ব্যবসায়ের দিক হইতেও ইংলণ্ডের যে লাভ হইবে, তাহা প্রমাণ করা যায়। বাংলা দেশ হইতে তুলার স্থতা, কাঁচা তুলা অপেকা সন্তায় ইংলণ্ডে আমদানী করা যাইতে পারে। আয়ার্লণ্ড হইতে বহুল পরিমাণে 'লিনেন' এবং পশ্যের স্থতা বিনাশুকে ইংলণ্ডে আমদানী হয়। ইহা যদি ইংলণ্ডের পক্ষে

ক্ষতিকর না হয়, তবে বাংলা হইতে আমদানী স্তার উপরে কেন অতিরিক্ত শুৰু বদান হয়? ইহা ব্যতীত এই স্তা আমদানীর বিহুদ্ধে আরও নানা রূপ বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ নিস্প্রয়োজন। ১৮০৮—১৮১৫ খৃ: পর্যান্ত উত্তর ভারতের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিয়া বুকানন হামিলটন একথানি বহি লিখেন। উহা হইতে কতকগুলি তথা আমি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"কৃষির পরেই স্তাকাটা ও বন্ধ ব্যান ভারতের প্রধান জাতীয় ব্যবসা।
সমস্ত কাটুনীই স্ত্রীলোক এবং জেলায় (পাটনা সহর ও বিহার জেলা)
ডাঃ বুকাননের গণনা মতে তাহাদের সংখ্যা ৩,৩০,৪২৬। ইহাদের মধ্যে
অধিকাংশই কেবল বিকালে কয়েক ঘণ্টা মাত্র স্থতা কাটে এবং প্রত্যেকে
গড়ে বার্ষিক ৭৯৮ পাই ম্লোর স্থতা কাটে। স্থতরাং এই সমস্ত
কাটুনীদের কাটা স্থতাব মোট মূল্য আহ্মানিক (বার্ষিক) ২৩,৬৭, ২৭৭ টাকা।
এই ভাবে হিসাব করিলে দেখা যায়, ইহাদের স্থতার জক্ব প্রয়োজনীয়
কাঁচা তুলার মূল্য ১২,৮৬,২৭২ টাকা এবং কাটুনীদের মোট লাভ থাকে
১০,৮১,০০৫ টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক কাটুনীর বার্ষিক লাভ গড়ে ৩০ আনা।
কয়েক বৎসর হইতে স্ক্র স্থতার চাহিদা কমিয়া যাইতেছে।. স্থতরাং
স্বীলোক কাটুনীদের বড়ই ক্ষতি হইতেছে।

"স্তাকটি। ও বন্ধ বয়ন সাহাবাদ জেলায় প্রধান জাতীয় ব্যবসা।
এই জেলায় প্রায় ১,৫৯,৫০০ জন স্ত্রীলোক স্ত্রাকাটার কাজে নিযুক্ত
আছে এবং তাহাদের উৎপন্ন স্তার মোট মূল্য বার্ধিক ১২,৫০,০০০
টাকা।" (১)

<sup>(</sup>১) "সব স্থতাই স্ত্রীলোকেরা কাটে এবং উহা তাছাদের অবসর সমরের কাজ"।—

<sup>&</sup>quot;ভারতীয় মদলিন ইংলপ্তে ১৬৬৬ সালে প্রথম আমদানী হয়। মনে রাখিতে ছইবে যে, ১৮০৮ সালের ১২। লক্ষ টাকা বর্ত্তমান কালের ৫০ লক্ষ টাকার সমান।

<sup>&</sup>quot;সাম্রাজ্ঞী মুরজাহান এদেশের শিল্পিগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকভার ঢাকাই মসলিন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী ক্লালেও ঢাকাই মসলিনের থ্যাতি অকুর ছিল। এমন কি বর্ত্তমান কালে, বয়নশিল্প ইংলণ্ডে প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেও, ঢাকাই মসলিন এখনও অপ্রতিদ্বন্থী। স্বচ্ছতা, সোন্দর্ব্য এবং পুন্দ বুনানী প্রভৃতি গুণ্ডে উৎকর্বে ইহা জগতের যে কোন দেশের বয়নশিল্পজাত অপেকা শ্রেষ্ঠ।

স্তাকাটা ও বন্ধবয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পূর্ণিয়া জেলার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—কাপীদ বন্ধ বয়নকারীর সংখ্যা বিন্তর এবং তাহারা প্রামের লোকদের ব্যবহারের জন্ম মোটা কাপড় বুনে। স্বন্ধ বন্ধ বুনিবার জন্ম সাড়ে তিন হাজার তাঁত আছে। তাহাতে ৫,০৬,০০০ টাকা ম্ল্যের বন্ধ উৎপন্ন হয় এবং মোট ১,৪৯,০০০ টাকা লাভ হয় অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতে বার্ষিক গড়ে ৮৬ শিলিং লাভ হয়। মোটা কাপড় বুনিবার জন্ম ১০ হাজার তাঁত নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের উৎপন্ন কাপড়ের মোট ম্ল্য ১০,৮৯,৫০০ এবং মোট ৩,২৪,০০০ টাকা লাভ হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতে বার্ষিক গড়ে ৬৫ শিলিং লাভ হয়।"

রমেশ দত্ত কৃত 'ভাবতের আর্থিক ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন—

<sup>&</sup>quot;পূর্বকালে ঢাকা জেলায় সর্বশ্রেণীর লোকই সূতা কাটার কাজ করিছ। ১৮২৪ সাল হইতে এই শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয় এবং তাহার পর হইতে ইহা ক্রতগতিতে লোপ পাইতেছে।

<sup>&</sup>quot;ঢাকা জেলার প্রায় প্রত্যেক পরিবারই পূর্ক্কালে স্থতা কাটিয়া উপা**র্জ্জন করিত।** কিন্তু:সন্তায় বিলাতী স্থতা আমদানী ২ওয়াতে এই প্রাচীন শিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

<sup>&</sup>quot;এইরূপে যে স্তাকাটা ও বস্ত্রবয়ন শিক্ষ এদেশে অগণিত লোকের অয়সংস্থান করিয়াছে, তাহা ৬০ বংসরের মধ্যেই বিদেশীদের হাতে চলিয়া গিরাছে।" Taylor: Topography of Dacca.

মোরল্যাপ্ত তাঁচার India at the Death of Akbar নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

<sup>&</sup>quot;বাংলাদেশ নেংটি পরিয়া থাকিত, এ সিদ্ধান্তও যদি আমরা করি, তাহা ইইলেও শ্বীকাব করিতে হইবে, বস্তুবয়ন শিল্প ভারতে থুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ১৬০০ খন্তাকে ভারতের মোট উৎপন্ন বস্তুজাত শিল্প জগতের একটা প্রধান ব্যাপার ছিল। স্বদেশের সমস্ত অভাব তো পূরণ করিতই, তাহা ছাড়া বিদেশেও ভারতের বস্তু রন্থানী হইত।

ব্যাল্ফ্ ফিচ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে (১৫৮৩ খৃ:) লিখিরাছেন :—

<sup>&</sup>quot;বাকোলা হইতে আমি ছিবিপুরে ( জ্রীপুরে ) গেলাম। তথানে প্রচুর কার্পাস বস্তু উৎপন্ন হয়।

<sup>&</sup>quot;সিনাবগাঁও (সোণাবগাঁও) ছিরিপুর হইতে ছয় লীগ পূরে একটি সহর। সেখানে ভারতের মধ্যে সর্কোৎকৃষ্ট স্কান্ত উৎপন্ন হয়।

<sup>&</sup>quot;এখান হইতে প্রচুব পরিমাণে বন্ধ ও চাউল বস্থানী হইরা ভারতের সর্বজ, সিংহল, পেও, স্থমাজা, মালাকা এবং অক্টান্ত নানা স্থানে বার।"

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যস্ত ভারতের লোকেরা নানা শিক্ষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। বস্ত্র বয়ন তথনও তাহাদেব প্রধান বৃত্তি ছিল। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক স্থতা কাটিয়া জীবিকার্জন করিত।"

এইচ, এইচ, উইলসন মিল-কৃত ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের পরিশিষ্ট লিখেন। ভারতের বয়ন শিল্প কিভাবে ধ্বংস হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ক্ষোভের সক্ষে তিনি নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন:--"পরাধীন ভারতবর্ষের উপর প্রভু ব্রিটেন যে অক্যায় করিয়াছে, ইহা তাহার একটি শোচনীয় দৃষ্টাস্ত। কমিশনের দাক্ষ্যে (১৮১৩ খৃঃ ) বলা হইয়াছে যে, ভারতের কার্পাদ ও রেশমের বস্তাদি ইংলণ্ডের ঐ শ্রেণীর বন্ধজাত অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্রয় হইত। স্থতরাং ভারতীয় আমদানী বস্তের উপব শতকরা ৭০।৮০ ভাগ শুরু বসাইয়া অথবা ঐ গুলির আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের বন্ত্রজাতকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। যদি এরপ করা না হইত, যদি এই সমন্ত অতিরিক্ত ভব ও নিয়েখ বিধি क्षांत्रि ना इटेंछ, তবে পেইमनि ও ম্যানচেষ্টারের কল কার্থানা গুলি গোড়াতেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং বাপীয় শক্তির দারাও তাহাদিগকে চালানো যাইত না। ভারতীয় শিরের ধ্বংসন্তুপের উপর এগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারত যদি স্বাধীন হইত, তবে সে প্রতিশোধ লইত, ব্রিটিশ পণ্যের উপর :অতিরিক্ত শুরু বসাইত এবং এইরূপে নিজের শিল্পকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিত। এই আত্মরক্ষার উপায় তাহাকে অবলম্বন করিতে দেওয়া হয় নাই,—তাহাকে বিদেশীর দয়ার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ পণা জোর করিয়া বিনা ভঙ্কে তাহার উপর চাপানো হইল এবং বিদেশী শিল্প ব্যবসায়ী অবৈধ রাজনৈতিক অল্রের সাহায্যে তাহার প্রতিৰন্ধীকে পেষণ করিল,—যে প্রতিৰন্ধীর সঙ্গে বৈধ প্রতিযোগিতায় তাহার জ্বলাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

ভারতের আর একটি শিল্পও ইংরাজ এই ভাবে ধ্বংস করিয়াছেন।
ভারতের তাঁতে বোনা চট ও থলে ভারতের বাহিরে নানাদেশে চালান
যাইত। ১৮৮৫ খুষ্টান্দ পর্যান্ত এই দেশীয় শিল্পটির খুব প্রসার হয়। ইংলগু
কিল্পে এই শিল্প ধ্বংস করে, আর একটি অধ্যায়ে তাহা বিবৃদ্ধ করিব।

বাংলা দেশে হাতে বোনা মোটা কাপড়ের শিল্প আমদানী বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় বহু দিন পূর্বেই লুগু হইয়াছে:। অক্তান্ত প্রদেশও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। কেন লোকে দিনের পর দিন কট্ট করিয়া স্তা বুনিবে ও কাপড় তৈরী করিবে,—ল্যাক্ষাশায়ার ও জাপান ত তাহাদের কলে তৈরী পৃক্ষ বন্ধজাত লইয়া, ঘরের দরজায় সর্বনাই হাজির আছে! বাংলার ঋণগ্রস্ত অনশনক্রিট্ট ক্রমকর্মণ, তোমরা তোমাদের দেশের ভদ্রলোকদের অনুসরণ কবিয়া নিজেদেব তুংখকট বিশ্বত হও! তকা চাড়িয়া সিগারেটর ধ্ম পান কর, পায়ে না হাঁটিয়া মোটর বাসে চড়, চাং খাইয়া ক্ষ্মা নট্ট কর—তাহা হইলেই আহারেব বায় আর বেশী লাগিবে না। এবং এই সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদেশী বণিকদেব পকেট ভট্টি কবিয়া দাও। যখন মামলামোকদ্বমা করিতে সহরে যাইবে, তখন সিনেমা দেখিতে ও টর্চলাইট কিনিতে ভুলিও না। পাঠকর্মণ ক্ষমা করিবেন, বড্ছথেই আমি এই সব কথা লিখিতেছি।

অর্থনীতি-বিদেরা আমাদের বলেন যে, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ম যথন मुखाय विरम्भ इटेर आममानी कता यात्र, ज्थन म्हेखनि अरमर्ग छे०भामन করা-পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই কারণে তাঁহারা আমাদের লুপ্ত স্বদেশী পুনক্ষার প্রচেষ্টার প্রতি বিদ্রপবাণ বর্ষণ করেন। যুগে চরকা প্রচলন করিবার চেষ্টা, আদিম যুগের কোন লুপ্ত প্রণালীকে পুনক্ষ্মীবিত করিবার চেষ্টার মতই হাস্তকর। কিন্তু ইহার ভিতর একটা যে মিথাা যুক্তি আছে, তাহা আশ্চর্যারূপে তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বাংলার অধিকাংশ স্থানে একমাত্র প্রধান ফসল আমন ধান্ত এবং রোপণ ও বোনা, কাটা সমস্ত শেষ করিতে তিন মাস'মাত্র সময় লাগে। বৎসরের বাকী নয় মাস ক্লষকেরা আলত্যে কাটায়। বাংলায় কোন কোন অঞ্লে ধান ও পাট ছাড়া সরিষা, মটর প্রভৃতি রবিশস্থও হয়। কিন্তু সেখানেও কৃষকদের বৎসরের মধ্যে ৫।৬ মাস কোন কান্ধ থাকে না। পৃথিবীর কঠোর জীবন সংগ্রামে যে জাতি বংসরের অধিকাংশ সময় স্বেচ্ছায় আলস্তে কাল হরণ করে, তাহারা বেশী দিন ধরা পৃষ্ঠে টিকিডে পারে না। ইহার পরিণাম অনশন, অর্দ্ধাশন এবং বিপুল ঋণভার---এখনই বাংলাদেশে দেখা ঘাইতেছে। পদ্মা, यमूना, धरलमत्री, अञ्चलुख বিধৌত পূর্ববন্ধে বর্বার পর পলিমাটী পড়িয়া অমি উর্বরা হয় এবং প্রচুর ধান, পাট, কলাই, মটর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেখানেও, ক্লুবকেরা মোটের উপর বচ্ছল অবস্থাপর হইলেও, মহাজনদের ঝণজালে আবন।

(২) বস্তুতঃ, এই সকল অঞ্লে লোক সংখ্যা থুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে, প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যার পরিমাণ ৬০০ হইতে ১০০। জমি বহু ভাগে

(২) কুবকেরা যে বিনা কাজে আগন্তে কালহরণ করে, তৎসম্বন্ধে করেকজন লেখক মন্তব্য প্রকাশ করিবছেন,—যথা: পানাগুকর.—Wealth & Welfare of the Bengal Delta, p. 150। জ্যাক বলেন,— "কুবকদের কাজের সময়ের হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ভাহারা পাট চাবের জক্ত ভিন মাস কাজ করে এবং ৯ মাস বসিয়া থাকে। যদি ধান ও পাট উত্তর শস্তই ভাহারা উৎপাদন করে, তবে জুলাই ও আগন্ত মাসে আর অভিবিক্ত দেডমাস মাত্র কাজ ভাহাদেব করিতে হয়।"

"ষতদিন পর্যান্ত তাহাদের হাতে খাদ্ধ ও অর্থ থাকে, ততদিন তাহার। পরকুৎসা, দলাদলি, মামলা মোকদ্দমা এই সব করিবা কাল কাটায়। " — Burrows.

ইয়োরোপের কৃষিপ্রধান দেশসমূহে কৃষকের। অবসর সমযে (যে সময়ে চাবের কাজ না থাকে) কি করে, তাহার বর্ণনা আমাদের দেশের লোকের পক্ষে বেশ শিক্ষাপ্রদ হইবে। বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রীলোকেরা পর্দ্ধানশীন তাহারা বাহিরে যাইয়া কাজ করিতে পারে না। কিন্তু ইয়োরোপের স্ত্রীলোকেরা সমস্ত প্রকার গৃহকার্য্য করিয়াও অক্সানা কাজে বেশী তৃপয়ো উপার্জ্জন করে, যথা:—"পরিবাবের সকলেই অভি প্রভূবে উঠে এবং গরম কফি ও কটী থাইয়া কাকে লাগিয়া যায়। কৃষক, তাহার প্রোপ্তবয়ন্ধ ছেলেরা এবং পুক্র শ্রমিক প্রভৃতি ক্ষেত্তের কাজে যায়। এই সব ক্ষেত্রে গম, রাই, ওট, যব প্রভৃতি শশু হয়। আলু, মটর, বিটম্ল, শাক্ষক্জী প্রভৃতি সর্বব্রই হয়। 'হল' (hop) শশু কেবল স্বজ্জা কুষকের। উৎপন্ন করে।

"স্বামী যথন ক্ষেত্রে কাজ করে, সেই সমরে স্ত্রী গৃহে তাহার ঝুড়িতে মাল ভর্ত্তি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। এই ঝুড়ি প্রায় এক গজ লম্বা এবং পিঠে ঝুলানো থাকে। ঝুড়িতে শাকসজী, ফল, গৃহে প্রস্তুত কটা প্রভৃতি থাকে। সহরের লোকর। এগুলি খ্ব আগ্রহেব সঙ্গে কেনে। পিঠেব ঝুড়ি যথন ভর্ত্তি হয়, তথন একটা ছোট ঝুড়ি ভর্ত্তি করিয়া মাথার উপবে তাহারা নেয়। এই ঝুড়িতে সময় সময় ডিম থাকে, কিন্তু প্রায়ই বাজারে বিক্রীর জন্ম মুরুষী লওয়া হয়।

"শীতের মাঝামাঝিই কৃষকদের পক্ষে স্থের সময়। এই সময়ে তাহারা ক্ষেতের কাজ করিতে পাবে না, ঘরে বসিয়াই বাসনপত্র মেরামত কবে, কিছু ছুতারের কাজ করে, কান্তে, কোনাল, ছবি, করাত প্রভৃতি ধাব দেয়। স্ত্রীলোকেরা স্থতাকাটা, কাপড় বোনা ও কাত্রস্থতীর ( এমত্রয়ভাবীর ) কাজ করে।

"কেবল পুরুষেরা নতে, স্ত্রীলোকেরাও আন্চর্য্যকমের ভারবহন ক্ষমতাব পরিচয প্রদান করে। মাথার প্রকাণ্ড বোঝা লইয়া সোজাভাবে তাহারা পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। বোঝা ভারী চইলে সময়ে সময়ে পিঠেও বহন করে। কোন কোনু সময়ে আবার এই বোঝার উপরে ছোট শিশুকেও দেখা যায়। যাধাবর রমণীদের মত তাহারা শিশুকে সঙ্গে লইয়া চলে, চলিতে চলিতে তাহাকে স্কন্তু পান করায়।

"ফ্রিউনির অধিবাসীদের মধ্যে ধাষাবর প্রবৃত্তি বেশ লক্ষ্য করা বার। এথানকার দ্রীলোকেরা ৩।৪ বা ৫।৬ জনে দলবন্ধ হইরা সমস্ত ইটালী ঘূরিয়া জিনিব বিক্রুর করে। সঙ্গে ঝুড়ির ভিতরে অথবা পিঠের সঙ্গে থলিয়ায় বাঁধা অবস্থায় ভাষাদের শিশু থাকে। পেয়ালা, স্তা, সেলাইরের বাক্স, গৃহস্থের প্রয়োজনীর নানারপ কাঠের বাসনপত্র এই বিভক্ত হওয়াতে ময়মনসিংহ অঞ্চল হইতে বছ বছ লোক আসামে আইতেছে। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি বাংলার পূর্বাঞ্চলের ক্ষকেরা অধিকাংশই মৃদলমান, তাহারা পরিশ্রমী ও কট্টসহিষ্ণু। তাহাদের মধ্যে অনেকে জাহাজে লস্করের কাজ গ্রহণ করে। এই কাবণেও লোক সংখ্যার চাপ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়।

জমি উর্ববা হইলেই যে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা ভাল হইবে, এমন কোন কথা নাই। বরং অনেক সময় তাহার বিপরীত দেখা যায়। এ বিষয়ে রংপুরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অঞ্চলের জমি খুব উর্ববা, এবং ধান, পাট, তামাক, প্রভৃতি কয়েক প্রকারের শস্ত এবং নানা শাকসক্তী এখানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জেলার অধিবাসীবা অত্যন্ত অশিক্ষিত ও অক্সন্নত। অনেক সময়েই তাহারা জীবনধারণের উপযোগী সামান্ত কিছু শস্ত উৎপন্ন করিয়াই সম্ভন্ত হয়। তাহাবা অত্যন্ত অলম এবং বংসবেব মধ্যে কয়েক মান বসিয়া থাকে। অবশ্য স্বীকাব কবিতে হইবে, রংপুরে হিন্দু বাজবংশীদের পাশাপাশি মুসলমানেবাও বাস করে। কিন্তু তাহাবা একই জাতির লোক হইলেও হিন্দুদের চেয়ে বেশী কর্ম্বঠ।

পাঞ্চাব ও মীরাট জেলার ক্লমকেবা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্লতির। তাহারা এখনও চরকা কাটে এবং তাহাদের বোনা মোটা স্থতায় তাহাদেব নিজেদের বাবহারের জন্ম মোটা কাপড় তৈরী হয়। ১৯২৯ সালে আমি মীরাটে যাই। খাটাউলি সহবের ২০ মাইল উত্তবে একটি গ্রামে গিয়া আমি বিশ্বয় ও আনন্দের সঙ্গে দেখিলাম, প্রায় প্রত্যেক গৃহে চরকা চলিতেছে। গৃহকর্ত্রী, কন্মা এবং পুত্রবধূ একত্র বসিয়া রোদ পোহাইতে পোহাইতে চবকা কাটিতেছে, এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এখানেও তথাকথিত 'সভ্যতা' ধীরে ধীবে প্রবেশ করিতেছে। ধৃতি, পাগড়ী পরা গ্রামবাসীরা

সব তাহাবা বিক্রয় করে। এগুলি পুক্ষেরা শীতকালে ঘরে বিসয় তৈরী করে। আরও আলচর্য্যের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ ভ্রমণকালে কোন কোন সময়ে তাহাবা মাসের পর মাদ ভ্রমণ করে এবং ইটালীদীমাস্তও অভিক্রম করে—কোন পুরুষ তাহাদের সঙ্গে থাকে না। এই সব কণ্টসভিষ্ণু কর্ম্মঠ স্ত্রীলোকের। স্বাধীনভাবেই নিজেদের ছোটখাট ব্যবসা চালায়"—Life of Benito Mussolini. by Margheritta G. Sarfatti.

মাল্রাক ও বোদ্বাই প্রদেশের সর্বাত্ত এবং যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পাঞ্চাবেও, কোন কোন শ্রেণীর কুষক রমণীরা ক্ষেতের কাজে পুক্ষদের সাহায্য করে।

সুন্ম বিদেশী দ্রব্য কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানীয় গান্ধী আশ্রমের কর্মীরা মেয়েদের হাতের তৈরী স্থতা প্রভৃতি কিনিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আপ্রমের অর্থ সামর্থ্য বিশেষ নাই। যদি এই चरमनी निद्धारक উৎসাহ मितात जन উপযুক্ত সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান থাকিত, তবে খুবই কাজ হইতে পারিত। কিন্তু বাংলার ন্যায় ঐ প্রদেশেও সরকারী শিল্প বিভাগের নিকট চরকা 'নিষিদ্ধ বস্তু' কেননা এই শিল্প পুনকজীবিত হইলে ল্যান্ধাশায়ারেব বন্ধ শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। মি: রামজে মাাকডোনাল্ড তাঁহার গ্রন্থে নিছক সতা কথাই লিখিয়াছেন—"গবর্ণমেণ্ট যখন গর্ব করেন যে, ভারতে পুরাতন দেশীয শিল্পের পরিবর্ত্তে তাঁহাব। সন্ত। কার্পাদ বস্তুজাত যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সে কথা ভূনিয়া মন বিবাদভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু ইহার ফলে ভারতের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, সে বিষয়ে তাঁহারা অহ।" মীরাটে वह अभिनात এवर धनी वानिया আছে। किन्छ वर्खमान यूरभत हिन्छीधात्र। তাহাদের মন স্পর্শ করে নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকে, ত্রিটিশ কমিশনার বা কালেক্টরের যে কোন বাতিকে উৎসাহ দিবার জন্ম প্রচর অর্থ দিতে পারে, নিজেদের ছেলে মেয়ের বিবাহে মিছিল ও :তামাসার জন্ম ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারে; কিন্তু যাহাতে স্থায়ী উপকার হয়, এমন কোন কাজে তাহারা এক পয়সাও দিবে না। এই সমন্ত ব্যবহারের মূলে যে মনোভাব কার্য্য করিতেছে, তাহার কথাও কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশে দেখা যায়, যে সমন্ত ক্লয়কের অবস্থা ভাল তাহারা ভামের কাজ করিতে ঘূণা করে এবং ভদ্রলোকদের অমুকরণ করে। বাংলার কোন কোন অঞ্চল ক্রবকেরা আমন ধান বুনিবার সময় এক মাস দেড় মাস খুবই পরিশ্রম করে, তাহার পরে কয়েক মাস বসিয়া থাকে। এমন কি, ধান কাটার সময়ে তাহারা পশ্চিম দেশীয় মজুরদের সাহাযা নেয়।

অবস্থা কিরপ শোচনীয় ও কৃৎসিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিলে কট হয়। কৃষকেরা গৃহজাত মোটা কাপড় ছাড়িয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের স্ক্রেবস্তু কিনিতেছে। যরের তামাক ছাড়িয়া বিদেশী সিগারেট থাইতেছে। মামলা মোকদমা করিতে হইলে ৪।৫ মাইল ইাটিয়া নিকটবর্ত্তী সহরে আর তাহারা যাইতে চাহে না, তুই আনা পয়সা ধরচ করিয়া মোটর বাসে চড়ে। ইহার অর্থ এই বে তাহারা জমির অতিরিক্ত উৎপন্ধ ক্ষমল প্রভৃতি

বেচিয়া যে পয়সা পায়, তাহা আধুনিক সভ্যতার বিলাসোপকরণ প্রভৃতির জন্ম ব্যয় করে। একথা সত্য যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে অথবা প্রতি তিনজনেব মধ্যে একজন ক্বয়ক নিজের মোটর গাড়ীতে চড়ে, কিন্তু ঐ সমস্ত ক্বয়কের নিকট প্রতি মিনিটের মূল্য আছে। তাহার। মোটেব উপর স্থাশিক্ষিত,—ক্বয়িকার্য্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করে এবং এইরূপে জমির উৎপন্ন ফদলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু বাংলার ক্বয়েকরা অণিক্ষিত ও অজ্ঞ। একদিকে ক্বয়িকার্য্যে সেকেকে মান্ধাতার আমলের প্রণালী (৩) অবলম্বন করিয়া, অন্তদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাস ভোগ করিতে গিয়া, তাহাবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (৪) সাগর সক্ষমের

"ইবোবোপীরেরা উত্তর আমেরিকার এই আদিম অসভ্য জাতিদের মধ্যে আগ্নেরান্ত, মন্ত এবং লৌহ আমদানী করিল। তাহাদের পশুচর্ম্মের পোষাকের পরিবর্দ্ধে কলের বস্তুজাত বোগাইল। এইরপে তাহাদের ক্লচির পরিবর্দ্ধন হইল, কিন্তু তদমুরূপ শিল্পজান তাহাদের ছিল না, কাল্পেই খেতাঙ্গদের প্রেক্ত পণ্যই তাহারা ক্রর করিতে লাগিল। কিন্তু এই সব পণ্যের পরিবর্দ্ধে বক্তজাত 'ফার' (পশুলোম) ছাড়া আর তাহাদের কিছু দিবার ছিল না। স্কুরাং কেবল নিজেদের জীবনধারণের জক্ত নর, ইবোবোপীর পণ্য ক্রম করিবার নিমিন্তও তাহাদিগকে বনজঙ্গল চুড়িরা পশুহননে প্রবৃত্ত হইল। এইরপে রেড-ইণ্ডিরানদের জ্বভাব বাড়িতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের খাতাবিক বক্তসম্পদ ক্রম হইতে লাগিল।

"আমেরিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী ইণ্ডিরানদের পরিবারের খান্ত সংগ্রহ করিবার কন্ত অত্যথিক পরিপ্রম করিতে হর। দিনের পর দিন শিকার অবেবণ করিরা তাহাদের বার্ষ হইতে হর, এবং ইভিমধ্যে ভাহাদের পরিবারবর্গ গাছের বাকল, শিকড় প্রাকৃতি খাইরা জীবলধারণ করে অথবা অনাহারে মরে। ভাহাদের চারিদিকে অভাব, দৈক

<sup>(</sup>৩) ডা: ভোয়েলকার বলেন,—"তাহারা যে উপযুক্ত পরিমাণে ফদল উৎপাদন করিতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ—জলসরবরাহ এবং সারের জ্বভাব।" এ বিব্যে ডা: ভোয়েলকারের সঙ্গে আমি একমত হইলেও, আমার পূর্ব্বোল্লিখিত কথাগুলির কোন ব্যত্যয় হয় না। সম্প্রতি সারণ, মীবাট প্রভৃতি স্থানে আমি অমণ করিয়া আসিয়াছি। সেধানে উৎপল্ল ইক্ষুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার চোখে জল আদিল। যে ভাবে ইক্ষু হইতে রস নিউড়ানো ও তাহা জ্বাল দিরা গুড় করা হয়, তাহাও অতি আদিম অম্লন্ত প্রণালীর। জাভার ইক্ষুচারীবা যে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এবং উল্লন্ত প্রণালীতে গুড় প্রস্তুত করিয়া এদেশের ইক্ষুচারীদিগকে পরাস্ত করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

<sup>(</sup>৪) "আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানের। যথন বক্সপ্রদেশের একমাত্র অধিবাসী ছিল, তথন তাহাদের অভাব অভি সামাক্ত ছিল। তাহারা নিজের। অল্প তৈরী করিত, স্রোতিশ্বনীর জল ব্যতীত অক্ত পানীর খাইত না এবং পশুচর্ম্ম দিয়া দেহ আচ্ছাদন করিত এবং ঐ পশুর মাংস খাইত।

নিকটবর্ত্তী বন্ধীপ অঞ্চল ব্যতীত ভারতের অন্ত সর্ব্বত্ত জমির উর্ব্বর্তা ব্লাস পাইতেছে, তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখা ঘাইতেছে। ঘাট বৎসর পূর্বের আমার বাসগ্রাম ও তন্মিকটবর্ত্তী অঞ্চলে রবিশক্ত এখনকার চেয়ে দিগুণ হইত। জমি কিছুকাল পতিত রাখিতে দেওয়া তো হয়ই নাই, কোনরূপ সার দেওয়ার ব্যবস্থাও নাই। বৎসরের পর বৎসর একই জ্বমিতে একই প্রকার শস্ত উৎপাদন করা হয়। ফলে জমির উর্বরো শক্তি নষ্ট হয়, क्मालं পরিমাণ কম হয় এবং ফ্সালের উৎকর্ষও হ্রাস পায়। সরকারী কর্মচারী প্রভৃতির ভায় যাহারা কেবল বাহির হইতে দেখে, তাহারা বলে যে দেশে আমদানী পণ্যের পরিমাণ বাড়িতেছে, অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ক্বৰুদের অবস্থা পূৰ্ব্বের চেয়ে ভাল হইতেছে। যাহারা অনশনে বা অদ্ধাশনে থাকে, ঋণজালে জড়িত, জমিতে ফদল উৎপাদনের ক্ষমতা যাহাদের হ্রাস পাইতেছে, তাহারা যদি বিদেশী পশোর মোহে মৃক্ষ হয়, তাহা হইলে আর্থিক হিদাবে তাহারা আত্মহত্যাই করে। 'খেডাঁকদের শিক্ষজাত' বিদেশী বল্লের তথা নানারূপ বিদেশী দ্রব্যের প্রতি তাহাদের মোহের ফলে ভারতীয় ক্লযকদের অবস্থা, বিষধর দর্পের ( rattle-snake ) মোহিনী শক্তিতে আরুষ্ট পক্ষীর মত হইয়া দাঁড়ায়—এই মোহ তাহাদিগঁকে ধ্বংসের মুখেই টানিয়া লইয়া যায়।

আধুনিক সভ্যতার জয়য়াত্রার ফলে, লক্ষ লক্ষ কাটুনী, তাতি, ছুতান. কামার, মাঝি মাল্লা, গাড়োয়ান প্রভৃতি যে কিরপে নিরল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অধিক বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। (৫)

ও হর্দশা। প্রতি বংসর শীতকালে তাহাদের অনেকে না খাইরা মরে।" De Tocqueville—Democracy in America. p. 401

উপরে উদ্বত বর্ণনায় রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবনের এক শতাদী পূর্ব্বেকার চিত্র পাওয়া যায়। রেড ইণ্ডিয়ানেরা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙালী কৃষকেরাও এইভাবে ধ্বংসের মূখে চলিয়াছে।

<sup>(</sup>৫) "ভারতে বিশুদ্ধতম লোই এবং উৎকৃষ্ট ইস্পাত ছিল। তাহার নিদুর্শনস্বরূপ এখন বে সব স্বস্থ, আন্ত্রশন্ত প্রভৃতি আছে, তাহা বর্তমান ধাতৃশিল্পীদের পক্ষে ঈর্বার বন্ধ। দেশীর লোইশিল্প বেভাবে ক্ষয়প্রপ্ত হইরাছে, তাহা ভাবিলে মন বিবাদভারাক্রাম্ভ হইরা উঠে। লোহার সম্প্রদার লুপ্ত হইরা গিরাছে, কর্ম্মলারেরাও ক্রমশঃ ক্ষর পাইতেছে। কেবলমাত্র রাজারাই অস্ত্রশন্ত বন্ধাদি তৈরী করাইবার জন্ত কারপানা নির্দ্ধ করিতেন। দরজার কল্পা, শিকল, তালা প্রভৃতি তৈরী করিবার কত কারপানা

১৮৮০ সালে স্থার জন বার্ডউড ভারতীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের লক্ষ্য করিয়। লেখেন যে তাঁহারা যেন কখন ভারত-জাত বন্ধে প্রস্তুত পোষাক ছাড়া অক্স কিছু না পরেন এবং ইহা তাঁহাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও মর্ব্যাদাবোধের অক্সতম নিদর্শন স্বরূপ হওয়া উচিত।

আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকেরা ব্ঝিডে পারিবেন ষে,
শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে কিয়ৎপরিমাণে রুষকেরাও যদি
ইয়োরোপীয়দের জীবনযাত্রা প্রণালী অন্তকরণ করে এবং তাহার ফলে
বিদেশী পণ্যের প্রচুর আমদানী হইতে থাকে, তবে উহাতে দেশের শ্রীর্ড রিব লক্ষণ প্রকাশ পায় না বরং তাহাব বিপরীতই বুঝায়। দেশে যে থাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা সমগ্র লোক সংখ্যাব পক্ষে যথেষ্ট নহে, তৎসত্ত্বেও বিদেশী বিলাস দ্রব্যের আমদানী বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের অর্থনীতিবিদেরা,

ছিল। প্রাচীন শিক্সগুলি লুপ্ত হইর। যাওয়াতেই জনিব উপর এই অভাধিক চাপ পড়িরাছে। চলাচলের যানবাহনাদির কথাই দৃষ্টাস্কস্থরপ ধরা যাক। স্থলপথে ও জলপথে পণ্য বহন করিবার জন্ম কত অসংখ্য লোক নিযুক্ত ছিল। রথ, গাড়ী এবং নৌকা তৈরী করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবন ধারণ করিত। বাম্পচালিত বান এবং মোটর গাড়ী প্রভৃতি এখন স্থল্ব নিভৃত পল্লীতেও প্রবেশ করিয়াছে।"—কে, সি, রায়. কলিকাতা রিভিউ, অক্টোবর, ১৯২৭।

"পাশ্চাত্য সভ্যতা এই জাতির স্বাভাবিক জীবন্যাত্রা ও শ্রমবিভাগ রীতির উপর সহসা জাক্রমণ করাতে যত কিছু আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যায় ঘটিয়াছে, সমাজের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইরাছে এবং ভাহার পুনক্ষার করা কঠিন হইরা পড়িরাছে। চারিদিক হইতে জামরা ইহারই প্রমাণ পাইতেছি। একদিকে কৃষকদের সংখ্যা ক্রমাণ্ড বাড়িতেছে এবং জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়িতেছে, অক্সদিকে আধুনিক ধনতন্ত্র ও কলকার্থানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত শিল্পীরা জাথিক ধ্বংসের মূথে চলিরাছে, এবং ইহার ফলে নানা রোগ ও মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইতেছে। বাংলার সমতল ভূমিতে বন্ধীপ অঞ্চলে প্রাচীন জলনিকাশ ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার উপর রেলওয়ে বাঁধ ও রাজ্য প্রভৃতি অবস্থা আরও সঙ্গীন করিয়া ভূলিয়াছে। আর এই সকলের ফলে যে দেশ একদিন স্থ্য শান্তি ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ ছিল, ভাহাই এখন দারিদ্রা ও ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইরা উঠিয়াছে।"—ভার নীলরতন সরকার; এই বিধ্যাত চিকিৎসক রোগের নিদান যথার্থ ই নির্ণয় করিয়াছেন।

"অনেকেই এখন বেলওয়ের আশ্রয় নেয়। বাঙালী মাঝিমালার মুখে শুনিয়াছি, এই কারণে তাহাদের এক বিষম ক্ষতি হইরাছে। তাহারা বলে, পূর্বে কোন কোন ভন্মলোক পরিবারবর্গ সহ কাশী, প্রয়াগ বা অস্ত কোন তীর্থস্থানে যাইতে হইলে নৌকা ভাড়া করিতেন এবং এইলপ শ্রমণে কয়েক সপ্তাহ, এমন কি কয়েক মাসও লাগিত। কিন্তু এখন তাঁহারা বেলগাড়ীতে উঠেন এবং গস্তব্য স্থানে বাইতে একদিন মাত্র সময় লাগে।" বেভারিজ: বাধরগঞ্জ, ১৮৭৬। বাঁহার। কলেক্ষের পড়ুয়া মাত্র, চরকার প্রতি বিজ্ঞাপনাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহালিগকে যদি জিজ্ঞানা করা যায় যে, ক্লমকেরা বংসরের মধ্যে ছয়মাস হইতে নয় মাসকাল যথন বসিয়া থাকে, তখন তাহারা কি করিবে, তবে তাঁহারা কোনই উত্তর দিতে পারেন না। এই আলক্ষ ও অকর্মণাতার ফলে বাংলা দেশ প্রতি বংসর যে ত্রিশ কোটী টাকা দিতে বাধ্য হয়, তাহা পূর্কে এই দেশেরই কাটুনী ও তাঁতীরা পাইত। বাংলার এই জাতীয় শিল্প ধ্বংস হওয়াতে এই টাকাটা ল্যাকাশায়ার ও জাপানী শিল্প ব্যবসায়ীদের হন্তগত হইতেছে।

তোমার কর্ম করিবার অভ্যাদ যদি নষ্ট হয়, তবে তোমার ভবিশ্বতের আর কোন আশা থাকিবে না। মন্ত্রমুজাতির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। বাংলার রুষক রমণীরা এবং ভত্রঘরের স্থীলোকেরা পূর্বে যে দময়টায় স্তাকাটিতেন ও কারুশিল্পের কাজ করিতেন, এখন দেই সময় তাঁহারা বাজে গল্পজ্জব করিয়া ও দিবানিজা দিয়া কাটান। রেনান বলিয়াছেন, কোন্জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি আলস্থ প্রবেশ করে, তবে ফল অতি বিষময় হয়।

विरम्भी भग्र ও विनामज्ञवा वावशात्रव विक्रांक महकादी व्यारमध्य पृष्ठीछ ।

<sup>&</sup>quot;সাংহাই ( চীন ) জেলা গবর্ণমেণ্ট ১লা আগষ্ঠ তারিখে ছকুম জারী করেন বে, চীনাদিগকে কেবলমাত্র দেশজাত পণ্য ব্যবহার করিতে হইবে এবং বিদেশী বিলাসদ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। ছকুমনামায় আরো লিখিত ছিল বে, চীনা শিল্পব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য হ্রাস করিতে হইবে এবং প্রস্তুতপ্রণালীর উন্নতি করিতে হইবে।"—The China Weekly Review, Aug. 9, 1930.

জাতীয় গঠনকার্যো নিযুক্ত চীনা ছাত্রেরা দেশজাত বস্ত্রাদি পরিতে বাধ্য।

<sup>&</sup>quot;ক্সান্কিংএর শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর হইতে ১৬ই মে তারিথে দেশের সমস্ত সরকারী বিদ্ধালয়ে এই আদেশ জারী করা হয় যে. সমস্ত ছাত্রদিগকে বস্ত্রনিশ্মিত ইউনিফরম বা উর্দ্দি পরিতে হইবে এবং এ সমস্ত বস্ত্র বতদ্ব সম্ভব দেশজাত হওয়া চাই।"—The China Weekly Review, May 24, 1930.

চীনা শ্রমিকেরা নৃতন স্থাইডিশ দেশলাই কারখানার বিক্লম্বে আপত্তি জানাইয়াছে।
"সাংহাইয়ের চৌকাড়ু নামক স্থানে 'স্থাইডিশ ম্যাচ ট্রাষ্ট' কর্ত্ত্ব একটি বড় দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইহার ফলে চীনা শ্রমিকদের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। 'সাংহাই জেনারেল লেবর ইউনিয়ন প্রিপারেটারি কমিটি'—তারঘোগে একটি ঘোষণাপত্রে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর নিকট আবেদন করেন যে চীনদেশে বিদেশীগণ কর্ত্ত্ব দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন বন্ধ করা হোক এবং দেশীর দেশলাই শিক্সকে ক্লা করা হোক।''—The China Weekly Review. June 28, 1930.

"যদি দরিত্রদের বলা যায় যে কোন কাজ না করিয়াই তাহার। স্থা হইতে পারিবে, তবে তাহারা মহা আনন্দিত হইয়া উঠিবে। জিকুককে যদি তুমি বল যে জগৎ তাহারই এবং কোন কিছু না করিয়া দে গির্জ্জায় পুণাবান্ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার প্রার্থনা অধিকতর ফলপ্রস্থ ইইবে, তবে সে শীঘ্রই বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। টাস্কানিতে মার্নিয়ানিউদের আন্দোলনের সময় এইরূপ ব্যাপার দেখা গিয়াছিল। লাজারেটির শিক্ষার ফলে, কৃষকর্গণ কর্মের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল, সাধারণ জীবন-যাত্রার কাজ করিতেও তাহারা অনিছা প্রকাশ করিত। ফ্র্যান্সির সময়ে গ্যালিলি ও আমব্রিয়াতে লোকে কর্মনা করিত যে দারিদ্রা হারা ভাহারা স্বর্গরাজ্য জয় করিতে পারিবে। এইরূপ কল্পনা ও স্বপ্নের ফলে তাহাদের পক্ষে স্কেছায় জীবন যাত্রার কাজ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কর্মেব শৃঞ্জলে আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা লোকের পক্ষে সাধু সাজিবার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। তথন দৈনন্দিন কর্ম্ম তাহার পক্ষে বিরক্তিকরই মনে হইবে।"—রেনান: মার্কাস অরেলিয়াস।

বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলগুলিতে বড জোর ৩৷৪ লক্ষ লোকেব কাজ জুটিতে পারে, হুগলী তীরবর্ত্তী পাটের কলগুলি দম্বন্ধেও দেই কথা বলা যায়। কানপুরের মিলে হয়ত আরও ২ লক্ষ লোক কাজ পাইতে পারে। এইভাবে, ভারতের কল কারখানার কেন্দ্রস্বগুলিতে বড়জোর ২০ লক্ষ লোক জীবিকা অর্জ্জন কবিতে পারে। কিন্তু বাকী ৩১ কোটী ৮ লক্ষ লোক কি করিবে ? এই দেশে ম্যানচেষ্টার, লিভারপুল, গ্লাসগো, প্রভৃতির মত কল কার্থানা পূর্ণ বড় বড় সহর কবে গড়িয়া উঠিবে এবং বাংলার গ্রাম হইতে শতকরা ৭০ জন লোক ঐ সব সহরে ঘাইয়া বাস করিবে,—আমরা কি সেই 'ভভ দিনের' প্রতীক্ষায় বদিয়া থাকিব? কলিকাতা ও হাওড়া বাতীত বাংলাদেশে আর কোন সহর নাই। মহঃস্বলের সহরগুলি, নামে মাত্র সহর। এই সব মফ:ম্বল সহরে থানা আদালত প্রভৃতি থাকার জন্ম পরগাছা জাতীয় এক শ্রেণীর লোক দেখানে দেখা দিয়াছে। আমার আশহা হয় প্রনয়াস্তকাল পর্যান্ত অপেকা করিলেও, বাংলার মফংখলে কলকারথানাপূর্ণ সহর গড়িয়া উঠিবে না। এইরূপ 'হ্রথের দিন' দেশে আনমূন করা বাঞ্নীয় কি না, त्म कथा ना इस ছाড়िया मिनाम, किन्छ आमात चलिनवानिभन, आभनाता कि क्लान मिन এ विवरत रंशांगांछ। अमर्गन कत्रिशांह्न ? छर दंश किन

ৰড় বড় কল কারখানা স্থাপন করিয়া বেকার সম্স্তা সমাধানের লম্বা চওড়া কথা বলিতেছেন ?

বস্তুত:, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং চিরদিন তাহাই থাকিবে। এখানকার প্রধান সমস্তা, কিরূপে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া, জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যায় এবং গ্রামবাসী কৃষকদের মল্ল আয় বৃদ্ধির জন্ম অন্ত কি আমুষ্যানিক কাজের প্রবর্ত্তন করা যায়। আমার দৃঢ় অভিমত, এই হিসাবে স্থতাকাটা ও কাপড় বোনা—কুটার শিল্পরূপে বাংলার সর্ব্বতি প্রচলিত হইতে পারে।

চরকার কার্য্যকরী শক্তি কতদ্র, তাহা সহজ হিসাবের ছারাই ব্ঝা যাইতে পারে। কোলক্রক এই কাবণেই ১২৫ বংসর পূর্ব্বে চরকার গুণগান করিয়াছিলেন। ভারতের লোক সংখ্যা ৩২ কোটী। য়ুদি গ্রামবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কিয়দংশও—দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
কু অংশ—দৈনিক ২ পয়সা করিয়া উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহাদের মোট আয়ের পরিমাণ হইবে দৈনিক ১২ কক্ষ টাকা অথবা বংসবে ৪৫,৬২,৫০,০০০ টাকা। শিল্প ব্যবসায়ীরা এখন "Mass Production" বা এক সঙ্গে প্রচুর পণ্য উৎপাদনের কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতে আমবা একসঙ্গে বিশাল জন-সমষ্টির গণনা করিয়া থাকি। এই বিশাল জন-সমষ্টির গণনা করিয়া থাকি। এই বিশাল জন-সমষ্টির গণনা করিয়া থাকি। এই বিশাল জন-সমষ্টির আয়ু ব্যক্তিগতভাবে যতই অকিঞ্চিংকর হউক না কেন—একসঙ্গে হিসাব কবিলে কোটী কোটী টাকায় দাঁড়ায়। হিতোপদেশে আছে—'তৃনৈগুর্ণস্থনাপর্ট্রের্বধ্যন্তে মন্তদন্তির:'—তৃণরাশি একত্র করিয়া রজ্জু নির্মাণ করিলে তন্ধারা মন্ত হন্তীও বাঁধা যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঐ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বিলয়া মনে করা যাইতে পারে।

গত গাদ বংসরে ধন্দর সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা একত্র করিলে একথানি বৃহৎ পুত্তক হইতে পারে। তৎসত্ত্বেও এবিষয়ে পুন: পুন: বলা প্রয়োজন; কেন না আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক আছে যাহারা কোন কিছু করিবে না, কোন নৃতন স্ঠি করিবে না অথচ সহরে দ আরাম চেয়ারে বসিয়া কেবল সর্বপ্রকার শুভ প্রচেষ্টার প্রতি বিজ্ঞাপবাণ বর্ষণ করিবে। চরকা যে ক্লম্কদের পক্ষে কেবল আশীর্বাদ স্বন্ধণ নহে, পরস্ক ছভিক্ষের সময়ে বীমার কাজ করে, তাহা গত উত্তর বন্ধ বন্ধার সময় দেখা গিয়াছে। ১৯২২—২৩ সালে বন্ধা সাহায্য কার্য্যের সময় উত্তর বন্ধে আত্রাই (রাজসাহী) ও তালোরার (বগুডা) নিকট কতকগুলি কেন্দ্র এই উদ্দেশ্রে কাজ করিবার জন্ম নির্বাচিত হয়। অত্যন্ত দুর্দশার সময় এই সব কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার চরকা বিতরণ করা হয় এবং ৪৷৫ মাস পরে কয়েক মণ স্তো কাটনীদেব নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়। ঐ স্তা দিয়া ঐ সব কেল্লেই থদর তৈরী হয়, ফলে স্থানীয় জোলা ও তাঁতির ত্র্দশার লাঘব হয়। কলিকাতা থাদি প্রতিষ্ঠানের মারফং ঐ সমন্ত খদর আল্ল সময়ের মধ্যেই विकाय इटेग्रा याग्र। टेट्रा वांश्लात यूवकरानत चरानन त्थारमत शतिहस वर्षे ! অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হইতেছিল, কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে, পর বৎসর ও তার পর বংসর, ধান ও পার্টের অবস্থা ভাল হওয়াতেে রুষকেরা চবকা ত্যাগ করিতে লাগিল এবং খদর উৎপাদনের পরিমাণও কমিয়া গেল সেই সময় হইতে থাদি প্রতিষ্ঠান প্রতিবংসর ৪।৫ হাজাব টাকা লোকসান দিয়া কোন প্রকাবে টিকিয়া আছে। যাহা হউক, আমরা এই প্রচেষ্টা ত্যাগ করি নাই, কেন না কয়েকটি স্থানে অনাথা বিধবারা ও তাহাদের কল্যা, পুত্রবধু প্রভৃতি চরকার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া উহা অবলম্বন করিয়া আছে। ফলে যে স্থলে প্রথম অবস্থায় ৮৷১০ নম্বরের স্তা হইত, সে স্থলে এখন ৩০।৪০ নম্বরের স্তা হইতেছে। কাটুনীরা পূর্বেকার মত লাভ করাতে স্তাব মূল্য হ্রাস কবিতে পারা গিয়াছে। যাহারা পুরা সময়ে স্থতা কাটে তাহারা দৈনিক ছুই আনা বোজগার করে, আংশিক সময়ে স্থতা কাটিলে এক আনা উপার্জ্জন করিতে পারে। ১৯৩১ সালে পাটের মূল্য অসম্ভব রকমে হ্রাস হওয়াতে, আমরা বহু কাটুনীর নিকট हरेट **बार्ट्यम्न भारेग्रा**हि। जनवाभी मन्नात भरत, भूनर्वात वज्ञा हस्याट ছর্দশা চরমে উঠে এবং চারিদিকে "চরকা দাও, চরকা দাও" রব উঠে। কলিকাতার বিভিন্ন সেবাসমিতি চাউল প্রভৃতি বিতরণ করিয়া যে সাহায্য করিতেছে, তাহাতে তুর্দশাগ্রন্ত অঞ্লের তু:খ অতি সামাগ্রই লাঘ্ব হইতেছে। তাহার উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হওয়াতে অর্থ সাহায্যও অতি সামান্ত পাওয়া যাইতেছে। যদি চরকা প্রচলিত থাকিত, তবে ৭ বংসর বয়সের উদ্ধে বালক বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক কার্যাক্ষম কাটুনী গড়ে এক আনা করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিত, এবং উহার দারা প্রত্যেক ব্যক্তির চাউন, তেল, লবণ, ডাল প্রভৃতির সংস্থান হইত। কাহারও নিকট অর্থের অফুরম্ভ ভাগ্রার নাই,—ভাগ্রার শৃষ্ট হইয়া

শাসিলে সাহায্য কার্য্যও থামিছ। যায় এবং তুর্গভদের অনৃষ্টের উপর
নির্ভর করিতে হয়। তাহা ছাড়া, প্রথম প্রথম সাহায্য বিতরণের প্রয়োজন
থাকিলেও, উহার একটা অনিউকর দিকও আছে। উহার ফলে সাহায্যদাতা
ও গ্রহীতা উভয়েরই নৈতিক অধংশতন হয়। কিন্তু গ্রহীতা যদি সাহায্যের
পরিবর্ত্তে কোন একটি কাজ করিয়া দিতে পারে, তবে তাহার আত্মসমান
বন্ধায় থাকে। স্তার একটা বাজার মূল্যও আছে, স্তরাং স্তা বিক্রয়ের
পয়সা কাটুনীদের ভরণপোষণের কাজেই লাগে এবং এইরূপে কর্মচক্র
আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

কলিকাতার রাস্তায় ত্ই তিন টন এমন কি চার পাচ টন ভারবাহী মোটর লরী চলে। কয়েক বংসর হইতে কয়েক সহস্র মহন্ত-বাহিত যানেরও আমদানী হইয়াছে। এগুলিতে পাঁচ, দণ, পনর, কুডি মণ পর্যন্ত মাল বহন করা হয়। ছোট যান গুলি একজন কি তুইজন লোকে টানে, বড় গুলির সম্মুখে তুই জন টানে, পিছনে তুই জন ঠেলে। এখানে দেখা যাইতেছে, মাহুয় কেবল গল্প বা মহিষের গাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে না, মোটর চালিত যানের সঙ্গেগু প্রতিযোগিতা করিতেছে। প্রকৃত কথা এই যে, এই সমন্ত কঠোর পরিশ্রমী লোক বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আদে, ঐ তুই প্রদেশে লোকসংখ্যা বেলী হওয়াতে, উহাদের পক্ষে জীবিকার্জন করা কটিন। স্বতরাং মাহুয় শ্রমিক যে যদ্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, ভারত ও চীনে এই নিয়ম খাটে না। এই তুই দেশের অর্জাশন-ক্লিষ্ট লক্ষ্ণ কলাক এমন কম মজ্রীতে কাজ্ব করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত, যে, শিল্প বাণিজ্যে সমৃদ্ধ অন্তা কোন দেশে, তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শ্রীষ্ত ব্রক্তেরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক শতাকী বা ততোধিক পূর্বেকার সংবাদপত্র ঘাঁটিয়া যে সমস্ত মূল্যবান্ তথ্য প্রকাশ করিতেছেন, সেজস্ত তিনি দেশবাসীর ধন্তবাদার্ছ। পুরাতন সমাচার দর্পণ হইতে উদ্বৃত নিম্নলিধিত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে চরকার জন্ত কোল্ডক সাহেবের বিবাপের কারণ কি এবং বিদেশী স্তা ভারতের কি বিবম আর্থিক ক্তিকরিয়াছে।

"চরকা আমার ভাতার পুত চরকা আমার নাতি— ১৮২৮ সালে 'সমাচার দর্পণে' কোন স্তা কাট্নী স্ত্রীলোক নিম্নলিখিত পত্রথানি লিথিয়াছিলেন:—(৬)

( ६३ जानूमाती ४৮२৮। २२ ८भीव ४२०४ )

চরকাকাটনির দরখান্ত।—শ্রীযুত সমাচার পত্রকাব মহাশয়।

আমি ত্বীলোক অনেক তথ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন ২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে তঃথ নিবারণকর্ত্তারদিগের কণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অন্তএব আপনারা আমার এই দরথান্তপত্র তঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার ছু:খের কথা তাবং লিখিত হুইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ প্রা বয়স তথন বিধব। হইয়াছি কেবল তিন কল্যা সম্ভান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি ক্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কাল্যাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলভার ছিল তাহা বিক্রম করিয়া তাঁহার আছে করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তথন বিধাতা আমাকে এমত বৃদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আদনা ও চরকায় স্থতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাত:কালে গৃহকর্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিভাম বেলা তুই প্রহরপর্যান্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক ভোলা স্থতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্থান করিয়া রন্ধন করিয়া বন্ধর শান্তভী আর তিন ক্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা স্ভা কাটিতাম তাহাও প্ৰায় এক ডোলা আন্দান্ধ কাটিয়া উঠিভাষ এই প্রকারে স্তা কাটিয়া তাঁতিরা বাটতে আসিয়া টাকায় ভিন ভোলার দরে চরকার স্তা আর দেড় তোলার দরে সক আসনা স্তা লইয়া বাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাং দিত ইহাতে আমারদিগের

<sup>(</sup>৬) দৰিত্ৰ দ্বীলোক্টি এই ধাৰণা হইছে পত্ৰ লিখিবাছিলেন বে, বিলাভী আমদানী সূতা ভখাকাৰ লোকেব হাতে কটো। তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পাৰেন নাই বে, এ সৰ সূতা বালাশক্তি চালিত কলে জৈয়ী।

আর বম্বের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমেং ঐ কর্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বংসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কল্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকাব তিন কল্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অক্তথা হইল না রাঁড়ের মেয়া বলিয়া কেহ ঘুণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে বস্তবের কাল হইল তাঁহার আছে এগার পণ্ডা টাকা থরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কৰ্জ্জ দিয়াছিল দেড বংসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাং এতপর্যাস্ত হইয়াছিল একণে তিন বংসরাবধি ছুই শাগুড়ী বধুর অল্লাভাব হইয়াছে স্তা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেকা मिकि मरत्र वा ना देशांत कावन कि किছू वृक्षिए भावि ना अपनक लाकरक জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি স্তার আমদানি হইতেছে সেই সকল স্তা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহকার ছিল যে আমার যেমন স্থতা এমন কথনও বিলাতি স্তা হইবেক না পরে বিলাতি স্তা আনাইয়া দেখিলাম আমার স্তাহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া দেব আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও হৃঃখিনী আর আছে পূর্বের জানিতাম বিলাতে তাবং লোক বড় মাহুষ বালালি সব কালালী বুঝিলাম আমাহইতেও দেখানে কালালিনী আছে কেননা তাহারা যে ত্বংথ করিয়া এই স্তা প্রস্তুত কবিয়াছে সে হৃঃথ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত হুংখের সামগ্রী সেথানকাব হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উভ্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমাদিগের সর্বনাশ হইয়াছে দে স্ভাগ যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক ছই মাসও ভালরণে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেথানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখান্ত বিবেচনা করিলে এদেশে স্থতা পাঠান উচিত কি অহুচিত জানিতে পারিবেন। কোন হু:খিনী স্তা কাটনির দরখান্ত।--সং চং।

শান্তিপুর

# ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

### বর্ত্তমান সভ্যতা—ধনতন্ত্রবাদ—যান্ত্রিকতা এবং বেকার সমস্তা

#### (১) পণ্যের অভি উৎপাদন এবং ভাছার পরিণাম—বেকার সমস্তা

ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে সম্প্রতি যে শোচনীয় বেকার সমস্পার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, পাশ্চাত্য দেশসমূহে কিরূপ আর্থিক বিপর্যায়ের সৃষ্টে হইয়াছে।

সকলেই জানেন, পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা চারিদিকে কি অনিষ্টকর ফল প্রসব করিতেছে। ইংলগু, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে বেকার সমস্থা অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতেও বেকার সমস্থার অন্ত নাই, কিন্তু এখানে হতভাগ্য বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়ের কোন চেষ্টা হয় নাই। শুনা যায়, আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। 'টাইমসে'র নিউইয়র্কের সংবাদদাতা বলেন, "বহু স্থানে মধ্যবিদ্ধ লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহন্র কেরাণী মন্ধুরের কাজ করিতেছে বা ঐ কাজ পাইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছে।…এরূপ বহু পরিবার তাহাদের সন্তানদের সমন্ত দিন বিছানাতেই শোয়াইয়া রাখিতেছে। কেননা ঘর গরম করিবার জন্ম প্রয়োজনীয় ইন্ধন সংগ্রহের ক্ষমতা তাহাদের নাই।"

"এর চেয়েও শোচনীয় কাহিনী আছে। একটি সংবাদে আছে, যে, সহরের কর্ত্তারা সমস্ত জঞ্চালাধাব তালাবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছেন, পাছে লোকে রাত্রিতে ঐ সমস্ত স্থান হইতে ক্ষ্ধার জ্ঞালায় পচা থাত্য সংগ্রহ করিয়া থায় এবং তাহার ফলে তাহাদের দেহ বিষাক্ত হয়! একটি লোক একট্করা কটি চুরী করিয়া ধরা পড়ে। এই ঘুণা ও অপমানের ফলে শেষে সে আছাহত্যা করে। তুভিক্ষ বা বন্তা গ্রভৃতির সময়ে আমাদের দেশেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। চরম তুর্দ্দশায় পড়িয়া এদেশের লোক স্বী পুত্র কন্তা বিক্রয় করিয়াছে, আছাহত্যা পর্যন্ত করিয়াছে। আশ্রহ্যের বিষয় এই যে আমেরিকার মত ঐশ্ব্যাশালী দেশেও এরূপ ত্রবহা হইতে

পারে। তনা যায়, এই সব বেকারদের অভাব মোচন করিবার জন্ম ২২ লক্ষ পাউণ্ডের প্রয়োজন। আমেরিকার কোটিপতিদের পক্ষে এই টাকা সংগ্রহ করা কঠিন নছে। আমেরিকায় এত লক্ষ্পতি, কোটিপতি থাকিতেও, সে দেশে এরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার কেন ঘটতেছে? (স্থানীয় কোন সংবাদপত্ত হুইতে উদ্ধৃত—তাং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩০)

-সৌজাগ্যক্রমে এক দল নৃতন অর্থনীতিবিদের উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা সমস্তাটি গভীরতর ভাবে দেখিয়া জগদ্বাপী বেকার সমস্তার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। প্রায় তুই বৎসর পূর্বের (১৯২৮) কলিকাতার ষ্টেটস্ম্যানে নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়:—

"পাশ্চাত্য দেশ সমূহে শিল্প বাণিজ্যের যে সঙ্গীন অবস্থা হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের একমাত্র পথ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস করা। কিন্তু ইহার ফলে বেকার সমস্তার সৃষ্টি অবশুদ্ধাবী। তুইটি শিল্পের কথাই ধরা যাক, আমেরিকা ছয় মাসে বে পরিমাণে বুট ও জুতা তৈরী করে তাহাতে তাহার এক বৎসর চলে, এবং সভের সপ্তাহে এক বৎসরের উপযোগী কাচ ভৈরী করে। काष्ट्रहे श्रायाक्रनाजितिक मान द्यः, जाहारक कम मुला प्राया प्रायान क्तिए इटेर्ट, व्यथवा कात्रथानात कांक वक्त कतिया मिर्छ इटेर्टर। ল্যাদ্বাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারেরও এইরূপ তুর্দ্দশা। প্রত্যেক দেশেই কারথানা স্থাপিত হইতেছে এবং যন্ত্র শক্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বছ গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তদমুপাতে জিনিষ বিক্রয় হইবার স্ভাষনা নাই। জগতের জন সাধারণ অত্যস্ত দরিদ্রই রহিয়া গিয়াছে, স্থতরাং উৎপন্ন মাল কাটিতেছে না। বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকায় পান্চাত্যের তুলনায় আাৰ্থক উন্নতি কমই হইয়াছে, স্বতরাং এই ছুই মহাদেশে লোকসংখ্যা धूद दिनी हहेलिछ, त्म जूननाय भग खतामि मामाछहे विक्रय ह्य। সেখানকার লোক সমূহের অভাবও সামান্ত।" আর একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া ষাইতে পারে। হেন্রি ফোর্ডের কারখানা হইতে ১৯২০-২১ সনে ১২} লক মোটর গাড়ী তৈরী হইয়াছে, (১) মাসে গড়ে ত্রিশ দিন কাজের সময় ধরিলে প্রত্যন্ত ৪ হাজার মোটর গাড়ী ফোর্ডের কারখানা হইতে তৈরী হুইত। পরে হেন্রি ফোর্ড তাঁহার প্রতিবেশীদের পরাত্ত করিবার জন্ত

<sup>(3)</sup> Henry Ford: My Life and Work.

প্রত্যহ গড়ে ৬ হাজার মোটর গাড়ী তৈরী কমিটি থাকেন। অক্সাপ্ত কারথানার মালিকেরাও তাঁহার সঙ্গে উন্নত্তের মত পালা দিতে থাকে। ফলে সম্বটজনক অবস্থার স্পষ্ট হইল। জগতবাসীরা কি ক্রমাগত মোটরগাড়ী কিনিতে পারে ? বর্ত্তমানে জগদ্বাপী যে আর্থিক তৃদ্দশা হইন্নাছে, তাহার একটা প্রধান কারণ এই অতি উৎপাদন।

প্রায় ছই বংসর পূর্বে উপরোক্ত কথা গুলি লিখিত হয়। পুন্তক মৃদ্রণের পূর্বে স্থানীয় একথানি সংবাদ পত্তে আমি নিয়লিখিত মন্তবা পাঠ করিলাম (১১-৩-৩২):—

"হেন্রি ফোর্ডের ব্যবদায়ের মৃল নীতি এই যে কলের ছারা কাজে শ্রমিক সংখ্যার হ্রাদ হয় না, বরং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের মজ্রীও বাড়ে। তিনি আরও বলেন যে শ্রমিকদের যত বেশী মজ্রী দেওয়া যায়, ততই ব্যবদায়ের উরতি হয়। কিন্তু গত তুই বংসরের ঘটনাবলীর ফলে তাঁহার সেই মৃল নীতি রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। আমরা ভনিতেছি যে, তাঁহার ক্রবিক্ষেত্রে তিনি কল বর্জ্জন করিয়া দনাতন প্রণালীতে কাজ করাইতেছেন, যাহাতে অধিক সংখ্যক লোক কাজ পাইতে পারে। বেশী মজ্রী অতীতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তিনিও ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া অন্ত সকলের মত শ্রমিকদের মজ্রী হাদ করিতেছেন।"

## (২) কলের খারা মানুষ কর্মানুত হইরাছে

জগতে আবার সন্ধীন বেকাব সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহা কতকটা নৃতন ও অপ্রত্যাশিত রকমের। আর্থিক মন্দা, পণ্য উৎপাদন হাস এবং কারথানা বন্ধ করার সন্ধে ইহার সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি ইভান্স ক্লার্ক, 'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রে এই কথাই লিখিয়াছেন। মিঃ ক্লার্ক বলেন মামুধের কাজ এখন কলে করিতেছে, কাজেই অনেক লোক কাজ পাইতেছে না এবং তাহারই ফলে প্রমিকদের বর্ত্তমান তুর্দশা। তিনি বলেন, "আর্থিক কছে তার সময়েই বেকার সমস্যা দেখা গিয়াছে। যখন ব্যবসা ভাল চলে না, তখনই কারখানা হইতে শ্রমিকদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিছু ব্যবসার অবস্থা ভাল হইলেই আবার লোক নিযুক্ত করা হয়।

"কিন্তু বর্ত্তবানের বেকারু সমস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রক্ষমের। আর্থিক বন্দার

সময়ে যেরূপ হয়, ব্যবসায়ের বাজারে সেরূপ কোন অবনতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। 'ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ ষ্টাল করপোরেশান' এইমাসে গত বংসরের তুলনায় বরং বেশী কাজ করিতেছে।

"বৈছ্যতিক শক্তির ব্যবহার গত বংসরের তুলনায় শতকরা ৭ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে।

"আরও একটি কারণ ভিতর হইতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এতদিন ইহাকে আমরা লক্ষ্য করি নাই, কিস্কু এখন ক্রমে ক্রমে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ইহা একটি প্রধান জাতীয় সমস্থার স্পষ্ট করিয়াছে। যন্ত্র আমাদের শিল্প ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র থেরূপ দখল করিয়াছে তাহার ফলে মাহুয কর্মহীন বেকার হইয়া পড়িতেছে। এই দিক দিয়া চিস্তা করিলেই কেবল বর্ত্তমান সমস্থার মূল আবিদ্ধার করা যাইতে পারে।

"এতাবংকাল পর্যান্ত যন্ত্র কার্যাক্ষেত্রের বিশুর কবিয়া এবং আমুষদ্ধিক নানা শিল্পের স্পষ্টি করিয়া, মামুষকে কাজ যোগাইয়াছে। কিন্তু চিরদিনই এইরূপ স্থাকর অবস্থা থাকিতে পারে না, বর্ত্তমানের তুদ্ধশাই তাহার প্রমাণ।

"তিন দিক হইতে জিনিষটির বিচার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বর্ত্তমানে কি বেকাব সমস্তা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে? আমেরিকায় বছসংখ্যক কল কারথানা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলেই কি এরূপ অবস্থার স্থান্ধ ইইয়াছে? যদি পণ্য উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস না হইয়া থাকে তবে, ধরিয়া লইতে হইবে বর্ত্তমান বেকার সমস্তাব মূলে যন্ত্রের প্রভাব রহিয়াছে।

"তার পব পণ্য উৎপাদনের কথা। কাবখানাতে পণ্য উৎপাদন হ্রাস হওয়াতেই কাজের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, সাধারণতঃ এরপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু অবস্থা ইহার বিপরীত। ১৯২৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কল কারখানাগুলি এত অধিক পণ্য উৎপাদন করিয়াছে গত বৎসর ব্যতীত আর কখনও এমন হয় নাই। একদিকে পণ্য উৎপাদন ঘেমন বাড়িয়াছে, অক্যদিকে তেমন ১৯১৯ সাল হইতে উৎপাদনকারী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

"গৃহনির্মাণ শিল্পে এই শ্রমিক সংখ্যা হ্রাদের কৌশল বেশী পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে; পরিখা ধনন, ভারী বস্তু উদ্তোলন, বাল্তি-বহন প্রভৃতি অনেক কাজই এখন যন্ত্ৰ-সাহায়ে হইতেছে। এই শিল্প সম্পূৰ্ণক্লপেই যন্ত্ৰশিল হইয়া উঠিয়াছে।

"কয়লার খনিব কাজেও যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। ইছিমধ্যেই আমেরিকায় শতকরা ৭১ ভাগ কয়লার কাজ কলের ছারা হইতেছে। ১৮৯০ সালে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হইত, বর্ত্তমানে তাহা অপেকা প্রায় অর্দ্ধেক শ্রম খাটাইয়া কয়লার কোম্পানী গুলি এক বংস্বের উপযোগী কয়লা খনি হইতে তুলিতেছে। ইম্পাত কোম্পানী গুলি ১৯০৪ সালেব তুলনায় বর্ত্তমানে ঠিক সেই পরিমাণ শ্রমিক খাটাইয়া তিন গুণ বেশী পিগুলোই তৈরী করিতেছে।

"হিদাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আমেবিকাব কৃষিফার্মসমূহে ৪৫ হাজার শস্ত সংগ্রহ ও পেষণের যন্ত্র একলক ত্রিশ হাজার শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিয়াছে। ইহারা উচ্চ হারে মজুবী পাইত।

"যদ্রের দ্বাবা যে কত লোক কর্মচ্যুত হইয়াছে, তাহাব ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। যদ্রেব দ্বারা যে সমস্ত লোক কর্মচ্যুত হইতেছে, তাহাদের কতকাংশকে ঐ ব্যবসায়েবই বিভিন্ন বিভাগে কাজ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কলের প্রসার-বৃদ্ধিব সঙ্গে যদি ব্যবসায়ের কার্যাক্ষেত্রও তদমুপাতে বাড়ে, তবেই একপ সম্ভব হইতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বুঝা ঘাইবে, ১৯২১ সালেব তুলনায় বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের অবস্থা তত বেশী খারাপ না হইলেও, বেকাব সমস্তা কেন এমন অধিকতবে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।" (২)

তুর্দশা এখন চরমে উঠিয়াছে। সম্প্রতি একদল বেকাব প্রেসিডেন্ট হুভাবেব নিকট দরবাব করিতে গিয়াছিল। তাহাদের আবেদন হইতেই প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে।

<sup>(</sup>২) "কলকারখানা করিয়া শিল্প গঠনের ঝোঁক আমাদের দেশের বছ নেতা ও কর্মীর মধ্যে দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকার অবস্থা দেখিরা তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত। জনৈক মনীবী বলিয়াছেন—'শিল্পপ্রধান দেশের অর্দ্ধেক লোক যন্ত্রযোগে শ্রম বাঁচাইবার কৌশল আবিভারের জ্লন্ত মাধা খামাইতেছে, আর অপরার্দ্ধ বেকার সমস্তা সমাধানের জ্লন্ত চিস্তা করিতেছে।—অধুনাতন হিসাবে ইংলণ্ডের বেকার সংখ্যা ২০ লক। মি: টমাদের মতে ভার্মানীর বেকার সংখ্যা ৩০ লক, ইটালীর ৫ লক্ষ এবং যুক্তরান্ত্র আমেরিকার বেকার সংখ্যা ৩০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ।"—মান্তাক স্থানী ভার প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে আমার বক্ষ্তা, ১৫ই জুলাই, ১৯৩০।

"আমাদের এই দেশে ভূমি উর্কারা, প্রচুর ফদল উৎপন্ন হইতেছে, গোলায় শশু ধরে না, ভাণ্ডার পণ্যভারে পূর্ণ। তোষাথানায় প্রভৃত পরিমাণে স্বর্ণ সঞ্চিত, কল কারথানা ও ফার্মে অভিরিক্ত উৎপন্ন পণ্য, বিক্রুয় হইতে না পার্দ্ধিয়া, চারিদিকের বাণিজ্ঞা প্রবাহ যেন রোধ করিয়া ফেলিয়াছে। তৎসত্থেও ১ কোটা দশ লক্ষ নরনারী তাহাদের দেহ ও মন্তিছ কর্মে ক্রিয়োগ করিবার কোনই স্ক্রেয়াগ পাইতেছে না। তাহারা প্রচুর সঞ্চিত খাত্য সম্ভারের পার্মে আর্থিক বিপ্র্যান্তের প্রতীক স্বরূপ অনাহারে দাঁড়াইয়া আছে"—টেট্সম্যান, ১৬ই জাহুয়ারী, ১৯৩২।

#### (৩) শ্রেম বাঁচাইবার কৌশল

"মাহুষের শ্রমকে কি ভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে, ভাহার বছ দৃষ্টান্ত ইয়ার্ট চেজ দিয়াছেন। এক রকম নৃতন বৈত্যভিক হাত করাত হইয়াছে, যাহার ধারা একজন লোক ৪ জনের কাজ করিতে পারে। বৈত্যভিক বাটালি ধারা একজন মিস্ত্রী দশজনের কাজ করিতে পারে। টেলিফোনে 'ভায়াল সিষ্টেম' হওয়াতে ফ্ইচবোর্ডে জফ্ণীদের নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। একটি সপ্তাহেই ১৪টি নৃতন যত্রের আবিকার উদ্ভাবন হইতে দেখা গিয়াছে। পিণ্ডলোই ঢালাই করিতে যেখানে যাট জন লোকের দরকার হইত, সে হলে এখন সাত জনেই কাজ চলে। কারখানার বড় চুলীতে ৪২ জন লোকের হলে এখন একজন কাজ করিতেছে। ইট তৈয়ারী কলে ঘণ্টায় ৪০ হাজার ইট তৈরী হইতেছে। পূর্বে একজন লোকে রোজ ৪৫০ খানি ইট তৈরী করিত। সিমপ্রেক্স ও মাল্টিপেক্স যত্র ধারা টেলিগ্রাফ্ব আফিনে তারবার্ত্তা স্বতঃই গৃহীত হইতেছে, ভজ্জা শিক্ষিত কর্মীদের প্রয়োজন নাই। টাইপ বসাইবার যত্র ধারা একটি প্রধান কেক্সে বিস্না একজন লোক পাঁচণত মাইল পর্যান্ত দ্রে টাইপ বসাইতে পারে। ইহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাট্র হাজার হাজার মুল্রাকরের কাজ গিয়াছে।

"তামাক ব্যবসায়ে, একটি সিগারেট তৈরী কলে প্রতি মিনিটে ১২ হাজার সিগারেট তৈরী হয়।…সিগারেট পাকাইতে মাত্র তিনন্ধন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং একটি যন্ত্র সাত শত লোকের কাজ করিতে পারে।

"'ষ্ট্যাটিষ্ট' বলেন —প্রত্যেক কর্মী যন্ত্রাণে যত অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ততই বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।" Demant : This Unemployment. ম্যানচেষ্টারের অর্থনীতিবিদেরা এই একটি প্রান্থ পারণার উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা আরম্ভ করেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের বন্ধশিল্প চিরকাল অক্ষ থাকিবে। একথা কথনও তাঁহাদের মনে হয় নাই যে, ভবিশ্বতে ইয়োরোপ, আমেরিকা, এমন কি 'অচল' এশিয়াও জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের প্রতিঘল্টীরূপে দাঁড়াইতে পারে। স্থতরাং প্রায় অর্দ্ধ শতাকী বেশ নিজিবদেদ কাটিয়া গেল এবং ইংলণ্ডের পল্লী গুলি হইতে শতকরা ৮০ ভাগ লোব আসিয়া সহর অঞ্চলে বসতি করিল। কিন্তু কর্মফল ভোগ করিতেই হয়, এবং বর্ত্তমানে গুরুত্ব বেকার সমস্যা লইয়া ইংলণ্ডের রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদদের মাধা ঘামাইতে হইতেছে।

কিছুদিন হইতে আমি চীনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি, কেন না ভারত ও চীনের আর্থিক অবস্থা অনেকটা এক রকম। চীনের লোক সংখ্যা প্রায় ৪৮ কোটা। আমি জনৈক আমেরিকা দেশীয় বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাকে চীনের প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্ন বলা যায় না।

"এই সমন্ত কার্য্য প্রণালী অবলম্বনের ফল নানা দিকে দেখা যাইতে লাগিল। রেলওয়ে গুলি সহস্র সহস্র ভারবাহী কুলীকে কর্মচ্যুত করিল। চীনের যে হাজার হাজার লোক জলপথে নৌকা বাহিয়া জীবিকা অর্জনকরিত, বাষ্পীর পোত তাহাদিগকে বেকার করিয়া তুলিল। ইয়াংসিনদীর মুখে যাহারা নৌকায় করিয়া পণ্যত্রব্য বহন করিত, তাহাদের কাজ গেল। বিদেশী কারখানা হইতে কলে তৈরী নানা পণ্য চীনে আমদানী হইতে লাগিল, বিদেশী মূলধনে চীনা সহরগুলিতে আধুনিক ধরণে কল কারখানা হইতে লাগিল। তাহার ফলে যে সব কুটীর-শিল্প ও ছোট ছোট ব্যবসা বছ শতাকী ধরিয়া টিকিয়া ছিল, সেগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল। আর এই সব কারণের সমবায়ে চীনে বেকার সমস্যা ও আর্থিক অভাবের সৃষ্টি হইল।" Abend: Tortured China. pp. 234—5.

পুনশ্চ—"পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্ণ চীনের পক্ষে শোচনীয় তুর্গতির কারণ হইল।"—Abend.

करेनक श्रित्रक होना मनीयी अ मद्यक्त कि वर्णन उद्दर :--

"বিদেশী বন্ধ এবং বিদেশী বন্ধজাত পণ্যের আক্রমণ হইতে চীন আত্মরকা করিতে পারে নাই এবং ঐ চুই আক্রমণের ফলে আমাদের লক্ষ লক কারিগর এবং শ্রমিক অলস ও কর্মচ্যুত হইয়াছে; চীন হইতে লক্ষ শ্রমিক আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হইলে ঐ দেশের যেরূপ তৃদিশা আমাদেরও তাহাই হইয়াছে, আমরা ধ্বংসের মূথে চলিয়াছি।"

পার একজন বিশেষজ্ঞও ঠিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।
একটি উন্নতিশীল, শিল্প বিজ্ঞানে সমধিক অগ্রসর জাতির সজ্মর্যে আসিয়া,
স্থার একটি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল জাতির আর্থিক তুর্গতি কিরুপে ঘটে,
চীনে তাহারই দুষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

"জেচেওয়ান প্রদেশ এবং পঞ্চিম চীনের লোক সংখ্যা প্রায় ১০ (कांगे। এই अक्टल मान आमहानी त्रशानीत এकमाल १० हेगारिन नहीं। এইখানে পাৰ্ব্বত্য পথে প্ৰবল স্বোতশ্বতী নদীর উপর দিয়া নৌকা লইতে হইলে বছ নাবিকের প্রয়োজন, এক একথানি নৌকার সঙ্গে পঞ্চাশ হইতে একশত জন নাবিক থাকে। এই ব্যবসায়ে পাঁচ লক্ষ হইতে দশ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। সম্প্রতি আবিষ্কার করা গিয়াছে যে, বৎসরের কোন কোন সময়ে বাষ্ণীয় পোত এই নদী দিয়া নিরাপদে যাতারাত করিতে পারে। ইহার পব ব্রিটিশ ও আমেরিকান ষ্টামার নদীতে নিয়মিত ভাবে যাত্রী ও মাল বহনের কাজ আরম্ভ কবে। কাজ এত লাভজনক যে একবাৰ যাতায়াতেই ষ্টামারের খরচা উঠিয়া যায়। ষ্টামারে চলাচল বা মাল বহন খুব নিরাপদও হইল। দেশীয় নৌকাগুলি ষ্টীমারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হঠিয়া যাইতে লাগিল। কেন না তাহাদের খরচা বেশী। তাছাডা, ষ্টীমারের তেউ লাগিয়া নৌকাগুলি স্মনেক সময় ভ্রিয়া যাইতেও नानिन। ऋजताः त्नोकात वावना श्रीय वक्त हहेन, वह मःथाक मासि বেকার হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মালবাহী কুলী, দড়িওয়ালা, হোটেল ও রেস্টোরে মালিক প্রভৃতিরও কাজ গেল। অবস্থা অতি শোচনীয়, চীনের সহস্র সহস্র লোকের দৈনিক জীবিকার উপায় হরণ করিয়া মৃষ্টিমেয় আমেরিকাদেশীয় জাহাজওয়ালা লাভবান হয় এবং এইরূপে তাহারা বহু শতाकी इहेट अठिने दुखि ७ वावमाइश्वनित्क भ्वःम करत्र !"-China: A Nation in Evolution- Monroe.

ভারতেও ধনতান্ত্রিকতা—বিশেষতঃ ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিকতা—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্তু, ভারতীর প্রাচীন কুটার শিক্কগুলি ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু তংপরিবর্ত্তে কর্মচ্যত নিরম লোকদের কোন নৃতন জীবিঁকার পথ প্রদর্শন করে নাই।" একটি সহজ দৃষ্টাস্ত দিলেই কথাটা বুঝা যাইবে।

এতাবংকাল বাংলার গ্রামেব বহু অনাথা বিধবা ধান ভানিয়া কোন মতে জীবিকা অর্জন করিত, নিজেদেব শিশু সম্ভানগুলির ভবনপোষণ করিত। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার কুপায় বাংলার নানা স্থানে অসপ্যা চাউলের কল ক্রত গতিতে চলিতেছে। এক একটি চাউলেব কল শত শত অনাথা বিধবার অন্ন কাড়িয়া লইতেছে। এইরূপে জন কয়েক বনিক সহস্র সহস্র দরিদ্র ভগিনীর জীবিকা হরণ কবিয়া নিজেবা ফাপিয়া উঠিতেছে। এই কারণেই ভারতের জনসাধারণের সর্বব্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী সকল সময়েই কলের বিক্লমে অভিযান কবিয়াছেন।

"কলের প্রতি—ধনতন্ত্রের প্রতি গান্ধীব প্রবল ঘণা আছে। ধনতন্ত্রেব ফলে যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় কৃষক ও শিল্পীর জীবিকার উপায় নষ্ট হইয়াছে, গান্ধীর ঘুণা ভাহাবই প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

"গান্ধী সর্ব্বত্র কলের অপব্যবহারই দেখিতে পান, বর্ত্তমান যুগের কল-কাবখানা জনকয়েক ধনিকের স্বার্থেব জন্ম সহস্র সহস্র লোককে কিরুপে জীতদাসে পরিণত করিয়াছে, তাহাই তাঁহার চোথে পড়ে। ধনিকের এই শোষণনীতির ফলেই গান্ধীর মনে কল কারথানাব প্রতি ঘূণার ভাব জিনিয়াছে। কলের অপব্যবহারের বিক্লক্ষেই গান্ধীর অভিযান। গান্ধী বলেন—'শুধু মাত্র কলের প্রতি আমাব কোন ক্রোধ নাই,—কিন্তু কলের দাবা বহু শ্রম বাঁচিয়া যায় এই অস্বাভাবিক ভ্রাস্ত ধারণাব বিরুদ্ধেই আমাব আক্রমণ। মাতুষ কলের দ্বাবা প্রম বাঁচায়, কিন্তু অন্তদিকে তাহাব ফলে সহস্র সহস্র লোক কর্মচ্যুত হয়, এবং অনাহারে মরে। আমি কেবল মানব সমাজের একাংশের জন্ম কাজ ও জীবিকা চাই না, সমগ্র মানব সমাজের জন্মই চাই। আমি সমগ্র সমাজের ক্ষতি করিয়া মৃষ্টিমেয় লোকের ঐশ্বর্যা চাই না। বর্ত্তমানে যদ্রের সহায়তায় মৃষ্টিমেয় লোক জন সাধারণকে শোষণ করিতেছে। এই মৃষ্টিমেয় লোকের কর্ম্মের প্রেরণা মানবপ্রীতি নয়, লোভ ও লালসা। এই অবস্থাকে আমি আমার সমন্ত শক্তি দিয়া আক্রমণ করিভেছি। ..... বন্ধ মানুষকে পদু ও অক্রম করিবে ना, रेष्टारे चार्वि ठारे। अमन अक्षिन चानित्व, रथन यह त्क्वनमाख

ঐশর্যা সংগ্রহের উপায় রূপে গণা হইবে না। তথন কর্মী ও শ্রমিকদের এরপ তুর্দ্দশা থাকিবে না এবং যন্ত্রও মাহ্মবের পক্ষে তুংখজনক না হইয়া আশীর্কাদস্বরূপ হইবে। আমি অবস্থার এরপ পরিবর্ত্তন সাধন করিবার চেটা করিতেছি, যে ঐশ্বর্ণের জন্ম উন্মন্ত প্রতিযোগিতা দূর হইবে এবং শ্রমকেরা কেবল যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবে তাহা নয়, তাহাদের কাজও তাহাদের পক্ষে দাসত্বের বোঝার মত হইবে না। এই অবস্থায় কল কল্পা কেবল রাষ্ট্রের পক্ষে নয়, যাহারা ঐ সব কল কল্পা চালাইবে, তাহাদের পক্ষেও সত্যকার প্রয়োজনে লাগিবে।" (Lenin and Gandhi by Rene Fillop Miller).

গান্ধীর অভিমত যে ভ্রাস্থ এ কথা কে বলিতে পারে? নিউইয়র্কের স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ওয়েসলি-ও-হাওমার্ড ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্টিত আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুহুন—

"মান্থৰ আধুনিক সহরগুলি গড়িয়া তুলিয়াছে, নিউইয়ৰ্ক, লগুন, শিকাগো, পারি, বালিন, ভিয়েনা, ব্যেনস-আয়ার্স—এগুলি সভাভার এক একটা বড় চক্র—মানব পরমাণু এখানে চলিতেছে, ঘ্রিতেছে, ছুটিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে, অদৃশু হইতেছে। সে আকাশস্পশী বড় বড় হর্ম্মানির্মাণ করিয়াছে,—যেগুলির মাথা মেঘে যাইয়া ঠেকিয়াছে। বাক্র চিল যতদ্র উড়িতে পারে, তাহার চেয়েও ৭০০ ফিট উপরে এই সব হর্ম্মের চূড়া, এবং সেখানে মান্থৰ বাস করে, নিংশাস ফেলে, বংশবৃদ্ধি করে; এবং এই সমন্ত সহরের নীচে যে বড় বড় রাজা তৈরী হইমাছে, এগুলি প্রশন্ত, আলোকিত, পাথর বাধানো। পিপীলিকার সারির মত সহল্র প্রাণী এই সব পাতালপুরীর রাজা দিয়া ভাহাদের গন্ধব্য স্থানে যাভায়াত করে।

মাহ্যব তাহাদের আধুনিক সহরে চওড়া, খোলা 'বুলভার', স্থলর,
শাস্থাকর যাতায়াতের পথ নির্মাণ করে। তাহারা আবার অন্ধকার,
সঙীর্ণ, পার্বাত্য গহররের মত গলিও তৈরী করে এবং তাহার মধ্য দিয়া
বক্সার মত সহস্র সহস্র মাহ্যবের স্রোত চলে। তাহারা বড় বড় উন্থান
নির্মাণ করে, মর্মর মৃত্তি বসায়, পশুলালা তৈরী করে, হাসপাতাল
দ্বাপন করে। অন্তদিকে আবার সঁয়াত-সেঁতে জনবহল বত্তী, অন্ধলারময়
ঘর, অনাদ্যকর পরী, অনাধালয়, পাগলা গায়য়, অেলখানা—ইহাও ভায়াদের
কীর্তি! এই সব বত্তীর শ্বরালোকে কক্ষে যে সব শিশু ক্ষাঞ্জহণ করে, ভাহারা

কথন নীল আকাশ দেখে না, মৃক্ত বাতাসে নিঃশাস ফেলিতে পায় না, এবং বাহারা কথনও ভামল শহ্মক্ষেত্র দেখে নাই, বা শান্তিপূর্ণ বনভূমিতে ভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে না এরপ প্রস্থতিরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহারই নাম সভ্যতা!!

#### পাতালপুরী

মাকুষের ভিন্নতির সঙ্গে সংক্ষ পাতালপুরীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই পাতালপুরী কল কারখানার আবর্জনা, মানব জগতের আবর্জনা, সমাজের পরগাছা। এই পাতালপুরীতে ছেলেরা চুরী করিতে শিখে, মেয়েরা রাজার বিচরণ কবিতে শিখে। এখানে মছাপ বন্ধু, তৃশ্চরিত্র, পতিত, গণিকা, গাঁট-কাটা, নি:স্ব, বেকার, ভবঘুরেদের আজ্ঞা। যাহারা রাত্রির অন্ধকারে শাপদের মত বিচরণ করে, সকালের আলোতে অদৃষ্ঠ হয়; যাহারা শভছিন্ন, কাটদই, তৃর্গন্ধয় কাপড় চোপড পরিয়াই ঘুমায়, জঞ্জাল, আবর্জনা, অভাব, দারিত্রা, অনাহার, তৃর্জশা ও ব্যাধিব মধ্যে বাস করে—এই পাতালপুরী তাহাদেরই বিহার কেত্র।

"এই তৃ:খময় পুরীতে, সমাজের বিধি বাবস্থা, দয়া ও সহায়ভৃতির বাহিরে
শিশুদের গলা টিপিয়া মারা হয়, জরাজীর্ণ র্দ্ধেরা পথে পরিত্যক্ত হয়,
হর্জল নিপীড়িত হয়, বিক্বত মন্তিকদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন হয়।
তর্লণেবা কল্বিত হয়। এই জনবছল দরিত্র বন্তীতে স্ত্রীলোকদের আঁতৃড়
ঘরেই প্রতারক ও গুগুারা জ্য়া থেলে, হল্লা করে। একদিকে মৃম্র্রা
বাঁচিবার জন্ম আঁকু পাঁকু করে, অন্যদিকে চোরেরা নেশা খাইয়া মারামারি
করে। শিশুরা থেলা করে, কলরব করে; অন্যদিকে গণিকারা মদ খায়,
মাতলামি করে। এই পাতালপুরীতে শ্রেণিভেদ নাই, জাতিভেদ নাই।
সকলেই এক ভাষায় কথা বলে,—নর্দমা ও আন্তার্কুড়ের ভাষা। চীনাম্যান,
খেতালিনী, তরুণ তরুণী, নিগ্রো, জিপ্সী, জাপানী, মেজিকোবাসী, নাবিক,
ভবঘুরে, পলাতক, নৈরাজ্যবাদী, বন্দুক্ধারী ডাকাত, ভিক্ক, গাঁটকাটা
জ্য়াচোর, গুপ্ত ব্যব্যায়ী—শকলেই এথানে বন্ধু।

"হতরাং দেখা যাইতেছে, যান্ত্রিক সভ্যতা ও 'র্যাশনালিজেশান্' (৩) উভর মিলিয়া পৃথিবীকে তৃঃধময় করিয়া তুলিয়াছে। যথা,—"যুক্তরাট্রের

<sup>(%) &#</sup>x27;ব্যাশনালিজেশানের' উদ্দেশ্ত বিদেশী শিল্প-ব্যবসায়ীর আক্রমণ হইতে শাস্ত্রকার্থ কোন দেশের শিল্প বাশিক্ষাকে সক্ত বন্ধ করা।

গ্রথমেণ্টের সন্মুখে বিষম সমস্তা, তাহার বাজেটে ২০ কোটা ডলার ঘাট্তি।
১৯৩০ শিলে অক্টোবর মাসে যত মোটর যান তৈরী হইয়াছে, এবংসর (১৯৩১)
অক্টোবর মাসে তাহা অপেকা শতকরা ৪০ ভাগ কম হইয়াছে, এবং
এ বংসরের প্রথম দশ মাসে ১৯৩০ সালের তুলনায় শতকরা ২৯ভাগ কম
হইয়াছে। নভেম্বর মাসে শতকরা ৮০ ভাগ কম মোটর যান তৈরী হইয়াছে।
২৯টি কারখানার মধ্যে ১০টি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের
রক্ষানী বাণিজ্য বহুল পবিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, ১৯২৯ সালে জায়য়ারী
হইতে আগই পর্যান্ত উহাব মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটা ১০ লক্ষ পাউগু,
১৯৩০ সালে ঐ সময়ে হইয়াছিল ৫১ কোটা ৯০ লক্ষ পাউগু, এবংসর
হইয়াছে মাত্র ৩২ কোটা ৬০ লক্ষ পাউগু। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের
সংখ্যা এক কোটারগু বেশী।

"ধনতজ্ঞার উন্মন্ততা কতদ্ব চরমে উঠিয়াছে, তাহার নিন্দিন,—দেশে প্রচ্ব কাঁচা মাল থাকিতেও, মাহ্য ছর্দ্ধণা ভোগ করিতেছে, না থাইয়া মরিতেছে। গম গুলামে পচিতেছে। চিনি নট করিয়া ফেলা হইতেছে। কিফ সমুদ্রের জলে ফেলিহা দেওয়া হইতেছে, ভূটা পোড়ান হইতেছে, তুলা পোড়ান হইতেছে। কিন্তু এই অতি প্রাচুর্য্যের মধ্যে মাহ্য থাইতে পাইতেছে না, তাহার জীবন ধারণের জন্ম অত্যাবশুক জিনিষ মিলিতেছে না। এই বিবৃতি বান্তব ঘটনার ছবছ চিত্র। স্থানীয় সংবাদপত্র (Deutsche Allgemeine Zeitung) সম্প্রতি "পৃথিবীতে ১ কোটী ১২ লক্ষ টন ক্ষতিরিক্তি গম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিথিয়াছেন, য়েদ্পানেরিকাতে গম বান্দায় যন্তে পোড়ান হইতেছে। আজিল সব চেয়ে বেশী কফি উৎপন্ন করে,—সেই দেশে এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যান্ত ৫,৯৮,৭৫,২০০ কিলো কফি নই করিয়া কেলা হইয়াছে।"—লিবার্টিব বালিনের সংবাদদাতা, ৭ই জাহ্মারী, ১৯৩২।

ধনতান্ত্রিকতা ও কল কারণানার পরিণাম অতি-উৎপাদনের আর একটা কুফল হয়। অতিরিক্ত মন্ত্র্যুপ পণ্য বিক্রয়ের জন্ম সিনেমা, বায়ফোপ প্রভৃতির সহযোগে বিরাট ভাবে প্রচার করিবার প্রয়োজন হয়,—সরল প্রকৃতির কৃষকদের মনে নানা রূপ বিকৃত ক্ষৃতি, কুচিন্তা ও হীন লালসার ভাক জাগ্রত করা হয়। এই প্রকার তুর্নীতিপূর্ণ মিথা। প্রচার কার্য্য বারা ক্লোকের অপরিনীম ক্ষৃতি হয়। জনসাধারণের মধ্যে চা'এর প্রচলন করিবার জন্ম বে সব কৌশলপূর্ণ প্রচার করা হয় এবং তাহার ফলেঃ পরৈ যোর অনিট হয়, তৎসম্বন্ধে ইভিপূর্ব্বে আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিছুদিন হইল, ইয়োরোপে চা'এর বাজার সন্তা হওয়াতে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলনের অন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করা হইতেছে। ভাহাদের মধ্যে ৫ ৬ কোটী লোক যে অসীম তুর্গতির মধ্যে বাদ করে, পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অনাহারে থাকে, তাহাতে কি ? ধনতম্ব নিজের উদ্দেশ সাধনের জ্বন্স যে কোন হীন উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত এবং হতভাগ্য দরিত্রদের নানা প্রলোভনে ভূলাইয়া তাহারা ফাঁদে ফেলে। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক, ইহা ফুসফুসের রোগ নিবারণ করে—ইত্যাদি নানারপ অলীক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। পাঁচ বৎসর পূর্বে ভাশানী ভ্রমণকালে আমি একটি বুহৎ রাসায়নিক কারখানায় গিয়াছিলাম। সে**থানে** প্রভৃত পরিমাণে কোকেন তৈরী হইতেছে দেখিয়া আমি বিশ্বিত হইলাম। আরও কয়েকটি কারখানায় এইভাবে কোকেন তৈরী হয়, জাপানেও कार्कन टेज्री इहेग्रा थारक। এই সব কোকেনের সবটাই अध्यक्षार्थ প্রয়োজন হয় না। বিশবাষ্ট্রসঙ্ঘ কিছুদিন হইল গোপনে কোকেন চালানী নিবারণের জন্ম প্রশংসনীয় চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর নানা দেশে গোপনে কোকেন চালানীর ব্যবসা চলিতেছে। ধনতন্ত নির্দয়, নিষ্ঠর, সে কেবল নিজের পকেট ভর্ত্তি করিতে জানে। (৪)

প্রসিদ্ধ ঔপত্যাসিক টমাস হার্ডির পত্নী মিসেস হার্ডি নিজেও একজ্বন স্থলেথিকা। আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেনঃ—
"অনেকের নিকট সভ্যতার অর্থ ধনৈশ্ব্য। যাহাদের মোটর গাড়ী
আছে, টেলিফোন আছে, যাহারা প্রতি রাজে বেডারবার্ত্তা শোনে, সেই সমস্ত লোকই ভাহাদের দৃষ্টিতে সর্বাপেকা বেশী সভ্য। যাহারা নানা প্রকারের
যান্ত্রিক আবিজারকে নিজেদের আমোদ প্রমোদের কাজে লাগাইতে পারে,—
অধিকাংশ লোক তাহাদিগকেই সভ্য মনে করে।

<sup>(</sup>৪) "কৃত্রিম উপারে মানুবের অভাব ও প্রবোজন স্থষ্টি করিবার জন্ধ বিপূল চেষ্টা করা হর এবং এইভাবে বেকার সমস্তাকে স্থারী করা হর।.....জনসাধারণকে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক শিল্পজাত ক্রন্ত করাইবার জন্ধ নানাভাবে প্রচারকার্য্য চলিয়া থাকে এবং সেজল যথেষ্ট শক্তি ব্যব করিতে হর"—Demant. স্থার এ, স্লেটার এবং আরও অনেকে পণ্য বিক্রেরে জন্ধ "কৃত্রিম উপারে মানুবের মনে নৃতন নৃতন অভাব স্থাই করা" সম্বন্ধে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিরাছেন।—The Causes of War.

"যদি কোন ব্যক্তি এই সমন্ত বৈজ্ঞানিক যা ও কল কল্পার সাহায্য গ্রহণ না করে, তবে তাহার পক্ষে উহা আত্মত্যাগের পরিচঃ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসন্থেও, বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে—এই সব কলকলা মাস্থ্যের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে বাধা স্বরূপ। এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মাস্থ্যের জীবন কলকল্পার দাস হইয়া পড়িতে পারে, ইহাই স্ক্রাপেক্ষা বড় বিপদ।

"এই বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় আমার মন স্বভাবতই গান্ধীর উপদেশের প্রতি আরুই হইয়াছিল; মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় সংস্থারক—কেহ কেহ তাঁহাকে বিপ্রবাদীও বলিয়া থাকেন। এই যান্ত্রিক যুগের ঐশর্যোর প্রতি তাঁহার অসীম বিরাগ, কেনন। মান্তবের প্রকৃত স্বথ ও উন্নতির পক্ষে তিনি এ সমস্তকে বাধা স্বরূপই মনে ক্রেন। তাঁহার উপদেশ এই যে সরল স্বাভাবিক জাবনই মান্ত্রের আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। যীশু খুইের "সার্মন অন্দি মাউন্ট"-এ কথিত উপদেশের সঙ্গে ইহার বছল সাদৃশ্য আছে।

"এ ক্ষেত্রে তিনি একাকী নহেন। আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান চিস্তানায়কের মুখে শুনিয়াছি, যে মানব সভ্যতার রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় প্রাচীন সহজ সরল জীবনযাত্রা প্রণালীতে প্রভ্যাবর্ত্তন করা। তিনি ইংরাজ। এই তৃইজন ব্যক্তির (মহাত্মা গান্ধী ও ইংরাজ মনীষাঁ) চরিত্র ও জীবন প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন—তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের আদর্শ এক—চিস্তায়, কার্য্যে ও লক্ষ্যে সব দিক দিয়া নিঃস্বার্থ, পবিত্র জীবন। খুইধর্ম-প্রথর্ত্তক এইরূপ আদর্শই প্রচার কবিয়াছিলেন।"

জাপানও পাশ্চাত্যদেশকে অত্করণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলে সে ঘোরতর সামাজ্যবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফর্মোজা ও কোরিয়া তাহার কবলিত হইয়াছে, এখন মাঞ্রিয়ার উপর তাহার শ্রেনদৃষ্টি পড়িয়াছে। তবুও, জগন্ধাপী আর্থিক ছর্দ্দশা তাহাকেও আক্রমণ করিয়াছে এবং সেও ইহার প্রভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে।

'ইংলিশম্যানের' টোকিওস্থিত সংবাদদাতা ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর ভারিখে লিখিয়াছেন,—

"৪• বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞাপান কাজের জ্মভাব বোধ করিত না, জ্মতীত কাল হইতে সেধানে এমনই একটি স্থম্মর সরল সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। লোকে আলু থাইয়া সানম্বে জীবন যাপন করিত, ছুটার্ম দিনে কথন কথন ভাত থাইত, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার যান্ত্রিক হাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা ক্রমেই সেই প্রাচীন সভ্যতা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখন তাহারা কাজ করে, তাহাদিগকে কাজ করিতেই হইবে, অগ্রখা না খাইয়া মরিতে হইবে। এমনই ঘটিয়া থাকে।"

এই অধ্যায় মৃত্রিত হইবার পূর্বে নরম্যান অ্যাঞ্চেল ও জ্বারন্ড রাইট কড়ক লিখিত "গবর্ণমেণ্ট কি বেকার সমস্থার প্রতিকাব করিতে পারেন ?"—নামক গ্রন্থখানির প্রতি আমার দৃষ্টি আরুট হয়। উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ করিব:—

"ভারমণ্টের কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে পেলে দেখা ঘাইবে হে, একটি রহং কৃষিক্ষেত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বাড়ী ইমারত প্রভৃতি থালি পড়িয়া রহিয়ছে, মালিকেরা ঐ সব পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—সামান্ত কিছু বাকী থাজনা দিলেই উহা এখন পাওয়া ঘাইতে পারে। নিউ ইংলও ও কানাভার সম্প্রোপক্লেও এইরূপ দৃষ্ট চোখে পড়ে। কিন্তু এই কৃষিক্ষেত্র, বাড়ী ইমারত প্রভৃতির আয়েই পূর্ব্বে একটি রহৎ পরিবারের হুও স্বাছক্ষেত্র চলিয়া ঘাইত। ঐ পরিবারে পিতামাতা, তেরটি সন্তান, ত্ইজন গরীব আত্মীয় ছিল। তাহারা কৃষিকার্য্যের জন্ত যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির তুলনায় আদিম যুগের ছিল বলিলেই হয়। আমরা এখন বাশ্পীয় ও বৈত্যতিক শক্তি, হারভেটর, ট্রাক্টর, সেপারেটর প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করি,—তাহারা ব্যবহার করিত মান্ত্রের পেশী, বলদ, কান্তে, কোদালি প্রভৃতি। তবু তাহারা ভাল থাছ থাইত, ভাল পোষাক পরিত, ভাল গৃহে আরামে থাকিত। তাহাদের কোন শারীরিক অভাব ছিল না। কৃষিক্ষেত্র হুদ্র অঞ্চলে অবন্থিত, এবং এখনকার যানবাহনের কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও, স্ব-সম্পূর্ণ ছিল।

"এই বিংশ শতাব্দীর লোকেদের উন্নততর যন্ত্রপাতি, প্রাকৃতিক শক্তির উপর অধিকতর অধিকার, এবং বছ গুণে অধিক উৎপাদিকা শক্তি থাকা সন্ত্রেও, জীবিকা অর্জন করিতে তাহার। সক্ষম নহে কেন? তাহাদের অন্ত অনেক বিষয়ে বেশী স্থবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু আদিম যুগের যত্রপাতি ব্যবহারকারী ভারমণ্ট কৃষকদের তুলনায় এ ক্ষেত্রে তাহারা পশ্চাৎপদ।

"প্রকৃত ব্যাপার এই বে, এখন আর পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবহারকারী এক ব্যক্তি নহে। পণ্য উৎপাদনকারী এখন জানে না বাজারে কি জিনিষ व्यासायन इस, धवः कि विनिय প্रायायन इटेरव। कि विनियंत्र চोहिना খাছে, কি জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে, কি কাজ করিতে হইলে, কভ কর্মী প্রয়োজন হইবে,—এ সব বিষয় ভারমণ্ট বাসীদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল। কিন্তু এখন বছ-বিশ্বত প্রমবিভাগের ফলে, উহা আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। ভারমণ্টে যথন গম ও ভুট্টা উৎপাদন করা হইত, তথন কৃষক পরিবার জানিত যে তাহাদের শ্রম বুণা ঘাইবে না, কেননা ঐশুলি প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবহারেই লাগিবে, নিজেদের নিকটেই তাহারা नाट्य मृत्ना উश विक्रम कविट भातित्व। किन्न ডाকোটাতে यथन দৃশ বংসরের সঞ্চিত মূলধন লইয়া ছুই তিন হাজাব একর জমিতে গম উৎপাদন করা হয়.--বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বছবায়সাধ্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়, তথন পারি, মস্ফো বা বুয়েনস আয়াসেরি কোন ঘটনায়— ফসলের দাম এত নামিয়া ঘাইতে পারে, যে, উৎপাদনের বায়ণ তাহাতে ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাইতে হইলে যে সব ব্যবস্থার উঠে ना। প্রয়োজন, তাহা বিংশ শতাব্দীর ক্লযকদের আয়ত্তের বাহিরে।"

ইহা দু:খজনক, কিন্তু ইহা সত্য এবং অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে বাইতেছে। একজন প্রাসিদ্ধ আমেরিকাবাসী লেখক বলিয়াছেন (১৯১৮):—
"আমরা শিল্পোন্ধতির অন্ত নানারণ বৈজ্ঞানিক উপাদান, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু তাহার মূল্যস্বরূপ মাফ্রেল্প দু:খ ও বেকার সমস্তা আমদানী করিতেছি।"

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

#### ১৮৬০ ও তৎপরবর্তী কালে বাংলার গ্রামের আধিক অবস্থা

"এই ধরণের অন্সন্ধান কার্য্য সহরে করা যায় ন।। পুঁথিপত্র কাগজে এ সব সংবাদ পাওয়া যায় না। দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া এ সব তথ্য জানিতে চইবে অথবা অজ্ঞই থাকিতে হইবে, দশ হাজার গ্রন্থে পরিবৃত চইয়াও কোন ফল হইবে না।" Arthur Young's Travels.

আর্থিক ক্ষেত্রে বাংলা দেশ কিরণে বিজিত হইল, তাহা ব্ঝিতে হইলে, ১৮৬০ থৃঃ এবং পরবর্তী কালে বাংলাদেশের অবস্থা কিরপ ছিল তাহা জানা প্রয়োজন।

চাউল বাংলার প্রধান থাদ্য। নিরক্ষর শ্রমিকেবাও বেশী মন্ধুরী দাবী করিতে হইলে বাজারে চাউলের দরের কথা উল্লেখ করে: "বাৰু, চালের দের এক আনা, দিন তুই আনায় চার জন লোককে থাইতে দেই কিরুপে?" আমার বাল্যকালে মজুরদের মাদিক বেতন ছিল ৩০০ টাকা কি ৪০টাকা, চাউলের মণ ছিল দেড় টাকা। (১) আমাদের জেলায় মজুরেরা বেশীর ভাগ মুসলমান। তাহাদের সাধারণতঃ তুই এক বিঘা জমি থাকিত, তাহাতে ধান শাকসজ্জী প্রভৃতি হইত। বাড়ীব স্থীলোকেরা ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পালন করিয়া কিছু কিছু আয় বৃদ্ধি করিত। পয়সায় কুড়িটা ভাল বেগুন পাওয়া যাইত। এক আনায় এক পুঁজি (নয়টা) গলদা চিংড়ি, টাকায় ১২টা মুরগী পাওয়া যাইত। বাজারে তুধের দর ছিল টাকায় ৩২ সের। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গোশালা এবং ঢেঁকিশালা থাকিত; ধানের তুব, ক্ষ্দ, কুঁড়া সবই কাজে লাগিত।

বিভিন্ন রকমের ভাল গৃহস্থদের জ্বমিতেই হইত, অথবা এক বংসরের উপযোগী ভাল কিনিয়া বড় বড় মাটীর হাঁড়িতে রাধা হইত। প্রত্যেক গৃহস্থই এক বংসরের খোরাকী ধান গোলায় মজ্ত রাধিত, তা ছাড়া অজমার আশহায়, আরও এক বংসরের জ্ব্যু অতিরিক্ত ধান জ্বমা থাকিত।

<sup>(&</sup>gt;) नवावी व्यायन-कामी अमन वरना ।

ভাল স্থান্ধি ঘত— আট আনা সেরে পাওয়া বাইত। বর্ত্তমানে কলিকাতা আঞ্চল হইতে যে কলের তেল চালান হয়, গ্রামবাদীদের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল না। গ্রামের ঘানিতে সরিষার তেল হইত, এবং প্রত্যেক গ্রামেই উহা প্রচুর পরিমাণে মিলিত। এই থাঁটী সরিষার তেল বাঙালীর খাদ্যের একটা প্রধান অক ছিল। কলুরাই তথন বংশাহক্রমে সরিষার তেলের ব্যবস্থা করিত। সরিষার তেলের দর ছিল তিন আনা সের। তেলের খইল গরুর খাদ্য এবং জমির সার রূপে ব্যবহৃত হইত।

গো-পালন হিন্দুর ধর্মের একটা অন্ন ছিল। আমার এখনও মনে আছে, আমার মা নিজে গরুর থাওয়ার তদারক করিতেন। নানা জাতির গরু আমাদের বাড়ীতে ছিল। আমাদের বাড়ীর নিয়ম ছিল যে ছেলে মেয়েরা পাঁচ বৎসর বয়স পর্যান্ত প্রধানতঃ হুধ থাইয়া থাকিবে। ধনী ভস্ত গৃহত্বো এবং তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরা পর্যান্ত সকালবেলা গোয়ালঘর পরিষ্কার করা অপমানের কাজ্ব মনে করিতেন না। গোয়াল ঘরের ঝাঁটালি গোবর ইত্যাদি জমিতে ভাল সারের কাজ্ব করিত। তুর্দ, জাউ, কলার খোসা প্রভৃতি গরুদের থাওয়ানো হইত। প্রত্যেক গ্রাম্য পঞ্চায়েতের গোচর জমি (২) ছিল,—সেথানে নির্ব্বিবাদে গরু চরিয়া থাইত। ধান কাটা ও মলা হইলে প্রচুর থড় পাওয়া ষাইত এবং তাহা গরুর খাদ্যের জন্ম গাদা দিয়া রাখা হইত। গ্রীম্মকালে ঘাস হল্পত হইলে, এই বড় খ্ব কাজে লাগিত। এক কথায়, প্রত্যেক পরিবারই কিয়ৎ পরিমাণে আম্বনির্ভব ছিল।

এখনকার মত সাবানের এত প্রচলন ছিল না, বড় লোকেরাই কেবল ইহা ব্যবহার করিতেন। কাপড় কাচা প্রভৃতির জন্ত সাজিমাটির খুব প্রচলন ছিল। গরীৰ গৃহত্বেরা কলাপাতার কারের সঙ্গে চুণ মিশাইয়া গরম জলে সিদ্ধ

<sup>(</sup>২) পূৰ্বাবছাৰ তুলনাৰ বাংলার গোজাতির কিন্তুপ অবনতি এবং হুধের অভাব ঘটিরাছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিয়োকুড বিবরণী উল্লেখ করা বাইতে পাবে।

<sup>&</sup>quot;বাংলার অধিকাংশ জেলার গোচর অমি বলিরা কিছু নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষণ অমিলারের। প্রার সমস্ত কর্বণবোগ্য অমিই প্রজাদের নিকট বিলি করিরাছেন এবং এওলিতে চাব হইতেছে।.....অধিকাংশ গ্রামে গঙ্গুওলিকে ক্ষেতে, আমবাগানে অথবা পুকুরের বাবে ছাড়িরা দেওরা হর। সেধানে তাছারা কোন রক্ষে চরিয়া থার। গঙ্গুর থালাশশু বাংলা দেশে চাব করা হর না বলিলেই হয়।" মোমেন,—কৃষি ক্ষিশনে সাক্ষ্য।

করিয়া কাপড় ধুইত। ঢাকাতে এক প্রকারের গোলাঁ নাবান হইত। পটু গীজেরা ঢাকায় ১৬শ শতাব্দীতে বসতি করে, তাহাদের নিকট হইতেই সম্ভবতঃ লোকে এই সাবান তৈরী করার কৌশল শিথিয়াছিল। বাংলা ও হিন্দী 'সাবান' শব্দ খুব সম্ভব পটু গীজ 'Savon' হইতে আসিয়াছে।

বাংলার নৌ-বাণিজ্য তখন কোষ, বালাম, সোদপুরী প্রভৃতি নানা প্রকারের দেশী নৌকা যোগে হইত। যাত্রীবাহী নৌকা স্বতম্ব রক্ষের ছিল। বজরাতে বড় লোকেরা ষাইতেন, সাধারণ লোকে 'পান্সী' 'তাপুরী' প্রভৃতিতে চড়িত। প্রত্যেক গ্রামেই এরপ শত শত নৌকা থাকিত। বন্দর ও গঞ্জে ঘাটে নৌকার ভিড় লাগিয়া থাকিত এবং সে দৃশ্য বড় স্থন্দর দেখাইত। কলিকাতা হইতে গ্রামে এই সব নৌকাতে যাতায়াতের সময় বড় আনন্দ বোধ হইত। স্রোতের মুখে নৌকাগুলি যধন সারি বাধিয়া দাড় টানিয়া যাইত অথবা উজানে পাল তুলিয়া ছটিত, তখন বড়ই মনোহর দেখাইত। এখন এসব অতীতের কথা বলিলেই হয়। ব্রিটিশ কোম্পানী সমূহের স্থীমার বাংলার নদীপথ আক্রমণ করিয়া এই বিপর্যায় ঘটাইয়াতে।

বেভারিক তাঁহার 'বাধরগঞ্জ' গ্রন্থে ১৮৭৬ সালে এনেশের নদীবাহী নৌকা ও তাহাদের নির্মাণ প্রণালীর নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"এই জেলায় নৌকা নির্মাণ একটি চমৎকার শিল্প। মেন্দিগঞ্জ থানার এলাকায় দেবাইখালি ও আমপুর গ্রামে উৎকৃষ্ট 'কোষ' নৌকা তৈরী হয়। আগরপুরের নিকট ঘটেখরে, এবং পিরোজপুর থানার এলাকায় বর্ষাকাটী গ্রামে ভাল পান্সী নৌকা তৈরী হয়। শেষোক্ত স্থানে উৎকৃষ্ট মালবাহী নৌকাও তৈরী হয়। স্থল্পরবনে মগেরা কেক্যা গাছের গুড়ি হইতে ডিঙী তৈরী করে; শুলরী কাঠের ডিঙী সর্ব্বত্তই হয়; ঝালকাঠী, কালিগঞ্জ, বাধরগঞ্জ, ফলাগড় প্রভৃতি স্থানও নৌকা তৈরীর জন্ম বিধ্যাত।"

এইব্ৰপে নৌকা ভৈরীর কান্ধ করিয়া বহু লোক স্বীবিকা নির্কাহ করিত।

আমার বাল্যকালে কোন বাড়ীতে আমি চরকা কাটিতে দেখি নাই।
ম্যানচেষ্টারের কাপড় তখনই হুদ্র গ্রাম পর্যন্ত পৌছিয়াছিল এবং জোলা
ও তাঁতিরা ভাহাদের মৌলিক বৃত্তি হুইতে বিতাড়িত হুইয়াছিল।
ভাহাদের মধ্যে কেছ কেছ বিলাতী কাপড় বিক্রী করিয়া কটে জীবিকা

নির্ব্বাহ করিত, এবং অক্স অনেকে বাধ্য হইয়া ক্রমিকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ফলে জমির উপর অভিরিক্ত চাপ পড়িয়াছিল।

তথনকার দিনে গ্রাম্য কর্মকার একটা প্রধান কাজ করিত। (৩) তাহার দোকানে সন্ধ্যাবেলা আড়ো বসিত এবং গ্রামের রাজনীতি আলোচনা হইত। কর্মকার লাকল, কোদাল, দা, দরজার কজা, বড় কাঁটা, তালা প্রভৃতি তৈরী করিত। বাহির হইতে আমদানী লোহপিণ্ড ও লোহার পাত হইতেই এ সব অবশু তৈরী হইত। নাটাগোড়িয়া (কলিকাতার নিকট), ডোমজুড, মাকড়দহ, বড়গাছিয়া (হাওড়া) প্রভৃতি স্থানে লোহাব তালা চাবি তৈরী হইত। কিন্তু জার্মানী হইতে আমদানী সন্তা জিনিবের প্রতিযোগিতায় এই দেশীয় শিল্প লুগুপ্রায় হইয়াছে। শেফিল্ডের ছুরি, কাঁচি প্রভৃতিও এদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। ক্ষুর, ছুরি প্রভৃতি সমন্তই বিদেশ হইতে আমদানী।

চাউলের পরেই গুড় ও চিনি যশোরের সর্বাপেক। প্রধান শিল্প ছিল। থেজুর রস হইতেই প্রধানতঃ গুড় ও চিনি হইত। বর্দ্তমানে জাভা হইতে আমদানী সন্তা চিনির প্রতিযোগিতায় এদেশেব চিনি শিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে এই চিনি শিল্প যশোরে কিরুপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ওয়েইলাণ্ডের "যশোর" নামক গ্রন্থে (১৮৭১) ভাহার চমৎকার বর্ণনা আছে।

"যশোর জেলার সর্বত্রই চিনি তৈরী হয় বটে কিন্তু জেলার গশ্চিম অংশে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতেই চিনি তৈরীর বড় কেন্দ্র:—কোটটালপুর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, যশোর ও খাজুরা এই সব স্থানে চিনি তৈরী হয় ও তথা হইতে বাহিরে রপ্তানী হয়। কলিকাতা ও

<sup>(</sup>৩) লালবিহারী দে তাঁহার Bengal Peasant Life গ্রন্থে প্রাম্য কর্মকারের নিম্নলিখিতরপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

<sup>&</sup>quot;কুবের ও তাহার পূজ নক্ষ সমস্ত দিন কার্য্যে নিরত থাকে, এবং বাত্রি বিপ্রহরের পূর্ব্বে তাহারা বিশ্রাম নের না। দিনের বেদার তাহাদের নিকটে বাহারা কাজের জক্ত আসে তাহার। অবস্থা সন্ধার পর থাকে না। কিন্তু বন্ধু বান্ধ্বেরা ঐ সমর আলাপ করিতে আসে। কিন্তু বন্ধুরা থাকুক আর না থাকুক, পিতা ও পূজ্ ভাহাদের কালে কথনো অমনোযোগী হর না। পিতা ও পূজ্ উভরেই আন্তলে পোড়া একথন্ত লাল লোহা লইবা হাজুড়ী দিয়া পিটিতে থাকে এবং চারিদিকে অগ্নিক্ষ্ ভৃড়াইতে থাকে।"

নলচিটি এই ছাই ছানেই প্রধানতঃ চিনি রপ্তানী হয়। নলচিটি বাধরগঞ্জ জেলার একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্ব্বাঞ্জলের প্রায় সমন্ত জেলার সঙ্গে ইহার কারবার আছে। এখানে 'দল্য়া' চিনির খ্ব চাহিদা এবং কোটিচাঁদপুর ব্যতীত ধলোর জেলার অক্সান্ত ছানে উৎপন্ন অধিকাংশ দল্য়া নলচিটি ও তাহার নিকটবর্ত্তী ঝালকাটিতে রপ্তানী হয়। কোটিচাঁদপুর ব্যতীতও ঐ তৃই স্থানে 'দল্য়া' চালান হয় বটে, কিন্তু সেথানকার বেশীর ভাগ 'দল্য়া' কলিকাতাতেই চালান হয়। কলিকাতায় তৃই প্রকার চিনির চাহিদা আছে। প্রথমতঃ কলিকাতায় বিক্রয়েব জন্ত 'দল্য়া' চিনি। দ্বিতীয়তঃ উৎকৃষ্ট পাকা (সাফ) চিনি, ঐ গুলি কলিকাতা হইতে ইয়োবোপ ও অক্সান্ত ছানে চালান হয়। এই পাকা বা সাফ চিনি য়েশার জেলাব দক্ষিণ অঞ্চলে কেশবপুর ও অক্সান্ত স্থানে তৈরী হয়, এবং 'দল্য়া' চিনি প্রধানতঃ কোটিচাঁদপুরে হয়।"

১৮০০ শত খৃষ্টান্দে বাংলা দেশে কিরুপে চিনি তৈরী হইত, তাহার একটি স্থন্দর বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল:—

"গ্রেট ব্রিটেনে চিনির দাম হঠাৎ বাড়িয়া যায়, উহাব কারণ, প্রথমতঃ ওয়েই ইণ্ডিসে ফসল জয়ে না, এবং বিতীয়তঃ ইয়োরোপের সর্ব্ব চিনির ব্যবহাব বৃদ্ধি পায়। এইভাবে চিনির মূল্য বৃদ্ধি ব্রিটেশ জাতি বিপদ রূপে গণ্য করিল। তাহাদের দৃষ্টি তথন বাংলার উপরে পড়িল এবং তাহারা নিরাশ হইল না। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা হইতে ব্রিটেনে চিনি রপ্তানী হইল। বাংলা হইতে ইয়োরোপে কয়েক বৎসর পূর্কেই চিনি রপ্তানী ক্ষক হইয়াছিল। এখনও উহা রপ্তানী হইতেছে এবং এই রপ্তানীর পরিমাণ প্রতি বৎসর বাড়িয়া যাইবে ও ইয়োরোপের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেল বাংলার লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওয়েই ইপ্তিসও এই লাভের কিয়দংশ পাইবে।

"বেনারস হইতে রংপুর, আসামের প্রান্থ হইতে কটক পর্যন্ত, বাংলা ও তং দংলয় প্রদেশে প্রায় সকল জেলায় আথের চাষ হয়। বেনারস, বিহার, রংপুর, বারস্থ্য, বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুরেই আথের চাষ হয়। বাংলা দেশে প্রান্থত পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। যত চাহিদাই হোক না কেন, বাংলা দেশ তদস্ক্রপ চিনি বোগাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। বাংলার প্রয়োজনীয় সমৃত্ত চিনি বাংলা দেশেই তৈরী হয় এবং উৎসাহ পাইলে বাংলা ইয়োরোপকেও চিনি বোগাইতে পারে।

"বাংলায় খুব সন্তায় চিনি ভৈরী হয়। বাংলায় যে মোটা চিনি বা দল্যা তৈরী হয়, তাহার ব্যয় বেশী নহে—হন্দর প্রতি পাঁচ শিলিংএর বেশী নয়। উহা হইতে কিছু অধিক ব্যয়ে চিনি তৈরী করা ঘাইতে পারে। ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিনে তাহার তুলনায় ছয় গুণ ব্যয় পড়ে। তুই দেশের অবস্থার কথা তুলনা করিলে এরপ ব্যয়ের তারতম্য আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইবে না। বাংলা দেশে কৃষিকার্য্য অতি সরল স্বল্পবায়-সাধ্য প্রণালীতে চলে। অক্তাত্ত বাণিজ্ঞা-প্রধান দেশ হইতে ভারতে জীবন্যাত্রার ব্যয় অতি অল্প। বাংলা দেশে আবার ভারতের অক্যান্ত সকল প্রদেশ হইতে অল্ল। বাঙালী ক্ষকের আহার্য্য ও বেশভূষার ব্যয় অতি সামান্ত, আনের মূল্যও দেই জ্ঞা থুব কম। চাষের যন্ত্রণাতি সন্তা। গো-মহিবাদি পত্ত সন্তায় পাওয়া বায়। শিল্পজাত তৈরীর জন্ম কোন বছবায়সাধ্য বন্ধপাতির দরকার হয় না। ক্রমকের। থড়ের ঘরে থাকে, তাহার বন্ধপাতি উপকরণের মধ্যে, একটিমাত্র সহজ হাতা, কয়েকটি মাটীর পাত্র। সংক্ষেপে, তাহার সামাত্ত মূলধনেরই প্রয়োজন হয় এবং উৎপন্ন আথ ও গুড় হইতেই তাহার পরিশ্রমের মূল্য উঠিয়া যায় এবং কিছু লাভও হয়।" কোলক্রক -Remarks on the Husbandry and Internal Commerce of Bengal. pp. 78-79.

এই কথাগুলি প্রায় ১০০ বংসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল এবং বে বাংলাদেশ এক কালে সমন্ত পৃথিবীর বাজারে চিনি বোগাইত ভাহাকেই এখন চিনির জ্বন্থ জাভার উপর নির্ভর করিতে হয়। উন্নত বৈজ্ঞানিক ক্লমি প্রণালীর ফলে কিউবা ও জাভা এখন জ্বত্যস্ত সন্তায় চিনি রপ্তানী করিয়া পৃথিবীর বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে (১৯২৮—২৯) জাভা হইতে ভারতে বংসরে প্রায় ১৫।১৬ কোটী টাকার চিনি আমদানী হয় এবং এই চিনির অধিকাংশ বাংলা দেশই ক্রয় করে। বর্ত্তমান সময়ে চিনি এ এদেশেই প্রধানতঃ প্রস্তুত্ত হইতেছে, জতিরিজ্ঞ শুক্ত বসাইয়া জাভার চিনি একবারে বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বাংলার কোন লাভ নাই। এই চিনি বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আমদানী হয়, স্বতরাং বাংলার টাকা বাংলার বাহিরে যায়।

পাট এখন বাংলার, বিশেষকঃ উত্তর ও পূর্ব বলের, প্রধান কসল ! কিছু ১৮৬০ সালের কোঠার পাট বলোরে অর গরিমাণ উৎপন্ন হইড এবং ভাহা গৃহত্বের দড়ি, বন্ধা প্রভৃতি তৈরী করার কাজে লাগিত। এই সর্বাদ্ধিনিষ হাতেই স্থভা কাটিয়া ভৈরী হইত। ভল্ল পরিবারের পুরুষরাও অবসর সময়ে পাটের স্থভা বোনা, দড়ি তৈরী প্রভৃতির কাজ করিত। বাজারে পাটের দর ছিল ১০ মণ। কিন্তু পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াতে বাংলার আর্থিক অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

উত্তর বলের রংপুর প্রভৃতি জেলায় "পাটের স্তা কাটা ও বোনা খুব প্রচলিত ছিল। উহা হইতে গৃহত্বের বাবহারোপযোগী বিছানার চাদর, পদা, গরীব লোকদের পরিচ্ছদ প্রভৃতি তৈরী হইত। ১৮৪০ সালের কোঠায়, কলিকাতা হইতে উত্তর আমেরিকা ও বোম্বাই বন্দরে তুগাব গাঁইট বাঁধিবার জ্বন্ত চট রপ্তানী হইত; কিছু চিনি ও অন্তান্ত জিনিষ রপ্তানী করিবার জ্বন্ত বন্তা তৈরীর কাজেই পাট বেশী লাগিত।"

ডা: ফরবেশ রয়েল তাঁহার "Fibrous Plants of India" (১৮৫৫ খ্রঃ প্রকাশিত) নামক গ্রন্থে হেন্লি নামক জনৈক কলিকাতার বণিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিয়লিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বর্ণনা হইতে ব্যা বায় পাট শিল্প বাংলার অক্ততম প্রধান শিল্প হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখানকার হাতে বোনা চট ও বন্তা পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে রপ্তানী হইত।

"পাট হইতে যে সমন্ত জিনিব তৈরী হইত, তাহার মধ্যে চট ও চটের বন্তাই প্রধান। নিয় বলের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির ইহাই সর্বাণিক্ষা প্রধান গার্হস্থা শিল্প। সমাজের প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক গৃহস্থই এই শিল্পে নিযুক্ত থাকিত। পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা সকলেই এই কাজ করিত। নৌকার মাঝি, ক্বক, বেহারা, পরিবারের ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই অবসর সময়—এই শিল্পে নিযুক্ত করিত। বন্ততঃ, প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থই অবসর সময় টাকু হাতে পাটের স্থা কাটিত। কেবল ম্সলমান গৃহস্থেরা ভূলার স্থতা কাটিত। এই পাটের স্থা কাটা ও চট বোনা হিন্দু বিধবাদের একটা প্রধান কাজ ছিল। এই হিন্দু বিধবারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, বিনম্প, চিরসহিষ্ণু; আইন তাহাদিগকে চিভার আগুণ হইতে রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু সমান্ধ তাহাদিগকে অবশিষ্ট কালের জন্ত অভিশপ্ত সন্ধানিনী জীবন বাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। যে গৃহে একদিন সে হয়ত কর্লী ছিল, সেই গৃহেই এখন সে ক্রীভদানী। এই পাট

শিল্পের কল্যাণেই তাহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইতে হইডেছে না। ইহা তাহাদের অন্ধ-সংস্থানের প্রধান উপায়। পাট শিল্পজাত বে বাংলায় এত অল্প বায়ে প্রস্তুত হয়, এই সমস্ত অবস্থাই তাহার প্রধান কারণ এবং মূল্য স্থলত হওয়াতেই বাংলার পাট শিল্পজাত সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।" Wallace: The Romance of Jute.

ইহা হইতে বুঝা যাইবে ষে, হাতে তৈরী পাট শিল্প বাংশার ক্লমক ও গৃহস্থদের একটি প্রধান গৌণ শিল্প ছিল। ১৮৫০—৫১ সালে কলিকাতা হইতে ২১,৫৯,৭৮২ টাকার চট ও বন্ধা রপ্তানী হইয়াছিল।

বাংলার পাট এখন চাউলের পরেই প্রধান ক্রমিজাত পণ্য। কিন্তু বাঙালীদের ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যর্থতা ও অক্ষমতার দরুণ, পাট হইতে যে প্রভৃত লাভ হয়, তাহার বেশীর ভাগই ইয়োরোপীয়, আর্শ্বানী বা মাড়োয়ারী বণিকদের উদরে যায়। (৪)

প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী পাঠক হয় ত মনে করিতে পারে, ব্যবসায়ীদের এই বিপুল লাভের টাকাটা বাঙালীরাই পায়। কিন্ধ তাহা সত্য নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পাটের কল কোম্পানী গুলির অধিকাংশ অংশীদার ভারতবাসী। তাহারা ভারতবাসী বটে, কিন্ধ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী নয়। অবস্তা, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পাট বিক্রয়ের টাকার একটা প্রধান অংশ ক্ষকেরাও পায়। যে সব জমিতে পূর্বে কেবল ধান চায় হইত, সেই সব জমিতে—বিশেষভাবে ত্রিপুরা, ময়মনসিং, ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর প্রেভৃতি জেলায়—এখন পাট উৎপন্ন হয়। যেখানে যত জমি পাওয়া যায়, তাহা এই পাটচাবের কাজে লাগানো হইতেছে। ত্র্ভাগ্যক্রমে, গোচারণ তথা ত্র্ম স্ববরাহের পক্ষেইহা অত্যক্ত ক্ষতিকর হইতেছে।

বাংলার ক্বকদের আর্থিক অবস্থার উপর পাট বেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা পানাত্তিকরের Wealth and Welfare of the Bengal Delta নামক গ্রন্থে স্থন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে বিষয়টি নিপুণভাবে পর্যাবেক্ষণ ও আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝা যায়।

<sup>(</sup>৪) অনুসন্ধানে জানা ধার যে, পাটের মূল্য ছইতে প্রায় ১২ই কোটী টাক। এই সব ব্যবসায়ীদের হাতে ধার।

"বাংলায় পাটচাষের বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর বান্ধারে পাটের চাহিদা বাংলার লোকেদের পক্ষে প্রভৃত কল্যাণকর হইত, যদি ভাহারা বৃদ্ধিমান ও হিসাবী হইত এবং এই লাভের টাকা হইতে দেনা শোধ, জ্বমির উন্নতি, পথঘাটের উন্নতি এবং জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নত করিতে পারিত। তাহাদের জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য সামাত্র কিছু বাড়িয়াছে কটে, কিছু বেশীরভাগ টাকাই মামলা মোকদমায়, নানারূপ বিলাগব্যস্থে এবং বাহির হইতে মজুর আমদানী করিয়া তাহাদের ধরচা বাবদ তাহারা অপবায় कविश्वा किनियाहि । क्रमरकता विनामी जन्माक इन्या माजाहेदाहि এवः আলস্তে সময় কাটাইতে শিথিয়াছে। তাহারা আর নিজে মাটার কাঞ কবে না, ধান ও পাট কাটে না, জলে পাট ভুবায় না, কেত হইতে শস্ত বাড়ীতে লইয়া যায় না; এই সমন্ত কাজের জ্বন্ত তাহারা বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আগত মজুরদের নিয়োগ করিতেছে। ইহার ফলে মজুরের চাহিদা ও মূলা বাড়িয়া গিয়াছে এবং দঙ্গে দঙ্গে চাষের ধরচাও বাড়িয়া গিয়াছে। এইভাবে কৃষকদের লাভের একটা মোটা অংশ একদিকে উকীল মোক্তার, অক্তদিকে হিন্দুস্থানী মজুবদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। বর্তমানে ব্যবদা বাণিজ্য মন্দা হওয়ার দরুণ কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু কুষকেরা একবার যে মজুর খাটাইবার অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আব ছাড়িতে পাবিতেছে না (e) এখনও তাহারা বাহিরের মন্ধুর সমভাবেই খাটাইতেছে। যদি এইভাবে চাষেব থরচা না বাড়িয়া যাইত, তবে কৃষিজ্ঞাত পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও চাষীদের যথেই লাভ থাকিত।"

পাঁচ বংসরের হিসাব ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে উৎপন্ধ পাটের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৪ কোটা ৭৫ লক্ষ মণ। বাংলাদেশের লোকসংখ্যাও প্রায় ৪ কোটা ৭৫ লক্ষ। স্থতরাং মাথাপিছু গড়ে বাষিক এক মণ পাট উৎপন্ম হয়; প্রতি মণ পাটের মূল্য প্রায় আট টাকা। (৬) স্থার ডি, এম, ছামিলটন ১৯১৮ সালে কলিকাতায় একটি বক্তৃতা করেন,

<sup>(</sup>a) Cf. Renan—Habits of Idleness.

<sup>(</sup>৬) বর্জমানে (জুন, ১৯৩২) প্রাম অঞ্চলে পাট ২।• টাকা মণ দরে বিক্রয় ইইতেছেঃ

এই প্রদক্ষে তাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন:—"আমার ক্ষেকটি পাটকলের অংশ আছে, সেই হিসাবে আমি পাট উৎপন্নকারী ক্ষম্কদের মুখের দিকে চাহিতে লক্ষা বোধ করি। আমরা শতকরা ১০০ ভাগ লাভ করিব। আর ঐ ক্ষ্যকেরা কোনরূপ ব্যাক্ষের স্থ্যবন্ধার অভাবে, তুর্দিনে না খাইয়া মরিবে, ইহা ব্রিটিশ বিচার বৃদ্ধি ও লায়ের আদর্শ সম্মত নহে। তাণ্ডিব মহাক্ষনদের বিবেকের অভাবই ইহাতে স্টিত হইতেছে। কিন্তু পাট উৎপাদনকারী ক্ষ্যকেরা আক্ষ ষে তুর্গতি ভোগ করিতেছে, ভারতের জনসাধারণ দিনের পর দিন জীবনের আরম্ভ হইতে মৃত্যু পর্যান্ত সেই তুর্গতি ভোগ করে। এই অবস্থা আর বেশীদিন সহু করা যাইতে পারে না, এবং এতদিন যে সহু করা হইয়াছে, ইহা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে স্থনাম নহে। ভারতের অধিবাসীরা এইভাবে চির অভাবগ্রন্ত হইয়া ও ঋণের পাথর গলায় বাঁধিয়া, দেহ ও আত্মা কোন কিছুর উন্নতি করিতে পারিবে, এরূপ চিন্তা করাই মুর্বতা।"

১৯২৫—২৬ সালে পাটের মূল্য খুব বেশী চড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পর ত্ই বৎসর পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরণে কমিয়া গিয়াছে। ফলে পাট-চাষীদের অত্যন্ত তুর্গতি হইয়াছে। পাট চাষ অনেক স্থলে ধান চাষের স্থল অধিকার করিয়াছে। স্তরাং পূর্ব বঙ্গের চাষীরা তাহাদের খাছাশশু থরিদ করিবার জ্বন্ত শতকরা বার্ষিক ২৫১ টাকা হইতে ৩৭॥০ টাকা স্থদে ঋণ করিতে বাধ্য হয়। তুর্দিনের জ্বন্ত যে সঞ্চয় করিতে হয়, এ শিক্ষা কথনও তাহাদের হয় নাই। (৭) পূর্ব্বে হঠাৎ পাটের দর চড়িয়া ধনাগম হওয়াতে পূর্ব্ব বঙ্গের ক্রষকদের মানসিক স্থৈয় নই হইয়াছে। ফলে শিয়ালদহ ষ্টেশন ও জগন্নাথ ঘাট বেলওয়ে ষ্টেশনের গুদাম ঘর (কলিকাতায়) করোগেট টিন, বাইসাইকেল, গ্রামোফোন, নানারূপ বস্ত্বজ্বাত, জামার কাপড় প্রভৃতিতে ভর্ত্তি হইয়া উঠিতেছে। গ্রামবাদী কৃষকেরা এই স্ব

<sup>(</sup>৭) "সাধারণতঃ, রায়তদের বথন স্থােগ ও স্থাবিধা থাকে, তথনও ভাহারা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। দৃষ্ঠান্ত স্বৰূপ, ১৯২৫ সালে পাটের দর চড়া ছিল. এবং রায়তেরা ইচ্ছা করিলে ঋণ শােধ করিতে পারিত। কিন্তু ভাহারা সে স্থােগ গ্রহণ করে নাই, সমন্ত টাকা খরচ করিয়া কেলিয়াছিল।" কৃষি কমিশনের রিপােট,—ভারতীর পাটকল সমিভির সাক্ষা।

কৃত্রিম রেশমের চাদর প্রতি খণ্ডের মূল্য १ টাকা; এদেশের সাধারণ ভদ্রলোকেরাও এগুলি ব্যয়সাধ্য বিলাসন্তব্য বলিয়া কিনিতে ইডন্ডেড: করেন, কিন্তু এগুলি বাংলার বাজার ছাইয়া ফেলিডেছে এবং গ্রাম্য কৃষকেরা কিনিডেছে। ছেলেরা থেমন নৃতন কোন রঙীন জিনিয় ফেথিলেই ভাহা কিনিতে চায়, আমাদের কৃষকদের অবস্থাও সেইরুণ। স্বদ্র পদ্ধীতেও জার্মানীর তৈরী বৈছাতিক 'টর্চে' খ্ব বিক্রয় হইডেছে। ভাহারা এগুলি ব্যবহার করিতে জানে না, ফলে ভিতরকার ব্যাটারী একটু খারাণ হইলেই উহা ফেলিয়া দেয়।

এদেশের ক্ববকেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমক্ষিত। তাহাদের দৃষ্টি অতি দ্বীর্ণ, এক হিসাবে তাহারা "কালকার ভাবনা কাল হইবে"--- যী ও খুষ্টের এই উপদেশবাণী পালন করে। তাহার। ভবিগতের জন্ত কোন সংস্থান করে না। ঘরে যতক্ষণ চাল মন্ত্রত থাকে, ততক্ষণ সেগুলি না উডাইয়া দেওয়া পর্যান্ত তাহাদের মনে যেন শান্তি হয় না। মনোহর বিলাতী জিনিষ দেখিলেই তাহাদের কিনিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। বেপারীর। সর্বাদাই ভাহাদের কানের কাছে টাকা বাজাইতে থাকে, স্বতরাং তাহারা তাহাদের ক্ববিজাত বিক্রয় করিয়া ফেলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। অনেক সময় এই সব সথের বিলাতী জিনিষ কিনিবার জন্ম তাহারা তাহাদের গোলার ধান প্রভৃতিও বিক্রম করিয়া ফেলে। পূর্বের ক্ববকেরা চল্তি বৎসরের থোরাকী তো গোলায় মজ্ত রাথিতই, অজনা প্রভৃতির আশহায় আরও এক বৎসরের জন্ম শস্তাদি সঞ্চ করিয়া রাখিত। বর্ত্তমানে, ক্রযকদের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনও বৎসরের খান্তশস্ত মজ্জুত রাখে কি না সন্দেহ, বাখিবার ক্ষমতাও ভাহাদের নাই। অবশিষ্ট শতকরা ৯৫ জনই ঋণজালে জড়িত। জমিদার ও মহাজনের কাছে ভাহারা চিরঋণী হইয়া আছে।

আমি বাংলার ষাট বংসর পূর্ব্বেকার গ্রাম্য জীবনের যে বর্ণনা করিলাম, বর্ত্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা না করিলে, তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। জাতীয় আন্দোলনের ফলে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাংলার অনেক স্থলেই গড কয়েক বংসর আমি ভ্রমণ করিয়াছি; খুলনা, রাজসাহী ও বগুড়ার ছুভিক্ষ ও বস্তা সাহায্য কার্য্যের জন্মও অনেক স্থলে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। স্থভরাং বাংলার আর্থিক অবস্থা পর্যবেকণ করিবার আমার রথেই স্থ্যোগ ঘটিয়াছে।

পূর্বে বন্ধের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় নদীতেই ভাক হীমার চলে, হন্ধরবন
ও আসাম ডেসপ্যাচ ভাক, যাত্রী ও মাল প্রভৃতি বহন করিয়া থাকে।
আনক ছলে ইহার সঙ্গে রেলওয়ে সাভিসও আছে। পূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম
বরিশাল হইতে নৌকাষোগে কলিকাভায় আসিতে হইলে প্রায় পনর দিন
সময় লাগিত। মালবাহী নৌকায় আসিলে আরও বেশী দিন লাগিত।
কিন্তু এখন এই সব ছানে সহজে ও অল্প সময়ে যাতায়াভ করা যায়।
কলিকাভা হইতে চট্টগ্রামে ২৪ ঘণ্টায় ও ঢাকায় ১৪।১৫ ঘণ্টায় যাওয়া যায়।
কোন অর্থনীতির ছাত্র, যে বাংলার আভ্যন্তরীণ জীবন্যাত্রাব থবর
রাথে না, সে উল্লাসের সঙ্গে বলিবে যে, ইহার ফলে অন্তর্বাণিজ্য ও
বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে, জাতির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে;
কিন্তু ইহার অন্তরালে যে দারিত্র্য ও তুর্দ্ধণার ইতিহাস আছে, তাহা সে
চিন্তা করে না।

বস্ততঃ, আমাদের শাসকের। নানা তথ্য সহকারে লোকের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিক কথা সর্ব্যদাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। অর্থনীতিবিদেরা তাহাদেব সেই পুরাতন বৃলি আওড়াইয়া বলেন যে, ক্রতগামী যানবাহনের ফলে রপ্তানীবাণিক্স বৃদ্ধি পাইয়াছে, অতএব লোকের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদের হিসাব মত অতিরিক্ত কৃষিক্ষাত বিক্রয় করিয়া ক্রয়কদের এখন বেশ লাভ হয়।

ইহার উত্তর শ্বরূপ আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তার্লিং-এর শ্বভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। তার্লিং বলেন,—"যাহা সহজ্ঞে পা ৭য় যায়, তাহা সহজ্ঞেই নষ্ট হয়। স্থতরাং ক্রমকদের নব লন্ধ ঐশর্ষ্যের অনেকথানিই তাহাদের হাত গলিয়া অক্টের পকেটে যায়। জিশ বৎসরে ক্রমকদের খণের পরিমাণ ৫০ কোটী টাকা বাড়িয়া গিয়াছে এবং এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে।"—The Punjab Peasant, p. 283.

কুষকদের আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও, তাহাদের দারিত্র্য ক্রমেই কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তৎসম্বন্ধে মেমনও বলিয়াছেন,—

"ইহা খাঁটী সত্য কথা যে, ৫০ বৎসর পূর্বেষ যদিও যশোরের ক্রবকদের ভাল বাড়ী ছিল না, ভাল পোবাক ছিল না, তবু তাহারা ছইবেলা পেট ভরিয়া খাইড; ভাহাদের আয় অল্প ছিল বটে, কিন্তু ব্যয়ও সামাল্য ছিল। ভাহারা প্রচুর পরিমাণে খাল্য শশু উৎপন্ন করিত, এবং নগদ টাকার জ্লু তাহারা ব্যন্ত হইত না, অথবা এখনকার মত সন্তা বিলাসপ্রব্য

কিনিত না। তাহাদের আয়বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা নামে মাত্র, ইহা সত্যকার আয় নহে; কেননা তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ জনই অত্যাবশুকীয় জিনিবের জন্ম ব্যতীত মোটেই ধান বিক্রম করিতে পারে না, স্থতরাং শস্তের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার দক্ষণ তাহাদের কোনই লাভ হম না। পক্ষান্তরে তাহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ উচ্চতের হইয়াছে, সঙ্গে ব্যয়ও বাড়িয়াছে এবং তাহাদের আয় হইতে সর্বপ্রকার অভাব প্রণ না হওয়াতে, ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। (কুবি কমিশনের রিপোর্ট, ৩২৮ পৃঃ)

মি: ভার্লিং-এর হিসাব অন্থসারে ভারতের ক্লযকদের মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০০ শত কোটা টাকা। বন্ধীয় প্রাদেশিক ব্যাদ্বিং ভদস্ক কমিটির রিপোর্ট অন্থসারে (১৯৩০—৩১) কেবলমাত্র বাংলাদেশের গ্রামবাসী ক্লযকদের ঋণের পরিমাণ ৯০ কোটা টাকা। উক্ত রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিবার যোগ্য:—

"মহাজনদের স্থানের হার শতকরা ৫॥০ টাকা হইতে শতকর। ৩০০ টাকা পর্যান্ত। ঋণের পরিমাণ, বন্ধকীর প্রকৃতি, ঋণ দেওয়ার জ্বল্য মূলধন স্থলভ কি না, ইত্যাদি বিষয়ের উপর স্থানের হার নির্ভর করে। অধিকাংশ ঋণের চক্রবৃদ্ধি হারে স্থান হর, এবং ৬ মাস পরে চক্রবৃদ্ধি হয়, কোন কোন স্থানে ৩ মাস পরেই চক্রবৃদ্ধি হয়। এই প্রাদেশের (বাংলার) প্রত্যেক জ্বেলায় মহাজনী ব্যবসা বহুলভাবে প্রচলিত। ইহার মূলে নানা কারণ আছে, য়থা,—খাতকদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা,—মূলধন ধাগাইবার মত অন্থা কোনের অভাব, মহাজনদের মূলধনের স্বল্পতা, সমবায় সমিতি ও লোন অফিস সমৃহে প্রয়োজন মত টাকা ধার দিবার অক্ষমতা, থাতকদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, ইত্যাদি।"

উন্নত প্রণালীর যানবাহনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ইহা যে দরিক্র ক্লমক সম্প্রদায়ের পক্ষে অবিমিশ্র কল্যাণকর হয় নাই, তাহা নি:সন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে। মি: র্যামজে ম্যাকজোনাক্ত বলেন:—

"রেলওয়ে গুলি অবস্থা আরও জাটিল করিয়া তুলিয়াছে, ছর্ভিক্ষের এলাকা বৃদ্ধি করিয়াছে। .....এক একটি ফার্ম গ্রীমপ্রধান দেশের সুর্য্যের মত সমন্ত ভবিয়া এনের, পড়িয়া থাকে নীরস মক্ষভূমি। ফসলের ছুই এক সপ্তাহ পরেই, ভারতের উব্ধন্ত গম ও চাল কারবারীদের হাতে চলিয়া

यात्र এবং পর বংদর यनि ध्यनादृष्टि इत्र, তবে कृषक ना थाहेबा मत्त ।"— Awakening of India, p. 165.

মি: হোরেস বেল এক সময়ে ষ্টেট রেলওয়ে সমূহের জ্বন্ত ভারত গবর্ণমেন্টের কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৯০১ সালে সোসাইটি অব আটসে পঠিত একটি প্রবন্ধে তিনি ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। ১৮৭৮ সালে স্থার জ্জিক ক্যাম্বেলও বলেন,—

"চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে খাছ্য শস্তাদি সমন্ত রপ্তানী হইয়া যাইতেছে, এবং শস্তা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার পুরাতন অভ্যাস লোপ পাইয়াছে। এই অভ্যাসই পূর্বে হুভিক্ষের বিফল্পে রক্ষাক্বচ স্বরুপ ছিল।"

বিশ বংসর পরে ১৮৯৮ সালে ছভিক কমিশনও এই মত সমর্থন করিয়াছেন,—"রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার এবং চলাচলের উন্নততর ব্যবস্থা শস্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হ্রাস করিয়াছে। অজন্মার বিরুদ্ধে আজ্মরক্ষার উপায় স্বরূপ এই প্রথা পূর্বের কৃষক সম্প্রদানের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।"

স্থতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে রেলওয়ে বারা ভারতে ছভিক্ষ নিবারিত হয় নাই। বস্ততঃ, আহ্বলিক আত্মরকার উপায় ব্যতীত, রেলওয়ের বারা অবিমিশ্র কল্যাণ হয় না। কিন্তু এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা ভোতাপাখীর মত ক্রমাগত আবৃত্তি করিয়া থাকেন যে, রেলওয়ে ভারত হইতে ছভিক্ষ দুরীভূত করিয়াছে। (>)

মি: র্যামজে ম্যাকভোনাল্ড বথার্থ ই বলিয়াছেন যে রেলওয়ে ছুর্ভিক্ষের এলাকা বৃদ্ধি করিয়াছে। আর একটা কথা। পূর্ব্ধে যাতায়াতের অস্থবিধার জন্ম রায়ত ও গ্রামবাসীরা বিবাদ বিসহাদে গ্রামের মাতব্দরদের সালিশীতেই সম্ভষ্ট থাকিত। কিছু এখন তাহারা রেল, মোটর বাস ও জ্রুতগামী দ্বীমারে জেলা ও মহকুমা সহরে মামলা মোকদমা করিতে ছুটে, বাংলাদেশে বহুসংখ্যক লাইট রেলওয়ে ও তৎসংস্টে দ্বীমার সাভিস মামলাবাজদের

<sup>(</sup>৯) কিন্তু সরকারী বিবরণ অনুসারে—বেলওরে দেশ হইতে গুভিক্ষ দূর করিবাছে !

যথা,—"পূর্বেবে সব প্রেতমূর্তি ভারতীর ক্রকদের পশ্চাদমূস্বণ করিত, এখন
ভাহার একটি সৌভাগ্যক্রমে পরাস্ত হইরাছে গুভিক্ষ এখন আর পূর্বেকার মত
ভরাবহ নহে—বেলওরে, খাল এবং ভারতগ্রপ্রেটের স্তর্কতা, নানার্রপ কার্যক্রী
উপায়ের ফলেই ইহা সম্ভবপর হইরাছে।"—কোটম্যান, ইপ্রিরা ১৯২৬—২৭।

অর্থে পুষ্ট হইতেছে। স্থতরাং চলাচলের উন্নত ব্যবস্থা রায়জনের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে বৈ কি!!

অত্যন্ত ত্র্ভাগ্যের বিষয়, পূর্ব্ধে আমাদের গ্রাম্য জীবনে যে উৎসাছ ও জীবনের স্পান্দন ছিল, তাহা এখন লোপ পাইরাছে। পক্ষী ও মংস্থাদের মধ্যে জীবনের যে সহজ্ঞ সরল আনন্দ দেখা যায়, পূর্ব্ধে আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যেও সেইরূপ আনন্দের প্রাচুর্য্য ছিল। তর্কণেরা জাতীয় ক্রীড়া কৌতৃকে যোগদান করিত। জন্মান্তমী উৎসবে কুন্তী, মল্লকীড়া প্রভৃতি হইত, কুন্ত্বীগীরেরা তাহাতে যোগ দিত। অমৃতবাজার পত্রিকা সেই অতীত গ্রাম্য জীবনের একটি স্থান্ধর বিবরণ লিপিবছ করিয়াছেন:—

"ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজর গ্রামকে তথন ধ্বংস করিত না।
দারিত্রা ( যাহার কারণ স্থবিদিত ) তথন লোককে করালসার, নিরানন্দ করিয়া
তুলিত না। বিদেশী ভাষায় লিখিত প্তকের চাপে এবং অসকত পরীক্ষাপ্রণালীর ফলে, তরুণ বয়কেরা শিশুকাল হইতে এইভাবে নিম্পেবিত হইত
না। প্রত্যেক গ্রামে আথড়া ছিল এবং সেধানে লোকে নিয়মিত ভাবে
কুত্তী, লাঠিখেলা, অসিক্রীড়া ও ধমুর্বিক্তা অভ্যাস করিত; অক্যান্ত শারীরিক
ব্যামামও শিখিত। বংসরে অস্ততঃ তুইবার—হুগাপুলা ও মহরমের সময়,—
বড় রকমে খেলাধুলা ও ব্যায়াম প্রদর্শনী হইত। স্ত্রী পুরুষ সকলেই সানন্দে
এই উৎসবে দর্শক রূপে বোগদান করিত। আমাদের বড়লোকেরা এখন
মোটর গাড়ী ও কুকুরের জন্ত জলের মত অর্থ বায় করিয়া আনন্দলাভ
করেন। কিন্তু সেকালে স্বতন্ত্র প্রথা ছিল। বড়লোকেরা পালোয়ান ও
কালোয়াতদের পোষণ করা কর্তব্যজ্ঞান করিভেন। স্বতরাং পূর্ব্ব কালে
ধনীদের বাসভূমি যে সলীত ও মন্ত্রবিভার ক্রেম্বান ছিল, ইহা আশ্রের্যের
বিষয় নহে। লোকে কালোয়াত ও পালোয়ানদের ভালবাসিত ও আনা
করিত।

"বর্ত্তমানে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইরাছে। পাঞ্চাব এবং যুক্তপ্রাদেশের কোন কোন অঞ্চল ব্যতীত অক্তর পালোয়ানদের সংখ্যা অতি সামান্ত । লোকে তাহাদের বড় একটা থাতিরও করে না। বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। এথানে লোকের ধারণা যে পালোয়ানেরা ওখা, এবং দারোয়ান শ্রেণীর লোকেরাই তন বৈঠক কৃত্তী প্রভৃতি করিয়া থাকে।

**জোর করিয়া তাহাদের ধনপ্রাণের উপর চ**ড়াও করিবে, তাহাদেরই পদতলে পড়িবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

বাংলার গ্রামবালী ধীবরদের মধ্যে, তুই একথানি করিয়া "মালকাঠ" থাকিত (১•)। তাহার। মাটী হইতে এগুলিকে উর্দ্ধে তুলিবার জন্ম সকলকে বল পরীকাষ আহ্বান করিত। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ তুই একথানি "মালকাঠ" থাকিত। বসস্তাগমে এবং চড়ক উৎসবে যাত্রার (১১)-দল পঠিত হইত এবং দলীত দম্বন্ধে যাহার একটু জ্ঞান থাকিত, দেই ঐ সব দলে ভটি হইতে পারিত। জাতিধর্মের ভেদ লোকে এ সময় ভূলিয়া ষাইত। আমার বেশ শ্বরণ আছে,—নিরক্র মুসলমান ক্ষকদেরও এই সব বাজার দলে লওয়া হইত। আমার পিতা ভাল বেহালা বাজাইতে পারিতেন। এই সময়ে ভিনি গ্রামের ভাল ভাল গায়কদের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার বিচারে বাহাদের গান ভাল উৎরাইড, তাহারা তাঁহার বৈঠকখানায় সমন্ধানে স্থান পাইত, এবং সেখানে বসিয়া নিজেদের ক্বডিছ প্রদর্শন করিত। এখনও সেই বেহালা, সেতার প্রভৃতির হুর ষেন আমার কানে ভাসিয়া আসিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে বাংলাদেশে "বার মাসে তের পার্বাণ" হইত এবং সর্বাপ্রধান জাতীয় উৎসব তুর্গাপূজার কথা আমার এখনও মনে আছে; তুর্গাপুজা ষতই নিকটবর্জী হইড, ততই লোকের মনে কি আনন্দের স্পন্দন হইছে! প্রচুর পরিমাণে মিগ্রান্ন তৈরী इहें ज्वर धामवानीतनत्र मत्था वित्यय ভाবে आमात्मत्र श्रेकात्मत्र मत्था, উহা অকাডরে বিভরণ করা হইত; নিমন্ত্রিত অভিথিদের ভূরিভোজন করান হইত। রাজে যাজ। অভিনয় হইত-তখন পর্যন্ত অনুর প্রামে थिरबंगारतत्र आविकांव इव नारे। नन वात मित्न आत्यान श्रास्त्र माजिया উঠিভাম, ভারপর বিদৰ্জনাত্তে বিবাদভারাক্রান্ত হৃদরে বাড়ী ফিরিভাম। ক্পোতাক নদীর ভীরে বাঁহার জন্মভূমি সেই কবি (মাইকেল মধুস্থন দত্ত) এই পূৰ্বস্থতি হইতেই লিখিয়াছিলেন,—

'বিসাৰ্জ্বি প্ৰতিমা যেন দশমী দিবসে।' হায়, কাল আমাদের মনের কি ঘোর পরিবর্জনই সাধন করিয়াছে !

<sup>(</sup>be) মলকার-ৰজ একটি গাছের ভাজির খণ্ড বিশেব।

<sup>(</sup>১১) যাত্রা সহজে পাঠক নিশিকান্ত চটোপাধ্যারের পুঞ্জিকা ( লওন, ১৮৮২ )

কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত আমিও অমূভব করি—"এমন এক সময় ছিল, যথন মাঠ, বন, নদী, পৃথিবী সমন্ত সাধারণ প্রাকৃতিক দৃষ্টই আমার নিকট অগীয় আলোকে প্রতিভাত হইত। স্বপ্নের মাধুর্য ও গৌরবে ডাহা যেন মণ্ডিত বোধ হইত। কিন্তু এখন আর অতীতের সে ভাব নাই। দিনে বা রাত্রে যখনই যে দিকে চাই, যে দৃষ্ঠ পূর্বের একদিন দেখিয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না!

"হায়, সেই স্বপ্নময় দৃষ্ঠ কোথায় গৈল ? স্বতীতের দেই মাধুর্য্য ও গৌরব কোথায় স্বস্তৃহিত হইল ?"

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

#### বাংলার ডিনটি জেলার আর্থিক অবস্থা

বাংলায় ২৮টি জেলা আছে। তাহার প্রত্যেকটি জেলার আর্থিক অবস্থার বর্ণনা করিতে গোলে, পাঠকদের পক্ষে তাহা প্রীতিকর হইবে না। সেই কারণে আমি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের তিনটি জেলা বাছিয়া লইয়াছি—
যথা পশ্চিম বঙ্গে বাঁকুড়া, পূর্ব্ব বঙ্গে ফরিদপুর এবং উত্তর বঙ্গে রংপুর।

### (১) ব্রিটিশ আমলে বাঁকুড়া—বাংলার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জেলা

হিন্দু ও মুসলমান রাজতে, নিয়মিত ভাবে পুন্ধরিণী ও থাল কাটা হইত, বড় বড় বাঁধ দিয়া গ্রীম্মকালের জন্ত জল ধরিয়া রাথা হইত। কিন্ধ বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সকে বাংলার স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতির পক্ষে একান্ধ প্রয়োজনীয় এই প্রথা লোপ পাইতে লাগিল। পলাশীর যুদ্ধের ৪০ বংসর পরে কোলক্রক লিখিয়াছিলেন,—"বাঁধ, পুকুর, জ্বলপথ প্রভৃতির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ঐ গুলির অবনতিই হইতেছে।" ১৭৭০ খৃষ্টান্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাকুড়ার অবস্থার আলোচনা করিলেই বিষয়টি বুঝা ঘাইবে।

১৭৬৯—৭০ দালের ত্তিকে ('ছিয়াস্তরের মন্বন্ধর') বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া গিয়াছিল। বাঁকুড়া ও তাহার সংলগ্ন বাঁরজুমের উপর ইহার আক্রমণ প্রবল ভাবেই হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে মারাঠা অভিযানের ফলে এই অঞ্চল বিধ্বন্ত হইয়াছিল। এই তৃতিক্ষের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। "বাংলার প্রাচীন পরিবার সমূহ, মাহারা মোগল আমলে অর্দ্ধ স্বাধীন ছিল, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পরে বাহাদিগকে ক্রমিলার বা ক্রমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয় হইল। ১৭৭০ খুয়াল হইডে আরম্ভ ক্রিয়াল বিদ্যালী স্প্রাণ ত্র তৃতীয়াংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল (১) কিন্তু তৎসত্বেও ক্রমিলার ও ক্রোভদারদের নিকট হইতে

<sup>(3)</sup> Hunter—Annials of Rural Bengal.

পাই পয়সা পর্যন্ত হিসাব করিয়া নিংশেষে থাজনা আঞ্লায় করা হইল ।
লর্ড কর্ণওয়ালিস এইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৭৮৯
খৃষ্টাব্দে বলেন,—"জমি চাষ করা হয় নাই। বাংলায় কোম্পানীর সম্পত্তির
এক তৃতীয়াংশ খাপদসংজ্ল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।" (২)

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বীরভূমের রাজা সাবালক হণ্যায় এক বংসরের মধ্যেই বাঁকী থাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হন এবং বিষ্ণপুরের সন্তাস্থ বিষ্ণাপুরের কারোগ করিবার পর কারামুক্ত হন ও আর দিনের মধ্যেই

প্রভূত্ব করিতেন, তাহা থণ্ড থণ্ড হইয়া নৃতন জামদাননে পড়ে। ১৮০৬ খুষ্টাব্দে বর্জমানের মহারাজা ইহার একটি বৃহৎ অংশ ক্রম করেন। ১৮১৯ সালের ৮নং রেগুলেশান, বিশেষভাবে বর্জমান রাজের স্বার্থরক্ষার জন্তই প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই রেগুলেশানের বলে বর্জমানের মহারাজা চিরত্বায়ী থাজনা বন্দোবন্তে ৩৪১টি পত্তনী তালুক ইজারা দেন। পত্তনিদারেরা আবার দরপত্তনিদারদের ইজারা দেয়। এইরূপে যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ফলে বাঁকুড়ার অধিবাসীরা, এবং কিয়ৎ পরিমাণে অন্তান্ত কেলার লোকেরাও বহু তৃংখ ভোগ করিয়া আদিতেছে।

বিষ্ণুপ্রের রাজা বিষ্ণুপ্রেই থাকিতেন এবং প্রজাদের শাসন করিতেন।
তিনি হাজার হাজার বাঁধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বধাকালে এই সব বাঁধে
জল ভর্ত্তি হইয়া থাকিত এবং গ্রীম্মকালে জলাভাবের সময়ে তাহা কাজে
লাগিত। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে ইই ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বাপেক্ষা বড়
প্রবাসী ভূসামী হইয়া উঠিলেন। জগতে এরপ অস্বাভাবিক দৃষ্টাস্ত দেখা
যায় নাই। প্রসিদ্ধ 'স্র্গ্যান্ত আইনের' বলে—রাজন্ব সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহারা
নিশ্চিন্ত হইলেন। কোম্পানীর অধীনে আবার জমিদারেরা ছিলেন, তাঁহারাও
জ্যোতদারদের নিকট থাজনা আদায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রবাদ

<sup>(</sup>২) "অষ্ঠাদশ শতাব্দীতে ঐ সম্প্রদার ক্রত ধ্বংস পাইতে লাগিল। মহাবাদ্ধীরেরা তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ১৭৭০ খুঠান্দের ছভিক্রে তাহাদের রাজ্য জনশৃষ্ঠ হইরাছিল, এবং ইংরাজেরা এই সব করদ নৃপতিকে জমিদার রূপে গণ্য করিয়। ভাহাদিগকে অধিকতর দায়গ্রস্ত এবং ধ্বংসের মূখে প্রেরণ করিল।"—Hunter.

আছে, যাহা দকলের কাজ তাহা কাহারও কাজ নয়,—'ভাগের মা গলা পায় না'। স্বতরাং যে জলদেচ প্রণালী বহু যতে, কৌশলে ও দ্রদর্শিতার দহিত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইল।

মিঃ গুরুসদয় দত্ত বাঁকুড়ার ম্যাজিট্রেট ও কালেক্টররণে কডকগুলি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ঐ জেলার কডকগুলি পুরাতন বাঁধ সংস্কার করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন:—

'পশ্চিম বন্ধে প্রুর, বাঁধ প্রভৃতি জলদেচ প্রণালীর ধ্বংদের সহিত তাহার পরিধাংশের কাহিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পশ্চিম বন্ধের যে কোন জেলার গোলে দেখা বাইবে, অনাবৃষ্টির পরিনাম হইতে আত্মরক্ষার জন্ম জল দঞ্চর করিয়া রাশ্বিবার উদ্দেশ্তে, দেকালের জমিদারেরা অসাধারণ দ্রদর্শিতা ও বৃদ্ধিমন্তার সহিত—অসংখ্য বাঁধ ও পুরুর কাটিয়াছিলেন। এই বাঁধ ও পুরুর নির্মাণের জন্ম বাঁকুড়াই বিখ্যাত ছিল,—একদিকে মন্ধভূমির জমিদারেরা, অন্তদিকে বিষ্ণুপুরের রাজারা এই কার্য্যে বিশেষ রূপে উল্যোগী ছিলেন। আবার ইহাদেরই বংশধরদের অদ্বদর্শিতা, দঙ্কীণতা, ও আত্মহত্যাকর নীতির কলে এই সব অসংখা বাঁধ ও পুরুর—যাহার উপর সমগ্র জেলার স্বাস্থ্য ও ঐশ্ব্য নির্তর করিত—ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হইয়া গেল। ছোট ছোট খাল ঘারা বড় বড় বাঁধ গুলি পুই হইত এবং এই সর বড় বড় বাঁধ হইতে চতুর্দ্ধিকের জমিতে জল সেচন করা হইত। এই সব বাঁধে কেবল জমিতেই জল সেচন করা হইত না, মাহুষ ও পশুর পানীয় জলের জন্মও ইহা ব্যবস্তুত হইত।

পরবর্ত্তী বংশধরের। তাহাদের স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্থার উৎস স্বরুপ এই সব বাধ ও পুক্রকে উপেকা করিতে লাগিল। তাহাদের অকর্মণাতা ও উলাসীদ্রের ফলে বংসরের পব বংসর পলি পড়িয়া এই সব জলাধার ভরাট হইতে লাগিল, অবশেবে ঐশু া সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভূমি অথবা ছোট ছোট ডোবাতে পরিণত হইল। চারিপাংশর উচ্চ বাঁধগুলি পজিত জমি হইয়া দাঁভাইল।

আন্ত এক স্থানে মি: দত্ত লিখিরাছেন,—"ইহার ফলে বাঁকুড়া আজ মরা পুকুরের দেশ। বছ বাঁধ একেবারে লুগু হইয়া গিয়াছে; কৃতকগুলির সামান্ত চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে। কোন কোনটি পদিল জল পূর্ণ সামান্ত ডোবাতে পরিণত হইয়াছে। এক বাঁকুড়া জেলাতেই প্রায় ৩০।৪০ হাজার বাধ, পুকুর প্রভৃতি ছিল; উপেক্ষা, অকর্মণ্যতা ও ওদাসীজ্যের ফলে এওলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এবং বাঁকুড়া জেলাতে আৰু যে দারিজ্য, ব্যাধি, অন্ধ্যা, ম্যালেরিয়া, কুঠ ব্যাধি প্রভৃতির প্রাত্তাব হইয়াছে, ভাহা এ প্রাচীন জল সরবরাহের ব্যবস্থা নই হইয়া যাইবারই প্রত্যক্ষ ফল।"

বাংলায় চিবস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে গ্রন্মেন্টকে নির্দ্ধির বাক্তরের অন্ত চিস্তা করিতে হয় না, এবং জলদেচের স্থব্যবস্থার মূলে জমির যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলেও এই রাজ্য বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই জলসেচ ব্যবস্থার প্রতি শাসকগণের এমন উদাসীন্ত। আমাদের গবর্ণমেন্টের উদার শাসন প্রণালীতে লোকের 🕮 ও ফল্যাণের মৃল্য কিছুই নাই বলিলে হয়। ইহার তুলনায় দিছু দেশের ভঙ্ক মক্ষুমির জন্ত গবর্ণমেন্টের অতিমাত্র কর্ম্বোৎসাহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্কুর বাঁধের স্বীমে বছবিস্থাত স্থানে জলদেচের ব্যবস্থা হইবে এবং উহার জন্ম ব্যয় পড়িবে প্রায় ২০।২৫ কোটা টাকা। অবশ্র, এই স্কীমের ফলে উৎপন্ন খাভ শক্তের (গমের) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, কিছু এই স্কীমের মূলে আব একটি উদ্দেশ্য আছে। স্থকুব বাঁধেব ফলে যে জমির উন্নতি হইবে, সেপানে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ ভাল হইবে। ল্যাকাশায়ার, তুলার জ্ঞতা আরে আমেরিকার মুধাপেকী ইইয়া থাকিতে চায় না। এই কারণে একদিকে স্থদানের উপর তাহাদের বজুমৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে, অন্তদিকে ভারতের করদাতাদের কষ্টলন্ধ অর্থ বেপরোয়া ভাবে ব্যয় করা চইতেছে। এখানেও সামান্তানীতিই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

একথা কেহই বলিবে না যে, ব্রিটিশ গ্বর্ণমেণ্ট হৃষ্ট বৃদ্ধির প্রেরণায় ইচ্ছা করিয়া এই উর্বরো জেলার (বাঁকুড়ার) ধ্বংস সাধন করিয়াছেন; কিন্তু জাঁহাদের উপেক্ষা ও ঔদাসীগ্রই যে ইহার জন্ম বছল পরিমাণে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ দত্ত ব্যাধির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া অর্দ্ধ পথে থামিয়া গিয়াছেন। একজন 'ব্যুরোক্রাট' হিসাবে অভাবতই তিনি এ কার্ব্যে অক্ষমতা প্রাদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের অর্থনৈতিক তুর্গতি ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের সলে সর্বব্রেই জড়িত; 'বেড জাতির দারিছ' আমদানী হইবার সলে সজে এই জ্বনর বাক্তা জেলা নিশ্চিত রূপে ধ্বংসের পরে গিয়াছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদ্তের পক্ষকালনে বেষন চারিদ্ধিক শুকাইয়া যায়, ইহাও ডেমনি শোচনীয়

ব্যাপার। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এক্ষেত্রে স্পষ্টরূপেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমেরিকাতে সমবায় প্রাণালী যে আক্রর্যাক্তন স্থকল প্রস্ব করিয়াছে, মিঃ দত্ত তাহার একটি চমৎকার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যথা:—

"আমেরিকায় ক্রষিকার্য্যে সমবায় প্রণালীর কার্য্যকারিতা বর্ণনা করিতে
গিয়া হ্যারক্ত পাওয়েল বলিয়াছেন যে, ১৯১৯ দালে আমেরিকার সমগ্র
কর্ষণযোগ্য ভূমির (১ কোটী ৪০ লক্ষ একর) প্রায় এক ভৃতীয়াংশেই
সমবায় প্রণালীতে কাজ হইয়াছিল। 'আমার বিশ্বাস আমেরিকার
জলসেচ ব্যবস্থায় সমবায় প্রণালী যে ভাবে প্রচলিত হইয়াছে, এমন
আর কিছুতে নহে।' আমেরিকার এই সমবায় প্রণালী পশ্চিম বক্ষ
এবং ভারতের অক্যাক্ত স্থানের পক্ষে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।
আমেরিকার সমবায় প্রণালী জলহীন মক্ষভূমিবং উটা প্রদেশের উয়তি
করেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। পশ্চিম বক্ষ ও বিহারের বর্জমান
অবস্থার চেয়ে উটা প্রদেশ তথন অধিকতর জলাভাব-গ্রস্ত ছিল:।"

"সমবায় প্রণালীই উটা প্রদেশের উন্নতির মূল কারণ একথা বলা ঘাইতে পারে। এই প্রণালীতে জলসেচ ব্যবস্থা এখানে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে উহা অক্যাক্ত শিল্পেও অবলম্বিত হয়। ইহার প্রমাণ, আমেরিকাতে অসংখ্য সর ও মাখনের ব্যবসা, ফলের ব্যবসা, ষ্টোর প্রভৃতি সমবায় প্রণালীতে চলিতেছে।"

মিঃ দন্ত বাঁকুড়ার অধিবাসীদিগকে মর্মস্পর্শী ভাষার উটার আধবাসীদের দৃষ্টান্ত অন্থরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ব্যাধির মূল কারণ দেখাইতে পারেন নাই; এই জারগায় তিনি পুরাদন্তর সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়ছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভূলিয়া গ্রিয়াছেন যে, উটার অধিবাসীরা আংলো-স্থান্ত্রন জাতীয়, তাহাদের মধ্যে বছ কাল হইতে স্বায়ন্ত্রশাসন এবং আত্মনির্ভরতার নীতি প্রচলিত আছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রোর ভাবন্ত তাহাদের মধ্যে স্বৃদ্। পক্ষান্তরে ভারতবাসীদের মধ্যে যাহা কিছু স্বায়ন্ত্রশাসনের ভাব ছিল, তাহা বিদেশী শাসনের আমলে প্রাচীন প্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রণালী ধ্বংস হইবার সঙ্গে বন্ধে লোপ পাইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আধুনিক অসংখ্য জোতদারী (বা পত্তনীদারী)
ও দরজোতদারীর ব্যবস্থাই বাকুড়ার তুর্তাগ্য ও বিপত্তির কারণ, ইহা আমি

দেখিয়াছি। এই অংশ লিখিত হইবার পর আমি স্থার উইলিয়াম উইলকল্পের বহি পাঠ করিয়াছি। তিনিও বাংলাদেশের এই হুর্গতির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"আপনাদের ভূমি রাজন্মের চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত, ম্লত: রুষকদের মলনের জন্মই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার ফল অনিউকর হইয়াছে; আপনাদের বংশপরস্পরাগত সহযোগিভার শক্তি উহাতে নই হইয়া গিয়াছে, জলসেচ ব্যবস্থা লুগু হইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া ও দারিজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে।"—The Restoration of the Ancient Irrigation of Bengal p.24

এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আরও বলিয়াছেন:--

"বাংলাদেশ এত কাল ধরিয়া সমগ্র ভারতের সাধারণ তহবিলে লক্ষ লক্ষ্টাকা।বোগাইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ব ও পশ্চিম বন্ধ—বাংলার এই ছই অংশই এই দেড়শত বৎসর ধরিয়া, গবর্ণমেন্টের রাজধানী থাকা সত্তেও অধিকতর দারিদ্রাপীড়িত ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে একটা প্রবাদ আছে—'প্রদীপের নীচেই অন্ধকার'; একেত্রে তাহা বিশেষ ভাবেই খাটে।"

এদেশে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা এবং অধিবাসীদের জক্ত স্বল্প বাছে।
প্রচুর জল সরবরাহের উপযোগিতা মৃসলমান শাসকেরা ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন।
আর একজন ইংরাজ লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক কি অম্বীকার করিতে পারেন যে, ১৪শ শতান্দীর পাঠান শাসকেরা ইংরাজ আমলের বণিকরাজগণের অপেক্ষা অধিকতর দ্রদর্শী, উদারনীতিক, লোকহিতপ্রবণ, এবং প্রজাদের প্রীতি ও শ্রহ্মার পাত্র ছিল? বণিক রাজগণ, আত্মপ্রশংসাতেই তৃপ্ত, প্রজাদের উন্নতিকর কোন ব্যবন্ধার প্রতি তাঁহারা উদাসীন, এমন কি তৎসম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাবই পোষণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের চোথের সন্মুথে যে অপূর্ব্ব সভ্যতা ও শিক্তোম্বর্ঘ্য ক্রমে ক্রমে নই হইয়া গিয়াছে, সেজস্ম তাঁহারা বিন্দুমাত্র লক্ষা অহতের করেন নাই। সেই প্রাচীন সভ্যতার স্বতিচিহ্ন এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রিরপে তাহা জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া ওম্ব মরুভ্মিবং স্থান সমূহকেও পৃথিবীর মধ্যে অস্ততম উর্বর ও ঐশ্বর্যালী প্রাদেশে পরিণত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখনও আছে।……

"হাহারা নিরপেক ও ধীর ভাবে ভারতের বর্তমান ক্বনহিত্তকর কার্যাবলী পরীকা করিবেন, তাঁহারাই বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে পাঠান ফিরোজের ৩৯ বংসরের শাসনকাল, ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক শতান্ধী ব্যাপী শাসনকাল অপেকা অধিকতর কল্যাণকর ছিল। এই এক শতান্ধীকাল বলিতে গেলে ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অপবায় স্থরপই হইয়াছে।"—১৯২৯, ১৫ই জুনের 'ওয়েল ফেয়ারে', বি, ডি, বহু কর্ত্বক উদ্ধৃত।

একখানি সরকারী দলিলে লিখিত আছে:---

"ফ্লতান অত্যন্ত জ্লাভাব দেখিয়া মহাস্থভবতার সঙ্গে হিনার ফিরোজা এবং ফভেবাদ সহরে জ্ল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার সঙ্কর করিলেন। তিনি ষম্না ও শতক্ষ এই চুই নদী হইতে চুইটি জ্ল প্রবাহ সহরে আনিলেন। যম্নাগত জ্ল প্রবাহের নাম রাজিওয়া, অস্থাটর আলগখানি। এই চুইটি জ্ল প্রবাহই কর্ণালের নিকট দিয়া আসিরাছিল এবং ৮০ কোশ চলিবার পর একটি খাল দিয়া হিসার সহরে জ্ল যোগাইয়াছিল।…ইহার প্র্বে চৈত্রের ফসল নষ্ট হইত, কেন না জ্ল বাতীত গম জ্বিতে পারে না। খাল কাটিবার পর, ফসল ভাল হইতে লাগিল।…আরও বছ জ্লপ্রবাহ এই সহরে আনিবার ব্যবস্থা হইল এবং ফলে এই অঞ্লের ৮০।৯০ কোশ ব্যাপী স্থান ক্র্পথোগ্য হইয়া উঠিল। (৩)

"রোটক খালের উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল। ১৬৪৩ খুটান্দে হিনার ফিরোজা (ফিরোজাবাদ ) হইতে দিল্লী সহর পর্যান্ত জলসেচের জন্ম একটি খাল খনন করা হয়। আলিম্দান থা আড়াই শত বৎসর পূর্বে তৈরী এই খালের সাহায্য যতদূর সম্ভব লইয়াছিলেন এবং তাহা হইতে নৃতন খাল কাটিয়াছিলেন।"
—Rohtak District Gazetteer, 1884 p. 3

এই সমন্ত কথা এখন উপস্থাস বলিয়াই মনে হও। আমাদের সভা গ্রব্যেন্ট কুপার্স হিল কলেজে এবং পরবর্ত্তী কালে ব্রিটিশ বিশ্ববিভালয় সমূহে স্থানিকিত ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ক করিয়া থাকেন,—কিছু তৎসত্ত্বেও ১৪শ

<sup>(</sup>৩) "লম্বাডি প্রদেশে গ্রীমকালে নিম্ন আর্স পর্বতের বাহিবে জলাভাব ঘটে. কিন্তু মধ্য যুগ হইতে এখানে এমন চমৎকার জলসেচের ব্যবস্থা আছে, বাহাইয়োবোপের কুত্রাপি নাই। স্তেরাং এখানে ফলল নাই হওয়ার সন্তাধনা খুবই কম।"

শতাব্দীর মুসলমান শাসকদের নিকট হইতে ভাঁহাদের অনেক কিছু ংথিবার আছে।

শলসেচের এই অবস্থা! কিন্তু এই অভিশপ্ত জেলাব (বাঁকুডার) চুংথ
থারও নানা কারণে এখন চরম সীমায় পৌছিয়াছে। রেশমের
স্তাকাটা এবং বস্তবয়ন এই জেলার একটি প্রধান শিল্প ছিল।
ক্ষিত্র এই বৃত্তির দারা জীবিকা নির্কাহ করিত। পিতল ও
ক্ষিত্র আলি বহু সহস্র লোকের (কাঁসারীদের) অল সংখান
হইও

বেশ বিষ্ণুর বিক্তার সর্বাপেক। প্রধান শিল্প।

শত শত শ
বিষ্ণুর নির্ভর করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুর, সোনাম্বী
এবং বীরসিংহে
শাড়ী এবং বিবা
শাড়ী ও
শামের 'জোড়' তৈরী করিয়া থাকে।
হানীয় মহাজনেরা এ
শামের লোকেরা বিবাহ উপলক্ষে
এই সব রেশমের শাড়ী ও
শামের লোকেরা বিবাহ উপলক্ষে
এই সব রেশমের শাড়ী ও
শামির বোজগার করিত। বিটিশ সাম্রাজ্য
প্রদর্শনী হইবার কয়েক মাস পর হইতেই বিষ্ণুপুরের রেশমের কাপড়ের
ম্ল্য হ্রাস হইতে থাকে। রেশমের কাপড়ের মূল্য কমিতে কমিতে এতদ্র নামিয়া
আসিয়াছে যে, তাঁতিরা অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া কাপড় বোনা ছাড়িয়া দিয়াছে।
"দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ বা গ্রন্থিকত এ পর্যন্ত এই ত্রবন্থার কারণ

"দেশের প্রধান ব্যাক্তগণ বা গ্রণমেণ্ড এ প্রয়ন্ত এই ত্রবস্থার কারণ
নির্ণয় করিতে চেটা করেন নাই। বিষ্ণুপুর শিল্পপ্রধান সহর। এ স্থানের
মধিকাংশ লোক তত্ত্বায়, কর্মকার বা শাধারী। এই তাঁতিদের এবং
কামারদের অত্যন্ত ত্র্দশা হইরাছে।

"পিতল শিল্পের বাজার অত্যন্ত মন্দা। বিদেশ হইতে আালুমিনিয়াম ও এনামেলের বাসন আমদানীর ফলে এই শিল্পের অবনতি হইয়াছে; এই শিল্পের পুনক্ষারের আশা নাই।

"প্রাচীন বিষ্ণুর সহরের হুইটি প্রধান শিল্প এইভাবে নট হওয়াতে, এই স্থানের আর্থিক অবস্থা অত্যম্ভ শোচনীয় হুইয়াছে এবং শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা বিষ্ণুপুর ত্যাগ করিয়া অক্তরে চলিয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুর সহরের শতকরা ৭০ জন লোক এজক্ত চুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছে। ট (৪)

#### (২) ফরিদপুর—বাংলায় খাভাভাব

আমি উপরে যে জেলার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা বর্ধাকা বাতীত অন্ত সময়ে ৩% ও জলহীন, এবং অনেক সময়ে বৃষ্টিও ঐ অধ্বে ভাল হয় না। পকাস্তরে অন্ত একটি জেলার কথা বলিব, ধাহা স্পির বদীপ অঞ্চলে অবস্থিত এবং প্রকৃতি যাহার উপর সদয়। পূর্বানে বর্ষার সময়ে জমির উপর পলিমাটী পড়িয়া তাহার উ<del>র্বরাশ</del>্রিভ বৃদ্ধি করে। আরও একটি কারণে, এই জেলার কথা বলিতেটি ;—আমি কয়েকবার এই জেলায় ভ্রমণ করিয়াছি, এবং লোকের প্রকৃত অবস্থা পর্যাবেকণ করিবার প্রোগ পাইয়াছি। একটা প্রধান ক্লা মনে রাখিতে হইবে,— বাংলার দর্বত কৃষিজ্ঞাত দ্রব্যই আয়ের একমাত্র পথ,-১৮৭০ দালের কোঠা পৰ্যান্ত যে সমল্ভ আহ্বলিক বৃক্তি ুবহুল সহত্ৰ লোক অবলম্বন করিয়া বাচিত, তাহা সর্বজ্ঞই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বয়নশিল্প ক্রত লোপ পাইতেছে,—পূর্বে নদীতে মাল ও **যাত্রী বহনের জ্বন্ত যে সব বড় ব**ড় নৌকা চলিত, বিদেশী কোম্পানীর জাহাজ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। যে সব তাঁতি, জোলা ও মাঝি মাল্লাদের মুখের অগ্ন কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারা সকলে এখন ক্রম্বিত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে। (¢)

অধুনাতন রিপোর্ট হইতে, জেলার (ফরিদপুর) উৎপন্ন কৃষিজ্ঞাত দ্রব্যের একটা তালিকা দেওয়া হইল:—

<sup>(8)</sup> অমৃত বাজার পত্রিকা—৫ই জুলাই, ১৯২৮ তারিখে প্রকাশিত পত্র ক্রপ্তব্য।

<sup>(</sup>e) "ব্যন্তির বাংলার একটা বড় শিল্প ছিল, বিদেশী কাপড়ের আমদানী ঐ শিল্প নষ্ট হইবার অন্ততম কারণ"।—Jack: The Economic Life of a Bengal District.

<sup>&</sup>quot;এই জেলার পদ্মা, মেখনা, মধুমতী প্রভৃতি বড় বড় নদীতে ষ্টীয়ার চলাচল করে, জেলার অভ্যস্তরে আরও অনেক নদীতে ষ্টীয়ার বাব।"—O' Malley; Faridpore (1925)।

<sup>&</sup>quot;মাছ ধরিরা প্রার ৪৭ হাজার লোক জীবিকা নির্কাহ করে,—বাহারা মাছ ধরে ও বাহারা উহা বিক্রর করে, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ----জেলার প্রধান বাবসা—ক্রমজাত পণ্য লইরা। "—O' Malley

## कतिकशूदात कृषिकां अना (७)

| ক্সলের নাম    | জমির পরিষাণ<br>(একর) | গ্রভি একরে<br>উৎপন্ন | যোট উৎপন্ন | প্রতি বণের<br>দর | <b>ৰোট মূল্য</b>            |
|---------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------------|
|               |                      | য্ণ—সে—ছ             | (মণ)       | हे। जाः नाः      |                             |
| আশু ধাৰ       | ٠٠٧,٩٥,٤             | >                    | २६,१२,६१६  | 6>o              | >,90,28,266                 |
| আমদ ধান       | 9,62,2               | >२                   | 28,24,96.  | 98               | 6,br,6e,209                 |
| বোরো ধান      | 38,8                 | >8                   | २,०५,७००   | B                | r,                          |
| প্ৰ           | २,१••                | r-9                  | २ ३,७२ ७   | 1->1             | >,><,>1                     |
| <b>यव</b> ,   | >>,9 • •             | >                    | 3,24,114   | ·                | 8,28,83.                    |
| ছোলা          | ৩,৫٠٠                | ··                   | 98,244     | 8                | >, ६७,६७२                   |
| ভাল           | ۵,۰১,২۰۰             | >                    | ۵۰,۳۹,۵·۰  | 8                | 80,63,600                   |
| <b>তি</b> সি  | ۵,۰۰۰                | 1                    | ∘8,4••     | 1                | २,8३,८००                    |
| তি <b>ল</b>   | >>,२••               | •                    | ७९,२००     | <b>*</b>         | 8, • ७, २ • •               |
| স <b>রিবা</b> | ₹8,७••               | <del></del>          | 3,89,400   | 9                | > •, ৫>, ৬৫ •               |
| মসলা          | ₹৮,७∙∙               |                      | এতি একর    | ₹4               | ٩,٠٩,٠٠                     |
| <b>9</b> Ģ    | 9,8**                | ٠٩                   | 2,10,1     | <b></b> 9        | २ <b>१,</b> ৮७, <b>৯</b> ৮٩ |
| পাট           | ۹,۵۵,۹۰۰             | >>->                 | ७८,२२,२७६  | à                | ७,२०,৮७,१५७                 |
| ভাষাক         | 8,8 • •              | <b>u</b>             | २७,8••     | >4               | 8,2+,+4+                    |
| ফল ও শাক সৰ্জ | 42,200               |                      | প্ৰতি একর  | ) t              | ৯,৩৩,٠٠٠                    |
|               |                      |                      |            | যোট টাকা         | 10 49 1916 984              |

মোট টাকা ১৩,০৭,৩৬,৭৪৫

উপরে লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইবে, যে ফরিদপুরের লোকের মাধা পিছু বার্ষিক আয় ৫৭ হইতে ৫৮ টাকা,—( ফরিদপুরের লোকসংখ্যা ২২ লক্ষ)। জ্যাক ও ও'মালী সকল শ্রেণীর লোকের হিসাব ধরিয়া বার্ষিক আয় মাধা পিছু গড়ে ৫২ টাকা, ঋণ ১১ টাকা এবং কর ২৮০ টাকা ঠিক করিয়াছেন। (৭) জ্যাক বলেন যে সব লোক শিল্পকার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৮ জনের বেশী হইবে না এবং এই জ্লে সংখ্যক লোকের মধ্যেও এক তৃতীয়াংশ লোককেও 'কারিগর' বলা যায় না।

<sup>(</sup>৬) ১৯২৪-২৫ ছইতে ১৯২৮-২৯ এই পাঁচ বৎসবের বাজার দরের গড় হইতে এই হিসাব সংকলিত হইরাছে। এই ব্যাগারে ফরিদপুর কৃষি ফার্মের শ্রীবৃক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র জামাকে বে সাহাব্য করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বরণ করি।

<sup>(</sup>१) ১৯২৪—২৯ এই পাঁচ বৎসর পাটের দর খুব চড়িরাছিল, সুভরাং জ্যান্ধের হিসাবের চেরে আমার প্রদন্ত হিসাবে আর বেনী ধরা হইরাছে। বর্ত্তমান বংসরের (১৯৩২) পাট. চাউল এবং অক্তান্ত কুবিজাত ক্রব্যের মূল্য খুব কম, গভ দল বংসরের মধ্যে এরূপ হয় নাই। এবং বদি বর্ত্তমান বাজার দর অনুসারে হিসাব করা যার, ভবে মাধা পিছু গড় আর আরও ক্ষিরা হাইবে, এমন কি অর্কেক ইইবে।

অধিকাংশ প্রমিক কুলীর কাজ অথবা রাস্তা বা পুকুরে মাটি কাটার কাজ করে। তাহারা ভাল উপায় করে, কাঞ্চের মরস্থমে দৈনিক এক টাকঃ অথবা মাসিক গছে ১৫২ টাকা হইতে ২০২ টাকা পর্যন্ত রোজগার করে। कि इ এই कास्क्रत मत्रस्य वरमत्त्र छुहेमान शांक कि ना मत्स्र । क्वतन ফসল বোনা ও কাটার সময়ে মজুরের প্রয়োজন হয়। একথা সত্য হে কতকগুলি ভদ্রলোক কেরাণী বা উকীলও কিছু প্রসা উপার্জন করে, কিন্তু তাহারা সাধারণত: গ্রামের অধিবাদী নহে। পক্ষান্তরে, বড় বড় क्षिमात्रीत मानित्कता, डांशांत्मत क्षिमात्री उ वान करत्न ना এवः डांशांत्मत জান্ত লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রাম হইতে শোষণ করিয়া কলিকাভায় চালান হয়। (৮) ইহাও বিবেচ্য যে, প্রধান খাতাশভ সম্বন্ধে ফরিনপুর জেলা আত্মনির্ভরক্ষম নহে। কেবলমাত্র ইহাই তত বেশী চিস্তার কারণ নহে। वञ्चछः. भाषे উৎপाननकाती ट्याशिकात भटक हेशांक खनकार वना বাইতে পারে,—কেন না ভাহারা ভাহাদের বাড়তি টাকা দিনা বাথবগঞ্জ, খুননা প্রভৃতি জেলা হইতে চাউল কিনিতে পারে। কিছু যদি আমর। সমগ্র বাংলার মোট উৎপন্ন চাউলের হিসাব করি, তাহা হইলে স্বঞ্চিত হইতে হয়। কেন না যে বাংলা ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যাণালী প্রদেশ বলিয়া পরিচিত, দেখানে উৎপন্ন খাছ শস্ত্রের পরিমাণ সমগ্র লোক সংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বাংলাদেশে মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ২৭,৭৩,৭৬,৭০২ মণ। ছভিক কমিশনের রিপোর্ট অহুসারে মাথা পিছু वार्षिक १ मन ठाउँन প্রয়োজন হয়। বাংলার লোকসংখ্যা ৪,৫৭,৯১,৬৮৯। श्रुखतार वांश्मात शक्क वार्षिक ७२,०४,85,৮२७ यन **हाउँलात** श्रायाकन। चारु व वारनारात्व (यार्व ४,७১,७६,১२) यन हाउँन क्य शर्फ-- चर्थार माचा निष्ठु वार्विक खाद এक मन-वर्षार माचा निष्ठु देवनिक शास्त्र निर्वाग ¥ त्नद्र। (२)

<sup>(</sup>৮) সমস্ত বড় কমিলাধীই কলিকাভাৰাসী জমিলাররের অধিকৃত। নিম্নে কডকগুলি বড় জমিলামীর ডালিকা বেওরা হইল:—ডেলিহাটী আমিরাবাদ—৭২,০০০ একব; হাজেলী—৬০,৯০০ একর'; কোটালীপাড়া—৩৪,৬০০ একব; ইদিলপুর— ৬০,২০০ একর। (.২য় পরিছেদ তাইক্:),১৯

<sup>(</sup>৯) এই সৰ তথ্য কৃৰিবিভাগ ছইজে প্ৰকাশিত বিপোৰ্ট ছইতে গৃহীত। প্ৰত্যেক কেলাৰ উৎপন্ন থাকেব হিলাব ধৰিয়া যোট উৎপক্ষেত্ৰ পৰিমাণ ঠিক কৰা

বাংলার একটি অগ্রতম উর্বর জেলার অধিবাসীদের মাথা পিছু আয়
এত কম, একথা আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে। ইহার কারণ, লোক বসতির
ঘনতা; এথানে প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা গড়ে ১৪১ জন। হাওড়া
(প্রতি বর্গ মাইলে ১,৮৮২ জন), ঢাকা (প্রতি বর্গ মাইলে ১,১৪৮ জন)
এবং ত্রিপুরার (১৭২ জন) পরই ফ্রিদপুর বাংলা দেশের মধ্যে সর্কাপেকা
লোকবসতিপূর্ণ স্থান। এবং যদি কেবলমাত্র কর্ষণযোগ্য জমির হিসাব
ধরা যায়, তবে ফরিদপুরের লোকবসতি প্রতি বর্গ মাইলে ১,২০২ হইয়া
দাঁড়ায়। মি: টমসন ১৯২১ সালে বাংলার আদমস্থমারির স্থপারিন্টেওেন্ট
ছিলেন। তিনি বলেন যে, এই জেলার অবস্থা শীঘ্রই এমন দাঁড়াইবে
যে, জমির উপর আর বেশী চাপ দেওয়ার উপায় থাকিবে না, অর্থাৎ

হইয়াছে। এই সব তথ্য চইতে লভিফের মস্তব্য সভ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়—
"বাংলাদেশে মোট উৎপন্ন চাউল, সমগ্র অধিবাসাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে
না।" (Economic Aspect of the Indian Rice Export Trade, 1923.)।
লভিফেব হিসাব মতে, ভারতের অধিবাসীদের জন্তু মোট ০ কোটা ০৫.১ লক্ষ টন
চাউলের প্রয়োজন চয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হয় ০ কোটা ২০.২ লক্ষ টন
চাউল। স্মৃতবাং ১৫.৫ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি পড়ে। "অতএব দেখা যাইতেছে
বে বর্মা চাউল আমদানী না হইলে পরিণাম অতি শোচনীয় হইত।"

পানাগুকর বলেন—"দেখা গিয়াছে যে পুরুবের পক্ষে দৈনিক আধ সের এবং দ্রীলোক বা বালক বালিকাদের পক্ষে তার চেয়ে কিছু কম চাউল হইলেই অনাহারে মৃত্যু নিবারণ করা যায়।.....কিন্তু এই পরিমাণ চাউল কোন পরিবারের লোকদের শরীরের পৃষ্টি ও বলের পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

ব্যানাৰ্জ্জী (Fiscal Policy in India) বলেন,—"স্বাভাবিক অবস্থায় দেশে বে খাদ্যশস্ত উৎপন্ন হয়, তত্বারা সমস্ত অভাব মিটাইয়া বিদেশে রপ্তানী করিবার মত কিছু উদ্ভ থাকে কিনা সন্দেহ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন বে, ভারতে যে মোট খাদ্যশস্ত উৎপন্ন হয়, তাহা ভারতবাসীদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে এবং যদি প্রত্যেক লোককেই উপবৃক্ত পরিমাণ খাদ্য দেওবা যাইত, তবে ভারতকে খাদ্যশস্ত আমদানী করিতে হইত, সে উহা রপ্তানী করিতে পারিত না।"

"ভারতে উৎপন্ন থাদ্যশস্ত্রের পরিমাণ ৪ কোটা ৮৭ লক টন, কিছু ভারতের পক্ষে ৮ কোটা ১০ লক টন থাদ্যশস্ত্রের প্রয়োজন। স্থতরাং ভাহার থাদ্যশস্ত্র শতকরা ৪০ ভাগ কম পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা বার যে ভারতবাসীরা পর্য্যাপ্ত থাদ্য পার না।"—C. N. Zutshi, Modern Review, sept., 1927.

স্থুজরাং এ বিবরে বাঁহার। আলোচনা ও চিস্তা কবিরাছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত এই বে—কেবল বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্বে খাদ্যশস্তের ঘাটভি পড়ে। কৃষিযোগ্য অমি আর পাওয়া যাইবে না। "পাশ্চাত্য দেশ সম্হে কৃষিজীবীদের মধ্যে লোকবসতির পরিমাণ সাধারণতঃ প্রতি বর্গ মাইলে ২৫০ জন। তদতিরিক্ত লোক শিল্প ও বাণিজ্য ছারা জীবিকা নির্মাহ করে। কিন্তু গলার এই বদ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে লোকবসতির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা তিন চার গুণ। তাহা ছাড়া, এই অঞ্চলকে কেবল যে স্বাভাবিক নিয়ম অফুসারে বাড়তি লোকই পোষণ করিতে হয়, তাহা নহে, বাহির হইতে যে সব লোক আমদানী হয়, তাহাদিগকেও পোষণ করিতে হয়, এবং এই শ্রেণীর বাহিরের লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার-উড়িয়ায় লোকবসতির পরিমাণ বেশী এবং সেধানকার আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে। সেই কারণে ঐ তুই প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে ক্রমাগত লোক আমদানী হইতেছে। ১৯০১—১১ এবং ১৯১১—২১, এই তুই দশকে গড়ে ৫ লক্ষ করিয়া লোক ঐ সব অঞ্চল হইতে বাংলায় আমদানী হইয়াছে।" (পানাগুকর)

জমির উপর চাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। ইহার ফলে জমি অতিরিক্ত রক্মে ভাগ হইয়া যাইতেছে। বাংলার অধিকাংশ জেলায় ক্রমকের জমির আয়তন গড়ে ২:২ একর। হিন্দু আইন অমুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমান ভাগে জমি বন্টন হয়, মুসলমান আইন অমুসারে জমি বিভাগ আরও বেশী হয়। ইহার ফলে জমি।ক্রমাগত ভাগ হইতে হইতে আয়তন আধ একর পর্যান্ত হইয়া দাঁড়ায়। তুলনার স্থবিধার জন্ত, অন্তান্ত কয়েকটি দেশে ক্রমেকের জমির আয়তন নিয়ে দেওয়া হইল:—

| है: मुख                  | ৬২.৹ অুক | র |
|--------------------------|----------|---|
| वार्यानी                 | ₹2,¢ "   |   |
| ফ্রান্স                  | ₹•°₹¢ "  |   |
| ডেনমার্ক                 | 80.0     |   |
| বেলজিয়াম                | 28.¢ "   | , |
| <b>रगा</b> ख             | ₹₩.• -"  | 1 |
| ৰ্ক্তরাষ্ট্র ( আমেরিকা ) | >8৮.• "  | , |
| ৰাপান                    | Ø.a "    | , |
| চী <b>ন</b>              | P.56 "   | , |

### (৩) রংপুরের আর্থিক অবস্থা

তাজহাট এটেরে সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মৈত্র ১৯১৯ সালে রংপুর জেলার শিল্প সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করেন। এই রিপোর্টের স্থুল মর্ম্ম এই যে জেলার অধিকাংশ শিল্প নাই হইয়া গিয়াছে, ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে। রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত নিম্মলিখিত বিবরণ হইতে এই শোচনীয় অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে:—

"রংপুরের সমস্ত শিল্পই হাতের কাজ। ইহার প্রায় সকলই নট্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল চট বোনা ও গুড় তৈরীর কাজ কিছু কিছু আছে। স্থানীয় লোকেরাই এই সব শিল্পজাত ক্রয় করিত এবং নিকটবর্তী হাটেই উহা বিক্রয় হইত। সন্তা দামের বিদেশী পণ্য আমদানী হওয়াতে, ঐ সব শিল্পজাত আর বিক্রয় হয় না, স্বতরাং শিল্পীদিগকে নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্রষিকার্য্য অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এখনও অবসর সময়ে তাহারা এই সব শিল্পকার্য্য কিছু কিছু করে, তবে বেশীর ভাগ ফরমাইছি জিনিষই তৈরী করিয়া থাকে। রংপুরের সতরঞ্চ বাংলার সর্ব্বত্ত বিখ্যাত ছিল। কিছু দেশের সর্ব্বত্ত বেলপথে যাতায়াতের স্থ্বিধা হওয়াতে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নিকৃষ্ট ও সন্তা সতরঞ্চ, রংপুরের সতরঞ্চকে লোপ করিয়া দিয়াছে।"

"চট শিল্প:—জেলার স্ত্রীলোকেরাই পৃর্ব্বে চট ব্নিড, এখনও তাহারাই ব্নিয়া থাকে। তাহারা নিজেরাই পাট হইতে স্তা কাটে এবং তদ্ধারা চট ব্নে। পূর্ব্বে এই চটের খুব চাহিদা ছিল। ক্বফদের মধ্যে জীবিকার আদর্শ ধখন খুব নীচু ছিল, তখন তাহারা শীত কালে রাত্রে এই চট গায়ে দিয়াই শীত নিবারণ করিত। ত্ই তিন থানি একত্রে সেলাই করিলেলেপের কাজ হইত। কিন্তু এখন সন্তা বিদেশী কম্বল চটের স্থান অধিকার করিয়াছে।

"এণ্ডি শিল্প:—এই শিল্প জ্বত লোপ পাইতেছে।

"ত্লা বয়ন শিল্প:—এই শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে।

"কাঁসা শিল্প:—এই শিল্প প্রধানতঃ জেলার প্রাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইহাও প্রায় লুপ্ত হট্যা গিয়াছে। "চিনি ও গুড় শিল্প:—বছ বংসর পূর্বের রংপুর বাংলার অন্ততম প্রধান গুড় উৎপাদনকারী জেলা ছিল। চিনির কারধানার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই সব কারধানায় কখনও কল ব্যবহৃত হইত না। চিনি এখন অল্প পরিমাণে তৈরী হয় এবং পূজা পার্বেণ প্রভৃতিতে ঐ চিনি ব্যবহৃত হয়। বিদেশ হইতে আমদানী সন্তা চিনি রংপুরের চিনি শিল্পকে লোপ করিয়া দিয়াছে।

"রংপুরের লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ এবং ইহা ক্ষিপ্রধান জেলা। মিঃ
জে, এন, শুপ্ত এম-এ, আই, দি, এস, কমিশনারের হিসাব মতে এই জেলার
'কৃষিজাত সম্পদের মূল্য প্রায় ৯২ কোটা টাকা। স্থতরাং এখানকার
অধিবাসীদের বার্ষিক আয় মাধা পিছু প্রায় ৪০০ টাকা, মাসে ৩৯০০ এবং
দৈনিক প্রায় ৭ প্রসা। জ্বমির উপর চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে
এবং এই চাপ কমাইবার জন্ম শিল্পের উন্ধতি ও প্রসার বিশেষ প্রয়োজন।
'অন্তথা জমি লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ, মামলা মোকদ্দমা সর্বাদা হইতে থাকিবে।"
বাংলাদেশে বৈদেশিক শাসন প্রত্যেক কৃটার শিল্পকে লোপ করিবার
জন্ম যথাসাধ্য করিয়াছে, কেননা 'হোম' হইতে কলের তৈরী জ্বিনিষ
এদেশে আমদানী করিতে হইবে।—পক্ষান্তরে, জ্বাপান কৃটার শিল্পের উন্নতি
করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও কবিতেছে।

<sup>1</sup> উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা ষাইবে যে, সভ্য বৈদেশিক শাসনে 'বৈজ্ঞানিক উন্ধৃতি' এবং সর্ব্বে রেল ও প্রীমারে যাতায়াতের স্থ্রিধা হওয়াতেও ক্ষকদের অবস্থার কোন উন্ধৃতি হয় নাই। র্যাশঙ্গে ম্যাকডোনাল্ড রাষ্ট্রনীতিকের দ্রদৃষ্টি লইয়া এই অবস্থা যথার্থক্রপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য প্রাচ্যদেশে বিষম ভ্রম করিতেছে।"—আ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর গ্রন্থ হইতে ধার করা মতামত একটি সরল প্রাচীনপন্থী জাতির ঘাড়ে চাপাইলে, ফল শোচনীয় হয়। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে।

# ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

#### कांबर्धम् वक्रमण

## রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্ম বাংলার ধন শোষণ

"প্রথম হইতেই বাংলা ভারতের কামধেমু স্বরূপ ছিল এবং অক্সান্ত সকল প্রদেশ বাংলা হইতেই অর্থ শোষণ করিত।"—উইলিয়ম হাণ্টার

#### (১) বাংলা সকলের মহাজন

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মোগল সম্রাটদের ঐশর্য্যের যুগেও বাংলা দেশ তাহার নিজের শাসন ব্যয় যোগাইতে পারিত না। বাংলার সামরিক ব্যয় অন্যান্ত হবৈতে হইতে দংগ্রহ করিতে হইত ! আওরঙজেব রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে মূর্শিদ কুলি থাঁর যোগ্যতা ব্ঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বাংলাদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মূর্শিদকুলি থাঁর হ্বন্দোবন্তের ফলে শীঘ্রই বাংলার রাজস্ব এক কোটী টাকায় দাঁড়াইল। দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযান করিবার নিমিত্ত আওরঙজেবের তথন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং মূর্শিদ কুলি থা এই অর্থ যোগাইয়া সমাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। বাংলার নামমাত্র স্থবেদার স্থলতান আজিম ওসান দিল্লী যাইবার সময়ে পথিমধ্যে সম্রাট আওবঙজেবের মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন (১৭০৭)। বাংলা হইতে সংগৃহীত বাজস্ব প্রায় এক কোটী টাকা তাঁহার হস্তগত হইল। খুর সম্ভব এই টাকা দিল্লীর সম্রাটকে দেয় বাংলার বার্ষিক রাজস্ব। (১)

ম্যাণ্ডেভিল ১৭৫০ খৃ: লিখেন ধে, সম্রাটের রাজস্ব দিবার জন্ম বাংলার সমস্ত রৌপা শোষণ করিতে হইত। ইহা দিল্লীতে যাইত, কিন্তু সেখান হইতে আর ফেরত আসিত না! স্থতরাং এই শোষণের পর মুশিদাবাদের

<sup>(</sup>১) ঐতিহাসিক ষ্টু রাটের মতে বাংলার বার্ধিক রাজ্বস্বের পরিমাণ মূর্শিদ কুলি থার আমলে (১৭২২) ছিল ১ কোটা ৩০ লক্ষ টাকা। শাসন ব্যর বাদ দিয়া নিট রাজস্ব এক কোটা টাকার বেশী হইত। অ্যাজ্বোলির হিসাবে বাংলার রাজ্বস্বের পরিমাণ ছিল ১.৪২,৮৮.২৮৬ টাকা।

ধনভাগুরে কিছুই থাকিত না এবং বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালান বা বাজার হাট করাই কঠিন হইত। পরবর্ত্তী জাহাজে বিদেশ হইতে রৌপ্যের আমদানী না হওয়া পর্যাস্ত এই অবস্থা চলিত। (২)

১৭৪০—৫০ খৃ: পর্যান্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা বাংলাদেশ হইতে যে ধন সম্পত্তি
লুঠন এবং চৌথ আদার করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ কয়েক কোটা টাকা
হইবে। দৈয়র মৃতাথেরিনের মতে, প্রথম মারাঠা অভিযানের সময়ে
মৃশিদাবাদ সহরের চারিদিকে প্রাচীর ছিল না। সেই সময়ে মীর হবিব
এক দল অখারোহী দৈয় লইয়া আলিবদ্দী থার আগমনের পূর্বেই মৃশিদাবাদ
সহর আক্রমণ করেন এবং জ্বগৎশেঠের বাড়ী হইতে তৃই কোটা টাকার
আর্কি মৃদ্রা লইয়া যান। কিন্তু এই বিপুল অর্থ লুগুনের ফলেও জ্বগৎশেঠ
আত্ত্বয়ের কিছুমাত্র সম্পদ কয় হয় না। তাঁহারা পূর্বের মতই সরকারকে
এক এক বার এক কোটা টাকার ছঞী বা দেশনী দিতে থাকিতেন।

বাংলার ইতিহাসের যুগসদ্ধি পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে,—লুঠন, শোষণ প্রভৃতি আকন্মিক বা সাময়িক ছিল এবং লোকে ভাহার কুফল হঁচতে শীঘ্রই সারিয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রদেশ ক্রমাগত যে ভাবে শোষিত হইতেছে, ভাহা উহাকে একেবারে নিঃম্ব করিয়া ফেলিয়াছে। উহা হইতে উদ্ধার লাভের ভাহার উপায় নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর, ইট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতেই প্রকৃত ক্রমতা আসিয়া পড়িল এবং রোমের প্রিটোরিয়ান গার্ডদের মত জাহারাও মুর্শিদাবাদের মসনদ নীলামে সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রম

<sup>(</sup>২) ম্যাণ্ডেভিল কিন্তু বৃঝিতে পাবেন নাই যে, দিল্লীতে যে টাকা যাইত, তাহা কোন না কোন প্রকাবে প্রদেশ সমূহে ফিরিয়া আসিত। কাটক, তাঁহার General History of the Mugul Empire নামক গ্রন্থে অবস্থাটা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন—"এই বিপুল অর্থের পরিমাণ বিসম্বক্ষর বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই অর্থ মোগল রাজকোবে গেলেও, তাহা পুন্বার বাহির হইলা প্রদেশ সমূহে অল্প বিক্তর বাইত। সামাজ্যের অর্থাংশ সমাটের কল্প পরিশ্রম করিত, তাহারা সম্প্রাটের অর্থেই জীবিকা নির্কাহ করিত; সহরের যে স্বল্লী সমাটের জল্প কাজ করিত, তাহারা রাজকোব হইতেই পারিশ্রমিক পাইত।"

<sup>&</sup>quot;वश्माद करतक नक होक। मश्चान विनाष्ट्रत कन्न वृद्ध व्याद्ध । विनापान विनापान कन्न वृद्ध इश्वत । वृद्ध व्याद्ध । विश्वत व्याद्

করিলেন। হাউস অব কমন্দের সিলেক্ট কমিটির তৃতীয় রিপোর্ট অন্সারে (১৭৭৩) দেখা যায় যে, ১৭৫৭—১৭৬৫ সাল পর্যান্ত বাংলার "ওয়ারউইকেরা" বাংলার মসনদে নৃতন নৃতন নবাবকে বসাইয়া ৫।৬ কোটী টাকার কম উপার্জ্জন করেন নাই। এই বিপুল অর্থের অধিকাংশই কোন না কোন আকারে ইংলণ্ডে প্রেরিভ হইয়াছিল। (৩)

কিন্তু পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা অতি সামান্ত আনিষ্ট করিয়াছে। ১৭৬৫ খুটান্দে দিল্লীর নামমাত্রে পর্যাবসিত সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানী পাইয়া, কোম্পানী—আইনত: ও কার্য্যতঃ—বাংলার শাসন কর্ত্তা হইরা বসিলেন। বাংলার মোট রাজস্ব হইতে মোগল সম্রাটের কর (২৬ লক্ষ টাকা), নবাবের ভাতা এবং আদায় ধরচা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা মূলধন রূপে খাটানো হইত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ষ্টক হোল্ডারগণ এমন কি ব্রিটিশ গ্বর্ণমেন্টও বাংলার রাজবের ভাগ দাবী করিতে লাগিলেন। এই উদ্ত অর্থের অধিকাংশ দারাই পণ্য ক্রম্ম করিয়া রপ্তানী কবা হইতে লাগিল, কিন্তু ভাহার পরিবর্ত্তে বাংলার কিছুই লাভ হইত না।

একটি দৃষ্টাস্ক দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। ১৭৮৬ খৃষ্টান্দেও, "রাজস্ব আদায় করা কালেক্টরের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল এবং উহার সাফল্যের উপরই তাঁহার স্থনাম নির্ভর করিত, তাঁহার শাসনের আমলে প্রজাদের অবস্থা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না" (হান্টার)। বীরভূম ও বিষ্ণুপুর এই ছই জেলার নিট রাজস্ব এক লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী হইত, এবং গবর্ণমেন্টের শাসন ব্যয় ৫ হাজার পাউণ্ডের বেশী হইত না। অবশিষ্ট ৯৫ হাজার পাউণ্ডের কিয়দংশ কলিকাতা বা অক্সান্ত স্থানের তোষাধানায় পাঠানো হইত এবং কিয়দংশ কেলায় জেলায় কোম্পানীর কারবার চালাইবার জন্ম ব্যয় করা হইত।

রাজ্বের উদ্তাংশ মূলধন রূপে (ইনভেট্রমেন্ট) থাটানোর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্যাপারটা কি এবং তাহার পরিণামই বা কিরূপ হইয়াছিল তাহা হাউস অব কমন্দের সিলেক্ট কমিটির ১ম রিপোর্টে (১৭৮৩) বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে:—

<sup>(</sup>৩) সিংছ—Economic Annals

"বাংলার রাজ্রন্থের কিয়দংশ বিলাতে রপ্তানী করিবার উদ্দেশ্তে পণ্য ক্রম করিবার জ্বন্ত পৃথক ভাবে রাখা হইত এবং ইহাকেই 'ইনভেষ্টমেন্ট' বলিত। এই 'ইনভেষ্টমেন্ট'এর পরিমাণের উপরে কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীদের যোগ্যতা নির্ভর করিত। ভারতের দারিন্দ্রের ইহাই ছিল প্রধান করেণ, অবচ ইহাকেই তাহার ঐশ্বর্যের লক্ষণ বলিয়। মনে করা হইত। অসংখ্য বাণিজ্য পোত ভারতের মূল্যবান পণ্যসম্ভারে পূর্ণ হইমা প্রতি বংসর ইংলণ্ডে আসিত এবং জনসাধারণের চোথের সম্মুথে ঐ ঐশ্বর্যের দৃশ্য প্রদর্শিত হইত। লোকে মনে করিত, যে দেশ হইতে এমন সব মূল্যবান্ পণ্যসম্ভার রপ্তানী হইয়া আসিতে পারে, তাহা না জ্ঞানি কতই ঐশ্বর্যাশালী ও সেখানকার অধিবাসীরা কত স্থুখী! এই রপ্তানী পণ্যের দারা এরপও মনে হইতে পারিত যে, প্রতিদানে ইংলণ্ড হইতেও পণ্য সম্ভার ভারতে রপ্তানী হয় এবং সেখানকার ব্যবসায়ীদেব মূলধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যসম্ভার নয়, ভারতের পক্ষ হইতে প্রভূ ইংলণ্ডকে দেয় বার্ষিক কর মাত্র, এবং তাহাই লোকের মনে ঐশ্বর্যের মিধ্যা মায়া স্পৃষ্টি করিত।"

বাংলার ঐশর্যা সরাসরি বিলাতে ঘাইত অথবা অন্য উপারে পরোকভাবে বিলাতে পৌছিত,—উহার ফল বাংলার পক্ষে একই প্রকার। হান্টার বলেন:—

"ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবদাদার হিসাবে প্রতি বংসর প্রায় ২} লক্ষ্ণ পাউণ্ড বাংলা হইতে চীনে লইত, মান্তাজ তাহার মূলধনের জ্বন্থ বাংলা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত; এবং বোদ্বাই তাহার শাসন ব্যয় যোগাইতে পারিত না, বাংলা হইতেই ঐ ব্যয় যোগাইতে হইত। কাউন্দিল সর্বাদা এই অভিযোগ করিতেন যে, একদিকে অন্ধর্বাণিজ্য চালাইবার মত মূলা দেশে থাকিত না, অন্ধ্রদিকে দেশ হইতে ক্রমাগত অক্সন্র বোগ্য বাহিরে রপ্তানী হইত।"

১৭৮০ খৃঃ প্রধান সেনাপতি স্থার আয়ার কুট সপরিষদ গ্রবর্ণর জেনারেলকে
নিম্নলিখিত পত্র লিখেন:—

"মাদ্রাজের ধনভাগুার শৃত্তা, অথচ ফোর্ট দেন্ট জর্জের ব্যয়ের জন্ত মাসিক ৭ লক্ষ টাকার বেশী আশু প্রয়োজন। ইহার প্রত্যেক কড়ি বাংলা হইজে সংগ্রহ করিতে হইবে, অস্তু কোন স্থান হইতে এক পয়সাও শাইবার সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না।"

১৭৯২ খুটাবে প্রধান সেনাপতি বিলাতের 'ইণ্ডিয়া হাউসে' লিখেন,— "রাজ্যের অধিবাসী ও সৈত্ত সকলকেই প্রধানতঃ বাংলার অর্থেই পোষণ করিতে হইতেছে।"

হান্টার লিথিয়াছেন—"মারাঠা যুদ্ধ চালাইবার অন্ত কলিকাতার ধন ভাগ্তার শৃষ্ম করা হইয়াছিল।……১৭৯০ খৃষ্টাব্দেব শেষে টিপু স্থলতানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর ধনভাগ্তার শোষিত হইয়াছিল।"

লর্ড ওয়েলেস্লি মারাঠাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে শেষ পর্যান্ত মারাঠা শক্তি ধ্বংস হইয়াছিল। ক্ষিন্ত এই যুদ্ধের ব্যয় বাংলাকেই যোগাইতে হইয়াছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যান্ত বাংলাই ছিল ভারতের মহাজন।

#### (२) श्रमानी लायन

এই অধ্যায়ের প্রথমে দিল্লী কর্তৃক বাংলার ধনশোষণের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শোষণের সহিত 'পলাশী শোষণ' রূপে যাহা পরিচিত, তাহার যথেষ্ঠ প্রভেদ আছে; যে আর্থিক শোষণের ফলে বাংলার বন ক্রমাগত ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতেছে, তাহারই নাম 'পলাশী শোষণ'।

"১৭০৮ খৃ:—১৭৫৬ খৃ: পর্যান্ত বাংলায় ইংরাজ কোম্পানীর আমদানী পণ্যের শতকরা ৭৪ ভাগই ছিল স্বর্ণ এবং ইহার পরিমাণ ছিল ৬৪,০৬,০২৩ পাউগু। ইংরাজ কোম্পানীর কথা ছাডিয়া দিলেও, অষ্টাদশ শতানীর প্রথমার্ছে বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই বেশ উন্নতিশীল ছিল। হিন্দু, আর্মানী এবং ম্সলমান বণিকেরা ভারতের অক্যান্ত প্রদেশ এবং আরব, তুরস্ক ও পারস্রের সঙ্গে প্রস্কুত পরিমাণে ব্যবসা চালাইত।" (সিংহ)

ইহার পর, ১৭৮৩ খুটাবে এডমাও বার্ক, ফল্লের 'ইট ইণ্ডিয়া বিলের' আলোচনাকালে, একটি শ্বরণীয় বক্তৃতা করেন। 'পলানী শোষণের' ফলে ভারতের (কার্য্যভঃ বাংলার) ধন কিরুপে ক্ষমপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই বক্তায় তিনি ভাহার জলম্ভ চিত্র অভিত করেন:—

"এশিয়ার বিজেতাদের হিংম্রতা শীব্রই শাস্ত হইত, কেন না তাহারা বিজিত দেশেরই অধিবাসী হইয়া পড়িত। এই দেশের উন্নতি বা অবনতির সব্দে তাহাদের ভাগ্যস্ত্র গ্রথিত হইত। পিতারা ভবিশ্বৎ বংশধরদের জন্ম আশা সঞ্য করিত, সম্ভানেরাও পূর্বপুরুষগণের স্থৃতি বহন করিত। তাহাদের অদৃষ্ট দেই দেশের সক্ষেই অভিত হইত এবং উহা যাহাতে বাসযোগ্য বরণীয় দেশ হয়, সেজত তাহারা চেষ্টার ক্রটি করিত না। দারিত্র্যা, ধ্বংস ও রিক্ততা—মাতুষের পক্ষে প্রীতিকর নয় এবং সমগ্র জাতির অভিশাপের মধ্যে জীবন যাপন করিতে পারে, এরপ লোক বিরল। তাতার শাসকেরা যদি লোভ বা হিংসার বশবর্তী হইয়া অত্যাচার, পুঠন প্রভৃতি করিত, তাহা হইলে তাহার কুফলও তাহাদের ভোগ করিতে হইত। অত্যাচার উপদ্রব করিয়া ধন সঞ্চয় করিলেও তাহা তাহাদেব পারিবারিক সম্পত্তিই হইত এবং তাহাদেরই মুক্তহন্তে ব্যয় করিবার ফলে অথবা অক্ত কাহারও উচ্ছু খলতার জক্ত ঐ ধন প্রজাদের হাতেই পুনরায় ফিরিয়া যাইত। শাসকদের স্বেচ্ছাচার, সর্বদা অশান্তি প্রভৃতি সত্তেও, (मर्गत धन উৎপাদনের উৎস ভকাইয়া মাইত না, স্থতরাং ব্যবদা বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতির উন্নতিই দেখা যাইত। লোভ ও কার্পণাও একদিক দিয়া জাতীয় সম্পদকে রক্ষা করিত ও তাহাকে কাজে খাটাইত। ক্লয়ক ও শिল्लीरमंत्र अर्थात ज्ञक डेक शांत्र रूप मिएंड श्रेष्ठ, किन्न जाशांत्र करण মহাজনদের ঐশব্য-ই বৰ্দ্ধিত হইত এবং কৃষক ও শিল্পীরা পুনর্বার ঐ ভাণ্ডার হইতে ঋণ করিতে পারিত। তাহাদিগকে উচ্চ মূল্যে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইত, কিন্তু উহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন সংশয় থাকিত না এবং এই সকলের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থাও মোটের উপর উন্নত হইত।

"কিছ ইংরাজ প্রর্ণমেণ্টের আমলে ঐ সমন্তই উন্টাইয়া গিয়াছে। ভাতার অভিযান অনিষ্টকর ছিল বটে, কিছু আমাদের 'রক্ষণাবেক্ষণই' ভারতকে ধ্বংস করিতেছে। তাহাদের শক্রতা ভারতের ক্ষতি করিয়াছিল আর আমাদের বরুতা তাহার ক্ষতি করিতেছে। ভারতে আমাদের বিজয়—এই ২০ বংসর পরেও (আমি বলিতে পারি ১৭৫ বংসর পরেও—গ্রন্থকার) সেই প্রথম দিনের মত্তই বর্ষ্মব্যাবাপন্ন আছে। ভারতবাসীরা শক্ষকেশ প্রবীণ ইংরাজদের কলাচিং দেখিয়া থাকে; ভরুণ যুবক বা বালকেরা ভারতবাসীদের শাসন করে; ভারতবাসীদের সভে ভাহারা সামাজিকভাবে মিশে না, ভাহাদের প্রতি কোন সহায়ভ্তির ভাবও

উহাদের নাই। ঐ দব ইংরাজ যুবক ইংলণ্ডে থাকিলে যে ভাবে বাদ করিত, ভারতেও সেইভাবে বাদ করে। ভারতবাদীদের দলে বেচুক্ তাহারা মিশে, দে কেবল রাতারাতি বড়মান্থ হইবার জন্তা। তাহারা যুবকস্থলভ গুনিবার লোভ ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া এক দলের পর আর এক দল ভারতে যায়, এবং ভারতবাদীরা এই দব দামরিক অভিযানকারী ও স্থবিধাবাদীদের দিকে হতাশনেত্রে চাহিয়া থাকে। এক দিকে ভারতের ধন যতই কর হইতেছে, অন্ত দিকে এই দব যুবকদের লোভ ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইংরাজদের লাভের প্রত্যেকটি টাকা, ভারতের সম্পদকে কয় করিতেছে।"

কোম্পানীর কর্মচারীরা ভারত হইতে প্রভৃত ধন সঞ্চয় করিত এবং বিলাতে ফিরিয়া অসত্পায়ে লব্ধ সেই ঐশর্যো নবাবী করিত। তাহারা যতদ্র সম্ভব জাঁকজ্ঞমক ও বিলাসিতার মধ্যে বাস করিত। সমসাময়িক ইংরাজী সাহিত্যে এই সব 'নবাব'দের বিলাসবাসনের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ আছে।

\*Rich in the gems of India's gaudy zone, And plunder, piled from kingdoms not their own,

Could stamp disgrace on man's polluted name, And barter, with their gold, eternal shame."

১৭৫৭ খৃ: হইতে ১৭৮০ খৃ: পর্যন্ত ভারত হইতে বে ধন ইংলওে শোষিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ও কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের কম নহে। ইহাই 'পলাশী শোষণ' নামে পরিচিত। বাংলার লোকের পক্ষে এই ব্যয়ের বোঝা যে অভ্যন্ত চুর্বহ ও কট্টকর হইয়াছিল, তাহাতে সম্পেহ নাই। টাকার শক্তি বর্ত্তমানের চেয়ে তথন পাঁচ গুণ ছিল, সেই জন্ম এখনকার চেয়ে দে মুগে ঐ শোষণের ফলে ছৃ:খ ও চুর্দ্দশা আরও বেশী হইবার কথা। (৪)

১৭৬৬ খৃ**ষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইন্ড পার্লামেন্টারী** কমিটীর সন্মূথে তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন:—

<sup>(8)</sup> Sinha—Economic Annals.

"ম্শিদাবাদ সহর লগুন সহরের মতই বিশাল, জনবছল ও ঐশর্যাশালী। প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত সহরে এমন সব প্রভৃত ঐশর্যাশালী ব্যক্তি আছেন, বাঁহাদের সঙ্গে লগুনের কোন ধনী ব্যক্তির তুলনা হইতে পারে না।"

কিন্ত ২৫ বংসরের মধ্যেই ঐ মূর্শিদাবাদ সহরের অবস্থা 'গজভুক্ত কপিথবং' হইয়াছিল। 'পলাশী শোষণের' ফলে উহার সর্ব্বত্ত ধ্বংসের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

ডিন ইনজে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বলিয়াছেন :—

"বাংলাদেশের ধনলুঠনের ফলেই প্রথম প্রেরণা আসিল। ক্লাইভের পলাশী বিজ্ঞারে পর ৩০ বংসর ধরিয়া বাংলা হইতে ইংলণ্ডে ঐশর্যোর স্রোভ বহিয়া আসিয়াছিল। অসত্পায়ে লব্ধ এই অর্থ ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্ঞা গঠনে শক্তি যোগাইয়াছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরে ফ্রান্সের নিকট হইতে লুষ্টিত 'পাঁচ মিলিয়ার্ড' অর্থ জ্বার্মানীর শিল্প বাণিজ্ঞা গঠনে এই ভাবেই সহায়তা করিয়াছিল।"—Outspoken Essays, p. 91.

১৮৮৬ সালে উত্তর ব্রহ্ম বিজয়ের ফলও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। ২০ বৎসর পর্যান্ত এই দেশ তাহার শাসন ব্যয় যোগাইতে পারিত না এবং অক্সান্ত প্রদেশ হইতে সেজ্জ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু উত্তর ব্রহ্ম বিজ্ঞাের পূর্বেও দক্ষিণ বা নিম্ন ব্রহ্মও তাহার শাসনবায় যোগাইতে পারিত গোখেল বলেন, যে প্রায় ৪০ বংসর ধরিয়া ব্রশ্বদেশ ভারতের শেতহন্তীম্বরূপ ছিল এবং "ইহাব ফলে বর্ত্তমানে (২৭শে মার্চচ, ১৯১১) ভারতের নিকট ব্রহ্মদেশের ঋণ প্রায় ৬২ কোটী টাকা।" কিন্তু এই বিপুল অর্থের প্রধান অংশই বাংলাকে বহন করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ কেবল লবণের উপর ভব্বদ্ধি নয়, ভারত গবর্ণমেন্টের রাজকোষে বাংলাই স্বচেয়ে বেশী টাকা দেয়। এ কথাও স্মর্ণ রাখিতে হইবে, ব্রহ্ম বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, ল্যাঝাশায়ারের বন্ধজাত বিক্রয়ের বাজার তৈরী করা এবং ব্রক্ষের ঐশব্যশালী বনভূমি, রত্বখনি ও তৈলের খনি। এই সমন্ত দিকে শোষণ কার্য্য প্রবল উৎসাহে চলিতেছে। এইরূপে ভারতের দরিত্র প্রজারা ব্রহ্ম বিজয় এবং তাহার শাসন ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ম অর্থ যোগাইয়াছে, আর ব্রিটিশ ধনী ও ব্যবসায়ীরা উহার ফলে ঐশ্বর্যাশালী হইয়াছে। কিছু দিন হইল, ব্রিটিশ শোষণকারীরা ব্রহ্মকে ভারত হইতে পৃথক করিবার জগু এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। কতকগুলি নির্বোধ অদুরদর্শী বন্ধবাসী গোটা কয়েক সরকারী চাকরীর প্রলোভনে তাহাদের আন্দোলনে যোগ দিয়াছে।\*

### (७) तम्हेनी व्यवस्थात कल्यार्ग वांश्लात धन त्यायन

মেইনী ব্যবস্থায় বাংলাদেশ তাহার রাজস্বের ত্ই তৃতীরাংশ হইতেই বঞ্চিত হইতেছে, মাত্র এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জ্বস্থা অবশিষ্ট থাকিতেছে। এই ব্যবস্থায়, বাংলাদেশের রাজস্বের প্রধান প্রধান দক্ষা গুলি—বাণিজ্যভন্ধ, আয়কর, রেলওয়ে প্রভৃতি—তাহার হাতছাডা হইয়াছে। বাণিজ্যভন্ধের আয় ১৯২১—২২ সালে ৩৪ কোটি টাকা ছিল, ১৯২৯—৩০ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫০ কোটী টাকায়। আর রাজস্বের যে সমস্ত দফা সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভোষজ্ঞনক এবং যাহাতে আয় বাড়িবারও বিশেষ সন্ভাবনা নাই, সেই গুলিই মন্ত্রীদের অধীনস্থ তথাকথিত 'হন্তান্তরিত' বিভাগ গুলির জন্ম রাথা হইয়াছে। ইহার ফলে দেশে মাদক ব্যবহার এবং মামলা মোকদ্বমা বৃদ্ধির সহিত সংস্টে আবগারী শুল্ক ও কোট ফি প্রভৃতির দক্ষণ নিন্দা ও মানি দেশীয় মন্ত্রীদেরই বহন করিতে হইতেছে।

ইতিপুর্বে দেখাইয়াছি যে, পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতেই, বাংলা ভারতের কামধের স্বরূপ ছিল এবং ভারতের অন্তান্ত প্রদেশ জয়ের জন্ত সামরিক ব্যয় যোগাইয়া আদিয়াছে। নৃতন শাসন সংস্কাবের আমলে, মেইনী ব্যবস্থার ফলে বাংলারই সর্বাপেকা বেশী ক্ষতি হইয়াছে এবং ইহার অর্থ নিশ্মভাবে শোষণ করা হইতেছে। আমি আরও দেখাইয়াছি যে বাংলার আর্থিক দারিত্র্য পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। মেইনী ব্যবস্থা, অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়াছে মাত্র।

বাংলার ভূতপূর্ব্ধ লে: গ্রন্র স্থার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ১৮৯৬ সালে ইম্পিরিয়াল বাজেট আলোচনার সময় বলেন,—"এই প্রদেশরূপী মেষকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার লোম গুলি নির্মান করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে। যতক্ষণ পর্যাস্ত পুনরায় রোমোদগম না হয়, ততক্ষণ সে লীতে ধর ধর করিয়া কাঁপিতে থাকে।" (অবশ্র, রোমোদগম হইলেই পুনরায় উহা কাটিয়া লওয়া হয়।)

এই পুস্তক যথন (১৯৩৭) ছাপা হইতেছে, তাছার পূর্বেই ব্ল-বিচ্ছেদ ইইয়া গিয়াছে।

স্তরাং বাংলাদেশ ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ক্রমাগত অবিচার সম্ভ করিয়া আসিতেছে।

বাংলা ভারতের প্রধান পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঐশর্যাশালী ও জন-বহুল, অবচ এই প্রদেশকেই সর্ব্বাপেক্ষা কম টাকা দেওয়া হইতেছে! ফলে তাহার জাতিগঠন মূলক বিভাগ গুলি সর্ব্বদা অভাবগ্রন্ত। দৃষ্টান্ত স্বর্বপ শিক্ষার কথাই ধরা যাক। ১৯২৪—২৫ সালের সরকারী রিপোর্টের হিসাব হইতে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার বায় নিয়ে দেওয়া হইল:—

| প্রদেশ           | সরকারী সাহায্য        | ছাত্ৰবেতন                  |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| <u>মান্ত্রাজ</u> | 5,95,0b,e8b           | ४८,७२,३३५                  |
| বোদাই            | >,৮8, <b>8 1</b> ,১৬৫ | ৬০,১৩,৯৬৯                  |
| বাংলা            | ১ <b>,৩৩,</b> ৮২,৯৬২  | ১,८७,०७,১२७                |
| युक्त श्रातम     | <b>১,</b> ৭২,২৮,৪৯•   | 8२, <b>५</b> 8, <b>७৫8</b> |
| পাঞ্চাব          | ১,১৮ <b>,৩</b> ৪,৩৬৪  | <b>€</b> ₹,₽₹,888          |

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বিভাগ, শিল্প ও কৃষি, প্রই পাঁচটা 'ক্সাডি গঠনমূলক' বিভাগের হিসাব করিয়া আমরা নিম্নলিখিত তথ্যে উপনীত হইয়াছি। ইহা হইতে বাংলার আর্থিক ত্র্দ্ধশা সহক্ষেই উপলব্ধি করা বাইবে।

১৯২৮—২৯ জ্যাত্তগতনমূলক কাষ্যের জন্ম বাংলার জন আভ ব্যর

| মোট ব্যয়      | ৰূন প্ৰতি বায়                     |
|----------------|------------------------------------|
| ৪·২৫ কোটা টাকা | ১০০ টাকা                           |
| ٥٠٠٩ "         | 7.69 "                             |
| <b>२</b> .१७ " | o · 6 p ,                          |
| ५'३৮ "         | • %€ "                             |
| ۳ • و. ۶       | 7:8 · "                            |
| ۵·8 ۹ <b>پ</b> | o°8₹ "                             |
| 7.•₽. "        | •-99 "                             |
| • '45' ,       | • . 40 "                           |
|                | 7.84 " 5.86 " 5.90 " 5.90 " 6.40 " |

মোটাম্টি বলা যায়, পাঞ্জাব ও বোদাই বাংলার চেয়ে জন প্রতি শতকরা ১৬৬ ও ১৩০ টাকা ব্যয় করে, মাল্রাজ শতকরা ৬৬ টাকা এবং আসাম শতক্সা ২৫ টাকা বাংলার চেয়ে বেশী ব্যয় করে। এক্ষাত্র বিহার ও উড়িয়া প্রদেশ জাতি গঠন ম্লক কার্যো জন প্রতি বাংলার চেয়ে ক্ম বায় করে। (৫)

ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মেষ্টনী ব্যবস্থা আইন ধারা সমর্থিত লুঠন মাত্র এবং ধাের অবিচার মূলক। সমস্ত পাট রপ্তানী ওকের টাকাই বাংলার পাওয়া উচিত। এযুত ক্ষিতীশচক্র নিয়োগীর মতে, ১৯২৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত ভারত গবর্ণমেন্ট এই শুক্ক বাবদ মােট ৩৪ কোটী টাকা হস্তগত করিয়াছেন; আর বাংলার জাতি গঠনমূলক বিভাগ গুলি শােচনীয় অভাব সহা করিতেছে!

বাংলার আর্থিক অবস্থার মূলে আর একটি গলদ রহিয়াছে; অক্সাপ্ত আনক প্রদেশে সেচ বিভাগের উন্নতির জন্ম বথেষ্ট মূলধন হাত করা এবং তাহা হইতে প্রচুর আয়ও হইতেছে; কিন্ত বাংলাদেশে এই বাবদ বিশেষ কোন আয় হয় না। অহান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার সেচ বিভাগের আয় কিরুপ, তাহা নিয়ের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:—

১৯২৮—২৯ বিভিন্ন প্রদেশের সেচ বিভাগের আয়

| প্রদেশ         | আয়            | সেচ বিভাগের জন্ম ঋণের <b>স্থ</b> দ |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| যা <b>ত্ৰা</b> | ১•৮৩ কোটী টাকা | ••••                               |
| বোম্বাই        | • * 50 %       | •• • •                             |
| বাংলা          | ۰°۰۶ "         | ٠°>৮                               |
| যুক্তপ্রদেশ    | • *b8          | • *bb                              |
| পাঞ্চাব        | ৩*৭৪ "         | >,5 •                              |
| বিহার উড়িয়া  | ۰.5٠ *         | ۰*۲۰                               |

<sup>(</sup>৫) পূর্ব্বে বে হিসাব দেওয়া ছইয়াছে তাহা হইতে দেখা বাইবে বে শিক্ষা ব্যাপারে গ্রথমেন্টের নিকট হইতে বাংলা পাঞ্চাবের চেরে সামাক্ত কিছু বেশী সাহায্য পার, যদিও পাঞ্চাবের লোকসংখ্যা বাংলার অর্দ্ধেক। অক্তাক্ত তিনটি প্রধান প্রদেশ চইতে বাংলা কম সাহায্য পাইয়া থাকে। এক মাত্র বাংলাই, সরকারী সাহায্যের চেরে বেশী টাকা ছাত্রবেতন হইতে বোগাইয়া থাকে। ইছাও লক্ষ্য করিবার বিবর।

বাংলার প্রতি এই আর্থিক অবিচারের মূল কারণ মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের সদস্য মিঃ ফরবেদ নির্দ্ধ তাবে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৬১ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবদে নিয়লিখিত মস্কবা করেন:—

"বাংলার লে: গবর্ণর মি: গ্র্যান্ট বলিয়াছেন জনহিত্তকর কার্য্যের জন্ম বাংলার জৈ উপ্রযুক্ত অর্থ দেওয়া হয় না। কিন্তু তিনি একটি কথা বিবেচনা করেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত থাকার ফলে গবর্ণমেন্ট ঐ প্রদেশের জন্ম অর্থ ব্যয় করিবার জন্ম উৎসাহ বোধ করেন না, কেননা তাহাতে তাঁহাদের কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। অবশু, যে প্রোক্ষ লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার জন্মও অর্থ ব্যয় করা ষাইতে পারে। কিন্তু যে সব প্রদেশে অর্থ ব্যয় করিলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারেই লাভের সম্ভাবনা আছে, গবর্ণমেন্ট যদি কেবল সেই সব প্রদেশের জন্মই অর্থ ব্যয় করেন, তবে বিশ্বিত হইবার কারণ নাই।"—জে, এন, গুণ্ণ কর্ম্বুক Financial Injustice to Bengal নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত।

আভ্যস্তরীণ উন্নতি দাধনের জন্ম যথেষ্ট অর্থ সম্পদ থাকিলেও, বাংলাকে অর্থ কট্ট সন্থ করিতে হইতেছে। অন্ম কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেবলমাত্র পাট শুষের আয়ই (বার্ষিক প্রায় ৪২ কোটী টাকা) বাংলাকে আর্থিক ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিত। নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা ইম্পিরিয়াল গ্রণমেন্টের ভাগুরে সর্বাপেক্ষা বেশী টাকা দিকেছে:—

| প্রদেশ         | শতকরা কত ভাগ রাজস্ব দিতেছে |                |
|----------------|----------------------------|----------------|
|                | \$\$\$\$ <del>\$</del> \$  | >>> €—         |
| বাংলা          | ৩৬*•                       | 8 ¢*•          |
| যুক্তপ্রদেশ    | <b>&amp;*•</b>             | 2000           |
| মাত্রাজ        | 2 <b>2.</b> 0              | <b>&gt;</b> *& |
| বিহার-উড়িক্সা | •*9                        | ••٩            |
| পাঞ্চাব        | 8.•                        | >•¢            |
| বোম্বাই        | ۰ <b>۰</b> وي              | 86*0           |
| यश्कादम् न     | 7.€                        | >••            |
| আসাম           | •••                        | •••            |
|                | মোর্ট১০০°০                 | 3.00           |

( বে. এন. গুপ্তের গ্রন্থ হইতে )

এইরপে দেখা যাইতেছে, যে, ভারত সাম্রাজ্ঞার প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও রক্ষা কার্য্য, বাংলার ভাগ্ডার হইতে ক্রমাগত অর্থ শোষণ করিয়াই সাধিত হইয়াছে। টিপু স্থলতানের সঙ্গে যুদ্ধ, মারাঠা ও শিথদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে এই বাংলারই রক্ত শোষণ করা হইয়াছে এবং ইহার স্থায়সঙ্গত অভাব অভিযোগ উপেক্ষা করা হইয়াছে, এবং মেইনী ব্যবস্থায় এই রক্ত শোষণ কার্য এখনও পরমোৎসাহে চলিতেছে। (৬)

সাম্রাজ্যবাদরূপী মোলক দেবতার নিকট বাংলাকে প্রাচীন কাল হইছে প্রচলিত "রব রয় নীতি" অমুসারে বলি প্রালান করা হইয়াছে।

"কেন? যেহেতু সেই প্রাচীন নিয়মই তাহাদের পক্ষে এক মাত্র নীতি— যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা কাড়িয়া লইবে, এবং যাহারা পারে আত্মরকা করিবে।"

<sup>(</sup>৬) যুক্তরাষ্ট্র অর্থ কমিটির সিদ্ধান্ত (সদ্য প্রকাশিত, জুন, ১৯৩২) হইতে দেখা যাইতেছে, বাংলা সেণ্ট্রাল গ্রথনিন্টের নিক্ট হইতে আগামী শাসন সংস্থারেও বিশেব কোন সাহায্যের আশা করিতে পারে না। বাংলার অবস্থা যথা পূর্বন। বহিষাতে।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

## বাংলা ভারতের কামধেমু (পূর্বামুর্ত্তি)

## বাঙালীদের অক্ষমতা এবং অবাঙালী কর্তৃক বাংলার আর্থিক বিজয়

### (১) ব্যর্থভার কারণ—অক্ষমভা

ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, যে তুইটি প্রধান গুণের প্রয়োজন, তাহা বাঙালীর চরিত্রে নাই; সে তুইটি গুণ ব্যবসায়বৃদ্ধি এবং ন্তন কর্ম প্রচেষ্টায় অমুরাগ। বাঙালী ভাবুক ও আদর্শবাদী, সেই তুলনায় वाख्ववानी नग्न,--- এই कात्ररम वावमाग्र रक्षात्व तम भक्तार्थन । ১१९० माल ঢাকার বন্ধ ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে টেলর যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্ত জানিতে পারা যায়। আলিবন্দীর শাসনকালে বাঙালী ছাড়া আর যে সব জাতির লোক বাংলাদেশে বাণিজ্য করিত, এই বিবরণ হইতে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পাবে। যথা,—(১) তুরাণীগণ ( অক্সাস্ নদীর পরপারে তুরাণ দেশ হইতে আগত বণিকগণ); (২) পাঠানগণ—ইহারা প্রধানতঃ উত্তর ভারতে বাণিজ্ঞা করিত; (৩) আর্মাণীগণ—ইহারা বদোরা, মোচা এবং জেডায় বাণিজ্ঞা করিত; (৪) মোগলগণ—ইহারা অংশতঃ ভারতে এবং অংশতঃ বদোরা, মোচা ও জ্বেডায় বাণিজ্য করিত; (৫) হিন্দুগণ—ভারতে বাণিজ্য করিত; (৬) ইংরাজ কোম্পানী, (१) ফরাসী কোম্পানী, (৮) ওলন্দার কোম্পানী। অক্সান্ত স্থানে পণ্য রপ্তানী করিত। আর্মাণীগণ সমুত্র বাণিজ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিত। সিরাজ্বদৌলার পতনের পর মীর জাফরের সঙ্গে ইংবাঞ্জদের যে দল্ধি হয়, ভাহাতে একটা দর্ত্ত ছিল 'কলিকাভার অনিষ্ট হওয়াতে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে' ভাহাদের ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করিতে

<sup>(5)</sup> J. C. Sinha—Economic Annals.

হইবে। এই সর্প্তে ক্ষতিগ্রন্ত ইংরাজনের ৫০ লক্ষ টাকা এবং আর্দ্মাই জন্ম ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। (২) ১৬শ শতাব্দীতে সমুদ্র বাণিজ্যের পরিমাণ সামান্ত ছিল না। কেননা তৎসাময়িক ব্রুক্তি লিখিত আছে যে, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালদহের সেখ ভিক তিন জাহাজ মালদহী কাপড় পারস্ত উপসাগর দিয়া রাশিয়াতে পাঠাইয়াছিলেন। হেষ্টিংসেব সময়ে বাংলার বহিবাণিজ্য প্রায় সমস্তই ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল। (৩)

ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের উপরোক্ত বিবরণের পঞ্চম দকায় লিখিত হইয়াছে বে হিন্দুরা স্বদেশের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিত। কিন্তু মোট ২৮ঃ লক্ষ্টাকা মূল্যের বস্ত্রের মধ্যে, তাহারা মাত্র ২ লক্ষ্টাকার বস্ত্র লইয়া কারবার করিত। অর্থাৎ চৌদ ভাগের এক ভাগেরও কম বাণিজ্য হিন্দুদের ভাগে পড়িত। এই হিন্দুবাও আবার বাংলার লোক ছিল না।

সকলেই জানেন, ব্যবসা বাণিজ্য এবং ব্যাহের কারবার ঘনিষ্ঠরূপে সংস্ট। ইয়োরোপে মধ্যযুগে, বিশেষতঃ ১৫শ, ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীতে, ভিনিস, আমষ্টার্ডম, হামবার্গ, লগুন প্রভৃতি সহরে—যেখানেই সমুদ্র বাণিজ্যের প্রসার ছিল, সেখানেই 'রিয়ান্টো' বা একশ্রেঞ্জ ব্যাহ্ব থাকিত এবং ব্যবসায়ীরা ঐ সব স্থলে ভিড় জ্বমাইত।

বাঙালীরা ব্যবসায়ে উদাসীন ছিল বলিয়া উত্তর ভারতের লোকেরা তাহার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া বাংলার সমস্ত ব্যাঙ্কের কারবার হস্তগত

<sup>(</sup>২) Stewart's History of Bengal, (১৮১৩)—পরিশিষ্ট।

<sup>&</sup>quot;আর্মাণীরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য কবিত। তাহারা তাহাদের দূরবর্তী তৃষারাছের পার্কত্য দেশ হইতে বাণিজ্যের লোভেই ভারতে আসিয়াছিল। ভারত হইতে তাহারা মসলা, মসলিন এবং মূল্যবান বল্লাদি লইয়া ইয়োরোপে বাণিজ্য কবিত। ইয়োরোপীয় বণিক, ভ্রমণকারী এবং ভাগ্যায়েষীদের আগ্রনের পূর্ক হইতেই আর্মাণীরা ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল।"— Indian Historical Records Commission. Vol, iii, p. 198.

<sup>(</sup>৩) "সমুদ্র বাণিজ্যের তুইটি বিভাগ ব্যতীত অক্ত সমস্ত বিভাগে ইরোরোপীরেরা বাঙালীদিগকে স্থানচ্যত করিরাছিল। এই তুইটি বিভাগ মালমীপ ও আসাম। ইহার কারণ, মালমীপের জলবায় অস্বাস্থ্যকর এবং আসামে ব্রাহ্মণ প্রোবাল্য খুব বেশী ছিল।" A. Raynal: A Philosophical and Political History of the settlements and Trade of the Europeans in the East and West India, vol. i. p. 144 (Ed-Lond. 1783)

করিয়াছিল। ১৭শ শতাব্দার শেষভাগে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানীগণ মূর্শিদাবাদের নিকটে ব্যাক্ষিং এব্দেক্ষি সমূহ স্থাপন করিয়াছিল।

যথা,—"ইয়োরোপীয় প্রথায় ব্যাক্ষের কাজ ভারতে আধুনিক কালে প্রচলিত হুইয়াছে। ইয়োরোপীয়েরা আসিবার বহু পূর্বে স্থারিচালিত স্থানশী ব্যাক্ষ সমূহ ছিল। প্রত্যেক রাজ দরবারেই রাজ ব্যাকার বা শেঠী থাকিত, অনেক সময় ইংদের মন্ত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হইত।" (৪)

অক্সত্র,—"এই সব হিন্দুদের আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, কেননা, এই প্রদেশের বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বড় বড় বণিকদের হাতে ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে উমিচাদ ও জ্বগৎ শেঠদের স্থায় উত্তর ভারত হইতে আগত। কোজা ওয়াজিদ ও আগা ম্যাকুয়েলের স্থায় অল্প সংখ্যক আর্মাণীরাও ছিল।" (৫)—S. C, Hill: Bengal in 1756—1757, Ch. I, Intro.

সমাট ফক্রক সিয়ারের সময়ে জ্বগৎ শেঠেরা সাফল্য ও ঐশ্বর্ধার উচ্চ শিথরে উঠিয়াছিলেন। মানিকটাল নামক একজন জৈন বণিক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মানিকটাদের ১৭৩২ সালে মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কারবারের ভার প্রাতৃত্ব্যুর ফতেটাদের হন্তে অর্পণ করিয়া বান। ১৭১৩ সালে মুর্শিল কুলি বাঁ বাংলার শাসক নিযুক্ত হইলে ফতেটাদ সরকারী ব্যান্ধার নিযুক্ত হন। তাঁহাকে "জগৎশেঠ" এই উপাধি দেওয়া হয়। ১৭৪৪ খুষ্টাব্দে ফতেটাদ তাঁহার পৌজ্রন্ম শেঠ মহাতাপ বায় ও মহারাজা স্বর্পটাদের হত্তে কারবারের ভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। এই ছই জ্বন শেঠকে বাংলার রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংস্কৃত্ত দেখিতে পাই। ইংরাজ লিখিত ইতিহাসে ফতেটাদের তৃই পৌজ্রের নাম পৃথকভাবে উল্লিখিত হয় নাই, তাঁহাদের উভয়কে "জগং শেঠ" অথবা "শেঠ" মাত্র এই নামে অভিহিত্ত করা হইয়াছে। মূর্শিদাবাদে এই জগৎ শেঠের গদীর প্রভাব অসামান্ত ছিল।

<sup>(8)</sup> Sinha-Early European Banking In India. -

<sup>(</sup>৫) কোজা ওয়াজিদ আর্থাণী ছিলেন না। ঐ বইয়েয়ই ৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"নবাব মূব বণিক (মুসলমান) কোজা ওয়াজিদকে তাঁহার এজেণ্ট নিমুক্ত করিয়াছিলেন।"

"জগৎ শেঠ এক হিসাবে বাংলার নবাবের ব্যাদার,—রাজ্বের প্রায় তুই তৃতীয়াংশ তাঁহার ভাগুরে প্রেরিড হয় এবং গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন মত জগৎ শেঠের উপরে চেক দেন,—বেমন ভাবে বণিকেরা ব্যাদ্ধের উপরে চেক দেন। আমি বতদ্র জানি, শেঠেরা এই ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা উপার্জ্বন করেন।"

মहाजाপটাদের আমলে জগৎ শেঠের গদী ঐশর্যোর চরম শিখরে উঠে। नवाव जानिवर्मी था क्रा॰ শেঠকে প্রভৃত সন্মান করিতেন এবং ১৭৪२ थुड्डोट्स नवादवत रेमग्रमन यथन हेरताक वर्गक ७ वाचानी विकरमत মধ্যে বিবাদের ফলে কাশিমবাজারে ইংরাজদের কুঠী ঘেরাও করে, সেই मुभार है द्वारक्त क्रांच क्रांच (में) पात्र मात्रक १२ लक्क ठीका निम्ना नवावत्क সম্ভষ্ট করে। ইয়োরোপীয়দের পরিচালিত ব্যাহ্ব তথনও এদেশে স্থাপিত হয় নাই এবং ইংরাজ ও অক্যান্ত বিদেশী বণিকেরা শেঠদের নিকট হইতে টাকা ধার করিতেন। "তাঁহাদের (শেঠদের) এমন বিপুল ঐশর্ষ্য ছিল যে, হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের মত ব্যাহার আর কথনও দেখা যায় নাই এবং তাঁহাদের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে, সমগ্র ভারতে এমন কোন বৃণিক বা ব্যান্ধার ছিল না। ইহাও নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের সময়ে বাংলাদেশে যে সব ব্যাহার ছিল, ভাহারা তাঁহাদেরই শাথা অথবা পরিবারের লোক।" অবশ্য, সে সময়ে আরও ব্যাকার ছিল, যদিও তাহারা জগৎ শেঠদের মত এশ্বর্যাশালী ছিল না। কোম্পানীর শাসনের প্রথম আমলে, মকংখল হইতে মূর্নিদাবাদে, পরবর্ত্তী কালে কলিকাতাতে—এই সব ব্যাহারদের মারফৎই ভূমি রাজস্ব প্রেরণ করা হইত। ১৭৮০ সাল হইতে জ্বগৎ শেঠদের গদীর অবনতি হইতে থাকে এবং ১৭৮২ সালে গোপাল দাস এবং হরিকিষণ দাস তাঁহাদের স্থানে গবর্ণমেণ্টের ব্যান্ধার নিযুক্ত হন।

এই দম: য়র প্রতিপত্তিশালী ব্যাকারদের মধ্যে রামটাদ সা এবং গোপালচরণ সা ও রামকিষণ ও লক্ষ্মীনারায়ণের নাম শোনা যায়। আরও দেখা যায়, যে, কলিকাতার প্রধান ব্যাক্ষিং ফার্ম্ম নন্দীরাম বৈজনাথের গোমন্তা রামজী রাম ১৭৮৭ সাল কারেলী কমিটির সমুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন, যে, তাঁহাদের ফার্মের প্রধান কারবার হুণ্ডী লইয়া ছিল এবং এই হুণ্ডী যোগে বিবিধ স্থান হুইতে রাজস্ব প্রেরিত হুইত। ১৭৮৮ সালে শাগোপাল

দাস এবং মনোহর দাস (৬) এবং কলিকাতার অস্তান্ত ২৪ জন কুঠিয়াল (দেশীয় ব্যান্ধার), মোহরের উপর বাট্টা হ্লাস করিবার জন্ম ধন্তবাদ জ্ঞাপক পত্র লিখেন। Economic Annals of Bengal এর গ্রন্থকার এইভাবে বিষয়টির উপসংহার করিয়াছেন—"কুঠিয়ালদের নাম ও অস্তান্ত লোকের স্বাক্ষর হইতে দেখা যায় যে, তাহারা সকলেই অবাঙালী ছিল। কলিকাতার বাঙালীদের তখন কোন ব্যান্ধ ছিল না। বাঙালী ব্যান্ধারেরা বোধ হয় পোন্দার মাত্র ছিল।"

বাংলা দেশ ও উত্তর ভারতে দেশীয় ব্যাঙ্কের কারবার কিরুপ প্রসায় লাভ করিয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টাস্থ দিতেছি। বেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে, প্রায় ৭৫ বংসর পূর্ব্বে, আমার পিতামহ গয়া ও কাশীতে তীর্থ করিতে যান। সে সময়ে গরুর গাড়ী বা নৌকাতে যাইতে হইত, এবং সঙ্গে বেশী নগদ টাকা লওয়া নিরাপদ ছিল না। আমার পিতামহ বড়বাজারের একটি ব্যাঙ্কের গদীতে টাকা জমা রাখেন এবং সেখান হইতে উত্তর ভারতের ব্যাঙ্ক সমূহের উপর তাহাকে হুতী দেওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যাক্ষ ও ব্যবসা বাণিক্ষ্য ঘনিষ্ঠভাবে সংস্ট।
১২৫ বংসর পূর্বের, রামমোহন রায় যখন রংপুরে সেরেন্ডাদার ছিলেন,
তথন তিনি ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্তা আলোচনার জন্ম সন্ধ্যাকালে সভা করিতেন।
ঐ সব সভায় মাড়োয়ারী বণিকেরা যোগ দিত। (৭)

আসাম ব্রিটিশ অধিকারভৃক্ত হইবার পুর্বেই মাড়োয়ারীরা ব্রহ্মপুরের উৎপত্তিস্থান সদিয়া পর্যস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করিভেছিল। তার পর এক শতান্দীরও বেশী অতীত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে মাড়োয়ারীরা

<sup>(</sup>৬) বড় ৰাজাৰে 'মনোহৰ দাদেৰ চক' ধূব সম্ভব ইছাৰই নাম হইতে ইইবাছে।

<sup>(</sup>१) "প্রাপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা বার, রংপুরে থাকিবার সমরেই রামমোহন বন্ধ্বর্গদের সঙ্গে মিলিত হইরা ধর্ম সন্থক্ধে আলোচনা করিতেন,—পৌতলিকতা তাঁহাদের বিশেব আলোচ্য বিবর ছিল। রংপুর তথন কনবছল সহর এবং একটি ব্যবসা কেন্দ্র ছিল—বছ কৈন ধর্মাবলন্ধী মাড়োরারী বণিক এখানে-থাকিতেন : এই সব মাড়োরারীদের মধ্যে কেহ কেই রামমোহনের সভার বোগ দিতেন। মিঃ দিওনার্ড বলেন বে তাহাদের ক্ষন্ত রামমোহনকে 'ক্রস্ত্র' ও আলাল্ভ কৈন ধর্মের ক্রন্থ প্রভাল্ভ কৈন ধর্মের ক্রন্থ প্রভাল্ভ কৈন ধর্মের ক্রন্থ প্রভাল্ভ কৈন ধর্মের ক্রন্থ প্রভাল্ভ করে বাহিনের সভার বোগ মিঃ ক্রিক পাছিতে ইইরাছিল।"—Life and Letters of Ram Mohan Ray, London (1900) by Miss Collet.

স্মাসামের সর্বাত্ত নিজেদের ব্যবসায়, ব্যান্ধ প্রভৃতি বিস্তার করিয়াছে। তাহার। ইয়োরোপীয় চা-বাগান গুলিতেও মূলধন যোগাইতেছে, বন্ধিও স্থাসামীদের তাহার। টাকা দেয় না। (৮)

দার্চ্ছিলং, কালিম্পং,—(৯) সিকিম ও ভূটান সীমান্তে. মাড়োয়ারীরা পশম, মৃগনাভি, ঘি, এলাচি প্রভৃতির রপ্তানী বাবসা করে এবং লবণ, বস্তুজাত প্রভৃতি আমদানী করে। এই সব বাবসায়ে তাহাদের করেক কোটী টাকা খাটে, এবং এ ক্ষেত্রে তাহার। অপ্রতিদ্বলী। বাঙালীরা এই বাবসায়ের ক্ষেত্র হইতে নিজেদের দোষে হঠিয়া গিয়াছে। মাড়োয়ারীরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া আমাদেব বাবসা বাণিজ্য ও পল্লীর আর্থিক অবস্থার উপর কিরূপ প্রভাব বিন্তার কবিয়াছে, কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে তাহা পরিকার বুঝা যাইবে। কর্মাটার ইট ইতিয়া রেলওয়ে টেশনের সন্নিকটে একটি হাট বা বাজার আছে। এখানকার সমন্ত আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য মাড়োয়ারীদের হাতে। কর্মাটার হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দ্বে কারো নামক একটি স্থানে একবার আমি গিয়াছিলাম। এখানেও ২০টি মাড়োয়ারী বণিক সমন্ত ব্যবসায় দখল করিয়া বদিয়া আছে, দেখিলাম। নিকটবন্তী অঞ্চলের দরিদ্র ক্ষকদের টাকা ধার দিয়াও তাহারা বেশ হ'পয়সা উপার্জন করিতেছে।

বাংলা দেশেও অবস্থা ঠিক ঐরপ। উত্তর বঙ্গে বগুড়ার নিকটে তালোরাতে একজন মাড়োয়ারীই প্রধান চাউল ব্যবসায়ী। সে একটি চাউলের কল স্থাপন করিয়াছে। টাকা লগ্নীর কারবার করিয়াও সে প্রভূত উপার্জ্জন করে। খূলনার দক্ষিণাংশে কপোতাক্ষী তীরে বড়দল গ্রাম। এখানে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে এবং বছল পরিমাণে আমদানী রপ্তানীর কাজ হয়। কিন্তু এখানকার সমস্ত বড় বড় গদীই মাড়োয়ারীদের।

<sup>(</sup>৮) গেট সাহেবের "আসাম" গ্রন্থে আছে,—"১৮৩৫ খুষ্টান্দে আমরা দেখিতে পাই অধ্যবসারী মাড়োরারী বণিকেরা আসামে তাঁচাদের ব্যবসায় চালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেছ সদিরা পর্যাস্ত যাইরাও কারবার কবিতেন। এই সমরে গোরালপাড়া হুইতে কলিকাতা আসিতে ২৫।৩০ দিন লাগিত এবং কলিকাতা হুইতে গোরালপাড়া বাইতে ৮০ দিনেরও বেশী লাগিত।"

<sup>(</sup>১) কালিম্পাকে তিবতের "অন্তর্গন্ধর" বলা হর, কেন না তিবতের সমস্ত আমদানী ও বস্তানী বাণিজ্য এই ছানের ভিতর দিরাই হর। কালিম্পাএ অবস্থ করেকজন বাঙালী আছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সরকারী অফিসার, কেরাণী প্রাভৃতি।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর তসর বজ্বের কেন্দ্র। করেক বংসর পূর্বেও বাঙালীদের হাতে কাপড়ের ব্যবসা ছিল। কিন্তু উন্থোপী মাড়োয়ারীরা এখন বাঙালীদের এই ব্যবসা হইতে বহিন্ধুত করিয়াছে। মূশিদাবাদ ও মালদহের রেশম কাপড়ের ব্যবসাও মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীদের দাদনের টাকায় চলিতেছে। তাহারাই প্রধানতঃ এই রেশমের বল্পজাত রপ্তানী করে।

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু বাংলার কৃষিজ্ঞাত-চাল, পাট, তৈল-বীঞ্চ, ভাল প্রভৃতির ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের হন্তগত। তাহারা চামড়ার ব্যবসাও অধিকার কবিত, কিন্তু ধর্ম বিশ্বাদের বিরোধী বলিয়া এ কার্য্য তাহার। করে না। বাংলার আমদানী পণ্যজাত প্রধানত: মাড়োয়ারীদের হাতে। তাহারা—আমদানীকারক বড় বড় ইয়োরোপীয় সওদাগরদের 'বেনিয়ান' তো বটেই, তাহা ছাড়া, এই সম্পর্কে যত কিছু ছোট, বড়, 'মধ্যবন্ত্রী' ব্যবসায়ীর কাজ তাহারাই করিয়া থাকে। কালক্রমে এখন (১৯৩৭) মাড়োয়ারীগণ বৃহৎ চর্মশালা (tannery) খুলিয়াছেন। অবশ্র, স্বীকার করিতে হইবে যে, আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কীয় 'মধ্যবর্তী' ব্যবসায়ের কাজে বহু বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানও নিযুক্ত আছে। তবে উচ্চ শ্রেণীর हिन्सू ও মুসলমানদের এই ব্যবসায়ে কোন অংশ নাই। হিন্দুদের মধ্যে প্রধানত: তিলি, সাহা কাপালী জাতির লোকেরাই এই সব কাজ করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে এখন অমিদার ও মহাজন হইয়া দাড়াইয়াছে এবং তাহাদের বাবদা-বৃদ্ধি ক্রমে লোপ পাইতেছে। ধদিও তাহারা, উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ত্রাহ্মণ, কায়ন্থ, বৈদ্যদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি नाष्ड्रत कन उत्तर दहेशा উঠে नाहे, उत् अधारमाशी अवाक्षानीएमत ষারা পৈতৃক ব্যবসায় হইতে চ্যুত হইতেছে। মুসলমান যুবক ব্যবসায় কেত্রের এই প্রতিযোগিতায় আরও পশ্চাৎপদ। মুসলমান ব্যাপারী ও আড়তদার আছে বটে, কিছু তাহায়া প্রায় সকলেই অশিক্ষিত নিম্নন্তরের লোক। হিন্দুদের গোচর্শের ব্যবসায়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঘুণার ভাব ষ্পাছে, স্বতরাং এই ব্যবসায় মুসলমানদেরই একচেটিয়া। (১০) কিন্ত व्यानीकावक आग्र नकत्वहे हेर्पारवाशीय।

<sup>(&</sup>gt;•) यूननमान हामछात बादनादीत्वत मधा अधिकाश अवादानी यूननमान ।

# (২) বহুমুখা কর্ম্মভৎপরতা ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্চল্ত সাধনের অভাবই বাঙালীর ব্যর্থতার কারণ

ব্যবসায়ে বাঙালীদের অসহায় ভাব ও অক্ষমতা নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছারা পরিক্ট হইবে। বরিশাল ও নোয়াথালী জেলাম স্পারির চাষ আছে, কিন্তু উৎপাদনকারীরা অলসের মত বসিয়া থাকে; এবং স্থপারির বিস্তৃত ব্যবসায় মগ, চীনা, এবং গুজরাটীদের হাতে; তাহারা ইহাতে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করে। (১১)

বরিশালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ যথা, বানরীপাড়া, বাটাজোড়, গইলা, গাভা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ভূসপান্তি কিছু নাই। তাহারা অধিকাংশই চাকরীজীবী। যদি তাহাদের শক্তি ও অধ্যবসায় থাকিত, তবে এই স্থপারির ব্যবসায় হস্তগত করিতে পারিত এবং বংসরে স্বীয় জেলার ১০।১৫ লক্ষ টাকা ঘরে রাখিতে পারিত। এই উপায়ে তাহাদের নিজেদের গ্রামেই বেশ স্থথে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত, চাকরীব জন্য বিদেশে গৃহহীন ভবঘুরের মত বেড়াইত না।

ভারতে বাহিব হইতেও (সিঙ্গাপুব দিয়া) বৎসরে প্রায় ২- কোটী টাকার স্থপারি আমদানী হয়। যদি কলেজে শিক্ষিত যুবকেরা বৈজ্ঞানিক

লেথক স্থপারি ব্যবসায়ের মূল্য কম করিয়া বলিয়াছেন। স্ক্যাক ভাঁহার "বাখরগঞ্চ" গ্রন্থে এই ব্যবসায়ের মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা হিসাব করিয়াছেন।

বাঙালীদের ঔদাসীক্স ও অক্ষমতার প্রসক্ষে শিমুগার (মঙীশুরের) আবাধ্য শিক্ষায়েতদের কৃশ্বভংপরতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আমি ভদ্রাবতী (শিমুগার একটি তালুক) লোহার কারখানা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

আমি দেখিলাম. বদিও লিঙ্গারেতর। সামাজিক মধ্যাদার শ্রেষ্ঠ, তথাপি তাহার। শস্ত চালানী ও সুপারির ব্যবসায়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জ্ঞন করিতেছে।

<sup>(</sup>১১) "বেঙ্গুন ও কলিকাভার স্থপারি বস্তানীর ব্যবসা সমস্তই বর্মাঁ, চীনা এবং বোলাইরের ব্যবসায়ীদের হাতে। তাহাদের সকলেবই এজেণ্ট পাভারহাটে আছে এবং তাহাদের বেতন মাসিক হাজার টাকা হইতে তদুর্জ। তাহারা সপরিবারে বাস করে এবং রপ্তানীর মরস্থমে স্থানটি বর্মা সহরের মত বোধ হয়। দ্বীমার ঘাটের অনতিদ্বে এই সব ব্যবসায়ীদের এলাকা। সেধানে শত শত মণ স্থপারি প্রতাহ তকানো হইতেছে এবং বস্তাবন্দী করিয়া রপ্তানীর জন্ম প্রস্তুত করা হইতেছে। পূর্ব বঙ্গে পাটের ব্যবসারের আর এই স্থপারির ব্যবসায়ও একটি প্রধান ব্যবসায়, কেননা ইহাতে বৎসরে প্রার ৩০।৪০ লক্ষ টাকার কারবার হয়। কিন্তু কুরকদের তৃত্যাগ্য ক্রমে এই ব্যবসায়ের সমস্ত লাভই মধ্যবন্ধী ব্যবসায়ীদের হাতেই যায়।" The Bengal Co-operative Journal, No. 3. January, 1927.

কৃষির ছারা উন্নত প্রণালীতে ছুপারির চাষ বাড়াইত, তাহা হইলে আরও ক্ষেক লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিত। মিঃ জ্বাক ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছেন,—"এই জেলার অধিবাসীদের ব্যবসায় বৃদ্ধি অতি সামাগ্রই আছে।……এই জেলার লোকদের আধিক ছুর্গতির একটা প্রধান কারণ, উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সদর মহকুমা প্রভৃতি স্থানে সংখ্যায় বেশী, স্থতরাং চাকরী পাওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন এবং ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রবল। তাহারা এ পর্যান্ত কোন কর্মতৎপরতা দেখাইতে পারে নাই, অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্ত স্থাপন করিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই।"

স্থারির ব্যবসায়ের কথা বলিলাম। আর একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত দিতেছি। রংপুরের উত্তরাংশ (প্রধানতঃ নীলফামারী মহকুমায়) উৎকৃষ্ট তামাক হয়। বর্মাতে চুকট তৈয়ারীর জক্ত এই তামাকের চাহিদা খুব আছে। বাংলার ফদলেব বিপোর্ট (১৯২৮—২৯) হইতে দেখা যায়, সাধারণতঃ ১,৬৮,২০০ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। ১৯২৪—২৯ এই পাঁচ বৎসরের উৎপল্লের উপর মণ প্রতি গড়ে ১৬৮/০ দাম এবং প্রতি একরে ৬ মণ উৎপল্লের পবিমাণ ধরিয়া, উৎপল্ল তামাকের মোট মৃল্য ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। (১২) কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই বে তামাকের বাজার সবই বর্মী ও বোদাইওয়ালা থোজাদের হাতে। (১৩) রংপুরের জমিদার ও উকীলেরা তাঁহাদের ছেলেদের কলিকাতায়

<sup>(</sup>১২) ১৯২৮—২৯ সালে তামাকেব কসল খুব ভাল হইরাছিল; প্রায় ১,৯০,০০০ একব জমিতে তামাকেব চাব হয়। প্রতি একবে ১২৯ মণ হিসাবে মোট ২০, ২৭, ৫০০ মণ তামাক হয়। বাজাব দব প্রায় ২০, টাকা মণ ছিল। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে এই হাব বেৰী। সেই জ্বন্ধই ঐ বংদর মোট উৎপন্ন তামাকের মূল্য প্রায় ৪ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল, অর্থাৎ গত পাঁচ বংদরের গড় হিসাবে অ্যান্ত বংদরের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেৰী। পাটের ক্সায় এই তামাকের চাষ্ও বাজার চলতি দরের বাবা নিয়ন্তি হয়।

<sup>(</sup>১৩) কলিকান্তা হইতে বৰ্মায় যাহারা ভাষাক (কাঁচা) চালান দেয়, ভাহাদের মধ্যে কয়েকত্বন প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীর নাম:— মেসার্স এইচ, খাই অ্যাণ্ড কোং. ২নং আমড়ান্তসা খ্লীট, কলিকান্তা।

<sup>,</sup> এইচ, টি, এম, এইচ তায়্ব আতি কোং, ১২নং আমড়াতলা খ্লীট, কলিকাতা।

<sup>,,</sup> এইচ, ই, এন মহম্মদ আণিও কোং, ১৯নং জ্যাকেরিয়া ক্লীট, কলিকাতা।

<sup>,</sup> এন, জে, চাদ, ২৩নং আমড়াতলা ব্লীট, কলিকাভা।

<sup>,,</sup> এ, ডি, ভ্রাদার্স, ১৪৯ লোয়ার চীৎপুর রোড, কলিকাডা।

কলেকে পড়িতে পাঠান এবং ৪।৫ বৎসর ধরিয়া প্রতি ছেলের ক্ষন্ত মাসিক ৪৫।৫০ টাকা বায় করেন। বাঁহারা কলিকাতায় ছেলে পাঠাইতে পারেন না, স্থানীয় কলেকে ছেলে পাঠান! এই সব যুবকেরা লেখাপড়া শেষ করিয়। যখন জীবন সংগ্রামে প্রবেশ করে, তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখে। উপায়াস্তর না দেখিয়া হয় তাহারা বেকার উকীল অথবা সামাক্ত বেতনের শিক্ষক বা কেরাণী হয়। আমি বছবার বলিয়াছি য়ে ঐ সব অমিদার ও উকীলেরা য়িদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি কার্যের উন্ধতির দিকে মনোযোগ দেতেন অথবা কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ও তাঁহাদের সন্তানেরা নিজেদের জেলায় ও গ্রামে থাকিয়াই লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন। তামাক বা পাটের মরস্থম বৎসরেব মধ্যে তিন মাসের বেশী থাকে না, অবশিষ্ট কয়েক মাস তাঁহারা লেখাপড়া, কৃষিকায্য এবং অক্যান্ত কাজ করিতে পারিতেন।

ইংলণ্ডের অভিজাতদের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরাই 'জ্যেষ্ঠাধিকার আইন' অমুসারে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কনিষ্ঠ পুত্রেরা সাইরেনসেষ্টার বা অন্তান্ত ছানের ক্ষিকলেজে পড়িতে যায় এবং সেখানে কৃষিবিদ্যা শিথিয়া আষ্ট্রলিয়া অথবা কানাডায় গিয়া ধনী কৃষক হইয়া বসে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত লোকেরা হাত পা চোধ নিজেরাই যেন বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন এবং বাঁধা রান্তা ছাড়া অন্ত কোন পথে চলিতে পারেন না। তাঁহাদের একথা কথনই মনে হয় না যে, ভাল সার ও বীজ প্রয়োগ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের স্বারা, চাষের উন্নতি ও উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করা যায়।

<sup>&</sup>quot;বংপুর জেলার কোভোয়ালী থানার কাবারু প্রামের জমিকুদ্ধীন নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে কমিটির সাক্ষাৎ হয়। জমিকুদ্ধীন নিজে ১৮ বিঘা জমিতে তামাকের চাব করে এবং তামাক ব্যবসায়ে সে একজন বড় রকমের দালাল। এই সব দালালের মারফত ব্যবসায়ীরা তামাক পাতা ক্রয় করে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ইইতে—প্রধানতঃ আকিরাব, মৌলমিন ও রেকুন হইতে ব্যবসায়ীরা আসে। ঐ স্কৃত প্রায় ৫০০ দালাল আছে এবং জমিকুদ্ধীন তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন দালাল। কিছু সে-ই বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার টাকার তামাকের কারবার করে।"—Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee.—1929—30.

আমি নিজে অনুসন্ধান করিবাও জানিতে পারিবাছি। জমিকদীনের মত অসংখ্য দালাল আছে। তাহারা সাধারণ প্রাক্ত্রেটদের চেরে প্রার ৪ ওণ বেশী উপার্জ্জন করে। এবং সামাক্ত চাকরীর লোভে বাভী চাভিয়া তাহাদের বিদেশে যাইতে হর না।

স্থতরাং তাঁহারা গভামগতিক ভাবেই চলিতে থাকেন এবং আবহমান কাল হইতে যে ভাবে চাষ হইতেছে, তাহাই হইয়া থাকে।

রংপুর বৃড়ীহাটে একটি সরকারী তামাকের ফার্ম আছে এবং সেথানে ভাল জাতের তামাকের চাব হয়—জমিতে বথাযোগ্য সার প্রভৃতিও দেওয়া হয়। ক্রবি বিভাগের ভৃতপূর্ব স্থপারিন্টেওেন্ট রায় সাহেব যামিনীকুমার বিশাসের তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন বৃড়ীরহাট ফার্মের তামাক জতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'তামাকের চাব' গ্রহে তিনি তাঁহার জভিজ্ঞতা ও গবেষণা বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তৃঃধের বিষয় এই যে, স্থানীয় জমিদারদের ছেলেরা এই স্থযোগ গ্রহণ করা আবশ্রক মনে করে না। সরকারী তামাকের ফার্ম্মের স্থপারিন্টেওেন্টের নিকট পত্র লিথিয়া আমি যে উত্তর পাইয়াছি, তাহাতেও এই কথা সমর্থিত হয়;—"আমি তৃঃধের সঙ্গে আপনাকে জানাইতেছি যে—ভত্রলোকের ছেলেরা উন্নত প্রণালীর তামাকের চাব শিথিবার জন্ম আজকাল এখানে খ্ব কমই আসে।" বাঙালী যুবকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোহে এতদ্বর অধঃপতন হইয়াছে যে, তাহাদের ঘরের কাছে যে সব স্থযোগ স্থবিধা আছে, তাহাও তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। এ কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় বিদীর্থ হয়।

আমি দেখিতেছি, প্রতি বংসর নৃতন নৃতন রেলপথ থোলা হইতেছে, কিন্তু ইহার ঠিকাদারীর কান্ধ সমস্তই কচ্ছী (১৪), গুজরাটী এবং পাঞ্চারীরা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালী কোথায় ? প্রতিধ্বনি বলে—বাঙালী কোথায় ?' কবি কালিদাস বলিয়াছেন—

রেথামাত্তমপি কুল্লাদা মনোব্বজুনি: পরম্।
ন ব্যতীয়ু: প্রজান্তস্য নিয়ন্তনে মিরুত্তয়: ॥
অর্থাৎ প্রচলিত পথ হইতে এক চুলও এদিক ওদিক যাইতে পারে না।

<sup>(</sup>১৪) দৃষ্টাস্থ স্থনপ শ্রীষ্ত জগমল বাজার নাম করা যার। ইনি কছদেশবাসী, এবং বালী ব্রিজের ঠিকাদারী লইয়াছিলেন। করেকটি করলার থনির করলা তুলিবার ঠিকাদারীও ইনি লইয়াছেন। শ্রীষ্ত বাজা এলাহাবাদের একজন বড় ব্যবসারী। সেধানে তাঁহার একটি কাচের কারখানা আছে। আমাদের প্রচলিত ধারণা অনুসারে যে বাজি অন্ধশিক্ষিত বলিলেও হয়, তিনি একাকী ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এতগুলি বিভিন্ন রক্ষমের ব্যবসা কিরপে প্রিচালনা করেন, তাহা সাধারণ উপাধিমোহপ্রস্থ বাঙালীর নিকট তুর্কোণ্য প্রহেলিকা মনে হইতে পারে।

#### (৩) বাংলার ব্যবসায়ে অবাঙালী

কিন্তু তুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া লাভ কি ? মাডোয়ারী ও গুজুরাটীরা সমস্ত ব্যবসা অধিকার করিয়া আছে। কোথায় টাকা উপার্জন করা যায়, সে সম্বন্ধে তাহার যেন একটা স্বাভাবিক বোধশক্তি আছে। যেখানেই সে যায়, সেইথানেই খুঁটা গাড়িয়া স্বায়ী ভাবে বসে এবং স্থানীয় তিলি, সাহা প্রভৃতি জাতীয় আবহমানকালের ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় পরান্ত হয়।

আমি এই শোচনীয় অবস্থার অসংখ্য দৃষ্টাস্ক দিতে পারি। উহা হইজে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইবে, বাঙালীরা নিজেদের কি শোচনীয় অবস্থাব মধ্যে টানিয়া নামাইয়াছে।

বাঙালীরা বাংলার ব্যবসাক্ষেত্র হইতে ক্রমে ক্রমে বিতাড়িত হইতেছে।
আ্যালুমিনিয়মের টিফিনের বাক্স, রায়ার পাত্র, বাটা, থালা প্রভৃতি বাঙালীর
গৃহে আজকাল খুব বেশী ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু এ সমস্তই ভাটিয়ারা
তৈরী করে। ভারতের সর্বত্র এই আ্যালুমিনিয়ম বাসনের ব্যবসা ভাহাদের
একচেটিয়া। ইহার তৈরী করিবার প্রণালী অতি সহজ্ব। বিদেশ হইতে
পাৎলা আ্যালুমিনিয়মের পাত্ত যক্সমোগে পিটিয়া বিবিধ আকারের পাত্র
তৈরী হয়। এম, এস-সি, ডিগ্রীধারী বাঙালী গ্রাজ্যেট যুবক আ্যালুমিনিয়মের
অব্যক্তণ মুখস্থ বলিতে পারে, উহাদের রাসায়নিক প্রকৃতিও ভাহারা জানে।
কিন্তু ভাটিয়ারা এসব কিছুই করে না, তবু এই ধাতু হইতে নানা অব্য
তৈরী করিয়া ভাহারা প্রভৃত অর্থ উপাক্ষ্কন করে।

খনিশিল্পেও বাঙালীদের স্থান অতি নগণ্য। এই শিল্পে ইয়োরোপীয়েরাই সর্ববাগ্রগণ্য। ভারতবাদীদের মধ্যে মাড়োয়ারী এবং কচ্ছীরাই প্রধান। তাহারা ভূতত্ব ও ধনিজতত্বের কিছু জানে না; তৎসত্বেও তাহারাই সর্ববদা খনি ব্যবসায়ের স্বযোগ সন্ধান করে। তাহারা আনেক খনির ইজারা লইয়াছে এবং বছ কয়লা ও অভ্রথনির তাহারা মালিক। এই সব খনির কাজ তাহারা নিজেরাই পরিচালনা করে। খনিবিত্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতত্বে বিদেশী বিখবিত্তালয়ের উচ্চ উপাধি ধারী বাঙালী গ্রাভ্রেটরা ঐ সব ব্যবসায়ীদের অধীনে চাকরী পাইলে সৌভাগ্য জ্ঞান করে। লাক্ষা শিল্পেও বাঙালীর স্থান নাই। মাড়োয়ারীরা ইয়োরোপীয়দের দৃষ্টান্ত অভ্সরণ করিয়া এই ব্যবসায়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিতেছে। কোদারমাতে (বিহার)

পালের বড় খনি আছে। পালের ব্যবসারের প্রবর্তকদের মধ্যে কয়েক জন বাঙালীর নাম পাওরা বার বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে এই ব্যবসায় ইয়োরোপীয় ও মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া। ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে ভারত হইতে যে শেল রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মূল্য এক কোটী টাকারও বেশী। (Indian Mica—R, R, Chowdhury)

মোটর যানের ব্যবসা পাঞ্চাবীদেরই একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা বৈত্যতিক মিন্ত্রীর কাঞ্জপ্ত ভাল করে। 'প্লাঘিং' ব্যবসায়ে শ্রম-শিল্পের কাজ উড়িয়ারাই করে। কলিকাতার জ্বতানির্মাতারা চানা কিছা হিন্দুস্থানী চর্মকার। কলিকাতায় এবং মফংস্থল সহরে চাকর, রাঁধুনী বাম্ন প্রভৃতি হিন্দুস্থানী অথবা উড়িয়া। সমস্ত মজুব, রেলওয়ে কুলী এবং হুগলী ও অক্তান্ত নালৈর মাঝি, বিহারী কিছা হিন্দুস্থানী। ঢাকা, কলিকাতা এবং অন্তান্ত সহরের নাপিতের। প্রধানতঃ অন্বাঙালী। কলিকাতায় রাজমিন্ত্রীর কাজপ্ত অন্বাঙালীরা অধিকার করিতেছে। কলিকাতায় একজনপ্ত গাড়োয়ান বা কুলী বাঙালী নয়।

বাংলার শ্রমণির সম্বায় সরকারী রিপোর্টে (১৯০৬) দেখা যায় যে, ২০ বংসর পূর্বে পাটের কলে সব বাঙালী মজুর ছিল, কিন্তু ১৯০৬ সালে তাহাদের ছই তৃতীয়াংশ অ বাঙালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালা মজুরের সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে এবং বর্ত্তমানে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ও জনের বেশী নহে। অন্ধ্রশতাকা পূর্বেও রাধুনী, মিষ্টার্লবিক্রেতা, নাপিত ও মাঝি সবই বাঙালী ছিল।

কলিকাতা সহরে এখন মিটার্রবিক্রেতা, হালুইকর ও মুদীর দোকান প্রভৃতি মাড়োয়ারী ও হিন্দুয়ানার। চালাইয়া থাকে। শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত, ওদিকে উত্তরবদে সান্তাহার, পার্ব্ধতীপুর এবং জলপাইগুড়ি প্রভৃতি পর্যন্ত, ই, বি, রেলওয়ের শাখা বাঙালী অধ্য্যিত স্থানের ফল্টা দিয়াই পিয়াছে। কিছু ষ্টেশনে মিটার্রবিক্রেতা ও খাবার দোকানওয়ালারা গুজরাটী এবং পার্শী। বস্তুতঃ যে সব কাজে গঠনশক্তির বা তদারকী করিবার প্রয়োজন আছে, তাহা বাঙালীর থাতে যেন সহু হর না।

আমার বাল্যকালে, কলিকাভার গোয়ালারা সব বাঙালী ছিল। কিছ এখন আর ঐ ব্যবসারে বাঙালী দেখা বার না। হিন্দুখানী গোয়ালারা বাঙালীদের ঐ ব্যবসার হইতে বিভাড়িড করিয়াছে। হিন্দুখানী গোয়ালারা ভাল জাতের গরু ও মহিব রাথে, তাহাদের পুষ্টিকর ভাল থাত ধাওয়ায়। স্তরাং বাঙালী গোয়ালাদের গরুর চেয়ে তাহাদের গরু বেশী ছুধ দেয়। কেবল কলিকাতা নয়, মজঃখল সহরেও বাঙালী ধোবা নাপিত বিরল হইয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুখানীর। তাহাদের স্থান স্থধিকার করিতেছে।

বাঙালীরা কেন এই শ্রমশিল্পী চাকর ও মজুরের কাক্স ২ইতে বিভাঙিত হইতেছে, তাহার নানা কারণ দেখানো হয়, তাহার মধ্যে একটি ম্যালেরিয়ার জন্ম বাঙালীজাভির জীবনী শক্তির কয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা হয় যে, বর্জমান, হুগলী ও দিনাজপুর জেলার কোন কোন অংশে, সাঁওতালেরা হায়ী ভাবে বসবাস করিয়াছে এবং চাষের কাজ বহুল পরিমাণে তাহাদের হারাই করা হইয়া থাকে। এই যুক্তির মধ্যে কিছু সত্য আছে বটে, কিছু ইহা সত্যকার কারণ বা সস্তোষজ্ঞনক কারণ নয়। বর্জমান, প্রেসিডেন্সী এবং রাজসাহী বিভাগের পক্ষে ম্যালেরিয়ার যুক্তি কিয়্পারিমাণে থাটে, কিছু ঢাক। ও চট্টগ্রাম বিভাগ এখনও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অনেকাংশে মুক্ত। কিছু এই সব স্থানেও অবাঙালীদের প্রাধান্ত যথেষ্ট। বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এত বেশী বিহারী শ্রমিকেরা কিরপে আসিল ? পূর্ব বঙ্গের বিহারীটেগুলিও এই বিহারীদের হারা চালিত হয়।

यूनना, वार्णवहां विवर उर्शन्त कित्र मृत क्वना विक विक विकास वितास विकास वितास विकास विकास

পূৰ্ব্ব বলে ৰবার পর যথন কল শুকাইয়া যায়, সেই সময় ঐ অঞ্চলের বছ খানে অমণ করিয়াছি। আমি লক্ষ্য করিয়াছি বে, সেই সময়, বিহার হইতে পান্ধীর বেহারারা আসিয়া বেশ পয়সা উপার্ক্তন করে। বাংলার দ্রবর্তী নিভ্ত গ্রামেও আমি বাঙালী বেহারা কমই দেখিয়াছি। পূর্বের, ক্ষকেরা অবসর সময়ে পান্ধী বহিয়া অর্থ উপার্ক্তন করিত, কিন্তু এখন তাহারা অনাহারে মরিবে, তব্ বেহারার কাজ করিবে না। বস্ততঃ, একটা অবসাদ, মোহ এবং শ্রমের মর্যাদা জ্ঞানের অভাব বাঙালীর চিত্তকে অধিকার করিয়া বিদ্যাছে।

নিম্ন জাতিদের মধ্যে কয়েক বৎসর হইল একটা নৃতন ধরণের জাতির স্বর্ষ ও মর্যাদা জ্ঞান দেখা যাইতেছে। তাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া দাবী করে এবং এই ধারণার বশবর্তা হইয়া কোন মাল বহন করিতে চায় না, নৌকা বাহিতে চায় না। ফলে অসংখ্য হিন্দুস্থানী মজুর ও নৌকার মাঝি আসিয়া বাংলাদেশ দখল করিয়া বসিয়াছে, আর বাঙালারা না খাইয়া মরিতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে রায়তদের অনেকটা স্থায়ী স্বত্ব জায়, খাজনা বৃদ্ধির আশক্ষা তেমন নাই। তাহার উপর বাংলা দেশের জমিও স্বভাবতঃ উর্বারা, এই সমন্ত কারণ সমবায়ে বর্ত্তমান শোচনীয় আথিক অবস্থার স্পৃষ্টি ইইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই আমি দেখায়াছি যে, জমির উৎপন্ন ফগলে বাংলার সমস্ত লোকের পোষণ হয় না এবং কোন বংসর অজনা হইলে, লোকে অনাহারে মঁরে। (১৬)

১৯২২ সালে উত্তর বব্দের বঞাপীড়িতের সেবা কার্য্যের সময়ে সাম্বাহার রেগওয়ে টেশনের জমিতে সেবা সমিতির প্রধান কার্যালয় ছাপিত হইয়াছিল। চারিদিকের গ্রামের লোকের যে হর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয় এবং সেই সময়ে শীতের উত্তর বাতাদে লোকের কট আরও বাড়িয়াছিল। লোকেরা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিত এবং কম্বল, কাপড় ও খাদ্য শস্ত চাহিত। সেই সময়ে সাম্বাহারে ৪।৫ হাজার হিন্দুয়ানী কুলী থাকিত। তখনও পার্ব্বতীপুর হইতে শিলিগুড়ি পর্যান্ত বৈড়ালের বা বড় লাইন খোলা হয় নাই। স্ক্তরাং 'বড় লাইন' হইতে 'ছোট লাইনে' মাল বহন করিবার জন্ম এবং লাইন মেরামত করিবার জন্ম

<sup>(</sup>১৬) ১৯২৮ সালে বাংলার ৭৮টি জেলা ছভিক্ষের কবলে পতিত হইরাছিল, বধা—বর্জমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, দিনাক্ষপুরের কিরদংশ, মুর্শিদাবাদ এবং বশোর ও থুলনার কিরদংশ। ১৯৩০—৩১ সালে ব্যবসারে মন্দা এবং পাটের মূল্য হ্লাসের জন্ত বাংলার কুবকদের শোচনীর ত্র্দশা হইলাছিল।

এই কুলীদের প্রয়োজন হইত। কিন্তু ঐ অঞ্চলের বক্সা ও ত্র্ভিক্ষণীড়িত গ্রামবাসীদের বাড়ী ষ্টেশন হইতে জল্প দ্বে হইলেও, তাহাদের দারা কুলীর কাজ করানো যাইত না, তাহারা বলিত যে উহাতে তাহাদের 'ইচ্ছত' যাইবে। সেবা সমিতির প্রধান কার্য্যালয় যথন সাস্থাহার হইতে আত্রাইয়ে স্থানাস্তরিত হইল, তথন মাসিক ২০ টাকা মাহিয়ানায় কতকগুলি হিন্দুস্থানী কুলীকে চাউলের বস্তা ও অক্সান্ত জিনিষপত্র বহন করিবার জন্ত নিযুক্ত করিতে হইল। স্থানীয় লোকেরা সেবা সমিতি হইতে ভিকা লইলেও, তাহারা ঐ সব 'কুলীর কাজ' করিতে কিছুতেই রাজী হইল না। সময়ে সময়ে ২০৪ জন স্থানীয় লোক পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত বেশী মজুরী দাবী করিত এবং কাজও আন্তরিক ভাবে করিত না।

### (৪) শ্রের অনভ্যাস ও অধ্যবসায়ের অভাবই ব্যর্থভার কারণ

চীনা নিস্ত্রীরা বাঙালী মিস্ত্রীদিগকে ক্রমেই কার্যাক্ষেত্র হইতে হঠাইয়া দিতেছে। ইহার কারণ চীনা মিস্ত্রীদের উচ্চশ্রেণীর কারিগরি, পরিশ্রমপট্টতা ও দক্ষতা। ব্যক্তিগত ভাবে তুলনা করিলে বাঙালীরা দক্ষতা ও পরিশ্রমপট্টার হিন্দুস্থানীদের নিকট দাঁড়াইতে পারে না, হিন্দুস্থানীরা আবার চীনাদের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। (১৭) বাঙালী মিস্ত্রী ও চীনা মিস্ত্রীদের সঙ্গে তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যাইবে, যদিও তাহারা সমাজের একই স্তরের লোক এবং উভয়েই অশিক্ষিত। চীনা মিস্ত্রীরা ধীরে ধীরে কলিকাতায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং রেলওয়ে ও P. W. D. হইতে ঠিকাদারী লইতেছে। তাহারা নিজের কারথানা

<sup>(</sup>১৭) কলিকাতার পূর্ব্বে হিন্দু ছুতার মিন্ত্রীদেরই প্রাধান্ত ছিল, কিন্তু আধুনিক কালে মিন্ত্রীদের ছেলেরা স্থ-ব্যবসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক এবং কেরাণীর কাজ পাইবার জন্ত ব্যপ্ত হওরাতে, হিন্দু মিন্ত্রীদের স্থান চীনা ও এদেশীর মুসলমান মিন্ত্রীরা দখল করিতেছে। ভালবতীর মিন্ত্রীদের প্রধান দোব, তাহারা সঠিক মাপজে করিতে অনিচ্ছুক, যন্ত্রপাতি ভাল আছে কি না, তাহা দেখে না এবং তাহাদের সময় জ্ঞানের অত্যস্ত অভাব। এ দেশের প্রচলিত প্রবাদেও ছুতার মিন্ত্রীদের এই সময়-জ্ঞানের অভাবের প্রতি কটাক্ষ আছে।—Cumming: Review of the Industrial Position and Prospects of Bengal in 1908. p. 16.

স্থাপন করে, কিন্তু বাঙালী মিস্তারা (তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান)
দিন মজুরী পাইয়াই সন্তুত্ত এবং স্থীয় অবস্থার উন্ধৃতি সাধনের
জন্ম কোন চেষ্টা করে না। একথা সকলেই জ্ঞানে যে, বাঙালী মিস্তারা
যে মুহুর্ত্তে ব্রিতে পারে যে, তাহাদের কাজ তদারক করিবার জন্ম
কেহ নাই, সেই মুহুর্ত্তেই তাহারা কাজে ঢিলা দিতে আরম্ভ করে।
ভাহাদের এই কদভাাস একরপ প্রবাদ বাকোর মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

श्चिमुशानीता वाक्षानीत्मत्र तहत्त्र त्वनी कर्मके, किन्छ हीनाता इंशापत সকলের চেয়ে কর্মঠ; তা ছাড়া, চীনারা বিবেকবৃদ্ধিসম্পন্ন। কোন চীনা কথনও তাহার কর্ত্ত:বা অবহেলা করে না। তাহার প্রভুর নম্বর তাহার কাজের উপর থাকুক আর না-ই থাকুক, তাহাতে কিছু আদে ষায় না। সে বেশী মজুরী নেয় সতা, কিন্তু প্রতিদানে ভাল কাঞ্জ করে এবং বেশী काञ्च करत। ज्यात्र এकि প্রভেদ এই যে বাঙালী বা হিন্দুস্থানী শ্রমশিল্পীর উন্নতির জন্ম কোন চেষ্টা নাই, দে তাহার চিরাচরিত পথে চলে, যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে। কিন্তু একজন চীনা যে কেবল ভাল কাজ করে, তাহাই নয়, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেয় এবং উহাতে গর্ম্ম বোধ করে। দিনের পর দিন সে তাহার কাচ্চে উন্নতি করে, ষ্তদুর সম্ভব তাহার কাজে কোন ত্রুটী হইতে সে দেয় না। হুর্ভাগ্যক্রমে তাহার চরিত্রে নানা দোষও আছে। আফিং থাওয়ার অভ্যাস সে ক্রমে ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু দে এখনও জুয়া খেলায় অত্যন্ত আদক্ত। कि ही नोता अमिकि इरेलि दिनी दिनेनी ७ अधारमाशी। तानून, মালয় উপনিবেশ এবং আমেরিকার প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকৃলে তাহারা নিজেদের বসতি বিস্তার করিয়াছে। পারি, আমষ্টার্ডাম এবং ম্যানচেষ্টারেও চীনাদের দেখা যায়। সেখানে তাহারা দোকানদার, শ্রমিক ইত্যাদি রূপে জীবিকা নির্মাহ করে। বস্তুতঃ, চীনারা হিমশীতল মেঞ্চ প্রদেশেই হোক আর রৌত্রতপ্ত গ্রীমপ্রধান দেশেই হোক, যে কোন জন বায়র মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে। পকাস্তরে, বাঙালী প্রমশিল্পীদের অধ্যবসায় নাই; এই পরিবর্ত্তনশীল বুরে বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে যে সামঞ্জ স্থাপন করিতে পারে না। সে অনাহারে মরিবে, তবু পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিবে না। পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানেরা জাতিগত কুসংস্কার না থাকার দক্ষণ, অধিকতর সাহসী ও অধ্যবসায়শীল। নদী বক্ষের ষ্টীমারে ভাহারাই সারেও এবং লন্ধরের কাজ করে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান, পি এণ্ড ও কোং এবং অক্সান্ত কোম্পানীর সমুদ্রগামী জাহাজেও তাহারাই প্রধানতঃ লন্ধরের কাজ করে। তাহারা অনেক সময়ে জনবছল পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পদ্মার চরে অথবা আসামের জন্মলে যাইয়া বসতি করে এবং সেখানে তাহারা প্রচুর ধান ও পাট উৎপন্ন করে। তৎসন্থেও ভাহারা চীনাদের সঙ্গে তো দূরের কথা, উত্তর ভারত হইতে আগত হিন্দৃস্থানীদের সহিতও প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না।

কলিকাতায় ছোট ছোট চামড়ার কারথানা এবং জুতার দোকান সমস্তই চীনা, জাঠ মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী চামারদের হস্তগত। নিয়োগ্ধত বিবরণটি হইতে আমার উক্তির সত্যতা বুঝা যাইবে:—

"কলিকাতায় চীনাদের প্রায় ২৫০ শত জুতার দোকান আছে, উহারা সকলে মিলিয়া প্রায় ৮।১০ হাজার মৃচীকে কাজে খাটায়। প্রচলিত প্রথা এই যে জুতার উপরের অংশ চীনারা তৈরী করে এবং স্কতলা ও গোড়ালি মৃচীরা দেলাই করিয়া দেয়। এই কাজে মৃচীদের মজুরী দাধারণতঃ দৈনিক ৬০ আনা হইতে ৬৯০ আনা। বেশী কারিগরির কাজ হইলে মজুরী এক টাকা পর্যান্ত দেওয়া হয়।" The Statesman, Oct. 1930.

মৃচীদের সংখ্যা যদি গড়ে > হাজার এবং প্রত্যেকের মজুরী দৈনিক তের আনা ধরা যায়, তাহা হইলে মৃচীদের আয় বংসরে ২৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। হিন্দুমানীদের জুতার দোকানে আরও কয়েক হাজার মৃচী নিজেরা জুতা নির্মাণের ব্যবস্থা করে; এবং পূর্ব্বোক্ত হারে তাহারাও বংসরে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। স্থতরাং কথাটা অবিখাস্য মনে হইলেও, ইহা সত্য যে অবাঙালী মৃচীরা এই বাংলা দেশে বসিয়া বংসরে ৫২ লক্ষ টাকা অথবা অর্দ্ধ কোটা টাকার অধিক উপার্জ্জন করে।

ঢাকা সহরের নিকটে যে সব চামার বাস করে. তাহাদের ব্যবসা নাই, স্থতরাং তাহারা অনশনক্লিষ্ট জীবন যাপন করে। বাংলার অহ্লত জাতিদের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা দরিত্র ও নিপীড়িত। তাহারা জীবিকার জন্ম ভিক্ষা করিতে লক্ষা বোধ করে না। যদি তাহারা জ্তা মেরামত বা জ্তা সেলাইয়ের কাজও করিত, তাহা হইলেও দৈনিক বার আনা এক টাকা উপার্জন করিতে পারিত। কিন্তু এই কাজ হিন্দুস্থানী বা বিহারী চামারেরা দুখল করিয়া লইয়াছে। অবশ্য এই কর্মে শ্বপ্রবৃত্তিই ঢাকার চামারদের এই চুর্দ্দশার কারণ। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদরী কেরী সাহেব একথা বলিতে লক্ষা বোধ করিতেন না যে, তিনি এক সময়ে চর্মকারের কাজ করিতেন; লেনিনের পদাধিকারী ষ্ট্যালিন ভাঁহার দারিন্দ্রের দিনে মৃচীর কাজ করিতেন। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আগাগোড়া একটা কারনিক গর্কের আক্ষর।

একজন শিক্ষিত অধ্যবসায়শীল বাঙালী সরকারী রিসার্চ্চ ট্যানারীতে তিন বংসর শিক্ষা লাভ করিয়া জুতার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সাধারণতঃ তাঁহার কারখানাতে দশ অন হিন্দুস্থানী চামার নিযুক্ত করেন, উহারা দিন ১০৷১২ ঘণ্টা কাজ করিয়া প্রত্যন্ত গড়ে এক জোড়া করিয়া জুতা তৈরী করে। তাহাদের আমু দৈনিক গড়ে ১॥৵৽ অথবা মাসে ৫০ টাকা। বাঙালী যুবকটি আমাকে বলিয়াছিল বে, একজন চীনা মুচী যদিও মাসিক এক শত টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে না, তবুও তাহার হারা কান্ধ করানো শেষ পর্যান্ত লাভজনক। কেননা সে বেশী পরিপ্রম করে এবং তাহার কাজও ভাল হয়। চীনারা মৌমাছিদের মত পরিশ্রমী। তাহারা দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত কাজে লাগায়, এক মিনিট সময়ও নষ্ট করে না। তাহাদের মেয়েরাও সমান পরিশ্রমী, এবং বাঙালী মেয়েদের মত তাহারা দিবানিজায় সময় নষ্ট করে না। দোকানের পিছনে নিজেদের বাড়ীতে তাহারা হয় কাপড় কাচায় ব্যস্ত থাকে অথবা জামা সেলাই করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতায় চীনারা জুতা ও চামড়ার ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় এক কোটা টাকারও বেশী উপার্জ্জন করে। তা ছাড়া, চীনা ছুতারেরাও বংসরে কয়েক লক্ষ টাকা উপাৰ্চ্ছন করে।

### (৫) অধ্যবসায় ও উভ্তমের অভাব ব্যর্থভার কারণ

· আমি ধবন প্রথম কলিকাতায় আসি, তবন সমস্ত মশলা বাবসায়ীর। বাঙালী ছিল। এবন গুজরাটীরা এই ব্যবসায় বাঙালীদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে।(১৮) আর একটি দৃয়ান্ত দেওয়া যাক। বল্ডল

<sup>(</sup>১৮) বাংলায় 'গন্ধবণিক' শব্দের অর্থ মশলা ব্যবসায়ী—এ পর্যস্ত এ ব্যবসা ভাহাদেরই একচেটিয়া ছিল।

चारमानत्तत्र नगर, প्रथम रथन विधिम भग वस्त्र चार्य হয়, তথন খদেশী সিগারেট বা বিভিন্ন প্রচলন হয়। তথন কলিকাভার বছ ভবঘুরে এই বিড়ির ব্যবসা করিয়া সাধু উপায়ে ছুই পয়সা করিত। কিন্তু সমাজের নিম্ন ন্তরের লোকেরাই, যথা গাড়োয়ান, ছ্যাকড়া গাড়ীওয়ালা, কুলী প্রভৃতি সাধারণতঃ বিভি খাইত। উচ্চ অবের লোকেরা বিভি প্রভন্ন করিত না। অভবাতীরা মর্ক্সদা নুতন স্থাধােগর সন্ধানে থাকে, তাহারা চট করিয়া বুঝিতে পারিল যে, বেখানে বিভিন্ন পাতা পাওয়া যায় এবং ঋমের মূল্য কম, সেই স্থানে যদি বৃহৎ আকারে বিভিন্ন ব্যবসা ফাদা যায়, তবে খুব ভাল ব্যবসা চলিবে। তদশ্বসারে তাহারা মধ্যপ্রদেশকে কার্য্যক্তে করিয়া দইল। বি. এন, রেলওয়ে এই কাজের উপযুক্ত **স্থান।** এখানে জমি ভঙ षश्रक्त, अधिवामीरात्र कीविका मध्यत् कतिराज त्वन शाहराज हम, कारकह মহুরী খুব কম। তা ছাড়া ঐ স্থানের বনে শাল ও কেন্দুরা গাছ আছে, উহার পাতায় মোড়ক ভাল হয়। বোদাই অঞ্চল হইতে তামাক আমদানী করা হয়। কিছ গণ্ডিয়া কলিকাতা বা লাহোরের চেয়ে বোঘাইয়ের বেশী কাছে, স্থভরাং তামাক পাতা আনিতে রেলের মাওল কন পড়ে। এই বিড়ি তৈরীর ব্যবসা সম্পূর্ণক্লপেই কুটার শিল্প, কোন কল ইহাতে ব্যবস্থাত হয় না। বড় বড় বিড়ির ফার্মণ্ড আছে, ১৯২৬ সালে ইহার একটি আমি পরিদর্শন করি। এগুলি কেবল বিড়ি পাতার এবং তৈরী বিড়ি সংগ্রহের গুদাম। এইরূপে একটি বৃহৎ ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহার বারা প্রায় ৫০ হাজার লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে। কারধানা হইতে বংসরে প্রায় ১০ লক টাকা মূল্যের বিড়ি তৈরী হইতেছে। আধুনিক খদেশী আন্দোলনের ফলে এই ব্যবসায়ের জোর

আমি নিদ্ধে করেকজন প্রাসিদ্ধ মণলা ব্যবসায়ীর নাম করিতেছি :—আর্মেনিয়ান জীট—রামচক্র বামবিচ পাল, জানকীদাস জগন্নাথ, রাউথমল কানাইরালাল। আমড়াতলা খ্রীট—রজনজী জীবনদাস, রামলাল হমুমান দাস, গোলীরাম যুগলকিশোর, উক্দেও জহরমল, এন, জগতটাদ, জগন্নাথ মতিলাল, যশোরাম হীরানন্দ, অরজমল সতুলাল, তার মহন্দদ জালু, দেজি দাদাভাই হোসেন কাসেম দাদা, হাজী আলি মহন্দদ আলি শা মহন্দদ, মভিটাদ দেওকরন।

স্তবাং দেখা ৰাইভেছে বে বাঙালী ভাষাৰ বংশাক্কমিক ব্যবসা হইতে বহিষ্কৃত ইংবাছে।

হইয়াছে, কেনন। অস্ততঃপক্ষে বাংলাদেশে সর্ব্ধশ্রেণীর লোক বিড়ি খাওয়া আরম্ভ করিয়াছে এবং বিড়ির ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হইতেছে। (১৯)

এই শোচনীয় কাহিনী আমি এখন শেব করি। লোহালকড়ের শভ শত দোকান গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েক বংসর পূর্বেও যে সমস্ত হিন্দুস্থানী মজুরের কাজ করিত, তাহারা নীলামে নানাবিধ পুরানো কলকজা বা তাহার অংশ কিনিতে থাকে। এখন তাহারা রীতিমত ব্যবসায়ী এবং তাহাদের সভ্য আছে। তাহারা সর্বদাই পুরাতন কলকজা প্রভৃতি জিনিব কিনিবার সন্ধানে থাকে, কোন কোন সময়ে টাকা সংগ্রহ করিয়া পুরাতন ছীমার পর্যন্ত কিনিয়া ফেলে। ইহাদের দোকানে সর্বপ্রকার পুরানো কলকজা, লোহালকড় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাছল্য, এই ব্যবসায়ে বাঙালী নাই।

ছুর্ভাগ্যক্রমে, কলিকাতা বিশ্ববিভালয় একটি গুরুতর শ্রম, এমন কি অপরাধ করিয়া,ছে,—কমার্স বা বাণিজ্য বিভায় উপাধি লানের ব্যবস্থা করিয়া। ছাত্রেরা মনে করে কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া, বি, কম, ডিগ্রীর যোগ্যতা লাভ করিয়া তাহারা ব্যবসা জগতে সাফল্য অর্জন করিবে। কিন্তু বি, কম, উপাধিধারীর মস্তিদ্ধ কতকগুলি বড় বড় কেডাবী কথায় পূর্ণ হয়। পরে

<sup>(</sup>১৯) বিজি ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বে. ১৯২৮-২৯ সালে প্রায় হই কোটী টাকা মূল্যের বিদেশী সিগারেট আমদানী হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সিগারেটের পরিবর্জে লোকে বিজি ব্যবহার করাতে, বিজি ব্যবসায়ে ধুব লাভ চইতেছে। কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবসাও বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে; এক শ্রেণীর চূর্ণ তামাক এবং কেন্দুয়া গাছের পাতাই ইহার কাঁচা মাল। ষাহারা বিজি এবং তৎসম্পর্কীর কাঁচা মালের ব্যবসা করে. এরূপ কয়েকটি প্রধান ফার্ম্বের নাম দেওয়া গেল:—

মূলজী দিকা এণ্ড কোং, এম্বরা খ্লীট; ভোলা মিঞা, ক্যানিং খ্লীট, চুণিলাল পুক্ষোন্তম, চিংপুর বোড; কালিদাস ঠাক্ষদী, আমড়ান্তলা খ্লীট; ভাইলাল ভিকাভাই, আমড়াতলা খ্লীট; মণিলাল আনন্দজী, হারিসন বোড, সতীশচন্দ্র চন্দ্র, হারিসন বোড।

দেখা যাইতেছে, বিড়ি ব্যবসারে মাত্র একটি প্রধান বাঙালী ফার্ম আছে।
অধিকাংশ বিড়ির কারখানাই মধ্যপ্রদেশে বি, এন, রেলওয়ে লাইনের ধারে—সম্বলপুর,
বিলাসপুর, চম্পা, হেমগিরি, গণ্ডিয়া, গিধোড় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। ঐ সব স্থানে
প্রমের মূল্য কম। ছোট ছোট কারখানা গুলিতে সাধারণতঃ দৈনিক ২০০ শ্রমিক কাজ করে, আর বড় কারখানা গুলিতে দৈনিক গড়ে তুই হাজার পর্যান্ত শ্রমিক কাজ করে।

সে তাহার অম ব্ঝিতে পারে, কিন্তু তথন আর সংশোধনের সময় থাকে না। সে তাহার অধীত পুত্তকাবলী হইতে পাতাব পর পাতা মৃথস্থ বলিতে পারে। সে অর্থনৈতিক ভূগোল এবং অর্থনীতি পড়ে, এবং তুলা, পাট, প্রভৃতি কিরপে সরবরাহ হয় এবং কিরপেই বা তাহা চালান হয়, এসব তথ্য তাহার নথাগ্রে থাকে। কিন্তু অশিক্ষিত বিভিওয়ালা ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি কথনও দৃষ্টিপাত করে নাই, তৎসত্ত্বেও ভারতের কোখার সন্তায় কাঁচা মাল ও মজুর পাওয়া যায় ঐ সমন্ত তথা তাহার মানস দর্পণে ভাসিতেছে এবং সেগুলি কাজে লাগাইতেও সে জানে। वि, क्य, छिश्रीशात्री दकान मां एजाशावी वा डाहिश कार्त्य क्वतानी निति পাইবার জ্বন্ত অতিমাত্র ব্যগ্র। তাহার বিস্থার গর্ব ধোঁয়ায় পরিণ্ত হয়। অন্ধ ভাবে ইয়োরোপীয় ধাবার অন্নসরণ করার ফলেই আমাদের যুবশক্তির এইরূপ শোচনীয় অপবায় হইতেছে। ইংলগু বাবসা বাণিজ্ঞা বিষয়ে সভ্যবন্ধ শক্তিশালী জাতি, একথা আমর। ভূলিয়া যাই। সেধানে শিল্প বাণিজ্য অর্থনীতি বিজ্ঞান হিসাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক যুগের ব্যবসা বাণিকা বাঙালীবা এখনও শিখে নাই। তা ছাড়া লগুনে দিবাভাগে বিশ্ববিভালয়ের ক্লাসে যে সব বক্তৃতা দেওয়া হয়, সন্ধ্যাকালে বাাহ, রেলওয়ে, ব্যবসায়ী ফার্ম প্রভৃতিতে নিযুক্ত শিক্ষানবিশ যুবকদের উপকারের জ্বন্স দেগুলির পুনবাবৃত্তি করা হয়। আমাদের দেশে উহার অমুকরণ করিলে ঘোড়ার সম্মুথে গাড়ী জুতিবার মত অবস্থা হইয়া দাভাইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে (১৯শ পবিচ্ছেদ) দেখাইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের মোহ আমাদের যুবকদের কিরূপ অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা ব্যবসা ক্ষেত্রে কষ্ট ও পবিশ্রম করিতে বিমুখ। (২০)

<sup>(</sup>২০) একটা লক্ষ্য করিবার শিষয় — বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোছ আমেরিকার যুবকযুবতীদেরও সম্প্রতি পাইয়। বাসয়ছে। তাছাদের উদ্ধান ও দৃঢ়ভার কথা ইতিপূর্বেব বছবার বলা ছইয়াছে; কিন্তু ভাছারাও আরামের চাকতী ও ব্যবদার মোছিনী প্রলোভনে ভূনিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৩২ সালের ২০শে জুলাই তারিথের 'হিন্দু' পত্রে দিখিত হইয়াছে;—

<sup>&</sup>quot;আমেরিকার সহস্পাধা ব্যবসায়ের মোহে ফটকাবাজী অত্যস্ত বাড়িরা গিয়াছে। প্রত্যেকেই ডাস্কার, উকীল. স্তমিদার, বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট অথবা অধ্যাপক হইতে চার। কঠোর পরিশ্রম করিতে ভাহারা অনিচ্ছুক এবং কুবিকার্য্যের শ্রম অক্সত্র হইতে আগভ

বাংলাদেশে আগত মাড়োয়ারী বা অবাঙালী তাহার ব্যবসার প্রথম অবস্থায় সামান্ত ভাবে জীবন বাপন করে, সে বতদ্ব সম্ভব কম ব্যয়ে জীবন ধারণ করে। সে কায়িক পরিশ্রম করিতে সর্বাদা প্রস্তুত এবং সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ক্রমাগত পরিশ্রম করে এবং ইহার ফলে সে দেশীয় ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা সন্তায় জিনিষ বিক্রয় করিয়া প্রতিযোগিতায় তাহাদের পরান্ত করিতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এসিয়াবাসীদের বিক্রছে কেন নানারূপ কঠোর আইন করিয়াছে, তাহা এখন ব্ঝা শক্ত নহে। 'জ্বন চীনাম্যান, এক মৃষ্টি অন্ন খাইয়া থাকে, মণ্য পানও করে না, স্থতরাং কম মজুরীতে কাজ করিয়া তাহার শেতাক সহকর্মীদের সেপ্রবল প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ায়। হকার বা ছোট ব্যবসায়ীদের কাজে সে অন্ধ লাভে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। বস্তুতঃ, এসিয়াবাসীরা যতই কুদ্ধ ও বিরক্ত হোক না হোক, আত্মরকার জন্মই আমেরিকাকে 'ইমিগ্রেশান' আইন করিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণই বেশী, বর্ণ বিরেষ ততটা নাই।

বাংলার ব্যবসা বাণিজ্ঞা ক্ষেত্র হইতে বাঙালীরা ক্রমেই বিভাড়িত হইতেছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। অবশ্র দোষ ভাহাদের নিজেরই। ১৯৩১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ভারিখের 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় জনৈক পত্র লেখক বলিয়াছেন:—

খেতেতর লোকেরাই করে। পূর্ব্বোক্ত কালো পোষাক পরা বৃদ্ধি সমূহে যত লোকের প্রয়েজন, তাহা অপেকা অনেক বেশী লোক প্রবেশ করিতেছে এবং তাহার ফলে বেকার সমস্তা বাড়িতেছে। কম্যাপ্তার কেনওয়ার্দ্ধি বলেন, আমেরিকায়,প্রার ২০ ছাজার উকীল আছে, তাহাদের অধিকাংশেরই কোন কাজ নাই। একজন বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার ও পর্যাতক, আমেরিকায় শুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থান প্রমণ করিষাছেন। তিনি আমাকে বলিরাছেন যে, আমেরিকায়—আইনের ব্যবসার সর্ব্বাপেকা শোচনীর অবস্থা। নিউ ইয়র্কের অর্থ্বক উকীলেরই পাঁচ দেও দিয়া একখানি থবরের কাগজ কিনিবার সামর্থ্য নাই। তথাপি জতীতের মত বর্ত্তমানেও নৃতন নৃতন লোক আইনের ব্যবসারে যোগদান করিতেছে। আমেরিকার বিশ্ববিভালয় গুলি হইতে প্রতি বংসর প্রার ১ লক্ষ্ম হ ভাজার গ্রাজ্যেই বাহির হয়। ইহাদের এক চতুর্থাংশও কোন কাজ পায় না। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে দেখা বায় যে, ১৯২৮ সালে বিশ্ববিভালয়ের কনভাকেশানে ২,৬৩,২৪৪ জন পুরুর এবং ৩,৫৬,১৩০ জন জ্বীলোক ডিগ্রী লইরাছে। এই যে কার্মিক প্রমের প্রতি অনিজ্ঞা, ইহাই আমেরিকার প্রবল বেকার সমস্তা স্কৃষ্টির জক্ততম কারণ।

"১৮৯০ সালের কোঠার আমি যধন বোদাই হইতে প্রথম কলিকাতায় আসি, তথন অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্যই বাঙালীদের হাতে ছিল। কিন্তু উদ্যোগ, অধ্যবসার এবং সাধ্তার অভাবে তাহারা ব্যবসা ক্ষেত্র হইতে ক্রুমে ক্রুমে ইয়োরোপীয়, মাড়োয়ারী, থোজা, ভাটিয়া, মাড়াঞ্চী এবং পার্শীদের দ্বারা বহিন্ধুত হইয়াছে। তবাঙালী ব্যবসায়ীরা, প্রায় সমন্ত বড় বড় ব্যবসায়ে যথা চাউল, পাট, চিনি, লবণ প্রভৃতিতে—প্রধান ছিল। কিন্তু ১৮৯০ সালের পর র্যালি ব্রাদার্স পূর্বেকার বাঙালী কার্ম্মের স্থলে মাড়োরারী ফার্ম্মক তাহাদের দালাল নিযুক্ত করিল। ঐ মাড়োয়ারী ফার্ম্ম স্থার হরিরাম গোয়েকার স্থলক পরিচালনায় এখনও কাপড়ের ব্যবসায়ে ব্যালি ব্রাদার্শের দালালী হন্তুগত করায়, মাড়োয়ারী ফার্ম্ম একটি বড় ব্যবসায়ী ফার্মের দালালী হন্তুগত করায়, মাড়োয়ারী দোকানদার প্রভৃতি স্বভাবতই উহাদের নিকট হইতে নানারূপ স্থবিধা পাইতে লাগিল এবং মাড়োয়ারীয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় সমন্ত ব্যবসা হইতে বাঙালীদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। সকলেই জানে যে, বর্ত্তমান পাটের ব্যবসার শতকরা ৮০ ভাগ মাড়োয়ারীদের হাতে।

"বাঙালীরা নিজেদের দোষে কিরপে ব্যবসা বাণিজ্য হইতে স্থানচ্যুত হইতেছে, তাহার আর একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি। রাধাবাজার দ্বীটে পূর্বেষ্ট্র সমস্ত পশম ব্যবসায়ী বাঙালী ছিল। কিন্তু তাহারা বিপ্রহরের পূর্বেষ্ট্র দেলের দোকান খুলিত না। উহার ফলে কচ্ছী মুসলমান বোরারা—বাঙালী পশম ব্যবসায়ীদিগকে রাধাবাজার হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। বোরারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, তাহারা সকালে ৭৮টার সময় তাহাদের দোকান খুলে। স্ক্তরাং যাহারা সকালে জিনিষ কিনিতে চায় তাহারা ঐ বোরাদের দোকানেই যায়।"

৬০।৭০ বংসর পূর্বে ইয়োরোপীয় সদাগরদের বেনিয়ান বা মৃচ্ছুদীরা সমস্তই বাঙালী ছিল। এইরূপ কয়েকজন প্রসিদ্ধ বাঙালী মৃচ্ছুদীর নাম নিয়ে দেওয়া ষাইতেছে:—গোরাচাঁদ দত্ত (ক্রুক রোম আাও কোং); তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চণ্ডী দত্ত চুঁচ্ডার চক্র ধর নামক একজনের সঙ্গে বৌধ কারবার চালাইতে থাকেন। পরে তাঁহাদেরই একজন সাব-এজেন্ট ঘরশ্রামল ঘনশ্রামদাস, উক্ত ইয়োরোপীয় ফার্মের বেনিয়ান নিযুক্ত হয়,—বাঙালীয়া এইরূপে স্থানচ্যুত হয়।

প্রাণক্ষ লাহা আতি কোং, গ্রেহাম আতি কোং, পিকফোর্ড গর্ডন আতি কোং, আতারসন আতে কোং প্রভৃতি আটিট ইয়োরোপীয় ফার্শের মৃচ্ছুদী ছিলেন। শিবচরণ গুহের পুত্র অভয়চরণ গুহ, গ্রেহাম আতে কোং, পিল জ্বাকর, স্থইনি কিলবার্ণ আতে কোং, তাকারষ্টীন আতে কোং প্রভৃতি নয়টি ইয়োরোপীয় ফার্শের মৃচ্ছুদী ছিলেন। ললিতমোহন দাস (১৮০০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়) জব্দ হেগুারসন আতে কোং, চার্টার্ড মার্ক্যাণ্টাইল ব্যাহ লিঃ, রোক্ব আতে কোং এবং র্যালি ব্রাদার্সের মৃচ্ছুদি ছিলেন। হারকানাথ এবং তাঁহার পুত্র ধারেন্দ্রনাথ দত্ত র্যালি ব্রাদার্সের (কাপড়ের ব্যবসা বিভাগ) মৃচ্ছুদী ছিলেন।

আমার নিকটে একথানি চিন্তাকর্ষক পুত্তিকা আছে—A Short Account of the Residents of Calcutta in 1822 by Baboo Ananda Krishna Bose (রাজা রাধাকাস্ত দেবের দৌহিত্র)। (২১) এই পুত্তিকায় তদানীস্তন কলিকাতা সহরের ধনী ব্যক্তিদের নামের তালিকা আছে। কলিকাতার যে সমন্ত বাসিন্দা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামও ইহাতে আছে। তাহা হইতে আমি কয়েকটি নাম উদ্ধৃত করিতেছি:—

- ১। বৈষ্ণবদাস শেঠ—তিনি কলিকাতার একজন প্রাচীন অধিবাসী, সাধু-প্রকৃতি, সম্রান্ত এবং ধনী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুবের। ইট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বন্ধ ব্যবসা বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। কলিকাতার সমস্ত শেঠ ও বসাকের। তাঁহার আহাীয় কুটুম্ব।
- ২। আমিরটাদ বাবু—তিনি প্রথমে রপ্তানী মাল গুদামের জমাদার ছিলেন। পরে অর্থ দক্ষয় করিয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত পণ্যজাতের ঠিকাদারী পান। একক ব্যবসায়ীরা বিদেশ হইতে যে সব মাল আমদানী করিত, তিনি সেগুলির খরিদ্দার ছিলেন। এইরূপে তিনি এক কোটী টাকার উপরে উপার্জ্জন করেন। তিনি বদায় প্রকৃতির লোক ছিলেন, বাগবাজারে থাকিতেন এবং অ-সম্প্রদায়ভূক্ত শিখদের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
- গল্পীকান্ত ধর—তিনি খুব ধনী ছিলেন এবং কয়েকজন ভৃতপুর্ক
  গবর্ণর এবং কর্ণেল ক্লাইভের মৃজ্বুকী ছিলেনা তাঁহার কোন পুদ্রসন্তান

<sup>(</sup>২১) তাঁহার পৌত্র জে, কে, বস্থ কর্ত্তক প্রকাশিত।

ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র মহারাজা স্থামন্থ রায় তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। স্থামন্থ রায় মার্কৃইদ অব ওয়েলেদ্লির সমন্থ রাজা উপাধি পান, তিনি ব্যাহ্ব অব বেশ্বলের একজন ডিরেক্টরও ছিলেন।

- ৪। শোভারাম বদাক—ইনি বড় বাজারের একজন ধনী অধিবাদী। ইট ইপ্তিরা কোম্পানীর নিকট কাপড়ের বিক্রেতা ছিলেন এবং আরও নানা রূপ বাবদা করিতেন।
- রামত্লাল দে সরকার—তিনি প্রথমে মদন মোহন দত্তের চাকরী করিতেন। তার পর মেসাস ফোর্লি আগও কোং ও আমেরিকাদেশীয় কাপ্তেনদের চাকরী করিয়া এবং নিজে ব্যবস। কবিয়া প্রভৃত ঐশর্ষ। সঞ্র করেন। তিনি স্তানটী সিমলায় থাকিতেন। (২২)
- ৬। গোবিনটাদ ধর—নীলমণি ধরের পুত্র, ব্যান্ধার। ইয়োরোপীয় জাহাজী কাপ্তেনদের কাজ করিয়া প্রভৃত ধন সঞ্চয় করেন।

এই তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মাত্র একজন অ-বাঙালী ধনীর নাম আছে।

ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হুগলী নদীর তীরে প্রথম পাটের কল এবং আধুনিক যুগোপযোগী প্রথম ব্যাস্ক, প্রধান বাঙালী ধনীদের মূলধন ও সহযোগিতার হারাই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেই বাঙালীদের স্থান কোধাও নাই।

"ব্রুক্ত অকল্যাণ্ড হুগলী নদীর তীরে প্রথম পাটের স্তা বোনার কল হাপন করেন। তিনি ১৮৫২—৫৩ দালে কলিকাতায় আদেন এবং বিশ্বস্তর দেন নামক একজন দেশীয় বেনিয়ানের দক্ষে তাঁহার পরিচয় হয়।…… ১৮৫৫ সালে রিশড়াতে প্রথম ভারতীয় পাটেব স্তার কল প্রতিষ্ঠিত হয়।

<sup>(</sup>২২) অধিকাংশ বিদেশী ব্যবসায়ীর। কলিকাতান্থিত ইরোবোপীয় ফার্দ্ম সমূতের এজেলি মারফং কারবার করিতেন। কিন্তু আমেরিকার ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ব্যবসায়ী ও দালালদের মারফং কারবার করিতেন, কেন না ইহাদের কমিশন দালালী প্রভৃতির হার কম ছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে রামতৃলাল দে-ই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই বাঙালী ভক্রলোক প্রথমে মাসিক ৪০৫ টাকা বেতনে কেবানীর কাছ কবিছেন, পরে নিজের ক্ষমতায় কলিকাতার এক জন প্রধান ব্যবসায়ী হইরাছিলেন। ১৮২৭ সালে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড বা ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিষা তিনি প্রলোক গমন করেন। J. C. Sinha: Journal of the Asiatic Society of Bengal. N. S. 25, 1929 pp. 209-10.

অকল্যাণ্ড তিন বংসর কাল তাঁহার ভারতীয় অংশীদারের সহিত কারবার করেন।"—D. R. Wallace: The Romance of Jute, pp. 7&11.

"১৮৬০ সালে কলিকাতা ব্যাহিং করপোরেশান ছাপিত হয়। ২রা মার্চ, ১৮৬৪ তারিখে উহার নৃতন নাম করণ হয়— ফ্রাশনাল ব্যাহ্ব অব ইণ্ডিয়া। কলিকাতাতেই প্রথমে ইহার প্রধান কার্য্যালয় ছিল, ১৮৬৬ সালে উহা লগুনে স্থানান্তরিত হয়। ইহার ফলে ব্যাহ্বের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লোপ পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে লগুনে কার্য্যালয় ছানান্তরিত করিবার সময়, ৭ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ৪ জন ছিলেন ভারতীয়, বধা—বাবু ছুর্গাচরণ লাহা, হীরালাল শীল, পতিতপাবন সেন এবং মানিকজীর রন্তমজী। ছুইজন অভিটারের একজন ছিলেন বাঙালী, তাঁহার নাম স্থামাচরণ দে। ঐ সময়ে ব্যাহ্বের প্রদন্ত মূলখন ৩১,৬১,২০০ টাক। হুইতে বাড়িয়া ৪,৬৬,৫০০ পাউণ্ডে দাড়াইল,—স্কুত্রাং অ-ভারতীয় অংশীলারদের প্রতিনিধি অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হুইবার প্রয়োজন হুই্যাছিল।" Report of Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929—30, vol i. p. 45.

## (৬) কেরাণীগিরি এবং বাঙালীর ব্যর্থতা

এখন আমরা দেখিতেছি যে, বাঙালী সমস্ত ক্ষেত্র ইইতে বিতাড়িত ইইতেছে। তাহার জন্ত কেবল গোটা কয়েক সামান্ত বেতনের কেরাণাগিরি আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মান্তাজীরা আসিয়া আজ্ব কাল ভাগ বসাইতেছে এবং শীন্ত্রই তাহারা এ কাজ্ব হইতেও বাঙালীদের বহিষ্ণুত করিবে। বলা যাইতে পারে যে, কেরাণাগিরি আমাদের অতীত জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত, যে ইহা আমাদের জীবন ও চরিত্রের অংশ বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা বেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। (২৩) কেরাণাগিরি বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে ষে ধনী অভিজ্ঞাতবংশের ছেলেরাও এ কাজ্ব করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। গত অন্ধ্র শতালী ধরিয়া

<sup>(</sup>২৩) আমার প্রকাশ্ত বক্তার আমি, মুলেফ, ডেপুটা ম্যাভিট্টে, কমিশনারের পার্সপ্রাল অ্যাসিষ্ট্যান্ট, ইনস্পেক্টর জেনারেল এমন কি একাউন্টান্ট জেনারেলদেবও "সম্মানার্ছ কেরাণী" আখ্যা দিতে কৃষ্টিত হই নাই।

বাঙালীদের মধ্যে, বিশেষতঃ স্বর্ণবিণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আশ্রহ্যা
ব্যাপার দেখা যাইতেছে। তাহারা ইয়োরোপীয় সদাগর আফিসে বা ব্যাঙ্কে
লক্ষ টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ জ্বমা দিয়া ক্যাশিয়ার বা সহকারী
ক্যাশিয়ারের চাকরী গ্রহণ করে, কিন্তু তবু ব্যবসায়ে নামিবে
না, কেননা তাহাতে সুঁকি আছে। যে কোন মুঁকি বা দায়িছ নেয়
না, সে কোন লাভও করিতে পারে না, ইহা একটা স্থপরিচিত কথা।
কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা একথা স্মরণ রাথে না। এই ফ্রম্মা
প্রেমে দিবার সময় নিয়ালিখিত পত্রখানির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িলঃ—

#### সদাগরের কেরাণী

"সম্পাদক মহাশ্যু,

লর্ড ইঞ্চকেশ প্রভৃতির মত বড় বড় ব্যবসায়ী এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বাক্তিরা বলেন যে, ভারত তাঁহাদের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী, বছ ভাবতবাসীর জন্ম তাঁহারা অল্পংস্থান করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় বণিকেরা গবীব ভারতীয় কেরাণীদিগকে এই ভিক্ক রৃত্তি দিবার জন্ম গর্ম অঞ্ভব করেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইহাদের নিকট তাঁহারা যে কাজ আদায় করিয়া লন, ভাহা ধংকিঞ্চিং বেতনের তুলনায় ঢের বেশী। ৩০০ টাকা মাহিনার একজন কেরাণী তাহার প্রভূর চিঠিপত্র লেখে, তাঁহার ব্যাকরণের ভূল সংশোধন করে, উহা 'ফাইল' করে, প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র গুছাইয়া রাখে; তাহার স্মরণ শক্তি প্রথর, কারবারে ১০।২০ বংসর পূর্বের যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও মনে রাখিতে হয়, ক্রিকেট ক্লাব, বোটিং ক্লাব, স্ইমিং ক্লাব, বয়-স্কাউট সংক্রান্ত কার্য্যের সেক্রেটারী হিসাবে প্রভূর ব্যক্তিগত কাঙ্গও সেকরে। প্রভূ কহিলে সে দৌড়ায়, চেঁচাইতে বলিলে চেঁচায়, 'মহিলা সভার' চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি মেম সাহেবের ঘরের কাজও সে করে—এবং এ সমন্তই মাদিক ত্রিশ টাকা মাহিনার পরিবর্ত্তে!—ইহাকে মাহুষের বৃদ্ধিবৃত্তির ব্যভিচার ভিন্ন আর কি বলিব ?

"যে সব বিদেশী ফার্ম ভারতে ব্যবসায় করিয়া ঐশব্য সক্ষ করিয়াছে, তাহারা ভারতীয় কেরাণীদের বৃদ্ধি, পরিশ্রম এবং কর্মশক্তি সহায়েই তাহা করিয়াছে। যাহারা ইয়োরোপ বা আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়া ধনী হইয়াছে, ভারতীয় কেরাণীদের অধ্যবসায় ও বিশস্ততাই তাহাদের উন্নতির প্রধান কারণ।·····

"পাশ্চাত্যের বণিকেরা আসিয়া ভারতীয় কেরাণীদের বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি কাজে থাটাইয়া, নিজেরা ধনী হয় এবং এ দেশ ত্যাগ করিবার সময় ঐ হতভাগ্য কেরাণীদের অকর্মণ্য, ক্যাদেহ, দরিদ্র অক্ষম করিয়া ফেলিয়া যায়।"

( অমৃতবান্ধার পত্রিকা, ২১।৫।৩২ )

এই পত্তে বাঙালী চরিত্তের দর্বপ্রধান দৌর্বলা ও ক্রটী স্থুম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালীর স্বাভাবিক অক্ষমতা সম্বন্ধে একটি কথাও এই পত্তে নাই। পত্তলেখকের একমাত্র অভিযোগ এই যে, ইয়োরোপীয় প্রভুরা ভারতীয় কেরাণীর বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি কাজে খাটায় অথচ एड्नयुक्त दिख्न (मग्र ना । वर्षार दाढानी द्य 'क्रय-दिवानी' এकथा भवतन्यक খীকার করিয়া লইয়াছেন এবং যদি তাহাকে বেশী বেতন দেওয়া হইত, তাহা इटेलिटे जिनि मुद्धेह इटेरजन। जाहात मरन हम नाटे रि दक्वन ইয়োরোপীয়েরা নয়, মাডোয়ারী ও গুজরাটারাও তাহাদিগকে এইভাবে খাটাইয়া নেয়। একজন এম, এস-সি, বি, এল, বৈজ্ঞানিক বৃত্তিতে কিছু করিতে না পারিয়া, বেকার উকীলের দল বৃদ্ধি করে, পরে হতাশ হইয়া 'কমাস´ স্কুলে' ঢুকিয়া টাইপ রাইটিং পত্রলিখন প্রভৃতি শিখে এবং কোন ইয়োরোপীয়, মাড়োয়ারী বা গুজরাটী ফার্ম্মে দামান্ত বেতনে কেরাঞ্চিগরি চাকুরী নেয়। পত্রশেখক আর একটি কথা ভূলিয়া গিয়াছেন,-চাহিদা ও যোগানের অর্থনীতিক নিয়ম অনুসারেই পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয়। অনাহার ক্লিষ্ট শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত বাঙালার দৃষ্টি সংবাদপত্রের 'কশ্বখালি' বিজ্ঞাপনের দিকে দর্বদা থাকে। যখন একটি ৩০।৪০ টাকা বেডনের পদের জন্ত শত গ্রাজুয়েট দরখান্ত করে এবং দরখান্তে এমন কথাও লেখা থাকে एक् काञ्च ना পाইलে छाङात পরিবার অনাহারে মরিবে,—তথন বেশী বেতনের আশা করাই ষাইতে পারে না। তা' ছাড়া, প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে মাদ্রান্ধীরাও দেখা দিয়াছে,—কিরণে অতি সম্ভায় দেহ ও প্রাণকে একত্র রাখা যায়, দে বিভায় তাহার। দিশ্বহন্ত। এই মালাজী কেরাণীরাও অনেকছলে গ্রাজ্যেট, ইংরাজীতে বেশী দখল আছে এবং অতি কম বেতনে কাজ করিতে রাজী। এক কথায়, অসহায় বাঙালী কেরাণীর

খনোর্ডি অনেকটা "টমকাকার কুটারের" ক্রীজদাসের মনোবৃত্তির মন্ত।
সে তাহার ভাগ্যে সন্তই,—তাহার একমাত্র দাবী এই যে তাহার প্রভূ
তাহার প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করিবে। তাহাকে যদি একটা বাধা
বেতন দেওয়া যায় তবে ক্রীজদাসের মত, কল্ব ঘানির বলদের মন্ত
দিনরাত কাজ করিতে রাজী। কিন্ত তাহার সমন্ত বৃদ্ধি থাকা সন্তেও
সে খাধীন ভাবে জ্রীবিকার্জনের চেষ্টা কথনই করিবে না,—ইয়োরোপীয় ও
অবাঙালীরাই তাহা করিবে। "বাঙালীর মন্তিকের অপব্যবহার" সম্বন্ধে কয়েক
বৎসর পূর্বের আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, এই কেরাণীরা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সেক্সপীয়র তাঁহার "জুলিয়াস সিজার" নাটকে বাঙালী কেরাণীদের কথা মনে করিয়াই যেন লিখিয়াছেন:—

আয়াণ্টনি: গর্দ্ধভ বেমন স্বর্ণ বছন করে, সে তেমনি ভার বছন করিবে।
আমরা তাছাকে বে ভাবে চালাইব, সেই ভাবে চলিবে। এবং আমাদের ধনরত্ব
নির্দ্ধিষ্ঠ স্থানে বধন সে বছিয়া আনিবে, তখন আমরা তাছার ভাব নামাইয়া তাছাকে
ছাড়িয়া দিব। ভারবাহী গর্দ্ধভকে বেমন ছাড়িয়া দিলে সে তাছার কান ঝাড়িয়।
মাঠে চরিতে বায় এও তেমনি করিবে।

অক্টেভিয়াস: আপনি ধেরপ ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু সে বিশ্বস্ত ও সাহসী যোদ্ধা।

আ্যাণ্টনি: আমার ঘোড়াও সেইরূপ. অক্টেভিরাস। সেইজক্ত আমি ভার বহনে তাহাকে নিযুক্ত করি। এই সৈনিককে আমি যুদ্ধ করিতে শিখাই, চলিতে, দৌড়াইতে, থামিতে বলি,—তাহার দৈহিক গতি ও ভঙ্গী আমার মনের শক্তিতেই চালিত হয়।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অগ্যতম প্রবর্ত্তক মহবি ক্ষণত সংক্ষেপে সেক্সপীয়রের এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারবাহী গর্দিভ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—'থরশ্চন্দনভারবাহী ভারশ্য বেত্তা ন তু চন্দনশ্য'—অর্থাৎ ভারবাহী গর্দ্ধভ কেবল চন্দনের ভারের কথাই জানে, তাহার স্থগন্ধি জানে না।

'সদাগরের কেরাণী' ভূলিয়া যায় যে খাঁটা ভারতীয় ফার্শেও ( যথা বোষাইয়ে ) কেরাণীদের বাজার দর অন্সারে অতি সামান্ত বেতন দেওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীরা তাহাদের কাজে ধাটাইয়া নিজেরা ধনী হয়।

দশ বংসর পূর্বে (১৯২২, জানুষারী ২৫শে) 'ইংলিশমান' ভবিয়ুৰাণী ক্রিয়াছিলেন যে বাঙালী কেবাণী লোপ পাইবে।

### কলিকাভার পরিবর্ত্তনশীল জনসংখ্যা

উপরোক্ত শিরোনামায় একটি প্রবন্ধে 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন বাঙালীর। কিরূপে তাহাদের কার্যাস্থান হইতে ক্রমশই বে-দখল হইতেছে :—

"লোকে যথন বলে যে গত ২০ বংসরে কলিকাতার লোকসংখ্যার প্রভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথন তাহারা সাধারণতঃ কলিকাতার যে স্ব উन্नতি रहेशाष्ट्र, खीरनगाजांत चाक्टका दृष्टि शाहेशाष्ट्र, त्राचा घाँहे, मानान কোঠা, আলো ও খান্থ্যের ব্যবস্থা উন্নতত্তর হইয়াছে, সেই সব কথাই ভাবে। তাহারা সর্বাপেক্ষা যে বড় পরিবর্ত্তন তাহাই লক্ষ্য করে না। क्रिकाणा क्रायं य-वाढानी महत्र हहेशा माज़ाहेरज्ज् , এवः প্রতি वरमत्रहे অজ্জ বিদেশী কলিকাতায় আমদানী হইতেছে—উহাদের উদ্দেশ কলিকাতায় বসবাস করিয়া জীবিকার্জন করা। ইহারা যে কেবল ভারতের অন্যান্ত প্রদেশ হইতে আদে, তাহা নয়, পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চল হইতেই আদে। ৰুদ্ধের সময় ভারতের বাহির হইতে লোক আদা বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ষুদ্ধের পর হইতে উহাদের সংখ্যা ক্রতবেগে বাড়িয়া ষাইতেছে। একথা সত্য যে, জার্মানেরা ভারত হইতে একেবারে বিদায় হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরিবর্ত্তে আমেরিকাবাদীরা আদিতেছে। তাহারাও জার্মানদের মতই কর্মশক্তিসম্পন্ন এবং কলিকাডায় বাস করিবার জন্ম দৃঢ়সম্বন্ধ। আর এক ন্তরে ভূমধাসাগরের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে আগত লোকদের ধরিতে হইবে, উহারা বাঙালী দোকানদারদের সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক মধ্য এসিয়া ও আর্শ্বেনিয়া হইতে আগত, উহারাও কলিকাতায় বাঙালীদের সঙ্গে পালা দিয়া অয় সংস্থান করিয়া লইতেছে। চীনা পাড়াতেও লোক বাড়িতেছে এবং ছুতা তৈরী ও ছুতারের কান্স বাঙালী মিল্লাদের নিকট হইতে ভাহারা প্রায় मन्पुर्वद्गाप्त (व-पथन कविद्यादह।

"কিন্তু ভারতের অক্সাক্ত প্রদেশের লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতেই বাঙালী হিন্দু ও মুমলমান বেশী মার খাইতেছে। ২০ বংসর পূর্বেও কলিকাতা সহরের ঘন বসতিপূর্ণ জায়গা গুলি বাঙালীদের ঘারা পূর্ণ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতার কোন অঞ্চল সম্বন্ধেই এমন কথা আর বলা যায় না। যুদ্ধের পূর্বে ইইতেই অবশু মাড়োয়ারীদের আমদানী ইইয়া আসিতেছে,

কিন্তু এখনও উহা পঞ্চাশ বংশরের বেশী হয় নাই। তংপুর্কে মৃচ্ছুদী, দালাল, মধ্যন্থ ব্যবসায়ী, দোকানদার যাহারা কলিকাতার ঐশর্য্য গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহারা সকলেই ছিল বাঙালী। বড়বাজার বাঙালী কেন্দ্র ছিল এবং সেধান হইতেই সহরের ব্যবসা বাণিজ্য চারি দিকে বিষ্ণৃত হইয়া পড়িত। বর্ত্তমানে বড়বাজারের কথা বলিলেই মাড়োয়ারীদের কথা ব্রায়। মাড়োয়ারীয়া কলিকাতার বড় বড় অথনীতিক সমস্তার মামাংসা করে, এবং শেয়ার বাজারে, পাইকারী বাজারে সর্বত্তই তাহাদের প্রভাব। খুচরা দোকানদারীতেও পাঞ্জাবী বেনিয়া এবং হিন্দুস্থানী ম্দাদের আমদানী হইয়াছে। উহারা অলি গলির মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড টাঙাইয়া পরম উৎসাহে ব্যবসা করিতেছে। কলিকাতার বিদেশী বন্ধ বক্জনের স্ক্রোগ লইয়া বোলাইয়ে বোরা এবং পাঠান ব্যবসায়ীরা কিরূপে বাজারে স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপুর্ব্বেত্ একবার বলিয়াছি। তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা কঠিন হইবে। যে কাজে বাঙালীদের প্রতিপত্তি ছিল, সেই কেরাণীগিরির কাজ হইতেও পাশী ও মাল্যজীরা তাহাদের বে-দখল করিতেছে।

"সে দিন বেশীদ্র নয়, যে দিন বাঙালী দালালের মত বাঙালী কেরাণীও বিরল হইবে। এই সহরের শ্রমশিল্পী ও যান্ত্রিকের কাজে শিথেরা বাঙালীদের স্থানচ্যত করিতেছে। সাধারণ শ্রমিকের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ-রপেই উড়িয়া ও প্রবিমাদের হস্তগত। ২০ বংসর পূর্বে গৃহের ভূত্য প্রভৃতির কাজ বাঙালী মুসলমানেরাই করিত। এখন গুর্থা ও পাঠানেরা দেই সব কাজ করিতেছে। কলিকাতার সমস্ত কাজ কর্ম ও ব্যবসার হিসাব লইলে, এই অবস্থাই দেখা যাইবে। বড় বড় ইমারত মাড়োয়ারীদের দখলে এবং ফটকে রাজপুতেরা পাহারা দিতেছে। কলিকাতা যে আন্তর্জাতিক বসতি স্থল হইয়া উঠিতেছে, ইহা তেমন ভাবে লক্ষ্য না করিলেও, বাঙালীরা যে এখান হইতে স্থানচ্যত হইতেছে, এ কথা বাঙালীরা নিজেই বলিতেছে। বাঙালীরা "ধ্বংসোমুখ জাতি"—ইহা বাঙালীদেরই উজি।"

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, গত ৮ বংসরে কলিকাতায় মান্ত্রাজী ও পাঞ্চাবীদের আমদানী ক্রমশঃ বাডিয়া চলিয়াছে )

#### (1) वाडानीत विदनाभ

এইরপে বাঙালীর। জীবন সংগ্রামে অন্ত প্রদেশের লোকদের সক্ষেপ্রতিষোগিতায় না পারিয়া ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রেও তাহারা হটিয়া য়াইতেছে। সম্প্রতি 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' এর ভারতস্থিত সংবাদদাতা একটি প্রবন্ধে বাঙালীদের এই ত্রবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত পত্রের ভারতস্থিত সংবাদদাতা সাধারণতঃ যেরপ বিচার বৃদ্ধি ও সহাহত্ত্তির পরিচয় দিয়া থাকেন, এই প্রবন্ধেও তাহার অভাব নাই। এতদিন ধরিয়া যে সব কথা বলিতেছি, প্রবন্ধে সেই সমন্ত কথার সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি মূল্যবান, কেন না ইহাতে বুঝা য়াইবে, বিদেশীরা আমাদের কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে:—

শগত বংসরের ভারতের রাজনীতি কেত্র পর্যাবেকণ করিলে দেখা যাইবে বাঙালীরা সেখানে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

"কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী স্থানাস্তরিত হইবার কয়েক
বংসর পরেও বাঙালীরা ভারতের চিস্তানায়ক ছিল। পশ্চিম ভারতে
ঞ্জি, কে, গোধলে এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের মত লোক জয়েয়ছিল
বটে, কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান, এবং রাজনীতিতে বাঙালীরা এ দাবী অবশ্রই
করিতে পারিত বৈ, তাহারা আজ যাহা চিস্তা করে, সমগ্র ভারত পর দিন
তাহাই চিস্তা করিবে। কিন্তু বাঙালীরা এখন সচেতন হইয়া দেখিতেছে
যে তাহাদের নেতারা বৃদ্ধ, তাঁহাদের স্থান অন্ত কেহ গ্রহণ করিতে পারিতেছে
না; এবং দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদে অথবা কংগ্রেসে বাঙালী প্রতিনিধিদেব
প্রভাব খুবই কম।—রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র বাংলা হইতে উত্তর ও
পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে।

#### পশ্চিম ভারতের প্রাধান্ত

"পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীদের প্রাধান্ত ভারতীয় রাজনীতিতে একটা নৃতন জিনিষ। চিতপাবন ব্রান্ধণেরা পূর্বে এই অঞ্চলের সমন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাধান্ত করিত। গোঁড়া ব্রান্ধণ তিলকের মৃত্যুর পর ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে

মিঃ গান্ধীর অন্তাদমে নিশ্চিতই তাহাদের লাভ হইয়াছে,—কেন না তিনি গুজরাটী এবং ঐ সব ব্যবসায়ীদেরই স্বজাতি। তিনি তাহাদের কংগ্রেসে যোগদানের স্থবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং দলের ফাণ্ডে বছ অর্থ দান করিয়া তাহারা নিজেদের স্থান স্থান স্থান স্থান করিয়া তাহারা নিজেদের স্থান স্থান প্রক্রের গান্ধনীতিতে প্রভাব বিন্তার করা কঠিন, তথন তাহারা ক্রমশঃই অধিকতর ক্ষমতা হন্তগত করিতে লাগিল। কংগ্রেসের ভিতরে, তাহারা বিদেশী বর্জ্জনের মূল শক্তি। ত্লাজাত বন্ধানির উপর ঐ বিদেশী বর্জ্জনের মাত্র গান্ধী-আফ্রইন চ্ক্তির পরেও যাহাতে ঐ বিদেশী বর্জ্জনের অজুহাত থাকে, দেদিকে তাহারা বিশেষ দৃষ্টি রাধিয়াছিল।

"শারণ রাখিতে হইবে যে, গান্ধী-আরুইন চুক্তি ব্রিটিশ দ্রব্য 'পিকেটিং' কর। বন্ধ করিয়াছে, বিদেশী বর্জন আন্দোলন বন্ধ করে নাই। সম্ভবতঃ মিঃ গান্ধী বাজারে সর্ব্ধ প্রকার পিকেটিং বন্ধ হইলে সম্ভব্ন হৈতেন, কেন না উহার ফলে অশান্তি ও বিশৃত্যলার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরম্থ ব্যবসায়ীরা তাঁহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং 'প্যাক্টের' সর্ব্তের বাহিরে তিনি ঘাইতে পারেন না। 'বোম্বে ক্রনিক্ল' বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের মুখপত্ত রূপে এ বিষয়ে মিঃ গান্ধীর বিরোধী।

#### বাঙালা ও কলওয়ালাগণ

"বাঙালী জাতীয়ভাবানীরা হাতে বোনা খদরেব জন্ম ত্যাগ খীকার করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু মাড়োয়ারী বা গুজরাটী কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের লাভের জন্ম তাহারা বেশী দামী কাপড় কিনিতে রাজী নয়। বাংলার প্রধান শিল্প পাট; উহা প্রায় সমস্তই বিদেশে রপ্তানী হয় এবং কলিকাভার সকল জাতির ব্যবসায়ীরা দেখিতেছে যে, তাহারা ভারতের 'কামধেন্ম'। পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা যে ভাবে 'ফেডারেটেড চেম্বার অব কমাস' দখল করিয়াছে এবং গ্রন্থেটের উপর নিজেদের মতামতের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে এই ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে। করাচী ও বোষাইয়ের কয়েক জন পাশী বণিককে সাহায্য করিবার জন্ম নৃতন লবণ শুক্ত নীভির হারা বাংলার উপর অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা পৃত্তির।

# কালো কোটধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি-কর্মপ্রেরণার অভাব

"বাংলার এই অবনতি এমন স্থান্দাই যে ভারতবাদীরা নিজেদের মধ্যেই ইহা লইয়া খুব আলোচনা করিতেছে। অনেকে বিশ্ববিভালয়কে দোষ দিয়া থাকেন। বিশ্ববিভালয় মধ্যবিৎ ভদ্রলোক বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বাংলার পক্ষে ইহা একটা তুর্লুকণ। বছ বংসর হইল জমিদার শ্রেণী পল্পী হইতে সহরে চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের সন্তানদের সামান্ত বেতনে কেরাণীগিরি করা ছাড়া আর কোন উচ্চাকাজ্জা নাই বলিয়া মনে হয়। ইহা একটা অভূত ব্যাধি যে, এই প্রদেশের ভদ্রলোক যুবকদের উচ্চাকাজ্জা নাই, এমন কি ধনীর ছেলেরাও সামান্ত কেরাণীগিরি প্রভৃতি কান্ধ পাইলেই সন্তাই হয়; পক্ষান্তরে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের লোকেরা আসিয়া বাঙালীদের প্রত্যেক ব্যবসায় হইতে স্থানচ্যুত করিতেছে এবং যে সমন্ত কান্ধে পজি ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, সে সমন্ত তাহারাই করিতেছে। শিক্ষাপ্রণালীর উপর সমন্ত দোঘ চাপানে। নির্ক্ষ দ্বিতা;—বাঙালীর চরিত্রে এমন কিছু কেটী আছে, যাহার ফলে অতীতের গৌরবে মসগুল হইয়া অকর্ষণ্য অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে।"

এই অংশ ছাপাধানায় পাঠাইবার সময় আমি "লিবার্টি" পত্তে (১১—৮—৩২) N. C. R. স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের' পত্ত প্রেরকের অধিকাংশ কথার তিনি প্নরাবৃত্তি করিয়াছেন:—

"বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বাঙালীরা কেবল অন্নচরের দল ক্ষেষ্টি করিয়াছে, নেতার জন্ম দিতে পারে নাই, ভারতের অক্সান্ত প্রদেশের সাগরেতী মাত্র করিয়াছে,—একথা বলিলে ভূল বলা হইবে। ইহা শ্বীকার করিতে হইবে, বে, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যান্ত বাংলা দেশ ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে। বন্ধভন্দ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ও সার্ব্যক্রনীন আন্দোলনে বাঙালীরই প্রায়ান্ত ছিল। উহার পর এই প্রাধান্ত হইতে নামিষা বাংলা অক্সান্ত প্রদেশের সম পর্যায়ে দাঁড়ায়। ঐ সমন্ত প্রদেশের লোক তথন নিজেদের রাজনৈতিক স্বীবনকে সক্তবন্ধ ও উন্নতত্র করিয়াছে এবং যে সমন্ত রাজনীতিক নেতা ভাহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙালী নেতাদের সক্ষে বাদ প্রতিবাদে সমান ভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেন। ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময় পর্যান্ত এই অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। ..... কিছু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালীরা ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছেন, একথা অস্থাকার করাও যেমন ভূল,—'ভিকটোরিয়ান যুগে' বাঙালীদের যে প্রাধান্ত ছিল, তাহা হইতে তাহারা চ্যুত হইয়াছে, ইহা অস্থীকার করাও ভেমনি ভূল।

## (৮) বাঙালীদের ব্যর্থতার জন্ম বাংলাদেশ হইতে বার্ষিক অর্থনোষণ

এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বিগত আদমস্থমারীর বিবরণে দেখা যায়, বাংলাদেশে ২২ লক্ষ অ-বাঙালী (অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক) আছে। তাহারা মন্দার সময়ে কিছা ২।৩ বংসর অস্তর স্ব-প্রদেশের বাডীতে যায়। বাংলায় কান্ধ চালাইবার জন্ম নিজেদেরই कान लाक ताथिया यात्र। हे, आहे, द्वलश्राद याखी मःशा भदीका করিলে দেখা যাইবে, অন্ত প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে ক্রমাগত লোক व्यामनानी हहेरज्य । जाहारनत्र मर्था बह्न लाक्ह खी भूजानि नरक बारन। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতিদের মধ্যে বাহারা এদেশে সপরিবারে স্থায়ী ভাবে বসতি করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে এবং তাহারা সাধারণতঃ কলিকাতাতেই থাকে। ২২ লক্ষের মধ্যে ২ লক্ষ স্ত্রীলোক ও শিশুদের मरशा धता घाटेट भारत, हेराता छेभार्कन करत ना। এककन कृती, ধোপা বা নাপিত পর্যন্ত মালে ২৫।৩০ টাকা উপার্জন করে। একশ্চেঞ্চ গেন্ডেট বা ক্যাপিট্যালের পাতা উন্টাইয়া যদি দৈনিক ব্যবসায়ের হিসাব এবং "क्रियातिः हाউम्पत्र" कार्यावनी भत्रीका कता यात्र, जाहा हरेल স্পষ্ট দেখা ষাইবে বাংলার চলতি কারবারের টাকা এবং স্বায়ী সম্পদের কত অংশ ব্যবসা বাণিজ্ঞা সংস্থ মাডোয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতিদের হাতে चाह् । जाहात्मत्र मत्भा चत्नत्क नक्क १७। (२८) वाडानीत्मत्र त्रथात স্থান নাই।

<sup>(</sup>২৪) ১৯২১ সালের আদমসুমারীর বিবরণে দেখা বার, রাজপুডানা এজেজীর ৪৭,৮৬৫ জন এবং বোভাই প্রদেশের ১১,২৩৫ জন লোক বাংলাদেশের অধিবাসী ইইরাছে। প্রথমোক্তদের মধ্যে ১২,৫০৭ জন বিকানীরের লোক এবং ১০,৩১৬

ষদি এই সমস্ত লোকের মাসিক আয় গড়ে ৫০২ টাকা ধরা ষায়, তাহা হইলে উহারা বিশ লক্ষ লোকে মাসে অস্ততঃপক্ষে ১০ কোটী টাকা উপাৰ্জ্জন করিতেছে। অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১২০ কোটী টাকা বাংলাদেশ হইতে শোষিত হইতেছে (২৫)। আমি ষতদ্র সম্ভব তথা ধারা আমার

জন জয়পুরের লোক কলিকাতাতেই আছে। আদমস্থমারীর বিবরণ লেখক বলিরাছেন,—"উত্তর ভারতের ব্যবসায়ীর। কলিকাতা সহরের ব্যবসা বাণিজ্যে কমেই অধিক পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিতেছে। কলিকাতার বাহিরেও তাহারা নিশ্চয়ই ঐরপ করিয়া থাকে।" বোখাই হইতে এত লোক বে কলিকাতায় আমদানী হইতেছে, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ঐ প্রদেশের ব্যবসায়ীবা অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আসাতেই এরপ ঘটিতেছে।"

(২৫) এই সংখ্যা অনেকের নিকট অসম্ভব ও অবিশ্বান্ত মনে হইতে পারে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বহু তথ্য আমার হাতে আছে। কলিকাভার নিকটবর্ত্তী পাট কল সমূহের এলাকায় যে সব ডাক্যর আছে, উহা হইতে ১৯২৯ সালে ১ কোটী বিচ লক্ষ টাকার মনি অর্ডার হইয়াছে।—Indian Jute Mills Association, Report, 1930.

একজন বিহার প্রবাসী পদস্থ বাঙালী আমাকে লিখিয়াছেন:—"বিহার ও অক্সান্ত প্রেদেশের বাঙালীদের সহজে আপনি যে যত্ন লইতেছেন, সেজল আপনাকে বল্পবাদ। গত মাসে ছাপরা ডাক্যরেই বাংলা হইতে ১০ লক্ষ্টাকা মনি অর্ডার আসিয়াছে। ইহা এক সারণ জেলাতেই বাংলা হইতে আগত টাকার হিসাব।

"বাংলা হইতে এখানে যে সব মনি অর্ডার আসিরাছে, তাহার তিন মাসের হিসাব দিতেছি—

| काञ्चावी   | ( ১৯२१ ) | ••• | ••• | होका ३३ ९४,००० |
|------------|----------|-----|-----|----------------|
| ফেব্ৰুৱারী | 19       | ••• | ••• | , 77'05'200    |
| মার্চ      | •        |     | *** | * 2.09.203     |

তিন মাদের গড় ধরিলে মাদে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হয়। পক্ষাস্তরে ছাপরা ছইতে বাংলায় মাদে গড়ে এক হাজার টাকার বেশী বাংলাদেশে মনি অর্ডার হয় না। এখানে যে কয়েক জন বাঙালী থাকে, তাহারা কোন প্রকারে জীবিক। নির্বাহ করে,—বিশেষতঃ, আমরা এই প্রদেশের অধিবাদী হইয়াছি বলিয়া এখানেই উপার্জিত অর্থ ব্যয় করি। কিন্তু একটি কুলের মাষ্টারীও যদি বাঙালীকে দেওয়া হয় অমনি চারিদিক হইতে চীৎকার উঠে—বিহার বিহারীদের জলা।"

"বাংলার সম্পদ শোষণ" এই শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯২৭ সালে আনন্দরাজার পত্রিকা লিখিরাছেন,—"১৯২৬ সালে এক মাত্র কটক জেলাতেই বাংলা হইতে ৪ লক্ষ টাকার মনি অর্ডার হইরাছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উড়িয়ারা বাংলাদেশে বাধুনী, চাকর, প্রাম্বার এবং কুলী হিসাবে অর্থ উপার্জ্জন করে। স্থতরাং অক্সান্ত অ-বাঙালী অপেকা উড়িয়ারা কম টাকা দেশে পাঠাইতে পারে। কিন্তু মনি অর্ডার বোগে তাহারা তাহাদের সঞ্চিত অর্থের অতি সামান্ত অংশই পাঠার। বেশীর ভাগ অর্থ ভাহারা বাড়ী বাইবার সময় সঙ্গে লইরা বার।" কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য, সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না এবং আমার হিদাব কতকটা অসুমান মাত্র, যদিও তাহার ভিত্তি স্বদৃঢ়। বিশেষজ্ঞেরা যে দব হিদাব দিয়াছেন, তাহার দ্বারা আমার অসুমান অনেক সময়ই সমর্থিত হয়। বাংলা হইতে কত টাকা বোদাই, রাজপুতানা, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে বাহির হইয়া ঘাইতেছে, তংসম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু যে হিদাব এথানে দেওয়া যাইতেছে, তাহা ধীর ভাবে বিবেচনা করিবার যোগ্য।

সকলেই জানেন যে মাড়োয়ারী এবং অক্সান্ত স্বক্ষল অবস্থার হিন্দুম্থানীরা আটা, ডাল, ঘি থাইয়া থাকে, ঐ সব জিনিষ তাহারা বাংলার বাহির হইতে নিজেরাই আমদানী করে। কেবল উড়িয়ারা ভাত থায়। স্থতরাং আমরা বলিতে পারি যে—অ-বাঙালীরা যাহা উপার্জ্ঞন করে, তাহা তাহাদের নিজেদের পকেটেই যায়। স্থতরাং মাড়োয়ারী, ভাটিয়া বা পাঞ্জাবী যদিও কলিকাতায় থাকিয়াই অর্থ উপার্জ্ঞন করে, তব্ তাহাদের অর্থে বাংলার সম্পদ বৃদ্ধি হয় না, কিম্বা তাহারা বাংলার অধিবাসী হওয়তে বাংলার কোন আর্থিক উন্নতি হয় না। (২৬) তাহারা কামস্বাটকা বা টিমাক্টোর অধিবাসী হইলেও বাংলার বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না।

মাড়োয়ারীরা বাংলার চারি দিকে তাহাদের জাল বিস্তার করিয়াছে। তাহারা চতুর, বেশ জানে যে বাঙালীদের চোথ একবার খুলিলে এবং ব্যবসার দিকে তাহাদের মতি গেলে, তাহাদের (মাড়োয়ারীদের) স্থানচ্যুত হইতে হইবে এবং বাংলাদেশে এ সকল স্থবিধা আর তাহারা ভোগ করিতে পারিবে না। এই আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই তাহারা কোন বাঙালী যুবককে তাহাদের ফার্ম্মে শিক্ষানবিশ রূপে লইতে চায় না। বাঙালী যুবকেরা কথন কথন ইয়োরোপীয় ফার্ম্মে শিক্ষানবিশ হইতে পারে এবং ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিয়া অবশেষে অংশীদার পর্যান্ত হইতে পারে। কিন্তু একজন বাঙালীর পক্ষে মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া ফার্মে শিক্ষানবিশ

<sup>(</sup>২৬) স্থানীয় কোন সংবাদপত্তে জনৈক পত্ৰপ্ৰেরক লিখিয়াছেন—(৬ই জানুরারী, ১৯৩২):

<sup>&</sup>quot;অ-বাঙালীদের সাধারণ প্রথা এই বে, তাহারা নিজেদের জাতীর মূচী, নাপিত, ধোবা, ভৃত্য প্রভৃতি রাখে। তাহার অর্থ এই বে বাঙালীরা অ-বাঙালীদের নিকট ইইতে এক প্রসা লাভ করিতে পারে না। ইরোরোপীর ফার্ম গুলি কিন্তু সাধারণতঃ বাঙালী কর্মচারীদের সাহাব্যে ভাহাদের আফিস ও কাজ কারবার চালাইরা থাকে।"

হওয়া অসম্ভব। কেবল ইহাই নহে। আমি এমন অনেক দৃষ্টাম্ভ জানি,
বেম, বাঙালী যুবকেরা যে সব ছোটখাট ব্যবসা করিয়াছিল, তাহা একেবারে
উঠিয়া গিয়াছে। মাড়োয়ারী প্রতিবোগীয়া অত্যম্ভ কম দরে মাল বিক্রয়
করিয়া ঐ সব বাঙালী ব্যবসায়ীয় আর্থিক ধ্বংস সাধন করিয়াছে! এই
কারণে বলিতে হয় য়ে, মাড়োয়ারীয়া নামে কলিকাতার অধিবাসী হইলেও
তাহারা বাংলার আর্থের বিরোধী, এক কথায় এই সব অ-বাঙালী
অধিবাসীদের ব্যবসার স্বার্থ ছাড়া বাংলার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নাই,এবং
তাহারা বাংলার অর্থে পুষ্ট হইয়া বাংলায়ই আর্থিক উন্ধতির পক্ষে বাধা
স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

আমি স্বীকার করি বে, পাট ও চা'এর ব্যবসায়ে পৃথিবীর বাজার তাহাদের আয়ত্ত। এই ছই ব্যবসায়ে বে লাভ হয়, তাহাতে বাংলার অর্থ শোষিত হয় না, কিন্ধ তদ্বাতীত বে ১ কোটা ২০ লক্ষ টাকার কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বাংলারই শোষিত অর্থ। বাংলা হইতে অ-বাঙালীদের উপার্জ্জিত প্রত্যেকটি টাকা বাংলার হডভাগ্য সন্তানদের মুথ হইতে ছিনাইয়া লওয়া থাছের সমান।

যথনই কোন যুবককে উপদেশ দেওয়া হয় যে কেরাণীগিরি বা ছুল মাটারী না করিয়া ব্যবদাবাণিজ্য কর, —তথনই সে মামূলী জবাব দেয়—
"কোথায় মূলধন পাইব ?" ১৯০৬ সালে অদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে, দেশহিতকামী ব্যক্তিরা বছ যুবকুকে ব্যবসা করিবার জগ্প মূলধন দিয়াছেন, একথা আমি জানি।—কিন্তু প্রায় সর্ব্বান্তই উদ্দেশ্য বার্থ হইয়াছে, ঐ সব যুবকেরা ব্যবসায়ে সফলকাম হইতে পারে নাই! বস্তুতঃ, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ রীতিমত শিক্ষানবিশী করা প্রয়োজন। আগে ক্ষুত্র আকারে ব্যবসা আরম্ভ কুরিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে এবং যদি প্রথমাবস্থায় সাফল্য লাভ করা নাও যায়, তবু ব্যবসায় সম্ভক্ত ওয়াকিবহাল হইতে পারা বায়। ব্যর্থতাই সাফল্যের অগ্রন্ত । আমাদের সাধারণ যুবকেরা ব্যবসার আরম্ভেই হদি বার্থ হয়. তাহা হইলে তাহারা ভর্মহন্দয় হইয়া পুনরায় সেই পুরাতন বাধা পথ (চাকরী) অবলম্বন করে।

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে বে মাড়োয়ারীরা প্রথমতঃ লোটা কম্বত ছাতু লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। রেলওয়ে ছইবার পূর্বে মারবারের মরুভূমি হইতে ভাহারা পায়ে হাঁটিয়া বাংলাদেশে আসিত। এখনও ভাহারা ঐরপই করে, প্রভেদের মধ্যে পায়ে হাঁটার পরিবর্জে রেলগাড়ীতে চড়ে। আর আমাদের যুবকেরা বিলাসী ও অলস; তাহারা চায় কোন কট না করিয়া ফাঁকি দিয়া কার্যাসিদ্ধি করিতে! কোটীপতি ব্যবসায়ী কানে স্বী যুবকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উরেখবোগ্য:—

"আঞ্চলাল দারিদ্রাকে অনিষ্টকর বলিয়া আক্ষেপ করা হয়। যে সমস্ত 
যুবক ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে না, তাহাদের জন্ম করণণা প্রকাশ করাও 
হয়। কিন্তু এ বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের উক্তি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন 
করি—'যুবকের পক্ষে সর্ব্বাপেকা বড় পৈতৃক সম্পত্তি দারিদ্রা।' আমি 
ভবিস্তাদী করিতেছি যে,—এই দরিদ্রদের মধ্য হইতেই মহৎ এবং সাধু 
বাক্তিরা জন্মগ্রহণ করিবেন। আমার এ ভবিশ্বদাণী অর্থপৃত্ত অতিরক্ষন 
নহে। কোটাপতি বা অভিজ্ঞাতদের বংশ হইতে পৃথিবীর লোকশিক্ষক, 
ত্যাগী, ধর্মাজ্মা, বৈজ্ঞানিক আবিজারক, রাজনীতিক, কবি বা ব্যবসায়ীরা 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। দরিত্তের কূটার হইতেই ইহারা আসিয়াছেন। …
সকলেই বলিবেন যে যুবকের প্রথম কর্ত্বব্য আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্ত 
নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।"—The Empire of Business.

### (৯) বোম্বাই কি ভাবে বাংলার অর্থ লোমণ করিভেছে

বাংলার বাজারে বোষাই মিলের কার্লাস বস্ত্রজাত কি পরিমাণে চলিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। ষতদ্র হিসাব সংগ্রহ করিতে পারিয়ছি, তাহাতে মনে হয়, কলিকাতা বন্দরে বাহির হইতে প্রায় ১২৫ ২ কোটা গজ কাপড় আমদানী হয়, আর স্থানীয় উৎপন্ন বস্ত্রজাতের পরিমাণ মাত্র ১৩% কোটা গজ। কলিকাতা বন্দরে বে কাপড় আমদানী হয় তাহা সমস্ত বাংলা, বিহার, আসাম এবং মৃক্ত প্রদেশেরও কতকাংশে যায়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় বয়, কলিকাতা বন্দরে আমদানী স্বদেশী মিলের কাপড় বাংলাদেশেই বেশী বিক্রয় হয়। অক্সান্ত স্থানে, বিশেষতঃ বিহারে হাতে বোনা কাপড় (ধন্দর) বেশী চলে। বিশেষ সতর্কতার সহিত হিসাব করিয়া আময়া দেখিয়াছি বয়, ১৯২৭-২৮ সালে বয় ১২৫ ২ কোটা গজ কাপড় কলিকাতা বন্দরে আমদানী হইয়াছিল (মিঃ হার্ডির হিসাবে), তাহার য়ধ্যে ১০০ কোটা গজ কাপড়ই বাংলাদেশে বিক্রম

হইয়াছিল। এই সম্পর্কে শ্বরণ রাথা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে অক্সাপ্ত
প্রদেশ অপেকা জীবন যাত্রার আদর্শ উচ্চতর, কেন না এথানে শিক্ষিত
লোকের সংখ্যা বেশী। বাংলাদেশে বিক্রীত এই ১০০ কোটা গল্প কাপড়ের
মূল্য ১০ কোটা টাকা ধরা যাইতে পারে। সরকারী বিবরণে দেখা যায়
যে ১৯২১ সালে বাংলাদেশে যে ভারতীয় বল্পজাত আমদানী হয়, তাহার
মূল্য ৬ কোটা টাকা হইবে। ইহার সঙ্গে পূর্বোক্ত হিসাবের সামঞ্জন্ত আছে
বলা যাইতে পারে। কেন না ১৯২১ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলনের
প্রসারের ফলে ভারতীয় মিলের বল্পজাত ক্রমেই বেশী পরিমাণে বিদেশী
বল্পজাতের স্থান অধিকার করিতেছে। (২৭)

'ক্যাপিট্যাল' (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩১) পত্তে এই সম্পর্কে কয়েকটি স্থচিস্কিড মন্ত্রব্য প্রকাশিত হইয়াছে:—

"কার্পাদ শিল্প সম্বন্ধে এই বলা যায় বে, আরও ১৫০।২০০ মিল তৈরী করিলে ভারতের চাহিদা মিটিবে। স্কতরাং বাংলা যদি ভাহার নিজের কাপড়ের চাহিদা নিজে মিটাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ রূপে উদ্বোগী হইতে হইবে। অগুলা তাহাকে চিরকাল বোলাইয়ের তাঁবেদারীতে থাকিতে হইবে, কেন না এখন যে দব কাপড়ের কল আছে, দেগুলি বোলাইয়ের এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। কার্পাদ শিল্পের কেন্দ্র হইবার স্থযোগ স্থবিধা বোলাইয়ের চেয়ে বাংলার কম নহে। এ বিষয়ে বাধা বাংলায় উপযুক্ত মূলধন ও উৎসাহের অভাব্। কয়লা, তুলা, শ্রম এবং চাহিদা এ দবই পাওয়া যায়, কিন্ত বুটিশদের কর্মশক্তি অগ্র পথে গিয়াছে এবং বন্ধশিল্পে বোলাই প্রদেশ তাহার আর্থিক সম্পদ ও রাশ্বনৈতিক প্রভাবের বলে একরূপ একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছে। ইহার ফলে স্থদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ শুদ্ধ নীতি প্রস্তুত সমন্ত লাভের কড়ি বোলাইয়ের ভাণ্ডারে বাইতেছে। এ বিষয়ে কোন অম্পট্রতা নাই। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত আমদানী বন্ধশ্রতের জন্ম বৎসরে ৬০ কোটা

<sup>(</sup>২৭) ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী মি: এম, পি, গান্ধী একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার Indian Cotton Textile Industry গ্রন্থে তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন বে, প্রতি বংসর প্রায় ১৫ কোটী টাকা মূল্যের বন্ধ্রন্থান্ত হাহির হইতে বাংলার আমদানী হয়। আমি কম পক্ষে ১০ কোটী টাকা ধরিয়াছি।

অবস্থ বোৰাই বে কাপড় বোগার, তাহার মূল্য হইতে কাঁচা তুলার মূল্য বাদ দিতে হইবে, কেন না বাংলাতে তুলা উৎপন্ন হয় না।

টাকা ব্যয় করিয়াছে। ঐ ব্যবসা নানা কারণে ভারতীয়দের হাতে ঘাইয়া পড়িতেছে এবং দেখা যাইতেছে যে অধিকাংশ কাপড়ের কলই বোদ্বাই প্রাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ইহার ফলে কেবল বল্পশিল্পে নয়, সমস্ত প্রকার বাবসা বাণিকা ও আর্থিক ব্যাপারে বোমাই প্রদেশই ভারতে প্রভূত্ করিবে। বোমাইয়ের এই আর্থিক অভিযান এখনই আরম্ভ হইয়াছে। যদিও ইহা এখন প্রাথমিক অবস্থায় আছে এবং কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা ও ব্রিটিশ সম্প্রদায়, কংগ্রেস কার্যাপ্রণালী অমুসারে, আর্থিক ব্যাপারে বোম্বাইয়ের অধীন হইয়া পড়িবে। জামশেদপুরে ঘাহা ঘটিয়াছে. কলিকাতাতেও তাহারই পুনরভিনয় হইবে। আর বোম্বাই যদি বল্পশিল্পে আরও স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার কার্য্যক্ষেত্র আরও বিশ্বত হয়, তবে দে ব্যবসা বাণিজ্যে ও আর্থিক ব্যাপারে ভারতের রাজ্বধানী হইয়া শাড়াইবে এবং কলিকাতা বিজয় করিতে তাহার পক্ষে ২০ বৎসরের বেশী লাগিবে না। আমাদের এই অফুমান যদি সত্য হয়, তবে স্বরাক্তের আমলে, বাংলাদেশ আর্থিক ব্যাপারে পরাধীনই থাকিয়া ঘাইবে, কেবল ব্রিটিশ বণিকদের পরিবর্ত্তে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা তাহার প্রভু হইবে।"—ডিচারের ভায়েরী ।

বোষাইয়ের কলওয়ালারা বাঙালীদের দেশপ্রেমেব স্থযোগ লইয়া যেভাবে বাংলাকে শোষণ করিয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নলিখিত কথোপকথনের ভিতর দিয়া পাওয়া যাইবে। বোষাইয়ের একজন কলওয়ালার দক্ষে মহাস্মা গান্ধীর এইরূপ কথাবার্ত্ত। হইয়াছিল:—

"আপনি জানেন যে ইহার পূর্বেও স্বদেশী আন্দোলন হইয়াছিল ?" "হাঁ. তাহা জানি।"—আমি উত্তর দিলাম।

"আপনি ইহাও অবশ্য জানেন যে বক্তকের সময়ে বোষাইয়ের কল-ওয়ালারা অদেশী আন্দোলনের ক্ষোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিল? যথন ঐ আন্দোলন বেশ জোরে চলিতেছিল, তথন আমরা কাপড়ের দাম চড়াইয়া দিয়াছিলাম। আরও অনেক কিছু অন্থায় কাজ করিয়াছিলাম।"

"হাঁ, আমি এ সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছি এবং তাহাতে বেদনা বোধ ক্রিয়াছি।"

"আমি আপনার হুংধ ব্বিতে পারি, কিছ ইহার কোন সক্ত কারণ দেখি না। আম্বা দান ধ্যরাতের জন্ম বাবসা করিতেছি না। আমরা লাভের জন্ম ব্যবসা করি, অংশীদারদের লভাংশ দিতে হয়। আমাদের পণ্যের মূল্য চাহিলা অন্ত্রসারে নির্দ্ধারিত হয়। চাহিলা ও যোগানের অর্থনীতিক নিয়ম কে লজ্মন করিতে পারে? বাঙালীদের জানা উচিড ছিল যে, তাহাদের আন্দোলনে খদেশী বস্ত্রের চাহিলা বৃদ্ধি পাইবে ও উহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে।"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম,—"বাঙালীদের প্রকৃতি আমার মতই বিশাস-প্রবণ। তাহারা বিশাস করিয়াছিল যে কলওয়ালারা দেশের সম্কট-সময়ে স্বার্থপরতার বশবর্তী হইন্না বিশাস্থাতকতা করিবে না। কলওয়ালারা এত দ্ব চরমে উঠিয়াছিল যে, বিদেশী কাপড়ও প্রতারণা করিয়া দেশী বলিয়া চালাইতে কৃষ্ঠিত হয় নাই।'

"আমি আপনার বিশাসপ্রবণ স্বভাবের কথা জ্ঞানি, সেই স্বস্থই আপনাকে আদিতে বলিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশু আপনাকে সভর্ক করিয়া দেওয়া— যাহাতে সরলহাদয় বাঙালীদের মত আপনিও বিভ্রাস্ত না হন।" Gandhi: Autobiography, vol ii.

অক্ত প্রদেশের লাভের জক্ত বাংলাদেশ ও তাহার দরিত্র ক্রযকদের কি ভাবে শোষণ করা হইতেছে, তাহার আর একটি দুষ্টাস্ত দিতেছি। বিদেশ হইতে আমদানী করোগেট টিনের (ইম্পাতের) উপর অতিরিক্ত ভঙ্ক বসাইয়া টাটার লোহশিল্পজাতকে যে ভাবে সংরক্ষিত করা হইয়াছে, ভাছাতে বাংলার স্বার্থকেই বলি দেওয়া হইয়াছে, ইহা আমি নানা তথা সহকারে প্রমাণ করিতে পারি। ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স বা সাম্রাজ্ঞা-বাণিজা নীতির জন্ম কেবল মাত্র ব্রিটিশ লৌহজাত এই অতিরিক্ত তব इहेट निकृष्टि भारेशाह्य। वर्खमान आमनानी खर्बत करन वाश्नारमनाद দিওণ ক্ষতি সহু করিতে হইয়াছে। বাংলা করোগেট টিনের প্রধান श्रीकांत,--वाश्मात प्रतिज लाक्ति विलय शूर्व व्यक्त क्रयंक्ता धरे चामनानी एक वृक्षित जन करवारंगे हित्तव जन दिनी मूना निष्ठ वांश হয়। যথন প্রতি টনে দশ টাকা 😘 ছিল, তথন করোগেট টিনের দাম ছिল-প্রতি টন ১৩৭ টাকা। ১৯২৫-২৬ সালে টাটা কোম্পানীর চীৎকারের ফলে ঐ <del>৩</del>ছ বৃদ্ধি পাইয়া টন প্রতি ৪৫১ টাকা হইল। ১৯২৬ হইতে ১৯৩০ সাল প্ৰয়ম্ভ ঐ শুদ্ধ কিছু কমিয়া টন প্ৰতি ৩০১ টাকা থাকে। ১৯৩১ দালে ঐ <del>ভঙ্</del>ছ হঠাৎ বাদ্বিয়া টন প্ৰতি ৬৭২ টাক<sup>†</sup> হইয়া দাঁড়ায় এবং ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শতকরা ২৫ টাকা 'সার চার্জের' দকণ উহা বৃদ্ধি পাইয়া টন প্রতি ৮৩৫ আনায় উঠে। এই শুক্ত বুজির ফলে বাংলার দরিত ক্লমকদের বিষম ক্ষতি হইল। এদিকে টাটা কোম্পানী শুৰু বুদ্ধির স্থযোগ লইয়া করোগেট টিনের দাম টন প্রতি ২১৮২ টাকা চডাইয়া দিয়াছে। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত এই দেশীয় শিল্পের সকে বিদেশী শিল্পের মূল্যের এত বেশী তফাত যে, দেশবাদী দাবী করিতে পারে কেন এই দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া মূল্য স্থপভ করিবার বাবস্থা হইবে না ? করোগেট টিনের বাবসা পূর্বের বাঙালী ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির ফলে ঐ সমস্ত বাঙালী বাবসায়ীর। ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। এখন অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা বাঙালীদের স্থানচ্যত করিয়া ক্রমে ক্রমে এই ব্যবসা হন্তগত করিতেছে। কেননা টাটারা এখন আর বাঙালী ব্যবসায়ীদেব সঙ্গে কারবার করিতে প্রস্তুত নহে। স্থতরাং আমি যে বলিয়াছি, বোমাইওয়ালাদের লাভের জন্ত বাঙালীদের শোষণ কবা হইতেছে, তাহাদের স্বার্থ বলি দেওয়া হইতেছে, তাহা এক বর্ণও মিধ্যা নয়। অদৃষ্টের পবিহাদে বাংলা বোম্বাইয়েব শোষণকেত্র इट्रेया छेडियाट. वे अल्लान वावनायोवा वांग्नाय वानिया वांकानीतन इत्स চডিয়া ঐশ্বর্যা সঞ্চয় করিতেছে।

টাটা কোম্পানী এত কাল ধরিয়া সংরক্ষণ নীতি ও সবকারী সাহায্যের স্থবিধা ভোগ করিবার ফলে যদি নিজেদের পায়ে দাঁডাইতে এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা কবিতে সমর্থ হইত, তবে বাংলাব লোকেরা যে স্বার্থ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার একটা সার্থকতা থাকিত। অর্থনীতি শাল্পের ইহা একটা স্থারিচিত সত্য যে কোন শিশু শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্ম নিদ্ধিষ্ট সময়ের জন্ম সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। কিন্তু চিরকাল ধরিয়া এরপ সংরক্ষণ করা যাইতে পারে না, কেননা তাহাতে অযোগ্যতাকে প্রভায় দেওয়া হয় এবং পরিণামে তাহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক তুর্গতি ঘটে। টাটা কোম্পানীর দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই দরিদ্ধ দেশের অধিবাসীদেব অবস্থার তুলনায় বিটিশ শাসন ব্যয়সাধ্য বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু টাটারা তাহার উপর টেকা দিয়াছে। বহু বৎসর পূর্কে স্থার দোরাব টাটা গর্ক করিয়া বলিয়া ছিলেন, তাহার কারবারে বিদেশ হইতে আনীত বিশেষজ্ঞদিগকে কোন

কোন কেত্রে বড় লাটের চেয়েও বেশী বেতন দেওয়া হয়; এবং এই জন্তই বৃঝি বাংলাদেশকে এক্লপ ভাবে শোষণ করা হইরাছে!—আমদানী ভাঙ্কের বৈধতা বা অবৈধতা লইয়া বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি বলিতে চাই যে বোম্বাইকে রক্ষা ও তাহার এম্বর্যা বৃদ্ধির অর্থ বাংলার চুর্গতি। এই শোষণ কার্য্যের বিরাম নাই এবং ইহা ক্রমেই বাংলার পক্ষে বেশী অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে।

ভারপের, চিনি শিল্পের কথা ধরা যাক। ট্যারিফ বোর্ডের স্থপারিশে ভারতে আমদানী সাদা চিনির উপর মণ করা ছয় টাকা শুক্ক বসিয়াছে এবং এই ভাবে সংরক্ষিত হইয়া দেশীয় চিনি শিল্প ক্রুত উয়তি শাভ করিতেছে। যে সব চিনির কল আছে, তাহারা বার্ষিক শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্যান্ত লভ্যাংশ দিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বিহারে প্রতি বংসর গড়ে ২৫টি করিয়া চিনির কল স্থাপিত হইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে কয়েক বংসরের মধ্যে যে লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে, তাহাতেই মূলধন উঠিয়া আসিবে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, বাংলাদেশ ভারতে আমদানী সাদা চিনির বড় ধরিদার ছিল। স্থতরাং য়ুক্ত প্রদেশ এবং বিহারের চিনি যে বাংলাদেশেই সর্ব্বাপেকা বেশী বিক্রয় . হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু অত্যন্ত ত্রভাগ্যের বিষয়, এই সব চিনির কলের কোনটাই বাঞ্জালীর উল্লোগে বা মূলধনে স্থাপিত হয় নাই। এখানেও আমাদের জ্বাতির অক্ষমতা ও কর্ম্ববিম্থতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বোষাই মিল সমূহে ম্যানেজিং এজেন্টদের অযোগ্যতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। তাহারাও তাহাদের ব্যবসার স্বন্দোবন্ত করিতে ইচ্ছুক নহে। আমরা দেখিতেছি ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশান গ্রন্থেন্টের নিকট প্রভাব করিয়াছেন যে, ভারতে আমদানী আপানী বল্পের উপর শতকরা এক শত ভাগ ওক বসানো হোক। তাহাদের আবেদন তদন্তের অল্প ট্যারিফ বোর্ডের নিকট প্রেরিড হইয়াছে এবং খ্ব সম্ভব গ্রন্থেন্ট আমদানী ওক যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিবেন।

একথা বলা বাছলা যে, টাটার লোহার কারথানা, বল্প শিল্প, লবণ শিল্প এবং চিনি শিল্পের একটা বৃহৎ অংশ, বোদাইদ্বের মৃল্পনীদের উল্লোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা বেরূপ, তাহাতে ভাঁহারা ভারতের ক্রুলাভাদের অর্থে নিজেদের তহবিদ্য ভারী করিবার ব্যবাগ পাইলে খুসী হন। স্থতরাং 'সাঞ্রাজ্যের স্বার্থের' বদি ক্ষতি না হয়, তবে গবর্ণমেন্ট সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করিতে সর্বনাই প্রস্তত। বিশেষ ভাবে পরীকা করিলে দেখা বাইবে বে, এই সংরক্ষণ শুক্রের বোঝা বেশীর ভাগ বাঙালী ক্রেডাদেরই বহন করিতে হয়। বে 'ট্রান্ট প্রথা' আমেরিকার সমন্ত ব্যবসা বাণিজ্যকে করতলগত করিয়াছে, স্পষ্টই ব্রুমা বায়, তাহা আমাদের দেশেও তাহার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তাব করিভেছে। অতিরিক্ত রক্ষণ শুক্রের দারা বোমাইয়ের শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই, বয়ং উহার ফলে বাংলার দরিল্র ক্রেডাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এক কথায় আমাদের অক্ষমতার জন্ম বাংলাদেশ শিল্প বাণিজ্যে বোমাইয়ের ম্থাপেকী হইয়া পাড়িয়াছে। এমন কি, কলিকাতা ব্যবসা বাণিজ্যে বোমাইয়ের 'লেজ্ড়' হইয়া দাঁড়াইতেছে, একথা বলিলেও অত্যক্তি হয় না।

# ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কর্তৃক বাংলার অর্থ শোষণ

ভারতীয় এবং বিদেশী উভয় প্রকার ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলি মিলিয়া বাংলাদেশের অর্থ নিয়মিত ভাবে শোষণ করিতেছে। 'ভারতীয়' বলিলেই 'বোম্বাই প্রদেশীয়' ব্রিতে হইবে,—ইনসিওরেন্স কোম্পানীর পক্ষে একথা বিশেষ ভাবেই থাটে।

কতকগুলি দেশে বিদেশী ইনসিওরেন্স কোম্পানী সম্হের উপর নানারপ বিধি নিষেধ প্রয়োগ করা হইয়াছে;—উদ্দেশ্য, দেশীয় ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলি যাহাতে অবৈধ প্রতিযোগিতার হন্ত হইতে নিছুতি পাইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। মেক্সিকো, চিলি, ব্রেজ্ঞিল, বুলগেরিয়া পটুর্গাল, ডেনমার্ক, এবং অক্সান্ত কয়েকটি দেশে এইরূপ বিধি নিষেধ আছে। কিছু দিন হইল ত্রন্থের ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলির উন্নতি বিধানের অক্সা এ দেশে আইন হইয়াছে। ভারতের নিকট প্রতিবাসী কৃত্ত রাজ্য শানে পর্যান্ত স্থাদেশী ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলিকে রক্ষা করিবার অক্সামান গ্রান্ত স্থাদেশ এ স্থার্থের দিক হইতে ভারতবাসীদেরও ভারতীয় কোম্পানী সমূহেই বীমা করা উচিত।

কিন্ত ভারতে তুর্ভাগ্যক্রমে এই উভরেরই অভাব। অধুনাতম ইনসিওরেজ ইয়ার বুক" বা বীমা অগতের বর্ষপঞ্জীতে দেখা বায় বে, আমরা প্রতি বংসর বিদেশী ইনসিওরেজ কোম্পানী গুলিকে ৫ কোটা টাকা প্রিমিয়াম দিয়া থাকি; অর্থাৎ যে সব লোকের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাদের হাতেই আমরা এই বিপুল অর্থ দিয়া থাকি। যাহাদের সঙ্গে সব দিক দিয়াই স্বার্থের সভ্যর্থ—তাহাদের হাতে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ তুলিয়া দেওয়া কি বৃদ্ধিমানের কাঞা?

ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলি বাংলাদেশের অর্থ কি ভাবে শোষণ করিতেছে, এই দিক দিয়া যথন দেখি, তথন শুস্তিত হইতে হয়।

নিমে উন্নতিশীল ভারতীয় ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলির নামের তালিকা, তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার, মূলধন প্রভৃতির হিসাব দেওয়া হইল:—

| ,२৯,१৫०                                                                 | ru,862 3<br>1,10,418 2<br>6r,6r. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৰাট কাও<br>২.৫০,১১২<br>৩৬,৯১,৫৬৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6•,&gt;</b> ৮, <b>6</b> 8२ २°<br>, <b>6</b> ৯,••• ७,५<br>,७२,••• १,५ | 1,10,418 à<br>65,650 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>७</i> ,३३, <i>६७७</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6•,&gt;</b> ৮, <b>6</b> 8२ २°<br>, <b>6</b> ৯,••• ७,५<br>,७२,••• १,५ | 1,10,418 à<br>65,650 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>७</i> ,३३, <i>६७७</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,¢a, 9,v                                                                | 9r,9r• 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                         | 0L 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,40,484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         | <b>७४,६२</b> ७ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५,६२,६७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ·»,4••                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,8७,•२¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,>4,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | ,43,584 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,44,85,292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •,33,334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94, ••, •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.2 . 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a,•e,9•२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,43,++8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 92, 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,00,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹ <b>&gt; ∀</b> 9,8>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲,93,2¢,981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>२</b> ৯,8२, <b>৯५</b> ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ . e 9 , & o >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 . 7                                                                   | 75'2h•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                         | ,80,000 ), 9,00,000 ), 6,000 ), 6,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ), 7,000 ) | ,80,000 3,41,000 3 1,00,000 43,48,482 0 1,00,400 5,22,214 3 1,00,400 5,22,214 3 1,00,400 5,22,214 3 1,00,400 5,22,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,214 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,400 5,42,200 3 1,00,4 |

উপরে যে ২১টি কোম্পানীর নাম করা হইল, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র তিনটি কোম্পানীকে থাঁটি বাঙালী কারবার বলা ষাইতে পারে। কিছ তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহারা নগণা। যে সব কোম্পানী সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বাংলার বাহিরের—বিশেষভাবে বোষাই প্রদেশের। বাংলার যে কোম্পানীটির সব চেয়ে ভাল অবস্থা, অ-বাঙালীরা তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। নৃতন সাময়িক পত্র "ইনসিওরেন্স ওয়াল'ড্" এ বিষয়ে বলিতেছেন—"এ কথা স্বিদিত যে, প্রতি বংসর যত টাকার নৃতন কান্ধ সমগ্র ভারতে হয়, ভাহার প্রধান অংশ বাংলাতেই হইয়া থাকে। যে সমস্ত ইনসিওরেন্স কোম্পানী ভারতে কারবার করে, তাহারা বাংলাকে প্রধান কর্মক্ষেত্র রূপে গণ্য করিয়া থাকে এবং এখানেই এক্রেন্সি ও শাখা আফিস প্রভৃতি স্থাপন করে। তাহাদের মধ্যে অনেক কোম্পানী বাংলাতেই তাহাদের কাজের তুই ভৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে। ইহার বারা বুঝা যায় যে, বাংলা দেশের লোকেরা বীমার তাৎপর্য্য অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে ভাল বুঝে।"—কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাতে বাঙালীর ব্যবসায়ে অক্ষমতা আরও ভালরূপে প্রকাশ পায়।

বাংলার সম্পদ ক্রমাগত শোষিত হইতেছে; উহা বিদেশীরাই করুক,
ভার অ-বাঙালীরাই করুক—ফল সমানই।

জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা বাঙালীরাই প্রথম ধরিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে প্রায় পাঁচ কোটা টাকা বিদ্দেশী বীমা কোম্পানী গুলির পকেটে যাইতেছে, উহার প্রধান অংশ বাঙালীরাই দেয়। যে ২১টি ভারতীয় ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কথা বলা হইল, তাহারাও বছ কোটা টাকা বাংলা হইতে টানিয়া লইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিদেশী কোম্পানীর চেয়ে ভারতীয় কোম্পানী গুলিরই প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ভারতীয় কোম্পানী গুলির বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যবসায়ে বাঙালীর অযোগ্যতা ও অক্ষমতার দক্ষণ বাংলা কয়েক কোটী টাকা বোম্বাইকে দিতে বাধ্য হইডেছে। গত অন্ধ শতান্ধী ধরিয়া এই ভাবে বাংলা যত টাকা দিয়াছে, তাহার পরিমাণ বিপুল।

পরপৃষ্ঠায় যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে বাংলার শোচনীয় ছরবস্থা প্রতীয়মান হইবে। এই তালিকার জন্তু মি: এদ, দি, রায়ের নিকট আমি ঋণী।

## প্রিমিরামের আয়

7253

| বোষাইয়ের কোম্পানী                     | টাকা | २,∉৪,७७,०००       |      |
|----------------------------------------|------|-------------------|------|
| বাংলার কোম্পানী                        | 39   | <b>७€,</b> ₽€,••• | (২৮) |
| যান্তাব্দের কোম্পানী                   | 29   | ٥२,9२,•••         |      |
| পাঞ্চাবের কোম্পানী                     | 29   | 83,60,000         |      |
| যুক্তপ্রদেশ, আজ্মীর ও দিল্লীর কোম্পানী | 29   | ٠٠٠,٥٥,٠٠٠        |      |
| कांक व्यक्तीक                          |      |                   |      |

## नारेक काल

2353

| বোষাইয়ের কোম্পানী                      | টাকা | ১৪,৽৩,২৭,৽৽৽         |
|-----------------------------------------|------|----------------------|
| বাংলার কোম্পানী                         | 39   | २,१०,२२,००० (२३)     |
| মাদ্রাব্দের কোম্পানী                    | 20   | <b>৪৬,২৩,•••</b>     |
| পাঞ্চাবের কোম্পানী                      |      | ১, <b>২৮,৬</b> ৬,৽৽৽ |
| युक्त थानम, आक्रमीत, ७ निज्ञीत कान्नानी | 29   | ₹8,•३,•••            |

দেখা যাইতেছে, যে, থাঁটি বাঙালী কোম্পানী গুলির প্রিমিয়ামের আর 
৫৫ লক্ষ টাকা এবং লাইফ ফাণ্ড ১২ কোটী টাকা মাত্র। ইনভেষ্টরস্ রিভিউয়ের 
নব প্রকাশিত সংখ্যায় দেখা য়াইবে, ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলির হাতে 
কারবার চালায় এবং লাভ করে। ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলির হাতে 
প্রভৃত মূলধন থাকে এবং এই টাকাব অধিকাংশ ইংলগু ও আমেরিকার 
রেলওয়ে, ইলেকট্রিক কোম্পানী, গ্যাস কোম্পানী, লোহা ও ইম্পাত 
কোম্পানী, কয়লার ব্যবসায়, জাহান্সের ব্যবসায় এবং টেলিগ্রাফ কোম্পানী 
সমূহের কারবারে খাটান হয়। গ্রেট ব্রিটেনে বহু জাতিগঠন মূলক কার্য্যে 
ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ফাণ্ডের টাকা এই ভাবে খাটান হইয়া থাকে। 
ইহা একটি লাভজনক পন্থা এবং তাহারা এই ভাবে ভাহাদের শিল্প সন্তার 
বাড়াইয়াছে, শিল্প বাণিজ্য, অর্থনীতির ব্যাপারে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি

<sup>(</sup>২৮) 'ক্সাশক্তাল' কোম্পানী অ-বাঙালী, কেন না ইহা গুজরাটাদের হাতে গিরাছে। ইহার দক্ষণ ৩০ লক টাকা বাদ দিলে, বিদেশী কারবারের মুল্য ৩৫ লক টাকা মাত্র হয় ৭ ডাহার মধ্যে একটি কোম্পানীর কারবারের মুল্যই ২৩ লক টাকা।

<sup>(</sup>২৯) ইছার মধ্যে "ভাশনালের" দক্ষণ ১ই কোটা টাকা। ইভরাং খাঁটি বাঙালী কোম্পানীর ফাণ্ডের পরিমাণ ১ই কোটা টাকা মাত্র।

করিয়াছে। আমেরিকার বুক্তরাট্রে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ফাণ্ডের শতকরা ৩৫ ভাগ রেলওয়েতে, ৩০ ভাগ স্থাবর সম্পত্তিতে এবং ৯ ভাগ মাত্র গবর্গমেন্ট সিকিউরিটিতে খাটানো হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বোঘাইয়ের তথা বিদেশী কোম্পানীগুলির অধিকাংশ প্রিমিয়াম ও ফাণ্ডের টাকা বাংলা ইইতেই প্রাপ্ত এবং ঐ টাকা তাহারা নিজেদেব শিল্প বাণিজ্যের উন্ধতির জন্ম নিয়োগ করিয়া থাকে। এই সমন্ত ব্যাপারে বাংলার প্রার :২০০ কোটী টাকা শোবিত হয় এবং ইহা আমাদের আর্থিক স্বাতজ্যের পক্ষে প্রবৃদ্ধ অন্তরায়।

নিয়োদ্ধত পত্রধানিতে অনেক চিম্ভা করিবার কথা আছে। লেখক আমার স্থপরিচিত এবং তিনি বাংলার শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন:—

#### প্রাদেশিক পক্ষপাত

ক্যাপিট্যালের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষ্

১•ই ডিদেম্বর, ১৯৩১

মহাশয়.

১৯৩১ সালের ৩রা ডিসেম্বরের "ডিচার্স ডায়েরীতে" ভার পি, সি, রায়
প্রম্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রকাশিত "ম্বরাজ এবং বাংলার আর্থিক অবস্থা"
শীর্ষক পৃত্তিকার বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে। আপনার যুক্তিপূর্ণ
সমালোচনায় কিন্তু দেখান হয় নাই, বাংলা কিরুপে আর্থিক ধ্বংস
হইতে মৃক্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রাদেশিক পক্ষপাত যতদ্র সম্ভব
বর্জন করিতে হইবে, এবং উহা আমাদের নিকট ক্রচিকরও নহে। কিন্তু
আমি জিজ্ঞাস। করি, ইহা ছাড়া আর কি পথ আছে ?

বাংলার বর্ত্তমানের প্রধান সমস্তা তাহার কর্মহীন যুবকদের জন্ত কর্মের সংস্থান করা। ভাজ্ঞারী, ওকালতী ব্যবসায়, কেরাণীগিরি—সর্ব্জই বেজায় ভিছ। এক মাত্র পথ শিল্প ব্যবসায়ের উন্ধৃতি করা। বাংলা গ্রীমপ্রধান স্থান, ইহার লোকসংখ্যা ৫ কোটী। স্কৃতরাং বাংলার অধিবাসীদের পরিচ্ছদের জন্ত প্রচুর কার্শাসজাত বন্ধের প্রয়োজন। প্রচুর লবণও তাহার পক্ষে প্রয়োজন। বাংলাদেশে অস্কৃতঃপক্ষে ৪০।৫০টি কাপড়ের কল এবং ১২টি সবণের কার্থানা স্থাপন করিতে হইবে। এবং বাংলা যদি ইহা

করিতে পারে তবে তাহার শিশু শিল্পের ক্ষম্ম অস্কৃতঃ পক্ষে ১০।২০ বৎসরের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এরপ অবস্থায় বাংলার পক্ষ হইতে 'টার্ম্মিনাল ট্যাক্স' বসানো কেবল সকত নয়, অত্যাবশ্রক। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের প্রতিযোগিতার পথ বাংলাদেশ একেবারে করু করিতে চায় না। কিন্তু সে চায়, য়ে, তাহার শিশু শিল্প গুলি গড়িয়া উঠিবার ক্ষমেগ লাভ করে এবং ভিন্ন প্রদেশের প্রবল প্রতিযোগিতায় পরাস্ত না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। যদি বোঘাই অভিযোগ করে, তবে মুদ্ধের সময় বাংলাকে সে কিরপ নির্কৃত্তি ভাবে শোষণ করিয়াছে, তাহা তাহাকে ত্মরণ করিতে বলি। সে তাহার কার্পাসজাত বল্পের মূল্য শতকরা ২০০ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং অংশীদারগণকে প্রভৃত লভ্যাংশ দিয়াছিল। বাংলার শ্রমিকেরা এই ফ্র্মুল্যের কল্প কাণড় কিনিতে না পারিয়া লক্ষায় আত্মহত্যা করিয়াছে। কিছুদিন হইল, বোম্বাই ও এডেনের ব্যবসামীদের স্থ্বিধার জল্প, বাংলার ভাব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও, বাংলার আমদানী লবণের শুক্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বাঙালীদের যে দোষই থাক, তাহারা দেশপ্রমিক জাতি এবং তাহাদেরই জন্ম ভারতে, বিশেষভাবে বোদাইয়ে কার্পাদ শিপ্পের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু বোদাই তাহার কি প্রতিদান দিয়াছে? স্বদেশী বাঙালীর মজ্জাগত, তাহারা যদি বলে যে, আমরা সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের শিল্প রক্ষা করিবে, তাহা হইলে কেইই এই সক্ষত বাবহারের বিক্লদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে না; ব্রিটিশেরা তো পারেই না, কেন না ভাহারা নিজেদের দেশে শিল্প রক্ষার জন্ম শতকরা ১০০ ভাগ শুক্ক বসাইবার প্রস্তাব করিতেছে।

—ভবদীয় নৃপে**ন্রকু**মার **ও**প্ত

স্পাইই দেখা যাইভেছে বে আর্থিক ক্ষেত্রে অ-বাঙালীর হন্তে পরান্ধিত ও ধ্ল্যবল্ঞিত, মন্দভাগ্য বাঙালীর রক্তমোক্ষণ চলিয়াছে। সে রক্তশ্রাব বন্ধ করিবার কিংবা ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবার কোন চেষ্টাই হইভেছে না।

#### (১০) নিরপেক প্রামাণিক ব্যক্তিদের অভিমত

এ বিষয়ে বাঁহারা বিশেষজ্ঞ এবং কথা বলিবার অধিকারী এমন কৰে<sup>ন</sup> জন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত আমি উদ্ধৃত করিতেছি। স্মানার ভূতপূর্ব ছাত্র এবং হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিটার, ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙালীর ব্যর্থতা সম্বন্ধে বছ চিস্তা করিয়াছেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্মানার নিকট নিয়লিখিত পত্র লিখিয়াছেন:—

"আশা করি আমার এই ফুলীর্ঘ পত্তের জন্ম আপনি কিছু খনে করিবেন না। আমি যখন দেখি যে, বাঙালীদের মন্তিক প্রভিদ্ধনীদের চেয়ে প্রেষ্ঠতির হইলেও তাহারা প্রতিযোগিতার সর্বতে পরাত হইতেছে, তখন আমি গভীর বেদনা বোধ করি।

"আমি বছ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করিয়াছি, জেরা করিয়াছি।
—আইনজ্ঞ পরামর্শনাতা হিসাবে আমি তাহাদের ক্ষমতা ও যোগাতার
পরিচয় ভালরপেই জানি। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবনতির
অবস্থাতেও বাঙালীরা ঐ সব লোকেদের চেয়ে বৃদ্ধিবৃত্তিতে বছ গুণে শ্রেষ্ঠ।
মাড়োয়ারীয়া ব্যবসায়ে কেন সাফল্য লাভ করে এবং বাংলার বাজার এমন
ভাবে কিরপে তাহারা দখল করিয়াছে, আমি অনেক সময় তাহার কারণ
বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাদের কোন শিক্ষা নাই, কোন
বিশেষ জ্ঞান নাই এবং তাহাদের সামাজিক প্রথা ও আচার ব্যবহার
অত্যন্ত অফুলার ও সঙ্কীর্ণ। তবে কেন তাহারা এমন সাফল্য লাভ করে 
স্থামার বিশ্লাস যে, মাড়োয়ারীদের নিজেদের মধ্যে এমন বিশ্লাস ও
সহযোগিতার ভাব বর্ত্তমান যাহা বাহিরের লোকে ধারণা করিতে পারে না।
বাঙালীদের মধ্যে আমি ভাহা দেখিতে পাই না।

"মাড়োয়ারীদের মধ্যে হাজার হাজার টাকার লেন দেন হইতেছে, ভাহার কোন দলিল পত্র রাথা হয় না, এমন কি রসিদও নেওয়। হয় না। জহরতের প্যাকেট, হীরা মৃক্তা প্রভৃতি দালালদের ও দর-দালালদের হাতে হাতে ঘ্রে, ভাহার কোন রসিদ থাকে না।

"বিতীয়তঃ, নৃতন নৃতন চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার মোহে তাহারা শক্তি কয় করে না। আমি জানি না এ বিষয়ে কি করা যাইতে পারে। আমি ভদ্র যুবকদের ব্যবসায় শিখাইবার জন্ম নিজে একটি 'ভেয়ারী' ছাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া এজন্ম ৩৫ হাজার টাকা দিয়াছিলাম। দেখিলাম—বাঙালী যুবকদের অসাধৃতা এবং কর্মবিম্থতা ভ্যাবহ। ৩৫ হাজার টাকাই নষ্ট হইল এবং আরপ্ত পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ঋণ শোধ করিতে হইল।

"আর একটি প্রচেষ্টার আমার পাঁচ হাজার টাকা নই হইরাছে—
সেধানেও অবস্থা একই রকম। আমি লাভের জন্ত এই সব প্রচেষ্টা করি
নাই। বস্তুত: যদি চেষ্টা সফল হইড, আমার কোন লাভ হইড না।
ভাহাদের সজে আমার চুক্তি ছিল যে পাঁচ বৎসর ভাহারা আমার টাকা
ধাটাইবে, ভাহার পর ক্রমশ: বিনা স্থদে ঐ টাকা পরিশোধ করিবে।
আমি জানি, এই সব সমালোচনা করা সহজ—কিন্ত কি উপায় আছে,
ভাহাও আমি দেখিতে পাইভেছি না।

"আপনি দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, আর আমি বিলাসিতার মধ্যে বাস করিতেছি। আপনিই আমার চেয়ে এ বিষয়ে ভাল বিচার— করিতে পারিবেন। আমরা যদি ক্লষি ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারি, রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বভাবতই আমাদের হাতে আসিবে। কিছু আমাদের সমস্ত শক্তি শাসনসংস্কার, মন্ত্রীত্ব এবং ভোটের জন্ম ব্যয় হইতেছে। এই সব অসার জিনিব অসকত প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে।

"সম্ভবতঃ যে সব বিষয় সকলেই জানে তৎসম্বদ্ধে বাজে বকিয়া আমি
নির্ব্বাদ্ধিতার পরিচয় দিতেছি। আমি এ বিষয়ে নৃতন কিছু বলিতে পারি
নাই। আশা করি, আপনি আমাকে এই সব অসংলগ্ন কথার জলু কমা
করিবেন।"

মি: বি, এম, দাস স্থাশনাল ট্যানারী এবং সরকারী ট্যানিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সব্দে স্ংশ্লিষ্ট। ট্যানারীর কাব্দে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সমগ্র ভারতে ভিনি অপ্রভিৰম্বী। ভিনি ব্যবসায়ে বাঙালীদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমার নিকট নিয়লিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"আপনার পত্র পাইয়াছি। অবাঙালীদের তুলনার বাঙালীদের ব্যবসাফে বোগ্যভা কিরপ, তাহা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন।

"আপনার বোধ হয় শ্বরণ আছে বে, কলেজ হইন্ডে বাহির হইয়াই
আমি এই কাজে বোগদান করি। ইহাতে প্রায় ১৫ বংসর আছি।
কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের সহিত্ত কারবারের অভিজ্ঞতা
আমার পূর্বেছিল না। স্কুডরাং আমি খোলা মন সইরাই ভাজ আরম্ভ
করি, কোন সম্প্রদায় সহজে আমার বিশেষ কোন ধারণা ছিল না।
গক্ষান্তরে, নিজে বাঙালী বলিয়া, আমি স্কার্ডঃ বাঙালীকের লক্ষেই কারবার
করিতে ভালবাসিতাম এবং ভাহাদিগকে কাজের বেশী ক্রোগ দিভার।

"কিন্তু শীন্তই আমি ব্ঝিতে পারিলাম, যে কারবার আমি করিতাম তাহাতে 'বাঙালী ব্যবসায়ী খুব কমই ছিল, অধিকাংশই অবাঞালী। আমি ইহাতে সন্তই হইতাম না এবং ইচ্ছা করিতাম, এই কাজে বাঙালী ব্যবসায়ীরা বেশী আসে। সেই জন্ত আমি বাঙালী ব্যবসায়ীরিলকে আমাদের সজে কারবার করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলাম এবং তাহামিলকে সর্বপ্রপার হ্যোগ স্থবিধা দিলাম। আমার মনের ভাব ছিল যে, অবাঙালী ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে বাঙালীদের সঙ্গে যদি আমি কারবার করিতে পারি, তবে আমি অধিকতর নিরাপদ হইতে পারিব। কিন্তু বাঙালীদের সঞ্চে ক্রেকটি কারবার করিয়াই আমার এ মোহ দ্র হইল।

"গত তের বংসরের মধ্যে আমি পাঞ্চাবী মুসলমান, খোজা, হিন্দুস্থানী, বিহারী মুসলমান এবং বাঙালীদের সঙ্গে কারবার করিয়াছি এবং তাহাদের ব্যবসায়ে যোগ্যতা, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হইয়াছে। এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এখন কারবার করি। আমি দৃষ্টাস্থ স্বরূপ, কেবল একটি সম্প্রদায়ের কথা বলিব।

"পাঞ্চাবী মুসলমান—আমার অভিজ্ঞতায় তাহারা ব্যবসায়ে সাধু, বিখাসী, ছলচাতুরীহীন। তাহারা বিখাস করে এবং বিখাস লাভ করিতে চায়। তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মিতবায়ী।

"গত ১৫ বৎসরে আমি পাঞ্চাবী ব্যবসায়ীদের নিকট বিশাসের উপর প্রায় এক কোটী টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছি। ব্যবস্থা এইরূপ ধে মাল সরবরাহ করিবার ৬০ দিন পরে মূল্য দিতে হইবে। তাহারা সাধারণতঃ ঠিক সময়ে মূল্য দেয়, ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। যদি কোন বিশেষ কারণে তাহারা নির্দ্ধিষ্ট দিনে মূল্য না দিতে পারে, তবে তাহারা পূর্ব্ব হইতে থবর দেয় এবং আরও সময় চায়। পাঞ্চাবী মূসলমান ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বাকী টাকা আদায় করিবার ক্রম্ম আমাকে কথন আদালতে ঘাইতে হয় নাই।

"তাহারা কথন চুক্তি ভল করে না, চুক্তির সর্ত্ত মানিয়া যদি লোকসান হয়, তাহা হইলেও নর। একবার বে মাল ভাহাদের নিকট বিক্রয় করা হয়, উহা খারাণ বুলিয়া ভাহারা কথন মাল কেরত দেয় না। তাহারা বরং ভক্তক্ত 'রিবেট' চাহে এবং আমরাও সম্ভাচিত্তে 'রিবেট' দিই।

"তাহারা ক্ষরিৎ চাকরী নইয়া থাকে। বাহারা অত্যন্ত গরীব, তাহারাও

চাকরী করা অপেকা রান্তায় ফিরি করিয়া মাল বিক্রয় করা শ্রেম: জ্ঞান করে। সাধারণতঃ তাহারা সকাল ৬টার সময় কাজ আরম্ভ করে এবং রাজি ১০টা পর্যন্ত কাজ করে। আহারের জ্বন্ত তাহারা মধ্যাহে আধ ঘন্টা এবং সন্ধ্যায় আধ ঘন্টা ব্যয় করে। তাহারা মিতাহারী, কখনও বেশী খাইয়া পেট ভর্তি করে না।

"তাহারা শল্পব্যয়ে সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করে। ২০।৩০ জন একত্রে কোন বাড়ী ভাড়া করে, সেখানে রাজিকালে তাহারা শল্পন করে। দৈনন্দিন কাজের জক্ম যেখানে থাকে, দিনের আহার সেইখানেই সমাধা করে। আমাদের ক্যায় স্থল কলেজে তাহারা পড়ে না। ষথন কোন বাঙাল্লী তভলোক ব্যবদা আরম্ভ করে, তথন দে কাজে তাহার কোন যোগ্যতা থাকে না। সে অলস অমিতব্যয়ীর ক্যায় কাজ করে এবং কলে সমস্ভ গুলাইয়া কেলে, ব্যবদায়ে বার্থ হয়। তাহার মধ্য যুগের জীবন যাপন প্রণালী, অলস প্রকৃতি, শ্রমদাধ্য কর্মে অনিচ্ছা, বাধা বিপত্তি ও কঠোরতা সন্থ করিতে অপ্রবৃত্তি, বাল্যবিবাহ এবং যৌথ পরিবার প্রথা—এই সমস্ভ জালে জড়িত হইয়া তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। য়থনই কোন যুবক কোন ছোট থাট ব্যবদা আরম্ভ করে, তথনই তাহার পরিবারের লোকেরা তাহার নিকট সাহায্য দাবী করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। ফলে যুবক ব্যবদায়ী তাহার সমস্ত টাকা, এমন কি মহাজনের টাকা পর্যান্ত থর্ম করিরে এবং ব্যবদা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এ কাহিনী করুণ, বেদনাদায়ক, কিন্তু সত্য।

শাফল্য লাভ করিতে হইলে, ব্যবসাবৃদ্ধির বিকাশ করিতে হইবে।

যুবকদিগকে পরিশ্রমপটু, কঠোরকর্মী, বিশ্বস্ত হইতে হইবে। তাহাদের
সাদাসিধা জীবন যাপন করিতে হইবে, পারিবারিক বাধা বিপত্তি হইতে

মুক্ত হইতে হইবে। এই সমন্ত তাহার গলায় পাষাণভারের মত ঝুলিয়া
থাকে।"

ক্ষনৈক অর্থনীতি শান্তের অধ্যাপক আমাকে জানাইয়াছেন,—"ক্ষেক বংসর পূর্বে ঢাকার একজন প্রধান পাটের ব্যবসায়ীকে আমি জিজাসা করি,—বাঙালীরা কেন পাটের ব্যবসা হইতে বিভাড়িত হইভেছে। তিনি ছইটি কারণ প্রদর্শন করেন—(১) মাডোয়ারীদের নিয়ভর জীবিকার আদর্শ; (২) নিজেদের সম্প্রদারের সঙ্গে কারবারে মাডোয়ারীগণ অস্তান্ত বিদেশীদের তুলনাম সাধু।" সকল ব্যবসায় সম্পর্কেই এই কথাগুলি খাটে বলিয়া আমার বিশাস।

শ্রীবৃত বোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঁচ টাকা মাহিনায় রাঁধুনীর কাজে জীবন আরম্ভ করেন। এখন তিনি কলিকাতা বিল্ডার্স টোরস লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেট ! তিনি সম্প্রতি এক থানি বাংলা সামরিক পত্রে "বাংলার অন্তর্বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান"—শীর্ষক কয়েকটি প্রবদ্ধ লিথিয়াছেন। তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অতীব শোচনীয়। আমি নিয়ে তাহা হইতে কিয়নংশ উদ্ভূত করিতেছি।

তি বংসর পূর্বে ছত ও চিনির ব্যবসা—প্রধানত: বাঙালীদের হাতেই ছিল। বর্ত্তমানে মাড়োয়ারীরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করিয়াছে। পেয়াজের ব্যবদাতেও বাঙালী তাহার স্থান হারাইয়াছে। বোষাই, মাজাজ, এবং বিহার প্রদেশ হইতে যে পেঁয়াজ আমদানী হয়, তাহা অবাঙালীদেরই একচেটিয়া; বাংলায় উৎপন্ন পেঁয়াজও অবাঙালীদেরই হস্তগত। ৮।১০ বংসর পুর্ব্বেও বেলেঘাটায় (কলিকাতা) ১৫।১৬ টি পেঁরাজের গুদাম ছিল, বর্ত্তমানে ঐ স্থানে মাত্র ৭৮টি পেঁয়াজের গুদাম আছে। গম বাঙালীর খাদ্য দ্রব্যের অস্তর্ভ হইয়া পড়িতেছে। অস্ততঃপকে অবস্থাপর বাঙালীর। উহা থায়। এই গমের ব্যবদা—অবাঙালীদের, প্রধানত: মাড়োয়ারীদের, হস্তগত। কলিকাভার অলিগলিতে বৈছাতিক শক্তি পরিচালিত বহু ছোট ছোট আটা ভাঙ্গার কল আছে। ঐ গুলি অশিক্ষিত হিন্দু খানীদের। তাহারা প্রথমে হয়ত সামাত্ত শ্রমিক বা মজুর রূপে কলিকাতায় আসিয়াছিল। ইহা ছাড়া কলিকাতায় তিনটি বড় আটার কল আছে, উহার প্রত্যেকটিতে দৈনিক প্রায় আট শত মণ আটা ভাকা হয়। এই তিনটির মধ্যে মাত্র একটি কল বাঙালীর। মন্বদার ব্যবদাও দম্পূর্ণ রূপে অবাঙালীদের হাতে। এই ময়দা কলিকাতা হইতে বাংলার মফংখলে সর্বত চালান হয়। প্রতার বিহার ও ষ্কু প্রদেশ হইতে গাড়ী গাড়ী ভাল আমদানী হইতেছে। এই ব্যবসাপ্ত অবাঙালীদের হাতে। কলিকাতাম আহিরীটোলা ডালের বড় বড় আড়ত আছে। এগুলিও হিন্দুহানীদের হাতে। তৈল বীজের ব্যবসাতেও অবাঙালীদের একচেটিয়া অধিকার। সরিষার তৈল বাঙগীদের একটি প্রধান খাদা, অবস্থাপর লোক ছাড়া অক্ত লোকে শাধারণতঃ ঘি ব্যবহার করিতে পারে না। বাংলার পাঁচ কোটা অধিবানীর মধ্যে বোধ হয় দশ লক্ষ লোক দি ব্যবহার করিতে পারে। ত্রিশ বংসর
পূর্বেও এই সরিবার তৈল এবং জ্ঞান্ত তেলের কল বাঙালীদের ছিল।
এখন এই গুলি অবাঙালীদের হাতে চলিয়া বাইতেছে। কোচিন, আন্দামান
দীপ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় সপ্তয়া কোটী টাকার নারিকেল তৈল
আমদানী হয়। এই নারিকেল তৈলের ব্যবসা গুজরাটী কচ্ছী এবং মেমনদের
হাতে।"

শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় আরও লিখিয়াছেন :—

"ছুল কলেজ ব্যবদা শিক্ষার স্থান নহে। ঐ দব স্থানে অর্থনীতি, হিসাব রাথা ইত্যাদির মৃলস্ত্র গুলিই কেবল শেথা যাইতে পারে। জগতের দর্বত্ত নিম্ন শুর হইতেই ব্যবদা আরম্ভ করিতে হয় এবং নানা রূপ বাধা বিপত্তি ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া অগ্রদর হইতে হয়। কিন্তু বাঙালীরা অলদ ও আয়েদী। তাহারা কোন রূপ কট্ট করিতে বা ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক; ফলে অবাঙালীরা তাহাদিগকে দমগ্র কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতেছে।

"বাঙালী জাতি যেন পক্ষাঘাতগ্রন্ত হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর হইল আলুর ব্যবসায়ের থুব প্রসার হইয়াছে। শিলং, দাজিজলিং ও নৈনিতাল হইতে প্রচুর আলু আমদানী হয়, কিন্তু বাঙালী কোন ব্যবসাই বড় আকারে করিতে পারে না। স্থতরাং আলু আমদানীর ব্যবসা বে মাড়োয়ারী ও হিনুস্থানীদের হাতে পড়িবে, ইহা বিচিত্ত নহে।"

#### मधाविख वांडामी छल्टांकरम्त्र मस्या दिकात नमचा

শ্রীযুত রাজণেথর বহু একজন ক্বতী বাঙালী। গত পঁচিশ বংসর তাহারই পরিচালনাধীনে থাকিয়া বেজল কেমিক্যাল আ্যাণ্ড কার্মানিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমার অহুরোধে রাজশেধর বাবু মধ্যবিত্ত ভত্তলোকদের মধ্যে বেকার সম্প্রার কারণ ও প্রতিকার সম্ভেনিয়লিখিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন:—

#### মধ্যবিত্ত বাঙালী—প্রাচীন ও নবীম

"একশত বংগর পূর্বে বাংলার করেকটি উচ্চ জাতিই মধ্যবিদ্ধ সম্প্রদারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহাদের জীবিকা প্রায় বর্তমানের সম্ভই ছিল, বধা— শ্বিদারী, চাষ্ণান, শ্বিদারের চাক্রী, কৃষি ও মহাজনী। বহু ব্রাশ্বণ পণ্ডিতী ও পুরোহিত নিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। বৈদ্যেরা জাত ব্যবসা হিসাবে কবিরাজী করিত। অল্পসংখ্যক লোক সরকারী অথবা ইয়োরোপীয় সপ্তদাগরদের অফিসে কাজ করিত। ব্যবসা বাণিজ্য সাধারণতঃ নিমুজাতীয় লোকদের হাতেই ছিল। শিল্পী ও ব্যবসারীদের প্রতি ভদ্রলোকদের একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল এবং সামাজিক স্থীপিতা বশতঃ ভদ্রলোকেরা তাহাদের প্রতিবেশী ব্যবসায়ীদের কোন ধ্বয় রাখিত না। সাধারণ মধ্যবিং বাঙালীদের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল ছিল,না। কিন্তু সে তাহার অবস্থায় সম্ভই ছিল, কেন না তাহার জীবন যাপন প্রণালী সরল ছিল, অভাবও এত বেশী ছিল না।

"নৃতন শিক্ষাব্যবন্ধার আমদানী হওয়াতে, মধ্যবিং বাঙালীদের উপার্জনের ক্ষমতা বাড়িয়া গেল। দে এই নৃতন ক্ষেত্রে অগ্রদৃত, এবং অক্সান্ত প্রদেশেও তাহার কাজের খুব চাহিদা হইতে লাগিল। তাহার নবলক ঐশর্য্য এবং সক্তরে জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে, তাহার জীবিকার আদর্শের পরিবর্জন হইল। তাহার প্রতিবাসীরা এই পরিবর্জন লক্ষ্য করিল এবং তাহার দৃষ্টাক্ত সাগ্রহে অক্সরণ করিতে লাগিল! 'নিম্নজ্ঞাতীয়' লোকেরাও শীক্রই আক্রম্ভ ইইল এবং নিজেদের পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া দলে দলে চাকরীর অল্বেষণে ধাবিত হইল। বর্ত্তমানে যে কেই ইংরাজী শিথে এবং ভল্রলোকদের আচার ব্যবহার অক্সরণ করে, সেইই মধাবিং সম্প্রদায়ভূকে বলিয়া গণ্য হয়।

"দেখা ষাইবে, মধ্যবিৎ সম্প্রদায়ের বাঙালীদের জীবিকার ক্ষেত্র এখন ভাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের চেয়ে বিভৃত। তৎসত্ত্বেও তাহারা কেবল কতক গুলি বিশেষ শ্রেণীর জীবিকাই পছন্দ করে। সাধারণ ভর্তনাক এমন কাজ করিতে চায় না,—যাহাতে লেখাপড়ার প্রয়োজন হয় না। দে অল্প বেতনের কেরাণীগিরি সাগ্রহে গ্রহণ করিবে অথবা ওকালতী ব্যবসায়ে ভিড় জ্বমাইবে; কিন্তু মূদী, ঠিকাদার অথবা পুরানো মালের ব্যবসায়ী হইবার কল্পনা দে করিতে পারে না। অশিক্ষিত অথচ এখর্যাশালী হিন্দুলানীদের অবলম্বিত ব্যবসায়ীদের অধীনেই কেরাণীগিরি করিতে বিশুষাক্ষ প্রাপত্তি করে না। নিতাত্ত কটে পড়িলে লে কোন

'অশিক্ষিতের ব্যবসা' অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু তথনও দে এমন ব্যবসা বাছিয়া লইবে যাহা অপেক্ষাকৃত নৃতন এবং নিম্নজাতীয় লোকদের পৈতৃক ব্যবসা নয়। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ সে মোটর ড্রাইভার, ঘড়ি মেরামতকারী অথবা যান্ত্রিকও হইতে পারে, কিন্তু দক্ষী, ছুতার বা কামারের কাজ কথনই করিবে না।

"ইহার অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, কিছু উপরে যাহা বিলিলাম, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে তাহা মোটাম্টি থাটে। নিম শুর হইতে লোকের আমদানী হইয়া এই মধ্যবিৎ শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে এবং প্রতিযোগিতায় ভদ্র জীবনের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। এই শ্রেণীর লোক মাত্র কতকগুলি জীবিকা পছন্দ করে, কিছু তাহাতে সকলের শ্রান সঙ্কুলান হইতে পারে না। সেকালে এক এক জন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি বহু দরিদ্র ও বেকার আত্মীয়দের ভরণপোষণ করিতেন। কিছু জীবিকার আদর্শ বাড়িয়া যাওয়াতে উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিদের নিজেদের কথাই বেশী চিন্তা করিতে হয়। দরিদ্র আত্মীয়ের কথা তাহারা ভাবিতে পারেন না। ফলে যৌথ পরিবার প্রথা ভাক্ষিয়া যাইতেছে, এবং যৌথ পরিবারভুক্ত বহু ব্যক্তি অলগ জীবন যাপন অসম্ভব দেখিয়া কাজ শুঁজিতে বাধ্য হইতেছে।

#### বর্ত্তমান বেকার অবস্থার কারণ

"প্রধান কারণ গুলি এই ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

- (১) মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ কতকগুলি জীবিকার প্রতি আসজি ;—যথা, (ক) ডাক্তারী, ওকালতী প্রভৃতি 'বিছৎ ব্যবদা', (থ) যে সব কাজে স্থল কলেজের শিক্ষা প্রয়োজনীয়; (গ) যে সব কাজের সঙ্গে নিম জাতির নাম জড়িত নহে।
  - (২) নৃতন বৃত্তি শিথিবার স্থোগের অভাব,—নৃতন জাবিকার অভাব।
- (৩) ব্যবসায়ীদের সহিত সংস্পর্শ না থাকার দরুণ ব্যবসা বাণিজ্যে অজ্ঞতা।
  - (8) যৌথ পরিবার প্রথা ভালিয়া যাওয়ায় বছ বেকার লোকের স্পষ্ট।
- (৫) নিম শুর হইতে বছ লোক আমদানী হইয়া মধ্যবিৎ শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে; এই সব নৃতন লোকের মনোবৃদ্ধি ভন্তলোকদেরই মত।

(৬) বিদেশী এবং ভারতের ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। উহারা চরিত্র ও অভ্যাদের গুণে, বাঙালীদের চেয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে বেশী যোগ্যতা প্রদর্শন করে।

## প্রতিকারের উপায়

"এইরূপ প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে গ্রব্মেণ্ট বা বিশ্ববিদ্যালয় যদি ব্যাপক ভাবে বুত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, ভাহা হইলেই এই বেকার সমস্তার সমাধান হইতে পারে। 'বিষৎ ব্যবসা' (ওকালতী, ডাস্কোরী প্রভৃতি) শিথাইবার স্থবন্দোবন্ত আছে। বাঙালীদের মধ্যে আইন শিক্ষা বরং অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়াবিং শিক্ষার এখনও অবসর আছে। কিন্তু এই সব বৃত্তি কেবল স্বল্পসংখ্যক উচ্চ-শিক্ষিতদেরই যোগ্য। যাহাদের যোগ্যতা মধ্যম রকমের, তাহাদের জ্ঞ হিসাব রাখা, ষ্টেনোগ্রাফী ও কেরাণীর কাজ শিখাইবার কয়েকটি স্থল আছে। কৃষি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জ্বরীপ বিষ্ঠা, অহন বিষ্ঠা, মোটর গাড়ীর ডুাইভারী ও মেরামতের কাজ, টেলিগ্রাফ সিগক্সালিং, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ এবং এই শ্রেণীর অন্তান্ত বুত্তি শিখাইবার জন্তও কয়েকটি স্থুল আছে। এই সব স্থুল ভাল কাজ করিতেছে এবং এই গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে কার্যাকরী শিক্ষা দান করিবারও প্রতাব হইয়াছে। কিন্তু যে সব বিষয় শিথাইবার প্রস্তাব সাধারণত: কবা হয়, তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, যথা,—ছুতারের কাজ, প্রাথমিক যন্ত্রবিতা এবং বড় জোর স্তা কাটা ও বুননের কাজ। অবশু, এ দব বিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না,—ছেলেদের পরিষ্ঠার পরিচ্ছন্তা, কর্মকুশনতা শিখানোই যদি ইহার উদ্দেশ্ত হয়। কিন্তু ছেলেরা এই শিক্ষার ফলে সাধারণ অমশিল্পীর জীবিকা গ্রহণ করিবে, ইহা যদি কেহ আশা করেন, তাহা হইলে তিনি 'ভদ্রলোকদের' প্রকৃতি জানেন না। (क्ट त्क्ट त्लान त्य, चाथुनिक यूरागंत्र भिद्यापि मश्रास तेव्छानिक भिका। मिवात खग्र कलाद्धत माम एउकानामिकान क्राम थ्नाएक श्रेरव। হর্তাগ্যক্রমে এদেশে এখনও শিল্প কার্থানা প্রভৃতি বেশী গড়িয়া উঠে নাই। স্বতরাং এরপ লোকের চাহিদা খুবই কম। ছাত্রেরা কলেজে 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষা' সমাধ্য করিয়া নিজেরা শিল্প কার্থানা প্রভৃতি খুলিবে,

এরপ আশা করা প্রম। কলেজের ক্লানে শিক্ষা লাভের ছারা ব্যবসা গড়িয়া তোলা যায় না। কয়েকজন উৎসাহী ও উছ্যোগী ছাত্র এই ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিছে পারে, কিছু অধিকাংশ স্থলে নবশিক্ষিত শিল্পবিৎ (টেকনোলজিট) যথাযোগ্য সমর্থন না পাইয়া ব্যবসায়ে নামিলে, উহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

"স্তরাং এখন কর্ত্তর কি ? ভবিশ্বতের আশার, ছেলেদের শিল্প, কার্যাকরী বৃদ্ধি প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্ম উপষ্ক ব্যবস্থা হোক, আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানবংশীয়েরা যেন এরপ আন্ত বিশ্বাস পোষণ না করে মে, 'টেকনিক্যাল' শিক্ষার ঘারাই সকল সমস্থার সমাধান হইবে, ষেমন তাহাদের প্র্রামীরা মনে করিত যে সাধারণ ছল ও কলেজে শিক্ষালাভই জীবিকা সংস্থানের নিশ্চিত উপায়। যুবকদের বৃঝা উচিত বে, পণ্য উৎপাদনের উপায় জানা ভাল বটে, কিন্তু পণ্য বিক্রয় করিতে জানাই অনেক স্থলে বেশী লাভজনক। বাংলার বাহির হইতে যে হাজার হাজার লোক আমদানী হইয়াছে, তাহাদের কার্য্যকলাপের প্রতি মধ্যবিৎ বাঙালীদের দৃষ্টি আক্রই হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই সব লোকের স্থাভাবিক ব্যবসাবৃদ্ধি ও সাহস ছাড়া অন্ত কোন মূলধন নাই এবং ইহারই বলে তাহারা বাংলার স্ক্র প্রাপ্ত পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে এবং এদেশের অন্তর্বাণিজ্য হন্তগত করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছে।

"বিদ্বংবাবদা ও কেরাণীগিরির প্রতি ভর্মলোকদের অস্বাভাবিক মোহ
ঘূচাইতে হইবে। তাহাদিগকে ব্যবদার দর্মপ্রকার রহন্ত শিথাইতে হইবে।
কোন একটা অজ্ঞাত জীবিকার দদকে যে ভয় ও ঘূণার ভাব, ভরু যুবকদের মন
হইতে যথন তাহা দূর হইবে, তখন তাহারা দেশের বিশাল ব্যবদাক্ষেত্রে
নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারিবে। যে খূচরা দোকানী অথবা
ঠিকাদার হইতে পারে, শিল্পী ও মজুরদের থাটাইতে পারে, বড় ব্যবদায়ী
ও খূচরা দোকানদারের মধ্যবর্ত্তী ব্যবদায়ী হইতে পারে, সে ছোট
দোকানদার রূপে কাল আরম্ভ করিয়া নিজের অধ্যবদায় বলে বড় ব্যবদায়ী
হইতে পারে। মিঠাইওয়ালা বা মূদীর ব্যবদায়ের মত ক্ষুত্র কালও
পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে উচিত নহে। তাহার শিক্ষা ও মাজিত কচি
কাজে থাটাইয়া সে তাহার গ্রাহকদের অধিকতর সম্ভাই করিতে পারে,
তাহার ক্ষুত্র দোকানই সকলের নিকট আকর্ষণের বন্ধ হইয়া উঠিতে পারে।

"এইরূপ মনোবৃত্তি ভাড়াভাড়ি স্ঠ করা যায় না। সংস্কারের বাধা অতিক্রম করিয়া মধ্যবিৎ শ্রেণীদের ব্যবসা বাণিজ্ঞা শিখাইতে একটু সময় লাগিবে। ট্রেনিং ক্লাস কোন ব্যবসায়ের প্রাথমিক কুত্তে গুলি শিখাইতে পারে মাত্র। কিন্তু যাহারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, তাহালের সঙ্গে কাজ করিয়াই কেবল ব্যবসায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ স্প্রবৃপত্ত। অধিকাংশ ব্যবসায়ের জন্ম স্থলে শিক্ষা লাভ করা যায় না। স্থল ও বিশ্ববিত্যালয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ, ভাহাদের নিকট বেশী আশা করা অফুচিত। পারিবারিক আবহাওয়া এমন ভাবে বদলাইতে হইবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রতি অতিরিক্ত মোহ ধেন না থাকে। মুবকরা এখন বৃ**ঝিতে** পারিয়াছে যে বিশ্ববিত্যালয়ের ডিগ্রী জীবন সংগ্রামে বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারে না। তবুও তাহারা যে বিশ্ববিভালয়ে পড়ে, সে কেবল উপায়াস্তর রহিত হইয়া,—বিশ্ববিত্যালয়ের পড়া ছাড়িলেই তাহাদিগকে কোন একটা জীবিকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এই আশহায়। বাছা মেধাবী ছাত্রদের জন্মই বিশ্ববিভালয়ের ডিগ্রী গুলি থাকুক। সাধারণ যুবকেরা নিজেদের শক্তি ও পিতামাতার অর্থ লক্ষ্যহীন কলেজী শিক্ষায় অপব্যয় না করিয়া, ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাশ করিবার পর কোন ব্যবসায়ীর অধীনে কয়েক বৎসর শিক্ষানবিশী করিলে অনেক বেশী লাভবান হইবে।"

শ্রীযুত বস্থর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা হইতে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধির
অস্বাভাবিক মোহ সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ রূপে
অম্ধাবনযোগ্য। আমাদের যুবকেরা ঘটনাম্রোতে যেন লক্ষ্যহীন ভাবে
ভাসিয়া চলিয়াছে এবং একবারও চিস্তা করে না কি আত্মহত্যাকর নীতি
তাহারা অম্পরণ করিতেছে। এজন্য তাহাদের অভিভাবকরাই বেশী দায়ী।

আমাদের যুবকের। বি, এ বা বি, এদ-দি পাশ করিলেই এম, এ বা এম, এদ-দি পড়িতে আরম্ভ করে, কঠোর সংগ্রামের সম্থীন হইবার বিপদ যতদিন পারে, এড়াইবার জন্ত। তাহারা ভূলিয়া যায় যে, এই উচ্চ শিক্ষার যত উচ্চতর ধাপে তাহারা উঠিবে, জীবন সংগ্রামে ততই তাহারা বেশী অপটু ও অসহায় হইবে।

হাজলিট The Ignorance of the Learned—( বিধান্দের অক্ততা ) শীৰ্ষক একটি প্ৰবন্ধে বলিয়াছিলেন,—"যাহারা ক্লাসিক্যাল এডুকেশান (উচ্চ শিক্ষা) সমাপ্ত করিয়াও নির্বোধ হয় নাই, তাহার। নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে করিতে পারে। পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের বান্তব কার্যক্ষেত্রে নামিয়া চারিদিকে নানা বাধা ও অস্থবিধা অমুভব করে।"

এইরপে হতভাগ্য ডিগ্রীধারীরা নিজেদের যেন অজ্ঞাত দেশে অসহায় শি<del>ত্</del>র মত বোধ করে।

আমি পূর্বে বলিয়াছি ষে, বাহারা জ্ঞানার্জ্জনে সত্যকার প্রেরণা বোধ করে, কেবল তাহাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের এম, এস-সি, পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ( ৯ই আগষ্ট, ১৯৩২ )। রসায়ন শাস্ত্রে ২১ জন, পদার্থবিজ্ঞানে ১৭ জন, বিশুষ্ব গণিতে ৩৮ এবং ব্যবহারিক গণিতে ৩৫ জন পরীক্ষা দিছে গিয়াছিল তন্মধ্যে রসায়নে ১১ জন তৃই একদিন পরীক্ষা দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে পদার্থবিজ্ঞানেও ১০ জন এরপ করিয়াছে; বিশুদ্ধ গণিতে ৯ জন চলিই আসিয়াছে এবং ব্যবহারিক গণিতে ১১ জন ( তাহারা সকলেই নিয়মিত ছাত্র ) প্রথম, বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পর আর পরীক্ষা দেয় নাই। মোট ১১১ জনের ৪০ জন শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় নাই। মানি ১১১ জনের ৪০ জন শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় নাই। ম্মরণ রাখিতে হইবে কলিকাতায় থাকিয়া একজন এম, এস-সি, ছাত্রের পড়িবার বায় মাসিক ৪০ ইইতে ৫০ টাকার কম নহে। প্রতরাং তৃই বৎসর কাল প্রত্যেক ছাত্রের অভিভাবকের গড়ে এক হাজার টাকা লাগিয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত ৪০ জন ছাত্র মোট ৪০ হাজার টাকা অপব্যয় করিয়াছে। কিন্তু এই নগদ টাকার অপব্যয়েই তৃঃথের শেষ নহে। জাত্তির মহয়ত্ব যে ভাবে এই দিকে ক্ষয় হইতেছে, তাহা সত্যই ভয়াবহ। (৩০)

তারপর এথনও বাঙালী ছাত্রেরা বিদেশে, বিশেষতঃ জার্মানী ও আমেরিকায় যায়, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীও ডিপ্লোমার মোহে। তাহারা এজন্ম নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দেয়, এমন কি বিবাহের বাজারে সর্কোচ্চ দরে নিজেকে নীলাম করিতেও সে লজ্জিত হয় না। কিন্তু দেশে

<sup>(</sup>৩০) আরও তৃ:থেব বিষয় এই, বে ২২জন ছাত্র ব্যবহারিক গণিতে শেষ পর্যান্ত পরীক্ষা দিয়ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই 'নিয়মিত ছাত্র' নহে, অর্থাৎ কেহই প্রথম বার পরীক্ষা দিতে বায় নাই। বাহারা শেব পর্যান্ত পরীক্ষা দেয় না, 'অথবা পরীক্ষায় ফেল করে, তাহাদের পুনর্কার 'অনিয়মিত ছাত্র' রূপে পরীক্ষা হয়। স্থান্তরাং ইহাদের জন্ত অভিভাবকদের অতিবিক্ত অর্থব্যর হয়।

ফিরিয়া সে চারিদিকে অকুল পাথার দেখে। সে ঝোঁকের মাথায়
কথন কথন ছংসাহসিক অভিযান করিতে পারে যথা, সে শ্রমিকদের
দোভাষী হইয়া ষাইতে পারে, অথবা হংকংএ সৈল্প বিভাগের ভাজার
কিম্বা কোন সম্প্রগামী জাহাজের ভাজার হইয়া ষাইতে পারে। কিছ
শীঘ্রই বাড়ীর জন্ম তাহার মন আকুল হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে গুজরাচী,
কচ্ছী, সিন্ধীরা, অশিক্ষিত হইলেও সিন্ধাপুর, হংকং, কিওটো, ইয়োকোহামা,
হনল্লু, সান ফ্রান্সিসকো, কেনিয়া, মিশর ও পারিতে থাকিয়া ব্যবসায়ী রূপে
প্রভৃত অর্থ উপার্জন করে।

পরিশেষে আমি পুনর্বার বলিতেছি যে, বাঙালী চুর্ভাগ্যক্রমে বড় বেশী আদর্শবাদী হইয়া পড়িয়াছে, বাবহারিক জ্ঞান তাহার অত্যন্ত কম। এই বৈজ্ঞানিক যুগে ক্রুত যাতায়াতের স্থবিধা হওয়াতে, সে ইয়োরোপীয় ও চীনাদের সংস্পর্শে আদিয়াছে; মাড়োয়ারী, গুজুরাটী, বোরা, পার্শী, रिमुहानी, পাঞ্চাবী, উড়িয়া, कच्छी, निश्ती প্রভৃতি অ-বাঙালীদের সঙ্গেও তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু জীবনের প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে সে প্রতিযোগিতায় হঠিয়া যাইতেছে। তাহার পাচক, ভূত্য, ফিরিওয়ালা, কুলী, ক্ষেতের মজুর, জুতা-নির্মাতা, মুচী, ধোবা, নাপিত এ সমস্তই বাংলার বাহির হইতে আমদানী হইতেছে। দেশের অন্তর্বাণিজ্য, তথা বিদেশের সঙ্গে আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা-সমস্তই তাহার হাত হইতে চলিয়া মাইতেছে। এক কথায়, অন্নসংস্থানের ব্যাপারে, বাঙালী তাহার নিজের বাসভূমিতে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। ২২ লক্ষ অ-বাঙালী প্রতি বৎসর বিপুল অর্থ—১২০ কোটী হইতে ১৫০ কোটী টাকা—বাংলা হইতে উপাৰ্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর বাঙালী বিশ্ববিভালয়ের ডিগ্রী সর্বোচ্চ আকাজ্জার বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে, এবং এই ডিগ্রী না পাইলে নিজের জীবনকে বার্থ মনে করিতেছে। সে বাবসা বাণিজ্যের প্রতি চিরদিনই বিরূপ। ইহাকে সে ছোট কাজ বলিয়া মনে করে। স্থতরাং অনাহারক্লিষ্ট ডিগ্রীধারীর দল যে বাজার ছাইয়া ফেলিবে, ডাহা আর আশ্চর্যা কি ? খবরের কাগজে যথনই কোন ৫০১ ইইতে ১০০১ শত টাকা মাসিক বেতনের কর্মখালির বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তথনই শত শত দরখান্ত পড়িতে থাকে। যদি বেতন মাসিক ১৫০১ শত টাকা বা বেশী হয় ভবে: দরখান্তের সংখ্যা হাজার হাজার হয়। গত ২৫ বংসর ধরিয়া

এই স্বদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আমি মনে গভীর বেদনা বোধ করিতেছি। বস্ততঃ, আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালীর বার্থতার বিষয়ে চিস্তা ও আলোচনা করা আমার একটা প্রধান কাজের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই স্ক্রাভির এই দৌর্বল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি সকলকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

বাংলার ত্র্ভাগ্য এই যে, সে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সর্ব্বজ্ঞই
নিজেকে পরান্ত হইতে দিয়াছে। কয়েক জন আইনজ্ঞ এবং উচ্চপদন্থ
সরকারী চাকুরিয়া ব্যতীত তাহার শিক্ষিত বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, অন্ধাহারক্লিষ্ট
স্বানেতনের কেরাণী ও স্থূল মাষ্টারে পরিণত হইয়াছে। আর তাহার
দৌর্বল্য ও অক্ষমতার হ্রেয়াগ লইয়া, শক্তিশালী, উৎসাহী অ-বাঙালী
ব্যবসায়ীরা সমন্ত ধনাগমের পথ দখল করিয়াছে। বিদেশী বা অ-বাঙালীর
নিকট বাংলা দেশ অর্থোপার্জ্জনের একটা বিশাল ক্ষেত্র, তাহারা এখানে প্রচুর
উপার্জ্জন করে। আর বাঙালীরা এখানে সেখানে এক মুঠা অয়ের জ্ঞা
ভিক্ষার্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছে।

দেশের রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্যের বিভৃতির সঙ্গে এমন কি অন্তর্বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে তাল রাথিয়া চলিতে না পারিয়া নাঙালীর চরিত্রের অধাগতিও হইতেছে। একজন স্বাবলম্বী ব্যবসায়ীর চরিত্রের সমস্ত দিক আশ্চর্যারূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহার কর্মক্ষমতা ও শাসন শক্তি বাড়িয়া যায়। সাম্রাক্ষ্য প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে তাহার চরিত্রের অল্প বিভর সাদৃশ্র আছে। কিন্তু একজন আইনজীবী, কেরাণী অথবা স্থুল মাষ্টার, নিজ্ঞ নিজ ক্ষেত্রে ষতই কৃতী হউক,—যথনই নিজ্ঞের এলাকার বাহিরের কোন সমস্তার সন্মুখীন হয়, তথনই সে ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে সে একেবারে শিশুর মত সরল ও অজ্ঞ। তাহার দৃষ্টিও অতি সমীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এক কথায় নিজ্ঞের সংখীর্ণ সীমার বাহিরে আসিলেই ভাহার অবস্থা শোচনীয় হয়। কয়েক বংসর ভারতীয় ব্যবস্থাপরিবদে বাংলার প্রতিনিধিরা একেবারে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছেন,—নিরপেক্ষ দর্শকদের এই মত। অর্থনীতি বিষয়ে কোন আলোচনা উপস্থিত হইলেই বাংলার প্রতিনিধিরা চাণক্যের উপদেশ শ্বন্ধ করিয়া নীরব থাকাই শ্রেয়ং জ্ঞান করে—"পুরতো শোভত্তে মূর্খং যাবং কিঞ্চিত্র ভাষতে।"

मानान, शूक्ररबाज्य नान ठीकूत नान, कन्तांबनी नातावनकी, वानकान

হীরাচাঁদ, ডেভিড সেহ্বন, বিড়লা অথবা থৈতান প্রভৃতি ব্যবসা

অগৎ অথবা টাকার বাজারের সংস্পর্শে থাকাতে, জটিল অর্থনীতি

বিষয়ে মতামত জ্ঞাপনে স্বভাবতই বেশী যোগ্যতা প্রদর্শন করেন।

আমাদের কলেজের অর্থনীতির বাঙালী অধ্যাপক কেবল পুঁথিপড়া

পণ্ডিত, ব্যবহারিক জ্ঞান তাহার কম। এক জন কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তি

"রিভাস কাউন্দিল বিল" সম্বন্ধে সঠিক মত দিতে পাবে না।—তা ছাড়া,

একজন ধনী ব্যবসায়ীর পক্ষে সাহসের সঙ্গে নিরপেক স্বাধীন মত

ব্যক্ত করা সহজ। উপরওয়ালাদের জ্রকৃটী বা অহ্বগ্রহে সে বিচলিত

হয় না। সে হই কুল বজায় রাধিবার চেষ্টা করে না, বা সময় ব্ঝিয়া নিজের

মত পরিবর্ত্তন করে না। পক্ষান্তরে কেরাণী, চাকরীজীবী এবং অন্থগ্রহপ্রোর্থীব

দল স্বভাবতই দাস মনোবৃত্তির দারা চালিত হয়। তোষামোদ এবং
পরনিন্দাতে সে পাকা হইয়া উঠে, তাহার চরিত্তের অধাগতি হয়।

অভুত বোধ হইলেও, একথা সত্য যে, বাঙালী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে যতই মৌলিক গবেষণা করিতেছে, ততই জীবিকা সংগ্রহে সে জক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছে। কেহ তাহাকে শিক্ষানবিশ রূপে লইতেও সাহস পায় না, কেননা সে বড় বড় কথা বলে। সে নিজেও নিয় তার হইতে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিতে অনিজ্পুক। সাধারণ কলেজে শিক্ষিত যুবক মনে করে যে, ব্যবসায়ী হইতে হইলে তাহার সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, বৈত্যতিক পাখা এবং মোটর গাড়ী চাই। সে আশা করে প্রথম হইতেই তাহার জন্ম সর্বপ্রকার আরাম ও স্থবিধা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, ফলে শেষ পর্যন্ত সের্যা সমন্ত সমস্যার মীমাংসা করে।

# অফাবিংশ পরিচ্ছেদ

# জাভিভেদ—হিন্দুসমাজের উপর ভাহার অনিষ্টকর প্রভাব

(১) এক দিকে শিক্ষিত ও মার্চ্ছিতরুচি সম্প্রদায়, অন্ত দিকে কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ ও অন্তরায়—পারিবারিক কলছের কারণ

বংশাত্তক্ষের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, মানিয়া লওয়াও হইয়াছে। জাতিভেদ-পীড়িত ভারতেও এমন কতক গুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে মনে হয় যে কতক গুলি বিশিষ্ট গুণ বংশামুক্রমিক i বর্তমান ভারতে পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষা বিস্তারের পর, পুনা ও মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ, বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈত ও কায়স্ক, এবং যুক্ত প্রদেশের অধিবাসী কাশীরী পণ্ডিতদের মধ্য হইতেই সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ভব হইয়াছে। স্থার টি, মাধব রাও, রঙ্গ চালু, বিচারপতি মৃথুসামী আয়ার, ভাতাম আয়েকার, প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ রামামুজম, রামমোহন त्राय, नेचत हक्ष विद्यामागत, विद्य हक्ष हाह्याभाषाय, माहेटकन मधुरूपन দত্ত. বিচারপতি ঘারকানাথ মিত্র, কেশব চক্র সেন, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, विद्यकानम, त्रवीक्षनाथ ठाकूत এवः ष्यमाम वह श्रधान वाक्तित्र षाविक्षांव এই কথাই প্রমাণিত করে। জাতিভেদ প্রধার অহুবিধা ও তাহার গুরুতর ত্রুটীও ইহাতে স্থুস্পষ্ট ধরা পড়ে। বাংলার পাঁচ কোটা লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণ ও কায়ন্ত্রের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ মাত্র—অর্থাৎ তাহার। সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে সাধারণ শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভত একজন চাচ্চিল ব্লেনহিমের যুদ্ধে ক্বতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ডিউক পদবীতে উন্নীত হন,—একঞ্জন পিট আর্ল অব চ্যাথাম হইতে পারেন। সাহিত্য ব্দগতে একজন কসাইএর পুত্র "রবিন্দন ক্রুসো'র প্রদিদ্ধ গ্রন্থকার হন,—জেলের একজন হীন ব্যবসায়ী "পিলগ্রিম্স প্রোগ্রেস" (১) বই লিখিতে পারেন। ফ্রান্সেও এইরূপ দৃষ্টাস্ত

<sup>(</sup>১) ইংলপ্তের সিভিল ওরার বা গৃহযুদ্ধের সমধে সাধারণ শ্রেণীর মধ্য ছইতে বে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ভব হইরাছিল, বাক্ল তাঁহাদের একটি ভালিক। দিয়াছেন দ উচা ছইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিভেছি:

দেখা যায়। নরম্যাপ্তির ভিউক উইলিয়ামের (পরবর্ত্তীকালে উইলিয়ম দি কনকারার বা বিজয়ী উইলিয়াম) মাতা একজন চর্মকারের ছহিতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাস্তরের পিতা একজন চর্মশিল্পী ছিলেন। নেপোলিয়ন সতাই গর্ম করিতেন,—প্রত্যেক প্রাইডেট সৈনিক তাহার ঝোলার মধ্যে ফিল্ডমার্শাল বা প্রধান সেনাপতির চিহ্ন বহন করে। প্রসিদ্ধ মিশনারী উইলিয়াম কেরী মৃচি ছিলেন এবং বর্ত্তমান রাশিয়ার জন্মতম প্রবর্ত্তক জোসেক ষ্টালিন জীবিকা নির্মাহের জন্ম জ্তা সেলাই করিতেন। পাশ্চাত্তা দেশের কৃষক, তন্তবায়, নাপিত, জুতা নির্মাতা, মৃচী প্রভৃতি এবং আমাদের দেশের ঐ প্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। অষ্টানশ শতানীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতান্ধীর মধ্যকাল পর্যান্ত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্ম বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ঐ সময়েও ইয়োরোপে সাধারণ লোকেদের মধ্যেই

<sup>&</sup>quot;বড় বড় পাদবী, কার্ডিনাল বা আর্কবিশপ প্রভৃতি বারা যেমন 'রিফর্ষেশানের' সহারতা হয় নাই, সমাজের নিম্ন স্তরের সাধারণ লোকদের বারাই হইরাছে, ইংলপ্রের বিদ্রোহও তেমনি সমাজের নিম্ন স্তরের অতি সাধারণ লোকদের বারাই হইরাছে। বে ২।৪ জন উচ্চপদস্থ লোক জনসাধারণের পক্ষে বোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাবা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইরাছিলেন এবং ধেরপ ক্ষতবেগে তাঁহাদের পতন হইরাছিল, তাহাতেই বুঝা গিরাছিল, হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে। যথন অভিজাতবংশীর সেনাপতিদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিম্ন স্তরের মধ্য হইতে সেনাপতিদের নিযুক্ত করা হইল, তথনই ভাগ্যের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, রাজতন্তরাদীরা সর্ব্বত্র পরাস্ত হইতে লাগিলেন। তথ্ব মুগে দরজী ও শ্রমিকেরাই সাধারণের কাজ চালাইবার বোগ্য বিবেচিত হইল এবং রাষ্ট্রক্লেত্রে তাহারাই প্রধান স্থান গ্রহণ করিল।... সেই সমরের ভিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভেনার, টাফনেল এবং ওকে। ইহাদের মধ্যে যিনি নেতা, সেই ভেনার ছিলেন মন্ত ব্যবসারী, তাঁহার সহকারী টাফনেল ছিলেন স্বত্ত্বধর, এবং কর্নে লের পদ্বে উন্নীত হইলেও, ওকে ইসলিটেনের একটি মদের কার্থবানার ষ্টোরকিপারের কাজ করিতেন।

<sup>&</sup>quot;এগুলি ব্যতিক্রম নয়। ঐ যুগে লোকের বোগ্যতার উপরই তাহাদের উচ্চ পদ লাভের সম্ভাবনা নির্ভর করিত এবং কোন লোক যোগ্য হইলে তাহার জন্ম যে ক্লেই হোক, যেরূপ ব্যবসায়েই সে লিগু থাকুক, তাহার উন্নতি নিশ্চরই হইত। স্থিপন একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন, বিভালরে কোন শিক্ষা লাভও তিনি করেন নাই; তৎসন্ত্রেও তিনি লগুন সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইরাছিলেন। ক্রমে তিনি সেনাদলের সার্জ্রেণ্ট-মেজর-জেনারেল, আয়র্লাণ্ডেব:সেনাপতি এবং ক্রমগুরেলের কাউন্সিলের ১৪জন সম্বন্ধের অক্ততম হইরাছিলেন।"—History of Civilization in England.

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হারগ্রিভস এবং আর্করাইট, টেলফোর্ড, রবার্ট বার্নস, হিউ মিলার এবং জন্ম জনকে কঠিন পরিপ্রাম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিডেন,—কিন্তু নিজের শক্তি বলে তাঁহারা স্ব স্ব কর্মাক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের তাঁতিদের অক্ততা ও নির্ব্দ্বিতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। (২) জ্যানভূ, কার্নেসীর পিতা মন্ত্রমুগের পূর্ব্বেকার তন্ত্রবায় ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার পরিবারে এক রকমের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই। ইয়োরোপের অন্তান্ত্র দেশ হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মুসোলিনীর পিতা কর্মকার এবং তাঁহার মাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ম্যাসারিকের পিতা ছিলেন কোচম্যান এবং ম্যাসারিক নিজে ১৩ বংসর বয়সে কর্মকারের শিক্ষানবিশরূপে হাপর চালাইতেন। কিন্তু তবু এই সব বংশ হইতেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রমিক দলের স্প্টিকর্তা দ্বেম্স কেয়ার হার্ডির দৃষ্টাম্ব দেখুন। "তিনি আট বংসর বয়সে কয়লার খনিতে কাজ করিয়া জীবিকা আর্জন করিতেন। এক দিনের অন্তও তিনি কোন বিভালয়ে পড়েন নাই। তাঁহার মাতা তাঁহাকে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু সতর বংসর বয়সের পূর্কে তিনি নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না। তিনি নিজে শর্ট হাও শিখেন; কয়লার খনির মধ্যে বসিয়া তিনি এই বিভা আয়ত করিতেন। তিনি কার্লাইল ও টুয়ার্ট মিল পড়িতেন-এবং ২৩ বংসর বয়সে তিনি জাবনের একটা আদর্শ, একটা দৃঢ় সয়য় লইয়া খনি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।"—এ, জি, গার্ডিনার।

"লয়েড জর্জের পিতা ম্যানচেষ্টারের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন দরিদ্র স্থল মাষ্টার ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্ম তিনি ঐ কাজ ত্যাগ করিয়া এমন বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, যাহাতে বাহিরে থোলা জায়গায়

<sup>(</sup>২) হিন্দুদের গল্পে ও কাহিনীতে মুসলমান তাঁতি বা জোলারাই নির্কোধ বলিয়। কথিত হইরা থাকে। (গ্রিরারসন—Bihar Peasant Life)। হিন্দু তাঁতিরাও ঐ রূপে বিদ্ধাপের পাত্র। পক্ষাস্তবে ইংলণ্ডের তাঁতিরা তাহাদের বৃদ্ধি বলে নান। নৃতন আবিদ্ধার করিয়া কার্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে হারপ্রিভ্ন ও জ্যানড় কার্নেগীর নাম উল্লেখ করিলেই বথেষ্ঠ হটবে। তাঁহারা উভ্রেই তাঁতির করে জ্মিরাছিলেন।

কাজ করিতে পারা যায়। তিনি ওয়েল্সে তাঁহার স্থামে ফিরিয়া গেলেন এবং চাবের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। । . . . . উইলিয়াম জর্জ যদিও শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবু তিনি তাঁহার পড়ার অভ্যান ত্যাপ করেন নাই। তাঁহার পড়িবার আগ্রহ পূর্বের মতই ছিল এবং শারীরিক শ্রমের কাজের পর বিশ্রামের সময় তিনি বই পড়িতেন।" (৩) তিনি তাঁহার বিধবা এবং তুইটি শিশু সন্তানকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। লয়েছ জর্জের বয়স তখন তুই বংসর মাত্র। লয়েছ জর্জের মাতৃল অবিবাহিত এবং দরিত্র জ্বতা নির্মাতা ছিলেন, তিনি তাঁহার বিধবা ভগ্গা ও ভাগিনেয়দের ভার গ্রহণ করিলেন। এই মাতৃলও জ্বতা সেলাই কাজের অবসরে অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসিতেন।

বার্ন সারীব চাষার ছেলে ছিলেন। কার্লাইল বলেন, "বার্ন সের পিতা একজ্বন চরিত্রবান কৃষক ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন সারীব ছিলেন ধে, ছেলেমেয়েদের একালের স্বল্পব্যয়সাধ্য স্কুলে পাঠাইয়াও লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই এবং বার্ন সকে বাল্যকালে লাঙলের কাজ করিছে হইত।" বিভিন্ন কৃষকের ফার্শে কাজ করিয়া বার্ন সেই দারিজ্যের মধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। তের বৎসর বয়সে, তিনি স্বহুছে শক্ত মাড়াইতেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রধান মজুরের কাজ করিতেন। স্থলে গিয়া তিনি তাঁহার স্বল্প অবসরের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সক্ষেপড়িতে লাগিলেন। আহারের সময় তাঁহার এক হাতে চামচ, অক্ত হাতে বই থাকিত। ক্ষেতে কাজ করিতে যাইবার সময়ও তিনি সক্ষেক খানি বই লইয়া যাইতেন এবং অবসর সময়ে পড়িতেন।

মাইকেল ফ্যারাডে কর্মকারের ছেলে ছিলেন এবং প্রথম বয়সে দপ্তরীর দোকানে শিক্ষানবিশি করিতেন এবং অতি কটে সামান্ত আহারে জীবন ধারণ করিতেন।

কবি জেমস হগ নিয়মিত ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রায়ই স্কুল ছাড়িয়া পিতাকে ভেড়া চরানোর কাজে সহায়তা করিতে হইত।

টমাস কার্লাইল নিজেও কৃষকের ছেলে ছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার পিতা পুত্রকলাদের দক্ষে একটি কৃত্র কৃষিক্ষেত্রে কাজ

<sup>(9)</sup> David Lloyd Ceorge by J. N. Edwards.

করিতেন এবং কোন প্রকারে জীবিকা নির্মাহ করিতেন। দরিজের ঘরে জন্ম লাভ করিরাও নিজের কৃতিত্ব বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়াছিলেন, এরপ আরও ক্য়েকজন ব্যক্তির নাম পূর্বেউ টিরখিত হইয়াছে।

আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রে দরিত্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেও যে কোন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদ লাভের আশা করিতে পারে। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁহার New Freedom নামক গ্রন্থে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব বা মহন্ত কোথায় তাহা স্বন্ধর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"যখন আমি অতীত ইতিহাসের পাতা উন্টাই, আমেরিকা রাষ্ট্রের পদ্তনের কথা ভাবি, তখন এই কথাটি আমেরিকার ইতিহাসের সর্ব্বজ্ঞ লিখিত আছে দেখিতে পাই,—যে সমস্ত প্রতিভাগালী ব্যক্তি দরিত্র অখ্যাত বংশ হইতে উভ্ত হন, তাঁহারাই জাতির জীবনে নৃতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করেন। ইতিহাস পড়িয়া যাহা কিছু জানিয়াছি, অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফলে যাহা কিছু জান লাভ হইয়াছে, তাহাতে আমার এই প্রতীতি হইয়াছে যে, মানবেব জ্ঞানসম্পদ সাধারণ মাহাযের জীবনের অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ঐক্যা, জীবনীশক্তি, সাফল্য উপর হইতে নীচে আসে না, বৃক্ষ ষেমন গোডা হইতে রস পাইয়া স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠে, পত্র পূম্প ফলে ঐশ্বর্যাশালী হয়, মানব সমাজেও ঠিক তেমনই ব্যাপার ঘটে। যে সমন্ত অজ্ঞাত অথ্যাত লোক সমাজের নিম্ন হুরে তাহার মূল দেশে থাকিয়া জীবন সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদেরই প্রচণ্ড শক্তির ছারা সমাজ উন্ধত হইয়া উঠিতেছে। একটা জাতির সাধারণ লোকেরা যে পরিমাণে মহৎ ও উন্ধত হয়, জাতিও ঠিক সেই পরিমাণে মহৎ ও উন্ধত হয়।

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে এই মহান শিক্ষা লাভ করা যায় যে, ক্লবক, থনির মজুর, নাপিত বা মেবপালকের বৃত্তিতে কোন সামীজিক অমর্থাদা নাই। ঐ সব দেশে পরিপ্রম করিয়া সাধুভাবে কীবিকার্জন সম্মানজনক বিবেচিত হয়, কিন্তু আমাদের দেশে প্রমের কোন মর্থাদা নাই। যাহারা 'ভত্তলোক' বলিয়া পরিচিত, তাহারা অনাহারে মরিবে তব্ কায়িক প্রমের কাল করিবে 'না,—বরং সামান্ত বেতনের কেরাণীগিরিতে সন্তই হইবে। অনেক সময় সে আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া পরগাছার মত জীবন ধারণ করিতেও লক্ষিত হয় না।

আমাদের চামার, জোলা, তাঁতি, নাপিতেরা আবহমান কাল হইতে সেই একঘেরে পৈতৃক ব্যবসা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন নাই, আনন্দ নাই। আমাদের কডকগুলি শুমশিলী অস্পৃষ্ঠ জাতীয় এবং তাহারা যে ভাবে দিনের পর দিন পৈতৃক ব্যবসা চালায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কিছ হিন্দু ভারতের বাহিরে, লোকে যে কোন ব্যবসা বা জীবিকা অবলম্বন করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের সামাজিক মধ্যাদার হানি হয় না। সমাজের যে কোন স্তরে তাহারা বিবাহ করিতে পারে, এবং এই কারণে তাহারা দারিন্দ্রের সক্ষে সংগ্রাম করিয়া বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেও জীবনে সাম্বল্য লাভ করিতে পারে।

তিব্বত ও বর্দ্মা ভারতের সংলগ্ন,—যথাক্রমে তাহার উত্তর ও পূর্বেষ্
অবস্থিত। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য দিয়া বাংলা দেশ হইতে তাহারা তাহাদের
সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। তাহারা জাতিভেদ জানে না এবং তাহাদের
স্বীলোকেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহা আমেরিকার স্বীলোকদের
পক্ষেও ইর্বার বিষয়। চীন দেশও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য দিয়া বাংলার নিকট
তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতির জন্ম বছল পরিমাণে ঋণী।
ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান লেপকেরা এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, এই
চীন দেশে তিন হাজার বংসরের মধ্যে অস্পৃষ্ঠতা বলিয়া কিছু নাই
এবং জগতের মধ্যে এই জাতির ভিতরেই জাতিভেদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা
কম। দরিদ্র পিতামাতার সস্তানেরা জতীতে অনেক সময়ই 'মান্দারিন'
হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যে চামার সে চিরকাল চামারই থাকিবে
এবং তাহার সম্ভান সম্ভতির সমাজে কোন কালে মধ্যাদালাভের সম্ভাবনা
নাই। তাহাদের স্বাধীন চিস্তার ক্ষমতা এই ভাবে নই হইয়া গিয়াছে।

ক্রষক, মেষপালক অথবা থনির মজুর অনেক সময় কবি বা ভূতন্তবিদ হইয়া উঠে। যে পারিপার্শিকের মধ্যে সে পালিত হয়, তাহার ফলে তাহাব চরিত্রের গুণাবলীর সম্যক বিকাশের স্থযোগ ঘটে। আর আমাদের দেশের ক্রষক, মেষপালক বা চামার এমন অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাদের ভবিন্তুৎ উন্নতির কোন আশা নাই। তাল্টের 'ইনফার্নে 'ব'-র মত তাহাদের মাটির ঘরের দরজায়ও বেন এই কথাটি লিখিত আছে—"এখানে যে প্রবেশ করিবে, তাহাকে সমন্ত আশা ত্যাগ করিতে হইবে।"

মে চোরা বালিতে সে পড়িয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার কেছ নাই। রবার্ট বার্নসৈর জীবনী হইতে উদ্ধাত নিয়লিথিত ছত্র গুলি পড়িলে বুঝা যায়, ব্রিটিশ কৃষক ও তাহার পারিবারিক জীবন এবং ভারতীয় কৃষক ও তাহার পারিবারিক জীবনের মধ্যে কি প্রভেদ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহাতে অষ্টাদশ শতাকীর মধ্য ভাগের চিত্রই অন্ধিত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে ব্রিটিশ কৃষকের পারিবারিক জীবনের বছ উন্নতি হইয়াছে।

"বান সের শিকা তথনও সমাপ্ত হয় নাই, সেই সময়ে তাঁহার স্থলে ষাওয়া বন্ধ হইল। স্কটল্যাণ্ডের ক্লবকেরা তাহাদের কুটারকেই স্থলে পরিণত করে; যখন সন্ধ্যা কালে পিতা আগুনের কাছে আরাম কেদারায় বসেন, তথন जिनि मृत्थ मृत्थ (ছ्लाप्तत नाना विषय निथाहेट जानक करतन ना) তাঁহার নিজের জ্ঞানও খুব সন্ধীণ নহে, ইয়োরোপের ইতিহাস এবং গ্রেট ব্রিটেনের সাহিত্য ভিনি জানেন। কিন্তু ধর্মতন্ত্ব, কাব্য এবং স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসই তাঁহার বিশেষ প্রিয়। স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে যে সব যুদ্ধ, অবরোধ, সভ্যর্ব, পারিবারিক বা জাতীয় কলহের কথা কোন ঐতিহাসিক লিপিবন্ধ করেন না, একজন বৃদ্ধিমান কৃষক, সে সমন্ত জানেন-; বড় বড় বংশের ইতিহাস তাঁহার নথদর্পণে। স্কটল্যাণ্ডের গীতি কবিতা, চারণ গাথা প্রভৃতি তাঁহার মৃধস্থ, এমন কি অনেক স্থানীর্ঘ কবিতাও তাঁহার মৃধস্থ चाहि। य नव वाकि कठेनात्थित प्रशाम वृद्धि कतिशाहिन, छांशामत জীবনের কথা তাঁহার জানা আছে। এসব তো তাঁহার শ্বতিপটেই আছে, ইহা ছাড়া তাঁহার শেলফের উপর পুঁ বিপত্রও আছে। স্কটল্যাণ্ডের সাধারণ ক্ষকের গৃহেও একটি ছোট খাট লাইব্রেরী থাকে,—দেখানে ইতিহাস, ধৰ্মতন্ত্ব এবং বিশেষ ভাবে কাব্যগ্রন্থাদি আছে। মিলটন এবং ইয়ং ভাহাদের প্রিয়। হার্ডের চিন্তাবলী, 'পিল্গ্রিম্স প্রোগ্রেস', সকল কুষকের ঘরেই আছে। র্যামকে, টমসন, ফার্গুসন, এবং বার্নস প্রভৃতি স্কচ লেখকদের গ্রন্থ, গান, চারণ গাথা, সবই ঐ গ্রন্থাগারে একতা বিরাজ করিতেছে; বছ ব্যবহারের ফলে ঐগুলির মলাট হয়ত ময়লা হইয়াছে, পার্তা গুলি কিছু किছ किंद को छेन है रहेशारक ।"

রক্ত সংমিশ্রণের ফলে species বা শ্রেণীর উন্নতি হয়, সম্পেহ নাই। কিন্তু তুর্জাগ্যক্রমে ভারতীয় সামাজিক প্রথা জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত, স্তরাং ইহার ফলে বংশাস্ক্রমিক উৎকর্ষ হয় না এবং নিম্ন স্তরের স্বাভিরাও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই স্বাভিভেদ প্রথার ক্রটী ভারতীয় মহান্ধাতির, অথবা যে কোন রক্ষণশীল দেশের ইভিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অবস্থায়, উচ্চবর্ণীয়েরাই (শিক্ষিড সম্প্রদায় ) সর্বাত্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার হুবোগ লাভ করিয়াছেন । ব্রিটিশ শাসন যখন স্থাঢ় হইল, তখন আদালত স্থাপিত ও আইনকালন বিধিবদ হইল। আমলাতত্ত্বের শাসনমত্র স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহও গড়িয়া উঠিল। স্থতরাং আইনজীবী, স্থল মাষ্টার, পেক্রেটারিয়েটের কেরাণী, ডাক্তার প্রভৃতির চাহিদা খুব বাড়িয়া গেল। ভারতীয় বিশ্ব-বিভালয়সমূহের সহিত সংস্ট অসংখ্য কলেন্দ্রের স্ঠাট হইল এবং সেখানে দলে দলে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইতে লাগিল; কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা উপাধিই পূর্ব্বোক্ত ওকানতী, ডাক্তারী, কেরাণীগিরি প্রভৃতি পদ নাডের প্রধান উপায় ছিল। কিছু কাল ব্যবস্থা ভালই চলিতে লাগিল। কতক গুলি উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি প্রভৃত অর্থ উপার্জ্বন করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তথা জেলা কোর্টের কতক গুলি জজের পদও ভারতবাদীকে দেওয়া হইল। শাদন ও বিচার বিভাগের নিম্ন অরের কাজগুলি সম্পূর্ণক্লপে ভারতবাসীদেরই দেওয়া হইতে লাগিল। কেন না এসব পদের জ্ঞস্ত বে বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে যোগ্য ইয়োরোপীয় কর্মচারী পাওয়া যাইত না। এইব্লপে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেবল যে ভাহাদের প্রশন্ত হইল।

কিছ অন্ত দিক দিয়া, এই অস্বাভাবিক ও ক্রন্ত্রিম ব্যবস্থা সমাজদেহকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। শুনা যায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও যন্ত্রার প্রথম অবস্থায় প্রতারিত হন, উহা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার প্রতি মোহের ফলে এখন ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তাহারা সভরে দেখিল যে তাহাদের সম্বীর্ণ কার্যক্রেরে বিষম ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য ইতিমধ্যেই অন্ত লোকের হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং ইহার অপরিহার্য্য পরিণাম বেকার সমস্তা ক্রমেই ভ্যাবহ আকার ধারণ করিতেছে।

ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবসা বাণিজ্যে অনিচ্ছা ও ঔদাসীত হেতৃ কাতীয় উন্নতির গতি ক্ষম হইয়া আসিয়াছে। ছই হাজার বংসর পূর্বেইশপ তাঁহার দ্রদৃষ্টিবলে, এমন একটি সমাজশরীরের কল্পনা করিয়াছিলেন, যাহার অব্ধ প্রত্যক্ষ পরস্পরের বিক্রমে বিশ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে আমরা সেই অসহযোগের দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। বাংলাদেশের শতকরা ৫৫ ভাগ লোক, বংশ, জাতি ও ভাষায় এক হইয়াও, হিন্দু সমাজের আশ্রেয় ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু সমাজের ব্যবসায়ী জাতি—গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, সাহা, তিলি—প্রভৃতিও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিত, যদি শ্রীচৈতক্তের অভ্যান্য না হইত। শ্রীচৈতক্ত সাম্য ও বিশ্বজাত্ত্বের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন এবং জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্ম চেষ্টার ক্রটী করেন নাই।

এই সব জাতি হিন্দুসমাজের অভাস্তরেই রহিল এবং বৈশ্বব ধর্ম গ্রহণ করিল, যদিও সমাজের নিম্ন স্তরে ইহাদের স্থান হইল। এখন হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একটা অভ্ত দৃষ্ঠ দেখা যায়। মৃষ্টিমেয় লোক ইহার মন্তিছ; কিন্তু বিশাল জনসমষ্টি যাহারা এই সমাজের দেহ ও অঙ্গপ্রতাক তাহারা ঐ মন্তিছ হইতে পৃথক এমন কি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ যেন পুরাণ বর্ণিত কবন্ধবিশেষ।

এই ঘোর নির্বাদ্ধিতার অন্ত বাংলা বিশেষ করিয়া ভীষণ ক্ষতি সম্ব্ করিয়াছে। বাংলার চিস্কাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়—যাহাদের মধ্যে দেশহিতৈষণা, রাজনৈতিক বোধ প্রভৃতি জাগ্রত হইয়াছে, তাহারা ধনী ও ঐশ্বর্যাশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যথন কোন জাতীয় কার্য্যে অর্থের জন্ম আবেদন করা হয়, কেহই তাহাতে সাড়া দেয় না। অসংখ্য অস্পৃত্য জাতি—নমংশৃত্র, পোদ প্রভৃতির কথা দ্রে থাক্ক,— সাহা, তিলি, বণিকরা পর্যন্ত যেন সমান্তদেহের অর্কর্মণ্য অল হইয়া পড়িয়াছে, এবং বিত্যুৎপ্রবাহ চালাইয়াও তাহাদের মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চার করা যায় না।

আমি প্রকাশ্য বক্তৃতায় বহু বার হিন্দুসমাজের এই 'অচলায়তনের' কথা বলিয়াছি। দংবাদপত্তে কোন কোন পত্তলেখক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, তিলি, সাহা, স্থবর্ণবিণিক, সংচাষী, এমন কি নমঃশৃত্তদের মধ্যেও নব্য বাংলার কোন কোন কুতী সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিছ তাঁহারা ভূলিয়া যান যে প্রকারান্তরে তাঁহারা আমার কথাই সমর্থন করিতেছেন। বাংলায় কয়েকটি তিলি বংশ আছেন, যাঁহারা কয়েক শতাবী ধরিয়া জমিদার ও ব্যবসায়ী, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বরাবরই আছে। দীঘাপাতিয়া, কাশিমবাজার, ভাগ্যকুল, রাণাঘাট প্রভৃতি হানের তিলি বংশ হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে,—তাঁহারা সর্বাংশেই উচ্চবণীয়দের সমতুল্য। রুঞ্চদাস পাল দরিদ্র তিলির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেও সমাজে শীর্ষান অধিকার করিয়াছিলেন। সাহাগণও অফুরুশ গৌরবের দাবী করিতে পারে। জগুরাথ কলেজ (ঢাকা), ম্রারিচাঁদ কলেজ (গ্রহিট), এবং রাজেন্দ্র কলেজ (ফ্রিদপুর) সাহাদের বদায়তার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার কয়েকটি স্বর্গবণিক পরিবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান রূপে ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্ভব হইয়াছে।

কিন্তু বাংলাদেশের আদমস্থমারীর বিবরণ পড়িলে, আমাব কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। পূর্ব্বে যে দব দৃষ্টাস্ত উল্লিখিত হইল, দেগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। জাতিভেদ প্রথার ঘোর অনিষ্টকারিতা হিন্দু ভারতের সর্ব্বিত্তই জাজ্জন্যমান। (৪)

বর্ত্তমান বাংল। এবং ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ এবং ১৭শ শতান্দীর ইয়োরোপীয় সাধারণ তক্ষ সমূহ তথা চীনের মধ্যে পার্থক্য এখন ব্ঝিতে পারা যাইবে। এ বিষয়ে আমরা তাহাদের বহু শতান্দী পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আমাদের সমাজদেহ জীর্ণ ও দৃষিত এবং উহার অভ্যস্তরে ক্ষয় রোগ প্রবেশ করিয়াছে।

জাপান প্রবল চেষ্টায় জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।
তাহাদের উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ চিরদিনের জন্ম বিশৃপ্ত
হইয়াছে: আমরুা যখন প্রমাণ করিতে যাই যে, এসিয়ার দেশ সম্হও
রাজনৈতিক উন্নতির শিথরে আরোহণ করিতে পারে, তখন আমরা

<sup>(</sup>৪') "তৃতীয় শতাকীতে এই সংকীৰ্ণতার অনিষ্টকর ফল দেখা গিয়াছিল। রোমক সমাজ অবসাদে কর হইতে লাগিল, একটা গুপু কারণ উহার জীবনী শক্তি নষ্ট করিতে লাগিল। যথন একটা বাষ্ট্রের একটা বৃহৎ সম্প্রদায় দ্বে অলস ভাবে দাঁড়াইরা থাকে, সাধারণের হিতের জন্ম কিছুই করে না,—তথন বৃথিতে হইবে, ঐ রাষ্ট্রের ধ্বংস অবক্তম্বাবী।" Renan's Marcus Aurelius.

জাপানের দৃষ্টান্ত দিই। কিন্তু জাপান তাহার সমাদ্র সংস্থারের জন্ম কি করিয়াছে, তাহা স্থবিধা মত আমরা ভূলিয়া যাই। ১৮৭০ খঃ পর্যন্ত জাপানের সাম্রাইয়েরা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের মতই সমন্ত স্থ্যোগ স্থবিধা একচেটিয়া করিয়া রাঝিয়াছিল। এটা ও হিনিনেরা (জাপানের অস্পৃত্য জাতি) এত অপবিত্র ও নোংড়া বলিয়া গণ্য হইত যে তাহাদিগকে সাধারণ গ্রামে বাস করিতে দেওয়া হইত না। তাহাদের জন্ম পল্লীর বাহিরে অতক্স বাসন্থান নিন্দিষ্ট করা হইত। ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও আছে। কিন্তু ১৮৭১ সালের ১২ই অক্টোবরের চিরম্মরণীয় দিনে, সাম্রাইয়েরা দেশপ্রেম ও মহৎ ভাবের প্রেরণায় নিজেদের বিশেষ অধিকার গুলি স্বেছায় ত্যাগ করিল, কৃত্রিম শ্রেণিভেদ ও জাতিভেদ তুলিয়া দিল এবং এইরূপে একটি সক্ষবক বিশাল মহৎ জাতি গঠনের পথ প্রস্তুত করিল। ১৮৭১ সালে জাপানে যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, এই বিংশ শতান্ধীয় চতুর্থ দশক্তেও ভারতে তাহা সম্ভবপর হইতে পারিল না। (৩১শ ভারতীয় জাতীয় সমাজ সংস্কার সম্মেলনে মদীয় সভাপতির অভিভাষণ দ্রইব্য; ৩০শে ভিসেন্থর, ১৯১৭)।

জাপান আরও ব্ঝিতে পারিয়াছিল যে ব্যবসা বাণিজ্যে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। গত অর্দ্ধ শতালীতে ব্যবসা বাণিজ্যে জাপান কি আশ্রুয়া উন্নতি করিয়াছে, তাহা এখানে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমানে ৪০ লক্ষ টনের জাপানী বাণিজ্য জাহাজ্ম সগর্বে সমূদ্রে যাতায়াত করিতেছে। জাপানের কারধানায় ও তাঁতে উৎপন্ন পণ্য ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং বোষাইয়ের কাপড়ের কল গুলি জাপানী প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে না পারিয়া লুগু হইতে বদিয়াছে। অথচ জাপান এই ভারত হইতেই প্রতি বৎসর ২০ কোটী টাকার কাঁচা তুলা ক্রয় করে। (৫)

<sup>(</sup>৫) প্রাচীন জ্ঞাপানে ব্যবসাধীরা সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান পাইত। "ক্ষি
নব্য জ্ঞাপান সভ্যতার পুনর্গঠন করিতে গিরা দেখিল, বে, তাহার বণিক ও ব্যবসায়ী
সম্প্রদায়—সেই বিরাট কার্য্যের অবোগ্য। নূতন নূতন শিল্প উৎপাদনের জন্ত যে
মূলধনের প্রফ্রোজন, তাহা তাহারা বোগাইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশের মত
আগেকার বৃহৎ শিল্প উৎপাদনের অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই। তাহারা সমাজের
নিম্ন স্তরে অধীনতার মধ্যে থাকিতেই অভ্যক্ত ছিল। স্বতরাং উত্তাবনী বা প্রেরণা
শক্তি তাহাদের নিকট হইতে আশা করা অক্সার। স্বতরাং প্রথম হইতেই—রাষ্ট্রই

ভারতকে তাহার নির্ব্ধৃদ্ধিতার জন্ম কতি সন্থ করিতে হইতেছে।
জাতিভেদ বৃদ্ধি ও প্রতিভাকে কেবল মৃষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবন্ধ রাথে
নাই, ইহা অন্তর্কিবাদ ও কলহের একটা প্রধান কারণ। সংক্ষেপে
ভারতীয় মহাজাতি গঠনের পক্ষেইহা প্রধান অন্তরায় স্বন্ধণ হইয়াছে।
সহস্র প্রকারে ইহা সমাজের অনিষ্ট করিতেছে। জাপানেও তাহার নবজাগরণের পূর্বে ব্যবসা বাণিজ্ঞা, শিল্প—প্রাচীন প্রথায় সমাজের নিম্ন শুরের
লোকেদের মধ্যে দীমাবদ্ধ ছিল। বাহারা বাবসা বাণিজ্ঞা কবিয়া অর্থোপার্জনন
করিত, সামুরাইয়েরা তাহাদের সঙ্গে সমান ভাবে মেলামেশা করিতে খুণা বোধ
করিত। কিন্তু জাপান যেন যাত্মন্ত্র বলে তাহার সামাজিক বৈষম্য বিদ্বুথ
করিয়া দিয়াছে, তাহার অভিজাত প্রেণীর নানা ভাবেও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন
হইয়াছে,—আর ভারত সেই পূর্ববাবস্থাতেই অচল হইয়া আছে। ইহা যে
তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় তাহার
নাই।

## (২) সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ—ছিন্দু ভারতের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব—আর্থিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক বোধের উন্মেষ

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, সমুদ্র যাত্রা ও তাহার আগ্র্যন্ধিক সমুদ্র বাণিজ্য প্রভৃতি কেবল জাতির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে নাই, তাহার মধ্যে রাজনৈতিক বোধও জাগ্রত করিয়াছে। প্রাচীন ফিনিসিয়াও কার্থেজকে ইহার দৃষ্টাপ্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্য যুগের ভিনিস ও ফোরেন্সের সাধারণ তল্পেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব সহরের বন্দরে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে পণ্য দ্রব্য আসিয়া জ্বমা হইত। উহা তাহাদের গর্ম্ব এবং প্রতিবাসীদের কর্ষার বিষয় ছিল।

"আমার প্রচেষ্টা কেবল এক বিষয়ে বা এক স্থানে নিবদ্ধ নছে। কেবল বর্ত্তমান বংসরের আয়ই আমার সমস্ত সস্পত্তি নছে।" মার্চেণ্ট অব ভিনিস (সেক্সপীয়র)।

এ বিষয়ে নেতৃত্ব প্রহণ করিয়াছিল; নৃতন ব্যবসাধী শ্রেণী ব্যান্ধার, বণিক, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, প্রাচীন ব্যবসাধী সম্প্রদায় ছইতে আসে নাই,—সামুরাইদের সম্প্রদায় ইইতে আসিয়াছিল। এই সামুরাইদের পূর্ব্ব বৃত্তি এবং বিশেষ অধিকার প্রভৃতি তথন আর ছিল না।" Allen: Japan,

পুনশ্চ—"তাহার একথানি জাহাজ ট্রিপলিসে, আর এক থানি ইণ্ডিসে যাইতেছে। আমি রিয়ালটোতে জানিতে পারিলাম যে তাহার তৃতীয় আর একথানি জাহান্ধ মেক্সিকোতে ও চতুর্য জাহান্ধ ইংলণ্ডে যাইতেছে। তাহার একটি অভিযান বিদেশে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।"—মার্চেণ্ট অব ভিনিস।

রিয়ালটো জীবনের চাঞ্চল্যে পূর্ণ ছিল। মেডিচির সময়ে ফ্লোরেন্স তাহার গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। (৬) ঐ স্থানে প্রসিদ্ধ শিল্পী, কবি, কুট রাঞ্চনীতিক এবং যোজাদের সমাগম হইত।

বাটেভিয়া সাধারণ তদ্ধের দৃষ্টাস্ক উল্লেখ করিতেছি। বাটেভিয়া ক্ষ্ম দেশ, সম্বের জলোচ্ছাস হইতে রক্ষা করিবার জন্ম ইহার এক অংশে বাঁধ নির্মিত। কিন্তু এই ক্ষ্ম সাধারণ তন্ত্র ঐখর্য্যে ও জনবলে বড় বড় সাম্রাজ্যকেও তুচ্ছ করিয়াছে। ইহার কারণ, তাহার প্রধান শক্তি ছিল নৌ-বল এবং বাণিজ্যে। আণ্টোয়ার্প, ওসটেও, লীজ, ব্রাসেল্স প্রভৃতি ঐখর্যাশালী সহর ছিল এবং ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা একদিকে যেমন ধনী অন্ম দিকে তেমনই বার ও দেশহিতৈষী ছিলেন। আবার হল্যাগুই সর্বপ্রথম লুখারের সংস্কারবাদ গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রথম চার্লদের রাজত্ব কালে লগুনের ধনী বণিকেরাই পার্লামেন্টারী সৈত্তের প্রধান সমর্থক ছিল। ভাহারাই যুক্ষের উপকরণ যোগাইত এবং ভাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পিউরিটান মতাবলম্বী ছিল। পক্ষান্তরে

<sup>(</sup>৬) "ভিনিসের রাস্তা ও জলপথ যথন জীবনের স্রোতে পূর্ণ হইড, বিয়ালটো যথন বাণিজ্য সম্ভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত, তথন ভিনিস সহরকে কিরপ দেখাইত, বর্জমানে তাহা করানা করা কঠিন। কিন্তু ফ্রেট ফেবার, পিরেট্রো, কাসোলা এবং সর্কোপরি—ক্রান্সিসকো পেট্রার্কের বর্ণনা হইতে আমরা সেই ঐশর্য্য ও গৌরবের কিছু পরিচর পাই। পেট্রার্ক সোচ্ছাদে বলিরাছেন—'নদীর উপরে আমার গৃহের বাতায়ন হইতে আমি জাহাজ গুলিকে দেখিতে পাই, আমার গৃহের চূড়া হইতে জাহাজের মান্তুল গুলি উচ্চ। তাহারা জগতের সর্ক্তর বার এবং সর্কপ্রকার বিপদের সন্মুখীন হর। তাহারা ইংলণ্ডে মন্তু লইয়া বার, সিধিরানদের দেশে মধু বহন করে, আসিরিয়, আর্দ্রেনিয়া, পাবস্তু ও আরবে জাফ্রান, তৈল, বন্তু চালান দেয়; প্রীস ও মিশরে কার্চ বহন করে। তাহারা আবার ইরোরোপের সর্ক্তর বহন করিবার জন্তু নানা প্রব্য বোরাই ক্রিয়া আনে। বেখানে সমৃত্ত শেব হইরাছে, সেখানে নাবিকেরা জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে গিয়া ভারত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করে। তাহারা ককেসাস্ পর্কত এবং গলা নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব সমুত্রে গিয়া উপনীত হয়।"— The Venetian Republic.

রাজতদ্বীদের প্রধান সহায় ছিল, অভিজাত শ্রেণী এবং গ্রাম্য ক্ষমিদারগণ। ক্রমওয়েল জনবল ও ধনবলের সাহায়্য সর্ব্বদাই লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্মই তিনি লগুন সহরের উপর কমনওয়েলথের পতাকা উজ্জীন করিতে পারিয়াছিলেন। লগুন সহর এবং ব্রিন্টল তাঁহাকে এই জনবল ও ধনবল যোগাইত। (৭) স্বতরাং দেখা যাইতেছে, কোন দেশে, শাসনতম্ব সম্বন্ধে উন্নত মতবাদ এবং রাজনৈতিক চেতনা, সমুদ্রণাত্রা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত! যে সব দেশ কেবল মাত্র ক্ষিবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াছে, সেখানেই স্বেছ্যা-শাসনতম্ব এবং বিদেশী শাসনের প্রধান্ত দেখা গিয়াছে। তাহার অধিবাসীরা সাধারণতঃ প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কার আ্থাকড়াইয়া ধবিয়া থাকে এবং তাহাদের দৃষ্টি সন্ধীণ ও অফুদার ইইয়া পড়ে। বাক্ল তাঁহার—"সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন:—

"আমরা যদি কৃষক ও শিল্পব্যবসায়ীদেব তুলনা কবি, তবে সেই একই নীতির ক্রিয়া দেখিতে পাইব। কৃষকদের পক্ষে আবহাওয়াব অবস্থা একটি প্রধান সমস্তা। যদি আবহাওয়া প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞান এখনও বৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়ম আবিদ্যার করিতে পারে নাই। মান্ত্য পূর্বে হইতে এ সম্বন্ধে কোন ভবিশ্বদাণী করিতে পারে না। স্থতবাং লোকে মনে করিতে বাধ্য হয় যে অতিপ্রাকৃত শক্তি বলেই ইহা ঘটে। আমাদের গির্জ্জা সমূহে সেই কারণেই বর্ষার জন্ম বা পরিন্ধার আবহাওয়ার জন্ম প্রার্থনা করা হয়। ভবিশ্বৎ বংশীয়েরা আমাদের এই কার্য্য নিশ্ব্যই ছেলেমান্থিমি মনে করিবে,— আমাদের পূর্বে প্রক্ষেরা যেরূপ ভীতি মিপ্রিত সম্বন্ধের সহিত ধ্মকেতৃব আবির্জাব বা গ্রহণ দেখিত, তাহা আমরা যেমন ছেলেমান্থিমি বলিয়া মনে করি। গ্রহণ দেখিত, তাহা আমরা যেমন ছেলেমান্থিমি বলিয়া মনে করি। গ্রাম্বাদীরা যে সহরবাসীদের চেয়ে অধিকতর কুসংস্কারগ্রস্ত

<sup>(1) &</sup>quot;প্রায় অন্ধ শতাব্দী ধরিয়া লণ্ডন সহর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ধর্ম-সংস্কারের প্রধান সমর্থক ছিল।" মেকলে—ইংলণ্ডের ইতিহাস।

<sup>&</sup>quot;সহরের ব্যবসাধীদের মধ্যেই পিউরিটানদের প্রাধান্ত থ্ব বেশী ছিল।"—এ
"লগুনের ধনী বণিকদের অধিকাংশই ছিল পিউরিটান।" কার্লাইল—"ক্রমওরেল"।
"লগুন সহরই এই সংস্থার আন্দোলনের প্রধান সমর্থক ও অর্থসাহায্যকারী
ছিল।"——এ

হয়, ইহা তাহার একটি প্রধান কারণ। সহরে যাহারা ব্যবসা বাণিজ্ঞ্য কাজ কর্ম করে, তাহাদের সাফল্য নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করে, যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত ঘটনা কৃষকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সহরবাসীদের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।"

় বর্ত্তমান চীনেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর চীন কৃষিপ্রধান, এখানে চিরাচরিত প্রথা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্ত, এবং এই অঞ্চল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান বাধা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ চীনই প্রথম সান-ইয়াং সেনের আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ করে এবং এখানেই জাতীয়তা বোধ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফারণ, ক্যাণ্টনবাসীরা (দক্ষিণ চীনারা) ব্যবসা বাণিজ্যে চিরদিনই অগ্রণী, তাহারা উন্নতিশীল জাতিদের সংস্পর্শে আদিবার স্থ্যোগ পাইয়াছে এবং ফলে তাহাদের দৃষ্টি উদার হইয়াছে। (৮)

বাংলাদেশ তথা হিন্দু ভারত নির্বোধের মত জাতিভেদ প্রথাকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সমূত্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ করিয়াছিল। ইহার ফলে বহির্জ্ঞগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দে কৃপ মণ্ড্ক হইয়া উঠিল।—হিন্দু সমাজের বাহিরের লোকদের সে 'মেচ্ছ' আখ্যা দিল। সে নিজে ইচ্ছা করিয়া আদ্ধ হইল এবং ধ্বংসের অভিমুধে ক্রতবেগে ধাবিত হইতে লাগিল, স্থার তাহার

<sup>(</sup>৮) প্রণালী উপনিবেশ, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিস এবং ফিলিপাইন শ্বীপ পুঞ্জ নীনারা সংখ্যাবছল এবং শক্তিশালী। প্রধানতঃ তাহাদেরই প্রদন্ত অর্থে চীনের জাতীয় আব্দোলন পরিচালিত ইইরাছে, সম্পদের দিনে ও বিপদের দিনে সমান ভাবে তাহার। সাহাব্য করিয়াছে। মালয়েসিয়ার চীনা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কাণ্টনের অধিবাসীদের বংশধর। তাহারা চীনাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাতীয়ভাবাদী।" Upton Close: The Revolt of Asia.

পুনশ্চ—"দক্ষিণ চীন ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়া প্রথমে বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। দক্ষিণ চীনই বণিক, নাবিক ও লম্করের জন্ম দিয়াছিল এবং তাহারা বহু বিচিত্র দেশ ও তাহার অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল।

<sup>&</sup>quot;এই দক্ষিণ চীন হইতে প্রথম ছাত্রের দল আসিয়াছিল যাহারা প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের বাহিরে বিদেশে 'বর্ধরদের' নিকট শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিল। পাশ্চাত্যের নাবিক, বণিক ও মিশনারীদের শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এই দক্ষিণ চীনের লোকেরা বছকাল হইতেই পরিচিত ছিল। স্মৃতরাং তাহাদের নিজেদের সঙ্গে বিদেশীদের পার্থক্য কোথার তাহা জানিবার জন্ম তাহারা কোতৃহলী হইয়া উঠিয়াছিল।"—Monroe: China—A Nation in Evoloution.

দেশ, বিদেশী আততায়ীদের মুগয়া ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। কবির ভাষায় সত্যই----

"নিয়তির কঠোর বিধানে তাহার পূর্ব্ব গৌরবের উচ্চ শিখর হইছে দেপতিত ধু'ল্যবন্ধিত।"

## (৩) জাতি সংমিশ্রেণের সম্ভাবনা না থাকাতে, কলিকান্তার ঐশর্য্যশালী অবাঙালীরা অতন্ত্র ভাবে বাস করিতেছে— বাংলাদেশের স্থখ ফুংখের সঙ্গে ভাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই

লম্বার্ডরা যথন ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করে, তথন তাহারা তাহাদের ব্যান্ধ ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সকে লইয়া গিয়াছিল; লগুন সহরের লম্বার্ড ব্রিষ্টা এখনও তাহাদের ঐশ্বর্য ও প্রভাবেব শ্বৃতি বহন করিতেছে। (৯) আল্ভার অত্যাচারের ফলে ফ্লেমিশ্বা ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিয়াছিল। ইহারাই পশম ব্যবসায়ে উন্নত প্রণালীর প্রবর্ত্তন করে। হিউগেনটস্রাও ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য গঠনে এইরূপে সহায়তা করিয়াছে। ফ্রান্স থখন ধর্মান্ধতার বশবত্তী হইয়া "এডিক্ট অব অব আণ্টিস্" প্রত্যাহার করে, তথন তাহার প্রায় ৪০ হাজাব হিউগেনট অধিবাসী নিকটবর্তী প্রোটেষ্টান্ট দেশ সমূহে গিয়া আশ্রম নেয়। ঐ সব দেশে তাহারা তাহাদের বীর্ত্ব, সাহস ও কর্মাকুশলতার অবদান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বলা বাছল্য ইহারা তুই এক পুরুষের মধ্যেই ঐ সব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জন হেনরী ও কাভিজাল নিউম্যান এই তুই কৃতী শ্রাভা, ডাচ্ বংশজাত, সম্ভবতঃ হিব্রু রক্তও এই বংশে ছিল। তাহাদের মাতা হিউগেনট বংশীয়।

হারবার্ট ক্রেব্দাব বলিতেন, তাঁহার মাতা ছিলেন হিউগেনট বংশীয় এবং সেই জন্মই প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাঁহার একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল।

<sup>(</sup>৯) ১৩৭ হইতে ১৬শ শতাকীর মধ্যে পশ্চিম দেশ হইতে বে'সব ব্যাক্ষার ও ব্যবসায়ী আসিয়াছিল, তাহাদের সাধারণ নাম দেওয়া হইত 'লখার্ড', বদিও তাহারা সকলেই লখার্ড প্রদেশের লোক ছিল না।

প্রিসিদ্ধ আর্মান বৈজ্ঞানিক হেল্মহোল্জের মাতা উইলিয়াম পেনের বংশীয় ছিলেন। হেল্ম-হোল্জের দেহে জার্মান, ইংরাজ এবং ফরাসী রক্ত মিশ্রিত ইয়াছিল। উইলিয়াম অরেঞ্জের সহকর্মী ও বন্ধু বেণ্টিক বাটেভিয়ান বংশোভ্ত এবং তিনি নিজে ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ফরাসী ঔপত্যাসিক আলেকজান্দার ত্মার দেহে নিপ্রো রক্ত ছিল। লাড্উইল মণ্ডের জন্ম ও শিক্ষা জার্মানীতে, তিনি ইংলণ্ডে গিয়া এখর্য্য সক্ষয় করেন এবং সেধানেই বসবাস কবেন। তাঁহার অংশীদার জন ক্রনারের সহযোগিতায় তিনি সেধানে একটি স্বর্হৎ আলেকালির কারখানা স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার শিক্ষা-স্থান জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যান অর্থ দান করেরা, ইংলণ্ডের ভেভি ফ্যারাডে গবেষণার জন্মও তেমনি প্রভৃত অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আলগ্রেড মণ্ড একজন বিশ্ববিধ্যাত ব্যবসায়ী এবং দেশপ্রেমিক ইংরাজ। দেশভক্ত চীনা রাজনীতিক ইউজেন চেন বলেন যে তাঁহার দেহে চীনা, ব্রিটিশ এবং আফ্রিকান রক্ত আছে। অধিক দৃষ্টাস্ক দিবাব প্রয়োজন নাই।

যে সমন্ত বিদেশী ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইংলণ্ডব 
ছার তাহাদের জন্ম উন্মৃক্ত। তাহাব এই উদাব নীতির জন্ম সে যথেষ্ট
লাভবান হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ইংলণ্ড বহু ইছুদীকে
তাহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই মিশ্রণেব ফলে ইংরাজ জাতির অশেষ
উন্নতি ক্ইয়াছে। বেঞ্জামিন ডিজ্রেলি (লর্ড বিকনসফিল্ড), জর্জ্জ জোয়াকির্ম গশেন, এডুইন মন্টেণ্ড, স্থামুর্যেল হার্বার্ট এবং রুফাস
আইজ্যাকস্ গুলর্ড ব্রেডিং), ইংরাজ জাতির সলে একাত্মভাবে মিশিয়া
গিয়াছিলেন এবং রাজনীতিক রূপে ইংলণ্ডের স্থার্থ রক্ষার জন্ম সর্বানা
অবহিত ছিলেন। ইংলণ্ডে অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথা না থাকার জন্ম,
ইহারা তৃই এক পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানের ফলে ইংরাজ
জাতিভ্তন্ট ভ্রেইরাছিলেন। (১০) পক্ষান্তরে বাংলাদেশে, এখর্যানালী

<sup>(</sup>১০) "নৰ্দ্ধান কৰ্ত্বক ইংলগু বিজ্ঞাৰ পৰ প্ৰায় এক শতাকা পৰ্যান্ত আাংলোনৰ্দ্ধান ও আাংলো-ভাল্পনদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না। এক সম্প্ৰদায়ের মধ্যে ছিল
উদ্ধৃত গৰ্কা, অক্স সম্প্ৰদায়ের মধ্যে ছিল নীবৰ অবজ্ঞা। একই দেশে বাস করিলেও
ভাহারা ছিল তুই ভিন্ন জাতি। ত্রৱোদশ শতাব্দীতে বাজা জন এবং তাঁচার পুত্র ও
পৌত্রগণের বাজত্ব কাল পর্যান্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ দেশাত্মবোধ উচ্ব দ্ব

অবাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, বাঙালী জাতির সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ধনী মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা (ভাটিয়া) ধর্মে হিন্দু, তাহারা গঙ্গালান করে এবং কালী মন্দিরে পূজা দেয়, গো-মাতাকেও পবিত্র মনে করে, কিন্তু তবু বাঙালীদের সঙ্গে ভাহাদের ব্যবধান বিস্তর, উভয়ের মধ্যে যেন হুর্ভেদা চীনা প্রাচীর ব্রহ্মান !

আমার বক্তব্য এই ধে, জ্বাতিভেদ বাঙালীর বর্ত্তমান ত্র্তান্যের জ্বস্থা বহুলাংশে দায়ী। ধদি বাঙালী ও মাড়োয়ায়ীব মধ্যে বিবাহের প্রথা থাকিত তবে উভয়ের মিশ্রণের ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক হইত, যাহাদের মধ্যে উভয় জ্বাতির গুণই বর্ত্তমান থাকিত। এক জ্বন বিভুলা যদি কোন মুথোপাধ্যায়ের কল্যাকে বিবাহ করিত, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা একের ব্যবসা বৃদ্ধি এবং অল্যের তীক্ষ্ণ মন্তিক্ষ লাভ করিত। গোমেকার কল্যার সঙ্গে বস্থব ছেলের বিবাহ হইলে তাহাদের সন্তানের মধ্যে উভয় জ্বাতির গুণই থাকিত। প্রসিদ্ধ ব্যবহারশান্ত্রবিৎ স্থাব হেনরী মেইন বলিয়াছেন যে, মানবজ্বাতির সামাজিক প্রথা সমুহের মধ্যে জ্বাতিভেদের মত এমন অনিষ্টকর ক্-প্রথা আর নাই। তাহারে এই কথা একট্ব অতিরঞ্জিত নহে। বিবাহের কথা দুরে থাকুক,

হয় নাই। কিন্তু এই সময় হইতে প্রাচীন বিবাদের ভাব দূর হইতে থাকে। স্থান্সনেরা নর্মানদের বিরুদ্ধে আবু গৃহ বিবাদে যোগ দিত না, নর্মানেবাও স্থান্সনদের ভাষাকে ঘৃণা করিত না, কিন্তা ইংরাজ নামে অভিহিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত না। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্ত সম্প্রদায়ের লোকদের বিদেশী মনে করিত না। তাহারা মনে করিত, তাহারা একই জাতি; তাহারা সমবেত চেষ্টায় সমগ্র জাতির স্থার্থরকা ও কল্যাণ সাধন করিতে শিথিয়াছিল।"—Creasy: The Fifteen Decisive Battles of the World.

পুনশ্চ—"বাহার। উইলিরামের পতাকাতলে যুদ্ধ করিরাছিল এবং অন্ত পকে বাহারা ছারন্ডের পতাকাতলে যুদ্ধ করিরাছিল, তাহাদের পৌত্রেরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রথম নিদর্শন প্রেট চার্টার ( ম্যাগনা চার্টা ), ইহা তাহাদের সমবেত চেষ্টায় লব্ধ এবং তাহাদের সকলের হিতই ইহার মুল লক্ষ্য।"—মেকলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস।

''চতুর্দণ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইংলণ্ডের বিভিন্ন সম্প্রদারের মিলন মিশ্রণ আরম্ভ ইইরাছিল। এইরূপে টিউটনিক বংশের তিনটি শাখার সঙ্গে আদিম ব্রিটনের মিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হইল, পৃথিবীর কোন জাতির চেরেই তাহারা নিকৃষ্ট নহে।''—
মেকলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস।

পরস্পরের মধ্যে আহার ব্যবহারও নাই। এমন কি মাড়োয়ারীদের মধ্যেও करवकि माथा खां जि चारह, यथा—चागत अवाना, चरमावान, मरह बती, প্রভৃতি-ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ফলে এই হইয়াছে ষে বাঙালী ও মাড়োয়ারী পরস্পরের মধ্যে তুরতিক্রম্য ব্যবধান। माधावन वाडानीवा न्यानना ध्वामीत्मव मामाज्यिक खला ज्यानाव वावशव সম্বন্ধে বেমন কিছুই জানে না, মাড়োয়ারীদের সম্বন্ধেও তেমনি কিছুই জানে না। মাডোয়ারীদেরও বাঙালীদের সম্বন্ধে কোন ঐশর্যাশালী জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য (মাড়োয়াবীয়দর মধ্যেও কেহ কেহ জৈন ধর্মাবলম্বী)। মাড়োয়ারী, জৈন এবং হিন্দুস্থানী क्किवीता वह शुक्रव इहेन वांश्ना (मर्ग वनवान कतिशाह्य। इहारमत मर्पा ব্যবসা বৃদ্ধি বিশেষরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালীর তুর্ভাগ্যক্রমে टम ইহাদের স্বজাতীয় বলিয়। গণ্য করিতে পারে নাই। মাডোয়ারী প্রভৃতিদের মধ্যে ব্যবসা বৃদ্ধি বংশামুক্রমিক, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি নাই। সেই জন্ম তাহাবা কেবল সন্ধীর্ণচেতা নহে.—ঘোর কুসংস্থারেরও বশবর্ত্তী। ভাহারা কোন ভাল কাজে হয়ত টাকা দিতে আপত্তি করিবে, কিন্তু একজন বাবাজী বা গেরুয়াধারীর পালায় পড়িয়া পূজা হোমের জন্ম সহস্র সূত্রা ব্যয় করিবে; তাহার কথায় বিখাস করিয়া জুয়াখেলায় হাজার হাজার টাকা নষ্ট করিবে। এই ভাবে কত অর্থের অপব্যয় হয়, আমি তাহার কিছু থবর রাখি। সাধারণ বাঙালী সাহা বা তিলিরাও-এবিষয়ে মাড়োয়ারী, জৈন প্রভৃতিরই মত। তাহারা অনেক সময় মাডোয়ারীদের উপরেও টেক্কা দেয়।

আমার একজন ভ্তপুর্ব ছাত্র 'স্থার তারকনাথ পালিত রিসার্চ্চ ফলার' ছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলন এবং চিরকৌমার্ব্যের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পূর্ব্ব বলে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং অবনত শ্রেণীদের শিক্ষা ও উন্নতি সাধনের জন্ম করেয়াছেন। এ অঞ্চলে বছ ধনী সাহা ব্যবসায়ী আছেন। একদিন তিনি তাঁহাদের এক জনের নিকট গেলেন এবং বিদ্যালয়ের জন্ম কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিছু উক্ত ব্যবসায়ী তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণণাত করিলেন না। এমন সময়ে একজন দাড়িওয়ালা বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাং ঐ

ব্যবসায়ীট বাবাজীর পদতলে পড়িয়া মিনতি করিয়া বলিলেন,—"প্রভু, আমি আপনার ও আপনার চেলাদের কি সেবা করিতে পারি ?" সাধু চক্ষ্ রক্তবর্ণ করিয়া উত্তেজিত ভাবে প্রথমেই এক সের গাঁজ' (মূল্য প্রায় ৮০০ টাকা) দাবী করিলেন। গাঁজা দেওয়া হইলে সাধু কিঞিৎ শাস্ত হইলেন। তারপর আটা, ঘি, প্রভৃতি বহুবিধ খাদ্যসংখ্যব ভালিকা হইলে। এই সব খাদ্যে সাধু ও তাঁহার নিক্ষা চেলাদের উদর পূজা হইবে। এক কথায় ব্যবসায়ীটি কোন দিখা না করিয়া সাধু ও তাহার চেলাদের জন্মত তথনই পাঁচ শত টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন, কেন না তাঁহার মতে উহা পূণ্য কার্য্য। কিন্তু তিনিই আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্ম পাঁচটি টাকা দিতে অসমত হইলেন, যদিও ঐ বিদ্যালয়ের দ্বারা তাঁহার মজ্জাতীয় ছেলেরাই অধিকতর উপকৃত হইবে। (১১)

আমি আর একটি দৃষ্টাস্ক দিব। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার নৃতন গৃহের জন্ম অতি করে সাধারণের চাঁদা হইতে আট
হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আর তাহারই ছই এক মাইলের মধ্যে
একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী জয়পুর হইতে আনীত শ্বেড 'মাক্রানা' প্রস্তরের
একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন! এই বছম্লা প্রস্তর দিয়াই কলিকাভায়
ভিক্টোরিয়৷ মেমোরিয়াল নির্মিত হইয়াছে। (১২) ঐ মন্দিরে মাড়োয়ারী
ব্যবসায়ীর প্রায়্ম ছয় লক্ষ টাকা বয়য় হইয়াছে। ইহার উপর মন্দির সংলয়
একটি ধর্মণালার জন্মও তিনি অনেক টাকা বয়য় করিয়াছেন। আর

<sup>(</sup>১১) এই অংশের প্রফ দেখিবার সময়, আমি জানিতে পারিলাম বে একজন তিলি ব্যবসায়ী মহাসমারোহে তাঁহার ভাতপুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। তিনি একথানি বিমান বান ভাড়া করিয়া কক্সার বাড়ীতে উপহার দ্রব্য পাঠাইয়াছেন, হুইথানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ী যুক্ত স্পেক্সার ট্রেনে বরষাত্রী দিগকে লইরা গিরাছেন। এইরপে বাস্থ আড়ম্বরের জক্স তিনি হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিই হয়ত তাঁহার স্বজাতীয় বালিকাদের শিক্ষার জক্স প্রাথমিক বিভালর স্থাপন করিতে অল্ল করেক শত টাকাও দিতে চাহিবেন না। থ্ব সম্ভব যে অর্থ এখন তিনি অপব্যর করিতেছেন, তাহা তাঁহার পিতা মাধার পণ্যের বোঝা বহিয়া অতি কটে উপাক্ষন করিয়াছিল। সে তাহার জীবিতকালে মোটর গাড়ীতেও চড়ে নাই, আর তাহার ছেলে—জ্যাতপুত্রের বিবাহে বিমানবান ভাড়া করিয়া উপহারদ্রব্য পাঠাইতেছে!

<sup>(</sup>১২) মধ্যপ্রদেশে বাংলার চেবেও মাড়োরারীদের বেশী প্রাধান্ত। রাইপুর, বিলাশপুর, ছত্রিশগড় প্রভৃতি স্থান মাড়োরারীদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ইইরা উঠিবাচে।

একজন ধনী মাড়োয়ারী, হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ পুদ্ধর ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ্ টাকা ব্যয় করিয়া একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন !

এই সব মন্দির ও ধর্মশালায় সেকেলে গোঁড়া পুরোহিত এবং গাঁজাথোর সাধুদেরই আডা। স্ততরাং এই সব দান হইতে সমাজের খুব কমই উপকার হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কেবল মাডেয়ারীদের দায়ী করিয়া কি হইবে? কচ্ছী মেমন এবং নাখোদা মুসলমানেরা কলিকাতার ধনী বাবসায়ী, কিন্তু তাহাদের কোন শিক্ষা ও সংস্কৃতি নাই এবং তাহাদেব দৃষ্টি মাড়োয়ারীদের মডই সন্ধীর্ণ, তাহারা মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবে, কিন্তু বিদ্যালয় বা হাঁসপাতাল নির্মাণের জন্ম এক প্রসাও দিবে না। হালের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

"কচ্ছী মেমন বা নাথোদা মৃসলমানদের বদাগুতায় জাকেরিয়া খ্রীটে—
বাংলার মধ্যে বৃহত্তম মসজিদ নিম্মিত হইতেছে। ইহার জন্ম বাড়বে
প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। ভারতে এরপ মসজিদ আর নাই। ইমারতটি চারতলা
হইবে এবং স্থাপত্য শিল্প ও সৌন্দর্য্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন হইবে। প্রধান
গন্ধ্জের উচ্চতা হইবে ১১৬ ফিট, তৃইটি প্রধান মিনার ১৫১ ফিট করিয়া
উচ্চ হইবে এবং তাহার নীচে ২৫টি ছোট ছোট মিনার থাকিবে।
এম, এস, কুমার মসজিদটির নক্ষা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহারই তদারকীতে
উহা নিম্মিত হইতেছে।"—The Illustrated Weekly Hindu
(27th. July, 1930).

এবিষয়ে মাদ্রাক্স সৌভাগ্যশালী, চেটিদের মধ্যে অনেকেই ধনী মহাজন ও ব্যান্ধার। তাহারা মাদ্রাজ প্রদেশেরই লোক। তাহারা যে অর্থ উপার্জন করে, তাহা মাদ্রাক্তেই থাকে। তুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের দৃষ্টান্থ সঙ্কীর্ণ ও অফুদার। একজন অল্পমালী চেটিয়ার (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিলেও হয়। এই সব চেটিরা মন্দির সংস্কার এবং বিগ্রহের অলন্ধারে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা ব্যয় করে। (১৩)

গ্রাসাগর স্নানের সময় (মকর সংক্রাস্থিতে) সহস্র সহস্র যাত্রী

<sup>(</sup>১৩) "এঁ সব ব্যাপারে কিন্ধপ প্রচুব অর্থ ব্যব করা হব তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত আমি দিতেছি। ৯ বৎসর পূর্বের আমি যথন পুনর্বার রামনাদে যাই, তথন দেখি সেখানে ২০ লক্ষ টাকা বাবে একটি মন্দিবের সংস্কার হইতেছে।"—J. B. Pennington: India, Jan. 13, 1919.

পূণ্য লাভার্থে যায় এবং ধনী মাড়োয়াবীরা বাবান্ধী ও ভিক্কদের যাতায়াতের জন্ত বহু অর্থ ব্যয় করে। তাহাবা মনে করে উহাতে তাহাদের পূণ্য হইবে। আজিমগঞ্জ (ম্শিদাবাদ) ও এলাকা স্থানে বহু ধনী জৈন আছেন; তাঁহাবা ঐ সব স্থানে প্রায় তিন শত বংসর ইল বাস করিতেছেন। তাঁহাবা আবু পর্বত এবং পলিতানায় (গুল্পবাট) প্রতি বংসব তীর্থ দর্শনে যান। তাঁহারা এই উপলক্ষে এক এক জন ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বায় করিয়া থাকেন। মধ্য মূর্গে ইয়োরোপীয় খুষ্টানদের মনে জেকজেলাম তীর্থে ক্রুজেড সম্বন্ধে যেরূপ মনোভাব ছিল, এই জৈনদের মনোভাবও অনেকটা সেইরূপ। যে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিলাম, তাহা ব্যতিক্রম নহে, সাধারণ নিয়ম এবং উহা হইতেই ব্যাপাব কির্পে দাঁড়াইয়াছে ব্রা যাইতে পারে।

ভধু মাডোয়াবী বা জৈনদের দোষ দিলেই বা কি হইবে, ঘাঁহারা চিস্তানায়ক হইবাব দাবী করেন, এখন দব কলেজে শিক্ষিত বাঙালীরাও, পৌরহিত্যেব কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ধবিয়া আছেন এবং নানা অসম্ভব গোঁডামি ও ধর্মান্ধতা পোষণ করেন। তাঁহারাও সাধাবণ লোকদের মতই সাধুদের মোহে প্রলুব্ধ ও প্রভারিত হন। মুন্দীগঞ্জের সত্যাগ্রহই তাহার দৃষ্টান্ত। সেখানকার উকীলেরা (কেহ কেহ ভন্মধ্যে এম, এ, বি, এল) নিমুজাতীয়দিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। (১৪)

<sup>(</sup>১৪) 'সভ্যতাব ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক স্পেনের অধঃপতন সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী ভাষায় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

<sup>&</sup>quot;যে জাতি সতৃষ্ণ নয়নে কেবল অতীতের দিকে চাহিয়া থাকে, সে কথনও উন্নতির পথে অগ্রসব হইতে পারে না। উন্নতি যে সম্ভবপব, ইহাই ভাহারা বিশাস করে না। তাহাদের নিকট প্রাচীনুনতাই জ্ঞানের প্রতীক এবং প্রত্যেক উন্নতিচেষ্টাই বিপজ্জনক। ম্পোন ঠিক এই অবস্থার আছে। এই কারণে স্পানিয়ার্ডদের মধ্যে এমন অচলতা ও জড়তা, তাহাদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য নাই, আশা উৎসাহ নাই। এই কর্মবহুল যুগে তাহারা সভ্য জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বিশেষ কিছু করা সম্ভব নর, এই বিশাসে তাহারা কিছুই করিতে চায় না। তাহারা বিশাস করে যে, প্রাচীনকাল হইতে যে জ্ঞান তাহারা প্রস্পার্কমে লাভ করিয়াছে, বর্জমান যুগে তার চেয়ে বেশী জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই কারণে তাহারা তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞান ভাগেরে রক্ষা করিবার জন্মই বাস্ত, নুভন কোন পরিবর্জনের ক্রনা তাহারা সহু করিতে পারে না, যদি তাহার কলে প্রাচীন জ্ঞানের মূল্য কমিয়া যায়! তাহারে করিতেছে। স্পেট ইইতেছে, মনুব্য প্রতিভা অভ্তপূর্কর উন্নতি করিতেছে। স্পেন

আন্ত কার্নেগী কেবল তাঁহার নিজের জন্মভূমিতে নয়, তাঁহার বাসভূমিতেও 'শ্রমিক প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করিবার জন্ম লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি আমেরিকাতে 'গবেষণা মন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও বহু অর্থ দান করিয়াছেন। রকফেলারও ঐ উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। চীনাদের উন্নতির জন্ম এবং গ্রীম্মদেশীয় রোগ সমূহ (tropical diseases) নিবারণের জন্মও তিনি অক্ষম্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যদি সাপ্তাহিক 'লগুন টাইমসের' কোন একটি সংখ্যাপড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বহু ধনী নিজেদের উইলে লোকহিতের জন্ম দান করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে 'অপাত্রে দান' খুব কমই আছে। বংসরের পর বংসর এই রূপ বহু দানে বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল সমূহ পুষ্ট হইতেছে অথবা নৃতন বিশ্ববিদ্যালয়, বা যক্ষা, ক্যান্সার, গ্রীম্ম দেশীয় রোগ সমূহ সম্বদ্ধে গবেষণা করিবার জন্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ জমা হইতেছে। (১৫)

নিশ্চিস্কভাবে বুমাইতেছে, বহির্জগতের কোন আঘাতে সে সাড়া দের না, নিজেও বহির্জগতে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না। ইয়োরোপীর মহাদেশের এক কোণে মধ্য যুগের ভাব প্রবাহ ও সঞ্জিত জ্ঞানের ধ্বংসাবশেষ স্থরূপ এই বিশাল দেশ নিশ্চেষ্টবৎ পড়িরা বহিরাছে। এবং সকলের চেয়ে তুর্লক্ষণ স্পোন তাহার এই শোচনীর অবস্থাতেই স্থনী। যদিও ইয়োরোপের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা অমুন্নত দেশ, তবুসে নিজেকে সর্বাপেক্ষা উন্নত মনে করে। যে সব জিনিবের জন্ম তাহার লক্ষিত হওয়া উচিত, সেই সব জিনিবের জন্মই সে গাবিবত।

এই সব মস্তব্য ভারতের বর্জমান অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর প্রবোজ্য। স্পোনে অস্ততঃপক্ষে জাতিভেদ ও অস্পৃষ্ঠতা নাই অধবা স্পানিয়ার্ড এবং ইংরাজ, ফরাসী বা অস্তা কোন জাতীয় লোকের সঙ্গে বিবাহের বাধাও নাই।

(১৫) প্রসিদ্ধ কৃত্রিম বেশম ব্যবসায়ী মি: আমুরেল কোর্টভ মিড্লসেক্স হাঁসপাতালে একটি নৃতন ইনষ্টিটিউটের জন্ম পূর্বে ৪০ হাজার পাউও দিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি ঐ উদ্দেশ্যে আরও ২০ হাজার পাউও দান করিয়াছেন।

স্থার উইলিরাম মরিস মোটর গাড়ী নির্মাতা। তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করিরাছেন বে, এ বংসর তাঁহার ফার্ম হইতে তিনি যে ২০ লক্ষ পাউণ্ড লভ্যাংশ পাইবেন, তাহার সমস্তই লোকহিতের জক্ত ব্যর করিবেন।

লেডী হাউষ্টন সপ্তনের সেণ্ট টমাস হাঁসপাভালে বিনা সর্ব্তে এক লক্ষ পাউপ্ত দান করিবাছেন।

সম্প্রতি একটি তারের ধবরে (নভেম্বর, ১৯৩১) প্রকাশ পাইরাছে,—ভার টমাস লিপটনের সম্প্রতির ট্রাষ্ট্রগণ সম্পত্তির সমন্ত আরই শ্লাসগো, লগুন এবং মিড্লসেক্সের 'বার্নাভোদ হোমদ', যন্ত্রানিবাদ, সহরের জনবছল অঞ্চল ন্তন পার্ক, কৃষির উন্নতি, গোজাতির উন্নতি—এই দব কাজে পাশ্চাত্যের দাতারা প্রতিনিয়তই অর্থ দান করিতেছেন। আর আমাদের দেশে ধনী ব্যবদায়ীদের শিক্ষা দীক্ষা নাই, তাহাদের দৃষ্টি অমূদার, সঙ্কীর্ণ, তাহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে দব মন্দির নির্মাণ বা সংস্কার করে, দেগুলি কেবল চরিত্রহীন পুরোহিত এবং গাঁজাখোর বাবাজী ও সাধুদের আড্ডা।

ভারতের মধ্যে কেবল একটি সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্যে প্রস্কৃত উন্নতি করিয়াছে। পক্ষাস্তরে শিক্ষা সংস্কৃতিতেও তাঁহারা উন্নত, তাঁহাদের মধ্যে বহু দাতা ও দেশহিতৈধীর উদ্ভব হুইয়াছে। আমি বোদাইয়ের পার্শীদের কথা বলিতেছি। তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প—মোট এক লক্ষের বেশীনহে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উদাব দৃষ্টি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বদাক্যতার অভাব নাই। ইংরাজ ও আমেরিকান লোকহিতৈধী দাতাদের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনা করা ঘাইতে পারে। জে, এন, টাটা, কামা, জিজিভাই, ওয়াদিয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবার ব্যতীত্তও, এমন বছ পার্শী ধনী পরিবার আছেন, বাঁহারা দানশীলতার জন্ম বিধ্যাত। (১৬)

গুজরাটীরা কর্মশক্তি ও লোকহিতৈষণায় পার্শীদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নহে। বিঠলদাস ঠাকুরদাসের মত লোক স্থ সম্প্রদায়ের অলঙাব স্থকণ। তিনি যে কেবল বিচক্ষণ ব্যবসায়ী তাঁহা নহে, আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য। মাড়োয়ারীদের সক্ষে তুলনায় গুজরাটীরা অধিকতর উদার দৃষ্টি সম্পন্ন এবং দেশামুরাগী। লোকহিতের জন্ম নিজের স্থার্থবৃদ্ধি কির্দেপ সংয়ত করিতে হয়, মাড়োয়ারীদের সে বিষয়ে এখনও অনেক শিথিবার আছে। সে কেবল স্বার্থের প্রেরণায় অর্থোপার্জন করে। গুজরাটে একটি প্রচলিত কথা আছে—"তমে মাড়োয়ারী থেই গেয়া"— (তুমি মাড়োয়ারী হইয়াছ)। ইহা তিরস্কার বাক্য রূপে ব্যবহৃত হয়।

বাংলার আর একটি হুর্ভাগ্যের কথা বলিব। যে সমস্ত মাড়োয়ারী ও

নিকটবর্জী হাঁসপাতাল ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহে দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী হইবে।

<sup>(</sup>১৬) প্রলোকগত স্থার ডোরাব টাটার উইল অমুসারে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লোকহিতকর কার্য্যে দান করা হইরাছে। এই সম্পত্তির মূল্য ২াও কোটা টাকা।

ভাটিয়া এ দেশে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে, তাহারাও বাংলাকে নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করে না। তাহারা বাঙালীর ব্যবসা বাণিজ্য দখল করিয়া প্রভৃত ঐশর্য্য সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু এই ঐশ্বয় হইতে, তাহাদের বাসভ্মি বাংলার কোন উপকার হয় না। কলিকাতার অধিকাংশ ধনী ব্যবসায়ী বিকানীরের লোক এবং তাহারা বিকানীরেই নিজেদের ঐশর্য্য লইয়া যায়। ব্রিটিশেরা য়তদিন বাংলায় থাকে, ততদিন থানসামা, বাব্রুটা, আয়া প্রভৃতির বেতন বাবদ এবং ম্রুরী, ডিম, মাছ প্রভৃতি কিনিয়া কিছু টাকা বাংলায় দেয়। কিন্তু মাড়োয়ারী এ দিক দিয়াও বাংলাকে এক পয়সা দেয় না। সে তাহার নিজের থাল্ম ক্রব্য আটা, ডাল, ঘি প্রভৃতি নিজের দেশ হইতে লইয়া আসে। তাহার ভূতারাও হিন্দুয়ানী এবং নিরামিষভোজী বলিয়া তাহারা ম্রুগী, ডিম, মাছ প্রভৃতিও কিনে না। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে দাতাদের দানের পরিমাণ প্রায় ৬৬ লক্ষ্ টাকা, কিন্তু কোন মাড়োয়াবী এই বিশ্ববিত্যালয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু দানকরে নাই। নাগপুরের যে ধনী ব্যবসায়ীর কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি, মাড়োয়ারী ধনীদের মনোরত্তি অনেকটা সেইরূপ। (১৭)

মাড়োয়ারীরা বাংলাদেশের অথবা মধ্য প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জ্বন্ত উদার ভাবে দান করিতে কুন্তিত। যে দেশে সে ঐশ্বর্য সঞ্চয় কবে, সে

(১৭) বিশ্ববিভালরে মাড়োলারীদের দান 'ষে অতি সামাক্ত তাহ। নিমুলিথিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:—

"কেশোবাম পোদ্ধার ( আশুতোষ মুখোপাধ্যার মেডাঙ্গ ফাগু ) ১০,০০০ ; বিড্লা হিন্দী লেকচারশিপ ফগু ২৬,২০০ ; গণপতি বাও খেমকা ( পঞ্চম জর্জ্জ করোনেশান মেডাল ফগু ) ১,০০০ ;-—মোট ৩৭,২০০ ।

বোসাইয়ের অধিবাসীদের মত মাড়োয়ারীদের যদি দেশহিতৈবণার ভাব থাকিত তবে তাহারা স্থানীর প্রতিষ্ঠান সমূহে, যথা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্নমাইকেল মেড়িক্যাল কলেজ, চিন্তবঞ্জন জাতীয় আয়ুর্বিষ্ঠান পরিবং, মৃক বধির বিভালয়, আদ্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতিতে কয়েক কোটি টাকা দান করিত। "যাহার প্রচুর আছে, তাহার নিকটেই লোক বেশী প্রত্যাশা করে।"

পকান্তরে, অ্যান্ড কার্নে দ্বী তাঁহার বাসভূমির হিতসাধনের কল লক লক টাকা দান করিবাছেন। "পিট্সবার্গে আমি ঐশব্য সঞ্চর করিবাছি। আমি পিট্সবার্গ সহরে জনহিতকর কার্ব্যে ২ কোটি ৪০ লক পাউগু দিয়াছি বটে, কিছু পিট্সবার্গ হইতে আমি বাহা পাইবাছি, উহা ভাহার কিরনংশ মাত্র। পিট্সবার্গ ইহা পাইবার অধিকার রাথে।"—আস্কারিত। দেশ তাহার নিকট হইতে কোন উপকার পায় না। কিছু আর একজন শিক্ষিত ও ধনী হিন্দুর নাম আমি উল্লেখ করিব। যে দেশে তিনি অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহাব ক্লক্জভাব ঋণ স্মবণ করিয়া, তিনি উহার প্রতিদানে প্রায় সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছেন। ইনি রাও বাহাত্ব লক্ষীনারায়ণ, কাম্তীর বাবসায়ী। সম্প্রতি (নভেম্বর ১৯৩০) নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশিকার বাবস্থাব জন্ম তিনি ৬০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতার ধনী মাডোয়ারী সম্প্রদায়ের নিকট আমি ক্ষমা লাভের প্রত্যাশী। মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মাড়োয়ারী বলিয়াই আমার কোন অভিযোগ নাই। তাহারা মোটেই রুপণ নহে; যথনই কোন স্থানে বল্যা বা তুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তথনই তাহাবা মুক্তহন্তে দান করে। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির জন্ম তাহার দান অনেক সময়ই অপাত্রে ক্যন্ত হয়। স্থথের বিষয়, ইহাব বাতিক্রম আছে। ঘনশ্রাম দাস বিড়লার মত লোক যে কোন সম্প্রদায়েব গৌবব স্বরূপ। ভারতের আব একজন মহৎ সন্তান, ঘিনি দেশপ্রেম, অতুলনীয় ত্যাগ ও অশেষ বদাম্যতায় দেশবাসীর চিত্তে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছেন সেই শেঠ যম্নালাল বাজাজ্বও এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লোক। আশার কথা, মাড়োয়ারীদের মধ্যে, বিশেষভাবে আগরওয়ালা শাথার মধ্যে, ধীরে ধীরে নব জাগরণ হইতেছে। (১৮)

<sup>(</sup>১৮) মাডোয়ারী নিথিল ভারত আগরওয়ালা মহাসভায় তুইটি অধিবেশনে সভাপতিরা যে বক্তৃতা কবিয়াছেন, তুলনার জন্ম তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্বত হইল :—

<sup>&</sup>quot;প্রতিদিনই আমবা হৃদয়বিদাবক পারিবারিক অশান্তির কথা শুনিতে পাই, উহা এ যুগের অনুপ্রোগী বিবাহ প্রথারই কৃষল। বালিকাকে অল্প বয়সেই তাহার পিতৃগৃহের লেখাপড়া খেলাধ্লার আবহাওয়ার মধ্য হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয় এবং তাহারই মত একটি নির্দ্ধোব বালকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরেই আমরা শুনিতে পাই যে বালকটিব মৃত্যু হইয়াছে এবং একটি বালবিধবা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে ঐ বালবিধবা যে অপরিসীম দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা অবর্ণনীয়। এয়প দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই, এক জন বৃদ্ধ জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া তাহার নাতিনীর বয়সী বালিকাকে বিবাহ করে, কেন না উক্ত বৃদ্ধ বিপদ্ধীক জীবন বাপন করিতে জক্ষম। আপনারাই বিবেচনা কক্ষন এয়প বিবাহের কি বিবমর পরিণাম, ইহা সমাজ শ্রীরকে করু করিভেছে।"

১২শ নিধিল ভারত মাড়োৱারী আগরওয়ালা মহাসভার সভাপতি রূপে 🕮 যুত

সম্প্রতি আমি কয়েকজন তরুণ মাড়োয়ারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাহারা মহদস্তঃকরণবিশিষ্ট এবং ভবিয়তে মাড়োয়ার, বিকানীর, যোধপুরের মুখ উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের কোন প্রতিষ্ঠা নাই।

এই ছত্র গুলি তুই বৎসর পূর্বে লিখিত হয়। সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা হইতে আমার পূর্বোক্ত অভিযোগ গুলি প্রমাণিত হইবে:—

"পিলানী সহর জয়পুরের মহারাজা বাহাত্রের আগমনে সরগরম হইয়া উঠে; গত ৬ই ভিসেম্বর তারিখে উক্ত সহরে নৃতন বিজ্লা কলেজ ভবনের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যেই মহারাজার আগমন হইয়াছিল।"

"১৯২৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ইংরাজী বিভালয়ে উন্নীত হয় এবং ছাত্রাবাসের জ্বন্থ প্রকাণ্ড গৃহ সমূহ নিমিত হয়। রাজা বলদেওদাস বিড়লা এই বিভালয়ের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জন্ত 'বিড়লা এড়কেশন ট্রাষ্ট' করেন। ট্রাষ্টের ভাগুরে এখন ১২ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। ১৯২৯ সালে স্থুলটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হয়, ১৯৩০ সালে উহার সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষার ক্লাস যোগ করা হয়।" — লিবার্টি, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩১।

বিড়লারা কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে মাত্র ২৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্মভূমিতে কলেজ প্রতিষ্ঠার জগ্য তাঁহারা ১২ লক্ষ টাকারও বেশী দান করিয়াছেন। বিড়লা ভ্রাতারা বাংলা দেশে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাংলায় বাস তাহাদের নিকট প্রবাস মাত্র।

শ্বরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং উদার দৃষ্টির দিক দিয়া, বিজ্লারা উচ্চশ্রেণীর মাড়োয়ারী। কিন্তু তবু তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত স্কীর্ণতা এবং গ্রাম্য অন্তুদার ভাব ত্যাগ করিতে পারেন না।

### (৪) হিন্দু রক্ষণনীলভার পুনরভূদের ভারভের উন্নভির পক্ষে বাধা স্বরূপ

আামাদের বছ হিন্দু পুনরুখানবাদীরা গীতায় উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধে বস্তৃতা করিবেন, হিন্দু ধর্মের সার্বভৌমিক উদারতা এবং অন্ত

ডি, পি, থৈতান বলেন, শিক্ষার অভাব, রক্ষণশীলতা, বাল্যবিবাহ, পর্ফা প্রথা প্রভৃতি সামাজিক উন্নতির গভি প্রতিহত করিতেছে।

ধর্মের চেয়ে তাহার শ্রেষ্ঠতার ব্যাখ্যা করিবেন, অস্পৃষ্ঠতার তীব্র নিন্দা করিবেন: কিন্তু যথন এই সব তত্ত্ব ও উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হয়, তথন তাঁহারাই সর্বাগ্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক ওয়াদিয়া বলিয়াছেন:—

"আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা হিন্দুধর্মের উদারতা সম্বন্ধে অক্তন্ত্র প্রোক উদ্ধৃত করেন, কিন্তু যদি কেহ সে গুলি আন্তরিক বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে তিনি একাল্ডই নিরাশ হইবেন। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি কেবল লোকদেখানোর জল্প, কাল্ড করিবার জন্ম নহে। আমার মনে হয় যে হিন্দুধর্মকে উদার ও সার্বজ্ঞাম প্রমাণ করিবাব জন্ম এত বেশী সময় বায় কবা হইয়াছে যে, তদমুসারে কাল্ড করিবার সময় পাওয়া যায় নাই। ভয় হইতেই নির্যাতন আসে; এই ভয়কে জন্ম না করিলে, কেহই পূর্ব মন্ত্রয়ত্ব লাভ করিতে পারে না।"—দার্শনিক সম্মেলনে সভাপতিব বক্তৃতা (ভিসেন্বর, ১৯৩০)।

স্থতরাং, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে হিন্দুসভা এবং সংগঠনের রুড়ি ঝুড়ি বক্তৃতা সত্তেও, প্রত্যহই বহু হিন্দু ম্সলমান ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। কেনই বা করিবে না ? সামাজিক ব্যাপারে, ইসলাম জাতি, বর্ণ অথবা মতামতের পার্থক্য স্বীকার করে না। অস্পৃশ্যতা ইসলাম ধর্মে অজ্ঞাত। কার্লাইলের মতে, ইহা মান্থবের মধ্যে সামাবাদের প্রচার করে। কার্লাইল অন্তর বলিয়াছেন,—"যে মান্থবের কথা শুনিয়া বুঝা ষায় না, সে কি করিবে বা কি করিতে চায়, তাহার সঙ্গে কোন কাজ করা অসম্ভব। সেই মান্থবেক ত্মি বর্জন করিবে, তাহার সংস্পর্শ হইতে দ্রে থাকিবে।" আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, নমংশৃদ্র বন্ধুরা হিন্দু নেতাদের ভণ্ডামীতে বিরক্ত হইয়া অন্ত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে। (১০)

<sup>(</sup>১৯) ১৭-৬-৩১ তারিথের দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে "উচ্চবর্ণীর হিন্দুদের অত্যাচার" শীর্ষক নিম্নলিথিত সংবাদটি প্রকাশিত হইরাছিল :—

<sup>&</sup>quot;ঢাকার সংবাদ আসিরাছে বে জীহটের স্থনামগঞ্জ মহকুমার সমগ্র নম:শৃত্র সম্প্রদার মৃস্লমান ধর্ম গ্রহণ করিতে উভ্তত হইরাছে। নম:শৃত্র সম্প্রদারের ডা: মোহিনীমোহন দাস স্থনামগঞ্জ বার লাইত্রেরী এবং কংগ্রেস কমিটার নিকট এ বিবরে সভ্য সংবাদ আনিবার জন্ম ভার করেন। তিনি উত্তর পাইরাছেন, বে ঘটনা সভ্য। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের অভ্যাচার এবং ঢাকার একজন মুস্লমান মৌলভীর প্রচারকার্ম্যের ফলেই এরপ ব্যাপার ঘটিরাছে।"

বে খুষ্টান ধর্ম ভগবানের পিতৃত্ব এবং মানবের স্ত্রাত্ত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিরা

হিন্দু সমাজের জটিল ব্যবস্থা ও তার ভেদের মধ্যে বছ তুর্বল স্থান আছে।
এক দিকে মৃষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত ও বৃদ্ধিমান লোক—ইংারা প্রায় সকলেই
উচ্চবর্ণীয়; আর এক দিকে লক্ষ লক্ষ অম্প্রত শ্রেণীর লোক, ইংারা সকলেই
নিম্ন জাতির। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইংাদেরই মধ্যে গণ্য। স্বতরাং শেষোক্ত শ্রেণী
যে উচ্চ শ্রেণীদের আহ্বানে সাড়া দিবে না, ইংা স্বাভাবিক। বিশাল
হিন্দু সমাজ বিস্তীর্ণ সমৃত্রের মত; বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতি উহার
স্থানে স্থানে কৃত্র ক্র্রপ্রাপের মত ছড়াইয়। আছে—তাহাদের মধ্যে ত্র্রজ্যা
ব্যবধান। একই ভাব ও জীবন প্রবাহ এই সমাজের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত
নহে। উচ্চ বর্ণীয় ও নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে নিয়ত কোলাহলে—এই ম্মাজের
অনৈক্য ও বিচ্ছেদের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই 'অচলায়তন' হিন্দু সমাজের নানা অর্থহীন প্রথা ও জীর্ণ আচারের নিন্দা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ৬০তম জন্মদিনে—রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর নিকট যে বাণী প্রদান করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন:—

"যুক্তিহীন কুসংস্কার, জাতিভেদ এবং ধর্মের গোঁড়ামি, এই তিন মহাশক্রই আমাদের সমাজের উপর এতদিন প্রভুত্ব করিয়া আদ্রিতেছে।

মসজিলে আমীর এবং ফকির পাশাপাশি বসিয়া উপাসনা করে। এই কারণেই মালয় উপনিবেশ, জাভা, বোর্নিও এবং স্থমাত্রায় ইসলাম ধর্ম এত ফ্রন্ড বিভৃতি লাভ করিয়াতে।

দাবী করে, মুসলমান ধর্ম স্থানে স্থানে তাহাকেও অতিক্রম করিতেছে। ইসলাম ধর্মের দৃষ্টি উদার গণতন্ত্রমূলক। জনৈক আধুনিক লেগক বলিয়াছেন—"ইসলাম ধর্ম মরুভামর মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিল। মরুভ্নি সাম্যবাদের প্রধান ক্ষেত্র। ইসলাম ধর্ম অতি শীন্ত্রই তিন মহাদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে ইহার মধ্যে কোন দিনই জাতিবৈষম্য নাই। ইসলামের নিকট সা মুসলমানই ভাই ভাই, তাহাবা—বাণ্ট বা বার্কার, তুর্ক বা পারসীক, ভাবতবাসী অথবা জাভাবাসী—বাহাই হোক না কেন। এ কেবল ভাবজগতের সাম্যা নহে. দৈনন্দিন জীবনে ও সামাজিক আচার ব্যবহারে এই সাম্যের প্রত্যুক্ত পরিচর পাওয়া যায়। এই সামাই দবিল ও নিমু স্তরের লোকদের ইসলাম ধর্মে আকর্ষণ করে; তাহারা জানে যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিলে, অক্স সমস্ত মুসলমানের সমান হইবে। আমার মনে হয়, আফ্রিকা মহাদেশ জয় করিলাব জয় খুটান ধর্ম ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে বে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহাতে ইসলামই বিজয়ী হইবে। খুটান মিশনারীরা যদি বর্ণবৈষ্ঠানের কুসংস্কার, শ্রেষ্ঠান্থেৰ অভিমান ত্যাগ করিয়া খুটান ধর্মের সত্যকার আতৃত্বাদ আস্তরিক ভাবে প্রচাৰ না করে, তবে তাহারা ইসলামের বিয়্বছে দাঁড়াইতে পারিবে না।"

সম্প্রপার হইতে আগত যে কোন বিদেশী শক্রর চেয়ে উহারা ভরত্বর। এই সব পাপ দ্র করিতে না পারিলে, কেবল মাত্র ভোট গণনা করিয়া বা রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে এই কথাই আমাদের স্বরণ করিতে হইবে, কেননা মহাত্মাজী নবজীবনের সাহস এবং স্বাধীনতালাভের ত্র্জ্ম সম্বর্ম আমাদিগকে দান করিয়াছেন। জড়তা ও অবিশাস হইতে আত্মশক্তিও স্থাত্মনির্ভরতা—মহাত্মা তাঁহার অত্লনীয় চরিত্র প্রভাবে এই বিরাট আন্দোলনই দেশে স্কৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। সেই সহজ ইহাও আমরা আশা করি যে, এই আন্দোলনে জাতির মনে যে শক্তিসকার হইবে, তাহার ফলে আমাদের বহু দিনের সামাজিক ক্রপ্রথা এবং জীর্ম আচারের পৃঞ্জীভূত জঞ্জাল রাশিও দ্ব হইবে।"

## (৫) বংশানুক্রম ও আবেষ্ট্রন— স্থপ্রজনন বিছ্যা— আমার জীবনে ঐগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা

একটি দরিত্র ক্বর্ষক বালিকা তাহার পিতাব মেষপাল চরাইতে চরাইতে, এক অতিপ্রাক্বত দৃশ্য দর্শন করিল। সে স্পষ্ট দৈববাণী শুনিতে পাইল;
—দৈববাণী তাহাকে অলিন্দকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্ম অমুজ্ঞা দিতেছে। সে অমাহ্যষিক শক্তি লাভ করিল এবং বহু হু:সাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার "সোয়ান অব আ্যাভন" (আ্যাভনের খেত হংস) বাণার বরপুত্র সেক্সপীয়রের পিতামাতা কবিত্বের ধার ধারিতেন না ও নিরক্ষর ছিলেন। যীশু, মহম্মদ, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, অথবা নিউটনের জীবনে এমন কোন শুণ ছিল না, যাহাকে বংশাহ্মক্রমিক মনে করা যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ জ্যোতি বিষদ উইলিয়ম হার্শেল হ্যানোভার সহরের সৈগুবিভাগের একজন কর্মচারীর পুত্র ছিলেন। হার্শেলের মাতার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তিনি নিজে লিখিতে জানিতেন না, বিগাচর্চার প্রতি বিম্থ ছিলেন, নবমুগের ভাবধারাও তাঁহার মনকে স্পর্শ করে নাই। কিছু তাঁহার পুত্রকল্যাদের সকলেরই সলীত বিগ্যার প্রতি অহুরাগ ছিল, হার্শেল,১৭ বৎসর বয়সে ইংলতে গিয়া অর্গানবাদক এবং সলীতশিক্ষক রূপে জীবিকা অর্জন করেন। প্রত্যহ প্রায় ১৪ ঘণ্টা কাল অর্গান বাজাইয়া ও সলীত শিক্ষা

দিয়া তিনি রাত্রিকালে নির্জনে গণিত শাস্ত্র, আলোকবিছা, ইটালীয় অথবা গ্রীক ভাষা---অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।" (লক্ষ্)।-----"আলোকবিতা এবং তিনি গভীর ভাবে আলোচন। কবিতেন, বালিশেব পরিবর্তে বই মাধায় দিয়া ঘুমাইতেন, আহারের সময়েও পড়িতেন এবং অন্ত কোন বিষয় চিস্তা করিতেন না। তিনি জ্যোতিষের সমন্ত অত্যাশ্চর্যা রহস্ত জানিবার জন্ত সম্ভব্ন করিয়াছিলেন। যে গ্রেগোরিয়ান রি'ফ্লক্টর যন্ত্র তিনি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে সম্ভষ্ট না হইয়া, তিনি নিজে দূববীক্ষণ তৈরী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার শয়ন গৃহকেই কারখানায় পরিণত কবিলেন এবং অবসর সময়ে দর্পণ লইয়া ঘধা-মাজা করিতে লাগিলেন।" "সঙ্গীত সমদ্ধে প্রতিভার পশ্চাতে বংশাত্মক্রমিক গুণ থাকা চাই, এ কথা হ্যাণ্ডেলের জীবনে প্রমাণিত হয় না। তাঁহার পরিবারের কেহই সঙ্গীত বিছা জানিত না। বরং হাণ্ডেলের পিতামাতা তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাকে গান বাজনা করিতে দিতেন না। কিন্তু তংসত্ত্বেও ভাওেল সমন্ত বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিয়া আট নয় বংসর বয়সে স্বরশিল্পী হুইয়া উঠিলেন। বামমোহন রায় গোঁড়া আহ্মণ পবিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে সমাজে অজ্ঞতা, কুদংস্কাব ও গোঁড়ামি প্রবল ছিল। কৈশোর বয়সেই একেশ্বর বাদ সম্বন্ধে তিনি পার্দীতে এক খানি পুস্তিকা লেখেন,—উহার ভূমিকা ছিল আরবী ভাষায়। তাঁহার এই বিপ্লবমূলক সামাজিক মতবাদের অব্য তিনি পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন। এইরপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্ততঃ গ্যাল্টন, কার্ল পিয়ার্মন প্রভৃতি বংশান্থ-ক্রমিক বিতার ব্যাখ্যাতারা যেখানে বংশগত গুণের একটি দৃষ্টাস্ত দিবেন, তৎস্থলে তাহার বিপরীত নয়টি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতে পারে।

কেবল সংহাদর ভাতাদের নয়, যমজ ভাতাদেরও কচি, প্রবৃত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। মহাকবি মিলটন ক্রমওয়েলের একজন প্রধান সমর্থক; পক্ষাস্তরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভাতা ক্রিষ্টোক্ষার ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের সময় রাজভন্তবাদী ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়দে তিনি কেবল পোপের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হন নাই, দিতীয় জেমদের রাজ্বর্জে বিচারকের পদও গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ শক্তিকে তিনি স্কাদা সমর্থন করিবেন, এক্রপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। (২০)

<sup>(</sup>২০) মেণ্ডেলের নিষম এবং বাইসমানের বীজাণুতত্ত্ব উপর প্রভিটিত

স্থ্যজ্বন বিভা সম্বন্ধে আমার এত কথা বলিবার কারণ এই যে আমি আমার নিজের ক্ষচি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই। আমার চরিত্রের কোন কোন বৈশিষ্ট্য গৈতৃক ধারা হইতে প্রাপ্ত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার বাল্যকালেই আমি যে ব্যবদা বৃদ্ধি লাভ করিগ্রাছিলায়, তাহার কোন বংশাস্ক্রমিক ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি পুর্বেই বলিয়াছি কৃষ্ণি-কার্য্যের প্রতি আমার প্রবল অমুরাগ ছিল। আমি কোদাল দিয়া মাটী কাটিভাষ এবং নিজে চাষ করিয়া বীজ বুনিয়া নানারপ ফসল উৎপাদন করিভাম। গোবর, ছাই এবং গলিভ পত্তের সার দিয়া জমির উর্বরতা শক্তি বুদ্ধি করিতাম। ক্লমকেরা যে প্রণালীতে চাষ করিত, তাহা আমি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতাম। আমি দেখিতাম, যে পোড়া পাতার ছাই ব্যবহারে ৰুমির উর্বারতা বাডে এবং ঐ জমিতে কচুও কলা প্রভৃতি ভাল হয়। অবশ্র, আমি তথন জানিতাম না যে,—গাছের পাতার ছাইয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশ আছে। অন্য নানা রকম ফ্রনণ্ড আমি জ্মাইতাম। আমি এই সব কাজ ইচ্ছা মত করিতে পারিতাম, কেননা আমার পিতামাতা এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে মন্কুর প্রভৃতি কার্জে লাগাইবার জন্ত অর্থণ্ড দিতেন। অর্দ্ধ শতান্দা পূর্বে আমি যে নারিকেল ও মুণারির গাছ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহা এথনও বাল্যের মধুর স্থৃতি জাগরুক করে। কলিকাতায় আসিবার পর হইতে আমি গ্রীমের ছুটা ও শীতের ছুটার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম,—এ সময়ে বাড়ী গিয়া মনের সাধে চাষের কাঞ্চ করিতে পারিব, ইহাই ভাবিতাম। আমার স্বভাবগ্রু ব্যবসাবৃদ্ধিও এই সময়ে প্রকাশ পাইত। আমাদের জমিতে যে ফদল হইত তাহার সামায় অংশই পরিবারের প্রয়োজনে লাগিত। উষ্ত্ত ফদল হাটে বাঞ্চারে বিক্রয় করিতে হইত। ইহাতে চাষের ধরচা উঠিয়া লাভের সম্ভাবনা থাকিত।

আধুনিক স্থপ্রজনন বিভাব এই সব আপাতবিবোধী ঘটনার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যার, কিন্তু উহা অসম্পূর্ণ।

জনৈক আধুনিক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন—"ব্যক্তির চরিত্র-বিকাশের উপর বংশায়ুক্রম ও পারিপার্শিকের প্রভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। বংশায়ুক্রম ব্যক্তির চরিত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা স্পৃষ্টি করে,—পারিপার্শিক কভকগুলি গুণের বিকাশে সহারতা করে, কভকগুলিতে বাধা দেয়। কিন্তু পারিপার্শিক নৃতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না।"

**এই সময় হইতে আমার দোকানদারী বৃদ্ধি বা ব্যবসাবৃদ্ধির** (২১) বিকাশ হইল। গ্রামের জমীদারের ছেলে হইয়া জমির ফসল হাটে বাজারে বিক্রয় করি, ইহাতে আমাদের কোন কোন প্রতিবেশী লক্ষা বোধ করিতেন। কিন্তু আমি উহা গ্রাহ্ম করিতাম না। কয়েক বংসর পরে আমার এই ব্যবসা বুদ্ধি বিপদে আমার সহায় স্বরূপ হইল। আমার পিতা ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন, এক সময়ে তিনি ঝোঁকের মাধায় একটি কাজ করিয়া লোকসান দিয়াছিলেন। এইচ, এইচ, উইলস্ডনর সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান ঐ সময়ে ছম্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ৪০।৫০ টাকাতেও উহার এক খণ্ড পাওয়া যাইত না। এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি আমার পিতাকে ঐ গ্রন্থের তৃতীয় সংকরণ প্রকাশ করিতে সম্মত করেন। পণ্ডিত নিজে পুস্তকের মুদ্রণ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিবার ভার লইলেন এবং পিতাকে व्याहेलन वरे विकी कतिया श्रव नाज श्रेटत। वरे हाला श्रेन। किन्न আশাহরণ বিক্রয় হইল না এবং আমার পিতার প্রায় সাত হাজার টাকা লোকসান হইল। তথনকার তুই জন স্থপরিচিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশক পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাদাগর এবং ভূবনমোহন বসাক প্রতি কপি নাম মাত্র ঘুই টাকা মূল্যে কয়েক শক্ত বই কিনিলেন। তাঁহারা ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, इতরাং বই বিক্রম করিয়া তাঁহাদের বেশ লাভ হইল। কিছ অবশিষ্ট কয়েক শত থগু বই আমাদের বাড়ীতেই রহিল। আমি পুরানো कांशत्कत मत्त छेरा विकी कतिए ताकी रहेनाम ना। आमि नशर त अनि বাধাই করিয়া রাখিলাম। বাংলার আর্দ্র জল বায়ুতে উই ও কীটের হাত হইতে এই সমস্ত বই রক্ষা করা ছ:সাধ্য কাজ। কিন্তু আমার ষত্ন ও পরিশ্রমের পুরজার কয়েক বৎসর পরে মিলিল। ১৮৭৮ সালে আমাদের কলিকাতার বাদা তুলিয়া দিতে হইল, কেননা পিতা তখন ঋণগ্রন্ত হইয়া সব দিকে খরচ কমাইতে বাধ্য হইকোন। আমি ৮০নং মুক্তারাম বাবুর ট্রাটের একটি বাড়ীতে আধ্বয় লইতে বাধ্য হইলাম। এই সময় আমার ব্যবসাবৃদ্ধি কাজে লাগিল। পিতা আমার মাসিক খরচের টাকা পাঠাইতে বথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা বৃথিয়া, আমি

<sup>(</sup>২১) আমি ব্যাপক ভাবে এই শব্দ ব্যবহার করিতেছি। নেগোলিয়ান ইংবেক জাতিকে অবজ্ঞাতরে বলিতেন—"লোকানদারের জাতি"।

তাঁহাকে এই ছণ্ডিছা হইতে নিষ্ণৃতি দিবার জন্ম ব্যন্ত হইলাম। আমি সংবাদপত্তে বিজ্ঞাপন দিলাম, উইলসনের অভিধান প্রতি খণ্ড ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে। কলিকাভার পুস্তক বিক্রেভাদের নিকট হইতে এবং ভারতের নানাস্থান হইতে অর্ডার আসিতে লাগিল। বট বেশ विक्वी श्रेटि नांतिन এবং आমि সাহস পূর্বক পুত্তক বিক্রয়ের এছেন্দি পুলিয়া বদিলাম। জ্ঞানেজ্রচক্র রায় অ্যাও ব্রাদার্সের নামে উইলসনের অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল, স্থতরাং আমার এজেলিরও ওই নাম विनाम। **खामांत्र कान मृनधन हिन ना, ऋ**खताः खिल्धान विकासत বিজ্ঞাপীনের নীচে এই কথাটিও লেখা থাকিল—"মফ:ম্বলের অর্ডার ষত্বের সহিত সরবরাহ করা হয়।" বাড়ীর দরজায় "জি, সি, রায় অ্যাণ্ড ব্রাদাস, পুত্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক"—এই নামে একথানি দাইন বোর্ড টাঙাইয়া मिनाम। मत्न मत्न मइल कविनाम त्व, कत्नत्कत भूजा त्वव इट्टेन আমি পুন্তক বিক্রয়ের ব্যবসা অবলম্বন করিব। (২২)-ঐ সময়েও সরকারী চাকরীর প্রতি আমার একটা বিরাগের ভাব ছিল। কিছ গিলকাইট বুভি পাইয়া আমার সমত মতলব বদলাইয়া গেল। ভগবানের ইচ্ছায়, আমার যাহা কিছু শক্তি ও যোগ্যতা বিজ্ঞান-সেবা ও দেশের অক্যান্ত নানা কাজে নিয়োজিত হইল।

<sup>(</sup>২২) এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসন্ধিক হইবে না যে, আমার তিন জন ছাত্র (রসায়নে এম, এস-দি) ক্ষুদ্র আকারে পুস্তক ব্যবসা আরম্ভ করিয়া, এখন উহা স্বৃহৎ ব্যবসারে পরিণত করিয়াছেন; বলা বাছল্য বে তাঁহারা আমার ঘারা অপুথাণিত হইরাছেন। তাঁহাদের ফার্মের নাম চক্রবর্তী চ্যাটার্ক্সী জ্যাও কোং, পুস্তক বিক্রেতাও প্রকাশক। আমার বাল্যকালের মনের আকাব্সা এই দিক দিয়া চরিতার্থ হইরাছে।

# উনত্রিংশ পারচ্ছেদ

#### পরিশিষ্ট

## (১) যে সব মামুষকে আমি দেখিয়াছি

যদিও রাজনীতিক হইবার ত্রাকাজ্ঞা আমার কোন কালেই ছিল না, বক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধ হইবার ইচ্ছাও আমার নাই,—তথাপি খ্যাতনামা রাঞ্চনৈতিক বক্তাদের বক্তৃতা শুনিবার স্থযোগ আমি কথনও ত্যাগ করি নাই। ইলবার্ট বিল আন্দোলন যথন প্রবল ভাবে চলিতেছিল, তথন (১৮৮৩) উইলিসের কক্ষে লর্ড রিপনকে সমর্থন করিবার জ্বন্ত লিবারেল রাজনীতিকদের এক সভা হয়, আমি ঐ সভাতে যোগ দেই। জন বাইট সভাপতিঃ আসন গ্রহণ করেন.— वकारमंत्र भर्या ७वनिष्ठे, हे, क्रवष्टीत्, जात कक कारमन धवः नानस्माहन ঘোষ ছিলেন। আমাদের খদেশবাসী লালমোহনের বক্ততা চমৎকার হইয়াছিল, যদিও তাঁহার পূর্বে ইংলণ্ডের তদানীস্কন শ্রেষ্ঠ বক্তা ব্রাইট বক্ততা করেন। গ্ল্যাড়টোন, জ্বোদেফ চেম্বারলেন, মাইকেল ডেভি্টু, জ্বন ভিলন, উইলফ্রিড লসন, লর্ড রোজ্ববেরী, এবং এ, জে, ব্যালফুরের বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি। আমি এডিনবার্গের একটি প্রসিদ্ধ জনসভাক্তেও উপস্থিত ছিলাম, ঐ সভায় প্রসিদ্ধ আফ্রিকা অমণকারী এইচ, এম, ষ্ট্যান্ট্র প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৯২৬ সালে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অতিথি রূপে আমি যথন ভাবলিনে যাই, তথন অতিথিদের সম্বন্ধনার জন্ম একটি উন্থান সমিলনী আমি সেখানে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের গ্বর্ণর জেনারেল মাননীয় টি, এম, হিলির সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনি তখন বয়সে প্রবীণ এবং তাঁহার যৌবনের তেজম্বিত। কিছু শাস্ত হইয়াছে। তাঁহার সহাস্থ বদন এবং মধুর ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় নাই বে তিনিই পূর্বকালের সেই বিখ্যাত "টিম" হিলি; গত ১৮৮০ সালের কোঠায় ইনিই পার্লামেণ্টে চরম भही. निश्च वांधार्थमानकांत्री भार्त्त (नत्र मनकुक मम् छिलन ।

ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে লালমোহন ঘোষের বাগিতা উচ্চালের ছিল। ছরেজনাথের যে দব মৃ্ডাদোষ ছিল, লালমোহনের ভাহা ছিল না। কিন্ত ছরেজনাথ নব্য বলের যুবকদের আদর্শ ছিলেন এবং তাঁহার আবেগময়ী ওছস্থিনী।বৈকৃত। যুবকদের চিন্তের উপর অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার অভ্ত স্বরণশক্তিও ছিল। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার পুনা অধিবেশনেব প্রেসিডেন্ট রূপে তিনি অপূর্ব বক্তা শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। তিনি একটি বারও না থামিয়া তিন ঘন্টা কাল অনর্গল বক্তৃতা করেন। তাঁহার হাতে যে মুক্তিত অভিভাষণ দ্বিদ, এক বারও তিনি তাহার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

•গোথেল বাগী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাব সাবলীল বক্কৃতা বহু তথ্যে পূর্ণ থাকিত। তিনি সংখ্যাসংগ্রহে নিপুণ ছিলেন, বক্কৃতায় অনাবশ্রক্ষ উচ্ছাস প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার মনে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা সংশ্য থাকিত না, কেননা তথ্য সম্বন্ধে তিনি স্থনিন্দিত ছিলেন। তিনি বাক্য সংখ্যেব মূল্য ব্ঝিতেন এবং বেকনেব প্রবন্ধের মত সর্বাদাই শুক্রত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বক্কৃতা করিতেন। স্থরেন্দ্রনাথের বক্কৃতা হৃদয়ের উপর, আর গোখেলের বক্কৃতা মন্তিক্ষেব উপব প্রভাব বিন্তার করিত। ভারতের জাতীয়তাবাদের অন্তন্ম প্রবর্ত্তক আনন্দমোহন বন্ধ্ এত ক্ষৃত অন্যন্দ বক্তৃতা করিতেন যে রিপোটাবদেব পক্ষে তাঁহার বক্কৃতা লিপিবদ্ধ কনা কঠিন হইত। তাঁহার বক্কৃতায় কিছু অনাবশ্যক উচ্ছাসেব কথা থাকিত। এই পুন্তকের পূর্বাংশে তাঁহার একটি বক্কৃতা উদ্ধৃত ইইয়াছে। কেশব চক্র সেনের বক্কৃতা ও ধর্মোপদেশও আমি বহুবার শুনিয়াছি। তিনি ছিলেন একাধারে ভাব্ক ও ঋষি; কখনও যুক্তিতর্ক তুলিতেন না, আবেগমন্ধী ভাষায় নৃতন বংগী শুনাইতেন।

আমি কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ও বক্তার কথা বলিলাম। এতিনবার্গ বিশ্ববিত্যালয়ে ত্রিশত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে প্রসিদ্ধ সম্পেলন হইয়াছিল, তাহার কথা স্বভাবতই আমার মনে আসিতেছে। যে সমস্ত বিখ্যাক অতিথি বিশ্ববিত্যালয় কর্ত্তক নিমন্ত্রিত হইয়া দেশ বিদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মহাসমারোহে সম্বৰ্জনা করা হয়। এত বেশী বিখ্যাত প্রতিত্ত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির একুত্র সমাগম দেখিবার সৌভাগ্য কদাচিং ঘটে। এই সম্পেলনে স্প্রসিদ্ধ সাফী ছিলেন; রোমে যখন সাধারণ তত্র ঘোষণা করা হয়, তখন ম্যাজ্বিনি, আর্শ্বেলিনি এবং সাফী, এই তিনজনকে সর্ব্বময় কর্ত্ত্ব দেওয়া হয়। স্বয়েক্ত খালের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনাও লেনেপ্ন, জীবাণু তথের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ

রাসায়নিক পান্তর, পদার্থবিজ্ঞানবিং, শারীরতত্ববিং এবং গণিতজ্ঞ হারমান ভন হেল্মহোল্জ, আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি জ্ঞেমস রাসেল লাওরেল, ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং—সম্মেলনে এই সব বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সাফী ও হেল্মহোল্জ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন এবং লেসেপ্সু ও পান্তর মাতৃভাষা ফরাসীতে বক্তৃতা করেন।

আমি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে এই বিবরণ লিখিতেছি, আমার বিশাস আমার বিবরণে কোন ভূল হয় নাই।

#### (২) উপসংহার

আমি সংগাচ ও সংশয়পূর্ণ হৃদয়ে, জনসাধারণের সমুথে এই আত্মজীবনী উপস্থিত করিতেছি। যে কোন পাঠক সহজেই বৃঝিতে পারিবেন যে ইহার কোন কোন অংশ সংক্ষিপ্ত, কতকটা অসংলগ্ন। এক সময়ে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, গ্রন্থখনি আমূল সংশোধন করিয়া ছাপিতে দিব। কিন্তু ঘটনাচক্রে বর্তমান সময়ে আমার জীবন অত্যন্ত কর্মবহল হইয়া পড়িয়াছে। স্থতরাং আমূল সংশোধন করিতে গেলে পুন্তক প্রকাশে বিলম্ব হইত, অথচ এদিকে পরমায়্ও শেষ হইয়া আসিতেছে। এই সমন্ত কারণে 'কুভত্ম শীক্ষং' এই নীতি অবলম্বন করিয়া বছ দোষ ক্রাটী সন্তেও আমি এই গ্রম্ব প্রকাশ করিলাম।

পুতকের কোন কোন আংশ ৮। বংসর পূর্ব্বে লিখিত হয়, ১৯২৬ সালে ইয়োরোপ বাডায়াতের সময় কডকাংশ লিখি। অক্যাক্ত অংশ বাংলার সর্ব্বের, তথা ভারতের নানা প্রদেশে অমণের সময় গত কয়েক বংসরে লিখিত হয়। এই সমস্ত কারণে পুতকের স্থানে স্থানে থাপছাড়া ও অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে।

কেহ কেহ হয়ত পরামর্শ দিবেন যে কুতা নির্মাতার শেষ পর্যান্ত নিজের ব্যবসায়েই লাগিয়া থাকা উচিত, রসায়নবিদের পকে তাহার লেবরেটরীর বাহিরে যাঞ্জুয়া উচিত নহে। সৌভাগ্যক্রমে অথবা চ্র্ডাগ্যক্রমে, এই আজ্বলীবনীতে কেবল রসায়নের কথা নাই, বাহিরের জনেক কথাও আছে।

আমি বাহা তাহাই, আমার মধ্যে পরস্পর বিরোধী অনেক ভাব আছে ৷ বার্ণার্ড শ' বথার্থই বলিয়াছেন, "কোন লোকই থাঁটি বিশেষক ছইতে পারে না, কেননা তাহা ইইলে সে একটা আন্ত আহামক হইবে।"
এই পুত্তকে যে সব বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরস্পার বিরোধী
কতকগুলি ব্যাপারের একত্র সংগ্রহ; অবচ ইহা একজন বাঙালী রসায়নবিদের
জীবন কাহিনী রূপে গণ্য হইতে পারে কিনা, পাঠকগণই তাহার
বিচার করিবেন।

আমার জীবন বৈচিত্রাহীন শিক্ষকের জীবন। কোন গোমহৰণ অভিযান, অথবা উত্তেজনাপূর্ণ বিপজ্জনক ঘটনা, আমাব জীবনে ঘটে নাই। কোন রাজনৈতিক গুপ্ত কথাও উদ্গ্রীব পাঠকদিগকে আমি শুনাইতে পাবিব না। কিছ তব্ আমার বিশ্বাস, বৈচিত্রাহীন, চমকপ্রদ ঘটনাবর্জ্জিত অনাডম্বর জীবনের সরল কাহিনী আমার দেশবাসীর নিকট বিশেষতঃ মুবকদের নিকট কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষাপ্রদ ও হিতকর হইবে।

আমার জীবনের সমস্ত প্রকার কার্য্যকলাপের কথাই সংক্রেপে বলা 
চইয়াছে। পুস্তক লিখিয়া শেষ করিবার পর, আমি ৪।৫ বৎসর উহা
ফেলিয়া রাখি এবং বাংলার আর্থিক অবস্থা বিশেষরূপে অধ্যয়ন করি।
আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালীর শোচনীয় বার্থতা যে আমার ব্যক্তিগত ধারণা
নয়, বাস্তব সত্যা, তৎসম্বন্ধে আমি নিসংশয় হইতে চেটা করি। দেখিলাম
এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন,
ফুর্তাগ্যক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। আমি ঐ সব
বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রন্থের পাদ্টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

আমি য্বকদের নিকট বক্তৃতায় অনেক বার বলিয়াছি যে, আমি প্রায় প্রম ক্রমে রাসায়নিক হইয়াছিলাম। ইতিহাস, জীবন চরিত, সাহিত্য এই সব দিকেই আমার বেশী ঝোঁক। ইহাতে অসাধারণ কিছু নাই। হাক্স্লি বলিতেন যে, যদিও তিনি প্রাণিতব্বিৎরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তব্ দর্শন ও ইতিহাস তাঁহার মনের উপর চিরকাল প্রভাব বিত্তার করিয়া আসিয়াছে। "ইংলিশ মেন অব লেটার্স" সিরিজে হিউমের উপর তিনি যে নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই এই উক্তি প্রমাণিত হয়। লও ফাল্ডেন দর্শনশাল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও, আইনক্ষ এবং রাজনীতিক রূপেও অশেব স্থাতিয়ের পরিচর দিয়াছিলেন। এক্রপ আরও বহু দৃষ্টাত দেওয়া বাইতে পারে।

আমি বীকার করি, আমার মধ্যে অভুত খ-বিরোধী ভাব আছে। কলিও আমি একজন শিক্ষ ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য, তথাপি আমার তরুণ বিশ্বস হইতেই আমি এই জগতের অনিতাতা উপলন্ধি করিয়াছি এবং বিষয় সম্পত্তির উপর আমার বিরাগ প্রাকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ক্তরাং শিলবাবসায়ী রূপে সাফল্য লাভ করিতে যে গুণ বিশেষ ভাবে থাকা চাই, ভাহা আমার নাই, কেন না, "অর্থমনর্থম্ ভাবেয় নিত্যম্"—এই কথাটি সর্বাদা আমার মনে রহিয়াছে। এই পুস্তকের সর্বাদ্ধ খৃষ্টের এই স্করই প্রধান—"পৃথিবীর ধনরত্ব ও ঐশর্য্য সঞ্চয় করিও না, কেন না যেখানে ঐশ্ব্যা, হনয়ও সেখানে থাকে।"

তৎসদ্বেও যদি কেই থৈষ্য ধরিয়া এই বহি আগাগোড়া পড়েন, তবে দেখিতে পাইবেন, আমার জীবনের বিভিন্ন কার্য্যকলাপের মধ্যে একটা সংযোগস্ত্র আছে এবং সেগুলি একই জীবন প্রবাহের অংশ মাত্র। সংক্রমণে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আমি লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করি নাই।

ছঃথের বিষয়, আত্মজীবনীতে 'আমি' শন্তির পুনঃপুনঃ ব্যবহার অপরিহার্য্য। ইহাতে অহং জ্ঞানের ভাব অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবার আশহা আছে। ক্তরাং যথনই এই শন্ধ ব্যবহার করিয়াছি, তথনই আমার বিষম দায়িত্বের কথা স্মরণ হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে আমি কাজ্ম করিয়াছি, ভগবানের হস্তধৃত যন্ত্র রূপেই করিয়াছি। আমার ব্যর্থতা আমার নিজের, ভূল করা মাহুষের স্বাভাবিক। কিছু আমার জাবনে যদি কিছু সাফল্য হইয়া থাকে, তবে তাহা ভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছে। বস্ততঃ ভগবানই আমাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। লর্ড ফাল্ডেন তাঁহার আত্মজীবনীতে মানব জীবনের মধ্যে ভগবদিক্ষার এই প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন:—

"যে সব বিষয়ে আমি সাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার কোন
সাফলাবোধ নাই। আমি কাজ করিয়াছি, এবং তাহাতে ক্লথ পাইয়াছি,
এই পর্যান্ত। মাহুষের নিকট হইতে বেশী সম্পদ, সম্মান, শ্রন্ধা পাওয়ার
চেয়ে, সে ক্লথ অনেক ভাল। কেন না ঐ ক্লথের মধ্যে এমন একটি
জিনিষ আছে যাহা বাহিরের কোন কিছুই দিতে পারে না। বাহিরের
ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি, যদি পুনরায় আমাকে প্রথম
হইতে জীবন যাপন করিতে হইত, তবে পারতপক্ষে সব ঘটনার সম্মুখীন
হইতাম না। একজন বিখ্যাত রাজনীতিক আমাকে একবার জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন, 'আপনার যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞাতা লাভ হইয়াছে, তাহার
সাহাধ্যে পুনরায় কি আপনি নৃতন ভাবে জীবন আরম্ভ করিতে চাহেন?'

আমি বলিয়াছিলাম—'না'। আাগ্র আরও বলি,—"আমরা জীবনে ষে সব সাফল্য লাভ করি, ঘটনাচক্র অথবা দৈবের অংশ তাহাঁর মধ্যে কভটা, তাহা আমরা সম্যক ধারণা করিতে পারি না।" উক্ত রাজনীতিকও উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমিও পুনর্বার জীবন আরম্ভ করিতে চাই না, কেন না যে ঘটনাচক্র বা দৈব একবার আমার সহার ছিল, সে যে পুনর্বার আমার প্রতি সদম হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি?' খুব শৃথ্যলাপূর্ব জীলনেও ঘটনাচক্রের প্রভাব যথেষ্ট এবং সকল ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে স্থাত্থে অনাসক্ত থাকিবার শিক্ষা দর্শনশাল্পের নিকট হইতে আমাদের লাভ করিতে হইবে। জ্ঞান ও বৃদ্ধি-মত নিয়ত কার্যা করিয়া যে ফল হয়, তার বেশী মানুষ আশা করিতে পারে না।"

জে, এস, মিল সংশয়বানী রূপে গণ্য (কেহ কেহ তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদীও বলেন); কিন্তু তিনি এক ছানে বলিতে গেলে অদৃষ্টবাদের বা ভগবানের বিধানের উপর তাঁহার বিশাস জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা:—

' "কেহ নিজের কোন ক্বতিত্ব বাতীত্ই ধনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, কেহ কেহ বা এমন অবস্থার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন যে, নিজের কার্য্যের বারা ধনী হইতে পারেন। অধিকাংশ লোককেই সমন্ত জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও দারিপ্র্যু ভোগ করিতে হয়। অনেকে অতি নিংম্ব ভিধারী রূপে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। জীবনে সাফল্য লাভের প্রধান উপায় — জন্ম বা বংশ, তার পর ঘটনাচক্র এবং স্থযোগ স্থবিধা। যিনি ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি সাধারণতঃ নিজের পরিশ্রম ও কার্য্যাককতা বলেই তাহা লাভ করেন বটে, কিন্তু কেবল মাত্র কার্য্যাক্সতা বা পরিশ্রমে কিছুই হইত না, যদি ঘটনাচক্র ও স্থযোগ স্থবিধা তিনি না পাইতেন। অল্প লোকের ভাগ্যেই সেরূপ ঘটনা থাকে। তিনি না পাইতেন। অল্প লোকের ভাগ্যেই সেরূপ ঘটনা থাকে। তিনি না পাইতেন। অল্প লোকের ভাগ্যেই সেরূপ ঘটনা থাকে। তিনি না স্থিকাংশ লোকের পক্রে, তাঁহাদের চরিত্র যতই সং হোক না কেন, অস্ক্ল ঘটনাচক্রের সাহায্য ব্যতীত জগতে সাফল্য লাভ সম্ভবপর নয়।"

আমার জীবনের বিবিধ কর্মবৈচিত্ত্যের মধ্যে আমি নিম্নলিখিড শাস্ত্রবাক্যটির তাৎপর্ব্য অন্তভ্র করিয়াছি:—

> ষয়া হ্ববীকেশ স্থাদি স্থিতেন বৰ্ণা নিযুক্তোহন্দি তথা করোমি।

वाक्षामीत्मत्र क्रिंगे ७ तोर्समा मश्राम चामि चत्नक कथा विमाहि; আমার এই সম্ঘোচিত সাবধান বাণী অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইবে না, এই আশাতেই ঐ সব কথা বলিয়াছি। বাঙালীর চরিত্রে অনেক মহৎ গুণ আছে এবং আমি নিজেকে বাঙালী বলিয়া গৰ্ব অমুভব করি। কিছ একটা প্রধান বিষয়ে, জীবিকা সংগ্রহ ও অর্থ সংস্থানে--সে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। গড ৪০ বংসর ধরিয়া বাঙালীর এই অন্ন সমস্তার কথা আমি চিস্তা করিয়াছি এবং আমি সশঙ্ক চিত্তে দেখিতেছি যে বাঙালী তাহার 'নিক বাসভূমে' জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। এই সব কথা নিথিবার সময় আমি বাংলার গ্রামে 'গ্রামে শ্রমণ করিতেছি এবং বাংলার বালক ও যুবকদের কার্য্যকলাপ বিশেষ ভাবে পর্যাবেক্ষণ করিতেছি। তাহাদের শীর্ণ দেহ, রক্তহীন বিবর্ণতা, জ্যোতি:হীন চন্দু, অনাহার-ক্লিষ্টতারই পরিচয় প্রদান করে। তাহার মূথে একটা অসহায় ভাব। পরাত্রয়ের গ্লানি যেন তাহার সমগ্র চরিত্রের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে এবং ক্রমেই গভীর নৈরাশ্রের মধ্যে ডুবিয়া বাইতেছে। যে স্বাতির যুবকশক্তি এই ভাবে নৈরাশ্রপীড়িত এবং মানসিক অবসাদগ্রন্ত হইয়! পড়ে, তাহাদের ভবিষ্যতের কোন আশা থাকে না। কিন্ত তৎসত্ত্বেও আমার জীবনসায়াহে আমি একেবারে আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

একজন শিক্ষাব্যবসায়ী হিসাবে, আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি -বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোহ বাঙালী চরিত্রের একটা প্রধান ক্রটী। অল্
জাতিদের তুলনায় বাঙালীদের মধ্যেই এই মোহ বোধ হয় খুব বেশী।
বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন,—"নির্কোধের মন্তিক্বই দর্শনকে নির্ক্ দ্বিতায়, বিজ্ঞানকে
কুসংস্কারে, এবং শিল্প সাহিত্যকে পাণ্ডিত্যগর্কে পরিণত করে। এই কারণেই
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা।" "পণ্ডিত ব্যক্তি অলস, সে পড়িয়া সময়
নই করে। তাহার, এই মিথ্যা জ্ঞান হইতে দ্বে থাকিতে হইবে। অজ্ঞতা
অপেক্ষাও ইহা ভয়ন্বর। কর্মতংপরতাই প্রকৃত জ্ঞান লাভের একমাত্র
উপায়।" কথাগুলি থাটি সভ্য। ঐ প্রসিদ্ধ লেখকের কথার প্রভিদ্ধনি
করিয়া আমিও বলি,—"কোন ব্যক্তি বে বিষয়ে নিজে কিছু জানে না,
সে বদি অপর এক অবোগ্য ব্যক্তিকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেয় এবং
ভাহাকে বিশ্বালাভের জল্প সার্টিফিকেট দেয়, ভবে, শিক্ষাণ্টিতি 'ভন্তলাকের

শিক্ষা' সমাপ্ত করিল বলা যায়।" বৈদ্ধ এই শিক্ষার ফলে ভাহার সমস্ত জীবন বার্থ হইয়া যায়।

আমি বাঙালী চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দোষ ক্রটী দেখাইতে বিধা করি নাই। অন্তচিকিৎসকের মতই আমি তাহার দেহে ছুরি চালাইয়াছি এবং ব্যাধিগ্রন্ত অংশ দূর করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে চেটা করিয়াছি। কিন্তু বাঙালী আমারই স্বন্ধাতি এবং তাহাদের দেশ ক্রটীর আমিও অংশভাগী। তাহাদের যে সব গুণ আছে, তাহার জ্মাও আমি গর্বিত, স্বতরাং বাঙালীদের দোষ কীর্ত্তন করিবার অধিকার আমার্থ আছে।

আমাদের চোথের সম্মুখেই পৃথিবীতে নৃতন ইতিহাস রচিত হইতেছে। বেশী দিন পূর্ব্বের কথা নয়. চীনা ও তুর্কীরা পাশ্চাত্যের অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ বিদ্ধের পাত্র ছিল। তাহারা অলস, তুর্বেল, ক্ষয়গ্রস্ত জাতির দৃষ্টাস্ত রূপে উল্লিখিত হইত। কিন্তু ঈশরপ্রেরিত নেতাদের পরিচালনায় তাহারা শতান্দীর নিদ্রা হইতে জ্বাগিয়া উঠিয়াছে, নিজেদের জ্বড়তা ও নৈরাশ্র পরিহার করিয়াছে এবং জগতের বিশ্বয়বিক্ষারিত চোথের সম্মুখে নবযৌবনের শক্তি লাভ করিয়াছে।

স্বৃতরাং বাঙালী তথা ভারতবাসী—কেন পশ্চাৎপদ থাকিবে, তাহাদের জাতীয় জীবন কেন পূর্ণতা লাভ করিবে না, তাহার কোন কারণ আমি দেখিতে পাই না।

"এরিয়োপেজিটিকার" কবি মিশ্টনের গম্ভীর উদান্ত বাণী আমার স্থৃতিপথে ভাসিয়া আসিতেছে—

"আমার মানস নেত্রে আমি একটি মহৎ জাতির নব অভ্যাদয় দেখিতেছি,— বীর্ঘাশালী কেশরীর মতই নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে তাহার কেশর সঞ্চালন করিতেছে।"

#### ইংরাজী সংস্করণ সম্বন্ধে কমুরুকটি সংবাদপত্রের অভিমতঃ—

"A more remarkable career than that of P. C. Rây-could not well be chronicled. The story told is not only fascinating, it has an altogether special value, as a presentation of a complex mentality, unique in character, range of ability and experience. \* \* \* \* \* From beginning to end, the message of the book is one of the highest endeavour, pulsating with vitality and intellectual force. Few pages are without proof that the author is steeped in our best traditions, no mere nationalist "—Nature.

"Next to the late Sir Ashutosh Mookerjee, Sir Prafulla Chandra Rây has been the foremost Bengali educationist of our time. He has done most valuable work in creating a school of chemical research in Calcusta, and thereby has exercised a wide influence on the progress of science in the whole country. Sir Prafulla, who is now a septuagenarian, has set his face steadily through his public career against the too literary character of university education and has dwelt on the necessity for the development of industries as a means of checking the flow of middle-class unemployment."—The London Times (Educational Supplement)

"This is an interesting and inspiring account of what a chemist's life can be \* \* \* To the readers of this autobiography it is clear that \* \* \* Sir P. C Rây has been a great scholar, chemist, teacher and administrator and that he has been first, last and all the time a patriot—a Hindu and a Bengali."—Journal of the American Chemical Society

"• \* \* the student of Indian affairs will find the book worth the pains it costs to read. Sir P. C. Rây is an independent and original thinker—a doer, perhaps, rather than a thinker—and he has had a remarkable career which has given him a special interest in and knowledge of certain important aspects of the great Indian question."—Manchester Guardian.

"An autobiography of the Great Indian Chemist \* \* \* contains much thoughtful advice to the younger generation, based on his own keen observation and ripe experience."—The Chemical Age (London).

"To the chemist, this book is of great value. It is also one of the finest works on education that India has produced. Generations of students, many of them now well known in the land, have had reason to be grateful to the author."—Statesman (Calcutta).

"The reader will be staggered by the diversity of Dr. Rây' interests and the extent of his activities \* \* \* posterity will hav reason to remember Dr. Rây for his heroic share in organism Chemical studies in Calcutta. \* \* \* \* after Mahatma Gandhi' "Autobiography" no more challenging book by another eminent India has been issued in this country than the "Life and Experiences' which invites perusal by every student of the quickened life in India after the impact of West with Rast."—The Madras Mail.